

# মক্কার পথ

The Road To Mecca

মুহম্মদ আসাদ শাহেদ আলী অনুদিত ww.pathagar.co

"The Road to Macca" বছের
রচয়িতা আল্লামা মুহান্দন আসাদ। গ্রন্থটির
বাংলা অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শাহেদ
আলী।

'মকার পথ' লেখকের নাটকীয় জীবনের বহু কথা ডিনি অবশিশাঞ্জমে ব্যক্ত করেছেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বর্তমান পান্ডাতা সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন- এর বাহা জাকজমকের অন্তরালে লুকায়িত অতল-গর্ভ পুনাজাকে দ্বিয়ার সামনে উদঘাটিত করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, তিনি সাংবাদিকতার **डिटबर्ट्या (जक्रवारमय जारमन** আরবদের জীবন পদ্ধতির প্রতি আকষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে অন্তরন্ধ মেলামেশার পর তিনি আবিষ্কার করেন ট্রেডিশনাল মুসলিম সমাজের মধ্যে রয়েছে মন ও ইন্রিয়ের এক নহজাত সঙ্গতি,--- যা ইউরোপ হারিয়েছে। তিনি তাঁদের মধ্যে আবিষ্কার করেন হৃদয়ের দিশ্বয়তা এবং আত্ম-অবিশ্বাস থেকে মুক্তি, বে যুক্তি ইউরোপীয়দের স্বপ্লের অগোচর। এ বিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তিনি ১৯২৬ সনে ইউরোপ ফিরে সন্তীক ইসলাম ধর্ম কবল করেন ।

ww.pathagar.co

#### উৎসর্গ

স্বকীয় তাহ্যীব তমদ্দুনের ভালোবাসায় গর্বিত, আনন্দ–স্লাত, একান্ত স্ভানুধ্যায়ী, অগ্রজ–প্রতিম শামসুল হদা চৌধুরী

শ্রদ্ধাম্পদেযু

#### ''দৃটি কথা''

'মক্কার পথ' প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, লেখক ও সাংবাদিক মুহাম্মদ আসাদ কর্তৃক লিখিত The Road to Mecca' গ্রন্থ এর অনুবাদ। মুহাম্মদ আসাদ জাতিতে ছিলেন ইহুদী। কিন্তু কিশোর বয়সেই তিনি ইহুদী ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তিনি পাশ্চাত্যের নব্য আধুনিক জীবন-পদ্ধতি ও তার জীবনাচরণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। একদিকে পাশ্চাত্যের জড়বাদী ভোগবাদ, অন্যদিকে যাজকদের অপার্থিব শরীর-বিমুক্ত আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা তাঁকে পাশ্চাত্য বলয় থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং তাঁকে প্রাচ্যমুখী করে তোলে। তিনি আরবীয় এবং দেহ ও আত্মার সামজ্বস্যবাদী মধ্যপন্থী ইসলামী জীবনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মুহাম্মদ আসাদ নাম গ্রহণ করেন।

The Road to Mecca' বা 'মঞ্চার পথ' মুহামদ আসাদের রহানী আত্মজীবনী। দেশ সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসংগে তিনি তাঁর আত্মিক উন্মোচনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর ভ্রমণ—জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আরবীয় দুনিয়ার জীবনধারা এবং তার সংগে প্রাচ্য—প্রতীচ্যের জীবনধারার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য যেমন গল্পের আংগিকে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে এক অতৃগু সত্যসন্ধানী চিত্তের সত্যোপলন্ধির মর্মস্পর্শী কাহিনী।

বলাবাহ্ন্য, এ বইটি লিখেছেন এ যুগের এমন একজন চিন্তাশীল মনীষী, যিনি সাধারণ যুক্তিহীন আবেগাক্রান্ত ধর্মান্তরিত মুসলিম নন। তিনি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভান্নিত ব্যক্তি যিনি ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁর সমস্ত বিদ্যা ও বুদ্ধির আলোকে ধর্মকে বুঝতে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এই অতি উর্ মানের সাহিত্য-গুণসম্পন্ন চিন্তাকর্ষক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও ইসলামি চিন্তাবিদ, 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা' ও 'সবৃজ পাতা'র সাবেক সম্পাদক শাহেদ আলী। গল্প লেখার ভাষা তাঁর জাদুকরী হাত এই গ্রন্থটির বর্ণনাধর্মী সাহিত্যিক ভাষার অনুবাদে যে দারুণভাবে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং যে—কোন পাঠক এর প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ উপভোগ করে আনন্দ উপভোগ করবেন এবং এর বিশাল পৃষ্ঠাযাত্রায় যে ক্লান্ড হবেন না, আনন্দের সংগ্রে সে সংবাদ আমরা দিতে পারি। আর এ কারণেই পাঠকদের উপহার দিতে আমরা এ গ্রন্থখানির পুন: নবকলেবরে প্রকাশ করছি। 'মঞ্কার পথ'কে অনুবাদ না বলে বলা যায় নতুন সৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যে এটি একটি অভিনব সংযোজন।

আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক ইসলামের ধর্মাদর্শ উপলব্ধিতে নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন এবং ইসলামের প্রতি আরও গতীর বিশ্বাসে জেগে উঠবেন।

> শরীফ হাসান তরফদার প্রকাশক

## পূৰ্বকথা

লিও-পোলড্ উইস নামক একজন ইহুদী পণ্ডিত ইসলাম কবুল করেছেন—এ খবর সম্ভবত স্কুল জীবনেই শুনেছিলাম; কিন্তু তিনি যে একজন লেখক, একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী চিন্তাবিদ একথা জানলাম অনেক পরে। তাঁর মুসলিম নাম মুহামদ আসাদ। আমার খৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রইলেও তাঁর কোনো রচনা পড়ার সৌভাগ্য তখনো আমার হয়নি। ব্রিটিশ আমলে তিনি ভারতে ছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পশ্চিম পাঞ্জাব সরকারের ইসলামী পুনর্গঠন সংস্থার পরিচালক ছিলেন এবং তিনি 'আরাফাত' নামক একটি অতি উনুতমানের ইংরেজি সাময়িকী সম্পাদনা করতেন। এর বেশি কিছু তাঁর সম্পর্কে জানতাম না।

একদিন, খুব সম্ভব ১৯৫৮–এর দিকে ব্যারিস্টার এ. টি. এম. মুন্তাফা, যিনি পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন, কথা প্রসংগে বলেন, "ভাইয়া, আপনি কি 'The Road to Mecca' পড়েছেন? জীবনে আমি যত বই পড়েছি সেগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বই।"

মৃত্যাফা ভাই কেবল একজন মশহুর আইনবেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন আপোসহীন সক্রিয় ইসলামী সংস্কৃতিকর্মী এবং সুধী পাঠক; দুনিয়ার কোথায় কোন্ শ্রেষ্ঠ লেখক ইসলামের উপর বই-পুস্তক লিখেছেন তিনি তার আপ-টু-ডেট খবর রাখতেন। তাঁর মুখে 'The Road to Mecca'-র উচ্ছসিত প্রশংসা শুনে বইটি সংগ্রহ করার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং কিছুদিন পর এক কপি বই লাহোর থেকে পার্দেল করে আনাই। বইটি হাতে পেয়ে তার মধ্যে ডুবে থাই, শৈশব থেকে ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত আসাদের দীর্ঘ চাঞ্চল্যকর আধ্যাত্মিক সফরে তাঁর সহ্যাত্রী হয়ে আমিও ঘুরি ইউরোপ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, পথে-প্রান্তরে, হাটে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, সমুদ্রে, আর নতুন করে দেখি জগতকে; ধীরে ধীরে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপটি পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়ে ওঠে আমার দৃষ্টির সমুখে। বার বার পড়লাম 'The Road to Mecca' এবং পড়তে পড়তেই জন্তরে এই উপলব্ধি হলো—এ বই-এর বাংলা তরজমা বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য ইসলামী জীবন-দৃষ্টির এক নতুন দিগন্ত উন্যোচিত করবে।

সীমিত সামথ্য আর সময়ের অভাব সত্ত্বেও আমি বইটির তরজ্ঞমায় হাত দিই এবং আমার সম্পাদিত ইসলামিক একাডেমী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপাতে থাকি। বিষয়বস্তু এবং আসাদের অপূর্ব রচনাশৈলীর গুণে আমার অক্ষম তরজমাও পাঠক মহলে প্রবল সাড়া জাগায়; কেবল এই তরজমার জন্যই বহু পাঠক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'র গ্রাহক হন এবং পত্রিকাটির প্রকাশনা কখনো অনিয়মিত হয়ে পডলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

The Road to Mecca' বা মকার পথ মুহাম্মদ আসাদের রহানী আত্মজীবনী। আসাদ গল্পছলে নিজের জীবনের কাহিনী লিখেছেন। উপন্যাসের চেয়েও সরস এ কাহিনী আসাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রামাণিকতায় হয়ে উঠেছে এ-কালের মানুষের জন্য ইসলামের এক অনাম্বাদিতপূর্ব বিশ্লেষণ। বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এক

নতুন স্বাদ, এক অভিনব রস, যা পাঠককে কেবল আনন্দই দেয় না, এক সুগভীর তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতায় করে ঐশ্বর্যবান; লেখকের সফর সংগী হয়ে পাঠকও অন্তিমে গিয়ে পৌছান মকা তথা ইসলামী জীবন-দৃষ্টির মর্মকেন্দ্রে, আর ইসলামের পথে তাঁর দীর্ঘ অভিযাত্রা হয় পূর্ণ, আসাদের ভাষায় যা হচ্ছে home-coming—স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

মুহামদ আসাদ সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ইসলামের এক অনন্য ব্যাখ্যাতা—কিন্তু মূলত তিনি দিব্যদৃষ্টির অধিকারী সূজনধর্মী এক প্রতিভা; 'The Road to Mecca' তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি। বইটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর স্ত্রী পোলা হামিদা আসাদকে। তাঁর এই সৃষ্টিকে বাংলা ভাষার আধারে পরিবেশন করতে গিয়ে যতদূর সম্ভব মূলের ছন্দ প্রবাহ, বাকভঙ্গি ও রচনাশৈলী অক্ষুণ্ন রেখে আসাদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো সৃষ্টিকেই তো হবহু ভাষান্তরিত করা যায় না। তাই আমি এ দাবী করি না যে, আসাদের এই অনুপম সৃষ্টিকে আমি পুরোপুরি আমার নিজের ভাষায় তুলে ধরতে পেরেছি। তবে আমার সান্ত্রনা এই যে, এ বই –এর তরজমার পেছনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল সূজনধর্মী রচনার প্রতি আমার সহজাত অনুরাগ এবং ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি আমার আশৈশব ভালোবাসা। বইটির তরজমা বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আমার নিজের উপর স্ব-আরোপিত একটি দায়িত্ব পালন করেছি, যার জন্য পুরস্কার পরম করুণাময় আল্লাহ্তা'আলার কাছে মুহামদ আসাদেরই প্রাপ্য। তরজমা সম্পূর্ণ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য অগণিত উৎসূক এবং আগ্রহী পাঠক আমাকে নিরবচ্ছিনুভাবে তাগিদ দিয়েছেন; দেখা হলেই এ প্রসংগ তুলেছেন। তাঁদের সাগ্রহ প্রতীক্ষার এতদিনে অবসান হলো, তাঁদের দাবী এতদিনে পূর্ণ হলোঃ এজন্য আমি নিজেকে ভারমুক্ত মনে করছি এবং আল্লাহতা'আলার প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছি। এই সব অগণিত পাঠকের মধ্যে ভাই শাহ আবদুল হান্নানের কথা কিছুতেই ভুলবার নয়; তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও দাবী, আমার মধ্যে যখনি অনুবাদে শৈথিন্য এসেছে, আমাকে নতুন করে উৎসাহিত করেছে।

বইটির তরজমার প্রথম পর্যায়ে সাবেক ইসলামিক একাডেমীর মোহামদ আজিজুল ইসলাম ও শেখ তোফাচ্জল হোসেন দীর্ঘদিন আমার মৌখিক তরজমা লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই দায়িত্বের পুরোটাই পালন করেছেন কবি মসউদ—উশ—শহীদ। এতোটা আনন্দের সংগে মসউদ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের একটা মূল্যবান অংশ এ কাজে আমার সংগে ব্যয় করেছেন যে তার কোনো তুলনা হয় না। মোহামদ আজিজুল ইসলামের সংগে এই বই—এর প্রুফ দেখার দায়িত্ব সানন্দে বহন করেছেন আবদুল মুকীত চৌধুরী। বইটির নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়েছেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেসের কালাম আজাদ। এঁরা প্রত্যেকেই আমার স্নেহভাজন; ধন্যবাদ দিয়ে এঁদের আত্তরিক সহযোগিতার মূল্যকে আমি লঘু করতে চাই না।

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে গোটা বাংলা–ভাষী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শাহেদ আলী

# আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের নাটকীয় জীবনের কিছু কথা —অখ্যাপক শাহেদ আলী

মুসলিম বিশ্বের আকাশ থেকে প্রজ্ঞা ও মনীষার উচ্জ্বলতম নক্ষত্রটি খসে পড়ে ১৯৯৪ সনে। পশ্চিমা জগতের দৃষ্টিতে এই নক্ষত্রটির আলো ছিলো প্রথর, চোখ ধাঁধানো; তাই তারা প্রায় শতাব্দীকাল একে চোখের সামনে দেখেও না দেখার ভান করেছে। এই মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমে ইউরোপীয় পরিবেশে। অথচ তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন—এর বাহ্য জাকজমকের অন্তরালে পুরুষিত অতল-গর্ভ শূন্যতাকে দুনিয়ার সামনে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। এজন্য পাশ্চাত্য জগত তাঁকে বরাবর বিরক্তির সাথে উপেক্ষা করার চেটা করেছে। তাঁর ইন্তেকালের খবর কোন প্রচার পায়নি পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমে।

আর রাতকনা মানুষ যেমন চাঁদ-নক্ষত্র কিছুই দেখেনা, অন্ধ যেমন সূর্য দেখেনা, তেমনি মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিতেও এই নক্ষত্রের কিরণের জ্যোতি কখনো পুরোপুরি প্রতিবিশ্বিত হয়নি। তাই তার আকাশের উচ্ছ্বলতম নক্ষত্রটি খসে পড়লেও তার কোন শূন্যতা মুসলিম বিশ্ব অনুভব করেনি— সূর্য বা নক্ষত্রের উদয়—অন্তে অন্ধের কিছুই আসে যায় না। তাদের নিজস্ব কোন প্রচার মিডিয়াও নেই। তাছাড়া যা কিছু আছে তাতেও এই মৃত্যু তেমন কোন শুরুত্বই পায়নি। তাঁর নাকি অসিয়ত ছিলো— তাঁর কবর যেন হয় মক্কায়— যেখানে তিনি দীর্ঘদিন বসবাস করে ইসলামকে আবিক্ষার করেছিলেন, ইসলামের সেরা ব্যাখ্যাতা এবং প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন, ইসলাম কবুল করে সারা বিশ্বের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠতৃকে তুলে ধরেছিলেন, লিখেছিলেন Road to Macca-র মত বিশ্বে আলোড়ন জাগানো বই। কিন্তু তাঁর সে সাধ পূরণ হয়নি। তিনি স্পেনে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহামদ আসাদ, ইসলাম কবুল করার আগে যার নাম ছিলো লিওপোন্ড লুইস, তাঁর স্ত্রী পোলা হামিদা আসাদকে নিয়ে প্রায় ২৬/২৭ বছর বাস করেছিলেন মরক্কোর তানজিয়ার্স শহরে। তিনি রাবাত আল—আলম্ই ইসলামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন কোরানুল করিমের একখানি সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ তর্জমা করার জন্য। প্রথম ১০ পারার তফসির প্রকাশিত হলে কোন কোন আলিম, তাঁর কোন কোন ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনুমত পোষণ করেন। তখন আসাদ রাবিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিনু করে মরক্কো চলে যান এবং আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও, কেবল তাঁর স্ত্রী ও কতিপয় বন্ধু—বান্ধবের সহায়তায় তিনি একাই অনুবাদ ও তাফসীর সম্পূর্ণ করে তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সুদীর্ঘ ২০ বছরের সাধনার পর তাঁর তরজমা ও তাফসীর তিনি প্রকাশ করেন। আধুনিক বিশ্ব কোরআনুল করিমের আধুনিকতম তরজমা ও তফসীরকারের দায়িত্ব পালন করেন।

লিওপোন্ড লুইসের জন্ম ১৯০০ সনে, বর্তমান পোলাণ্ডের লেমবার্গ শহরে, এক ইহুদী পরিবারে। তাঁর পিতামহ ছিলেন কয়েক পুরুষ বিস্তৃত এক ইহুদী রাশ্বী বা পুরোহীত পরিবারের শেষ রান্ধী হিসাবে। তাঁর পিতাকে ট্রেডিশনাল ইহুদী রান্ধী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেয়া হলেও তিনি সে পারিবারিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করেন, নামকরা আইনজীবী হয়ে উঠেন এবং বিয়ে করেন এক ব্যাংকার পরিবারে। স্কুলের সাধারণ পড়ান্ডনার সঙ্গে লুইস লাভ করেন হিব্রু ধর্মগ্রন্থসমূহের সঙ্গে গভীর পরিচয়। ১৩ বছর বয়সেই লুইস হিব্রু ভাষা অনর্গল বলতে ও পড়তে শিখেন, এবং আর্মায়িক ভাষার সঙ্গেও স্পরিচিত হয়ে উঠেন। এই বয়সেই তিনি তালমুদের মূল পাঠ ও ভাষ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করেন। বহু বছর পর এ বিষয়ে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মচরিত Road to Macca-তে লিখেন "আমার মনে হলো ওল্ড টেষ্টামেন্ট এবং তালমুদের আল্লাহ্ যেন তাঁর পূজারীরা কিভাবে তাঁর পূজা করবে তার অনুষ্ঠানগুলো নিয়েই ব্যস্ত। আমার আরো মনে হতো আল্লাহ্ যেন বিশেষ একটি জাতির ভাগ্য নিয়ে বিশ্বয়করন্ধপে ব্যস্ত রয়েছেন পূর্ব থেকেই। ইব্রাহীমের বংশধরগণের ইতিহাসেরূপে ওল্ড টেষ্টামেন্টের কাঠামোটিই এমন যে মনে হয় আল্লাহ্ যেন গোটা মানবজাতির স্রষ্টা ও পালনকর্তা নন, বরং তিনি যেন এক উপজাতীয় দেবতা, যে দেবতা একটি মনোনীত জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে গোটা সৃষ্টির সংগতি বিধান করে চলেছেন।"

ইহুদী মতবাদ নিয়ে নিরাশ হলেও, পুইস কিন্তু অন্য কোন পন্থায় আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানে গেলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অনেকটা উন্নাসিকতার সঙ্গে শিল্প ও দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়নে মনোযোগী হন। কিন্তু এই একাডেমিক জীবন তাঁর ধর্মীয় তাৎপর্য অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ হলো। তাঁর অ্যাডভেনচারের বাসনাও তাতে তৃপ্ত হলোনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভিয়েনা কিন্তু মরিয়া হয়ে নিয়োজিত ছিলো তার স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় লাভের প্রয়াসে। যুদ্ধ এবং ৬০০ বছরের পুরানো হ্যারসবুর্গ রাজতন্ত্রের পতন পুরানো মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যগুলোর ভিত্তি ধ্বসিয়ে দেয়। অবশ্য এর পূর্বে এগুলো শিল্পবাদ্ধা ও বৃদ্ধিজীবী শ্রেণীর আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠেছিলো। এক সংশয়বাদী পরিবারের প্রভাবে লুইস তাঁর তরুণ বয়সের অন্য বহু বালকের মতোই সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বসেন। তাঁর তথন লক্ষ্য ছিলো কর্ম, দৃঃসাহসিক অভিযান এবং উত্তেজনা। এই তাড়নাবশে তিনি অষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন এক ছন্মনামে, কারণ তথনো তাঁর বয়স ১৮ বছর হয়নি। ফলে তাঁর স্বপু ব্যর্থ হলো। চার বছর পর যখন তিনি আইনত ভর্তি হলেন সামরিক বাহিনীতে তার আগেই তাঁর সামরিক গৌরবের স্বপু ভেঙে গেছে। কারণ কয়েক সপ্তাহ পরেই ঘটলো বিপ্লব, অষ্ট্রীয় সামাজ্য ভেঙে পড়ল এবং যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু আন্ত-একাডেমিক জীবনের কোন আকর্ষণই লুইসের ছিলোনা। তিনি অনুতব করছিলেন, জীবনের সাথে গভীরভাবে মোকাবেলা করার আকাংখা— জীবনে প্রবেশ করার বাসনা। নিরাপত্তা-প্রিয় মানুষ নিজের চারপাশে যে-সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে লুইস সেগুলোর আশ্রয় না নিয়ে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন জীবনে—চেয়েছিলেন সবকিছুর পিছনে যে আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃংখলা রয়েছে তা উপলব্ধির পথ নিজেই খুঁজে বের করতে।

বিশ শতকের গোডার দিকের দশকগুলোর একটি বিশেষ লক্ষণ ছিলো আধ্যাত্মিক

শূন্যতা। বহুশত বছর ধরে ইউরোপ যে-সব মূল্যবোধে অভ্যন্ত ছিলো, সে সমুদয়ই, ১৯১৪-১৯১৮-এর মধ্যে যা ঘটলো তাতে নিজস্ব রূপরেখা হারিয়ে নিরাকার, নিরবয়ব হয়ে পড়লো। সে শূন্যতা পূরণ করতে পারে এমন নতুন ক্লোন মূল্যবোধ কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। ক্ষণভদ্ধুরতা ও অনিশ্চয়তার ভাব, সামাজিক, মানসিক ওলটপালটের পূর্বাভাষ মানুষের চিন্তা ও প্রয়াসে স্থায়ী বলে কিছু নেই এমন একটা সন্দেহের জন্ম দেয় তরুণ মনে। তরুণের আত্মিক চাঞ্চল্য কোথাও কোন নির্ভর খুঁজে পাচ্ছিলো না লুইস এবং তাঁর মত নবীনেরা যে-সব প্রশ্নে হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েছিলো নৈতিকতায় কোন নির্ভরযোগ্য মানের অভাবে কেউ তাদের সেইসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছিলেন না। লুইস দেখতে পেলেন, "বিজ্ঞান বলে জ্ঞানই সব অথচ একটা নৈতিক লক্ষ্য ছাড়া জ্ঞান কেবল বিশৃংখলাই সৃষ্টি-করতে পারে।" এতে সন্দেহ নেই যে, সে সময়কার সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী এবং কমিউনিষ্টরা একটা মহন্তর এবং অধিকতর সুখী দূনিয়া নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লুইসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ালা এরা সকলেই চিন্তা করছে, কেবল বাহ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে এবং এসব ক্ষেত্রে এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ওরা 'জিয়ন'বাদী ধারণাকে এক নতুন অধিবিদ্যা বিরোধী অধিবিদ্যায় উন্নীত করেছে। তারা দেখতে পেল, তাদের চারপাশের পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে অনেক সময় কল্পিড ঐশী গুণাবলীর সঙ্গে তার অসঙ্গতি প্রচন্ড। আল্লাহুর প্রতি যে–সব গুণ আরোপ করা হয়, মানবভাগ্যের নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলো যেন সেগুলো থেকে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র ও আলাদা। এ থেকে তারা সিদ্ধান্তে এলো আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। ধর্মের জাত্মাভিমানী অভিভাবকেরা আল্লাহকে তাদের নিজেদের পোষাক পরিয়ে মানুষের ভাগ্য থেকে আল্লাহ্কে বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন করে ফেলেছিলো। কিন্তু এতে তো সমস্যার সমাধান হলো না, ব্যক্তি-জীবনে কিংকর্তব্য সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনশীলতা ঘোর বিশৃংখলার কারণ হয়ে উঠতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য বোধের প্রতি অশ্রদ্ধা। এই সহজাত উপলব্ধির কারণে লুইস এখানেই থামলেন না। তাঁর জন্য মহত জীবনকে গড়ে তোলা তাঁর দিকে আশার একটি সৃজনধর্মী পথ অনুসন্ধানের জন্য সহায়ক হয়ে উঠলো। এই তাগিদেই তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তার মূল পাঠ্য-বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শিল্পকলার ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য বিষয় লুইসকে তৃপ্ত করতে পারলো না। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর শিক্ষকেরা— যাদের মধ্যে স্ট্রজিগোভঙ্কি এবং দ্ভোরাক ছিলেন বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট সৌন্দর্যতত্ত্বের যে-সব নিয়ম-কানুন দ্বারা শিল্প সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলো আবিষ্কার করতেই ছিলেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত; এর মর্মমূলে যে আধ্যাত্মিক তরঙ্গাতিঘাত রয়েছে তা উৎঘাটনের চেষ্টা খুব সামান্যই করেছেন, অর্থাৎ লুইসের মতে শিল্পকলার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সেইসব রূপ ও আঙ্গিকের মধ্যে ছিলো সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ, যেগুলোর মাধ্যমে আর্ট লাভ করা অভিব্যক্তি।

বুইস তাঁর যৌবনোচ্ছল বিভ্রান্তির দিনগুলোতে ইউরোপ নবীন মনোবিকোলন শাস্ত্রের যে–সব সিদ্ধান্ত নিয়ে মেতে উঠেছিলো তার সঙ্গে পরিচিত হয়েও তিনি তাতে তৃপ্তি পেলেন না—পেলেন না তার জিজ্ঞাসার জবাব, যদিও তখন মনোবিকোলন তত্ত্ব দেখা দিয়েছিলো একটা প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবরূপে। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে নির্জ্ঞান মনের কামনা–বাসনার যে ভূমিকা রয়েছে তার আবিষ্কার গভীরতর আত্মোপদন্ধির পথ সন্দেহাতীতভাবে মুক্ত করে

দিয়েছে— তরুণ লিওপোন্ড লুইসের এই বিশ্বাস বেশীদিন স্থায়ী হলো না। তাঁর কাছে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার উদ্দীপনা ছিলো মদের মাদকতার মতোই তীব্র। ভিয়েনার ক্যাফেগুলোতে তিনি তনায় হয়ে গুনেছেন মনোবিকোলন তত্ত্বের গুরুর দিকের কয়েকজন পথিকত— আলফ্রেড এডলার, হার্মান ষ্টিকেল এবং অটোগ্রোস প্রমুখ পভিতদের নিজেদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক, কিন্তু পুইস এই নতুন বিজ্ঞানের বুদ্ধিগত ঔদ্ধত্যে বিচলিত হয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, "এ বিজ্ঞান মানুষের আত্মার সকল রহস্যকে কতগুলো স্লায়বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে চায়।" তিনি উপলব্ধি করলেন পরম সত্যগুলোর কাছাকাছি পৌছানোর ক্ষমতাও এই নতুন শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলোতে নেই। তাছাড়া, মহত ও উন্নত জীবনের দিকে কোন নতুন পথের নির্দেশও তিনি এতে পেলেন না। মহাযুদ্ধের পর পর সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলোর ব্যাপক ভাঙন শুরু হলো, সেই ভাঙনের ধারায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান অনেক বাধা-নিষেধও শিথিল হয়ে পড়লো। এ ছিলো একটি অবস্থা থেকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, যেখানে সবকিছ হয়ে পড়েছিলো বিতর্কের বিষয়, অর্থাৎ অবস্থাটা এই দাঁড়ালো ঃ কান পর্যন্ত মানুষের নিরবচ্ছিন্র উর্ধ্বাভিসারী অগ্রগতিতে মানুষের যে বিশ্বাস ও আস্থা ছিলো তা থেকে মানুষ নিক্ষিপ্ত হলো স্পেসলারের তিক্ত নৈরাশ্যের দিকে, নীটশের নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ ও মনোবিকলন সৃষ্ট আধ্যাত্মিক শূন্যতার মধ্যে। শরীরের যুক্তি অভিলাসী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হলো নির্বিচার আপতিক, অবাধ। লিওপোন্ড লুইসের মনে হতো এ আর কিছুই নয়, ফাকা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁর মনে হলো একজন পুরুষ থেকে আর একজন পুরুষকে যে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে হয়তো তার দুর হতে পারে একটি নারী ও পুরুষের মিলনে। এই মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। তাঁর আব্বা তাঁকে পণ্ডিত, পি. এইচ, ডি বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর পিতার অমতে বেছে নিলেন সাংবাদিক জীবন—তিনি লেখক হবেন এবং লেখাই হবে তার পেশা। ভিয়েনা থেকে তিনি পৌছুলেন প্রাগে — যেখানে তিনি একটি পুরানো ক্যাফে, দ্য ওয়েষ্টেনসে শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক ঐন্তব্জালিক চক্রের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কিছদিন পর তাঁর পিতা খবর পেয়ে চিঠি লিখলেন, "আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি এক ভবঘুরে বাউভলে হিসাবে মরে পড়ে রয়েছ রাস্তার পাশে নর্দমায়।" প্রবল আত্মবিশ্বাসী জেদী তরুণ লুইস জবাব দিলেন— 'না। আমার জন্য রাস্তার পাশে নর্দমা নেই, দেখবেন আমি উঠবো একেবারে শীর্ষচূড়ায়।" তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি লেখক হতে চান; তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিলেন—তাঁর জন্য সাহিত্যিকদের জগত অপেক্ষা করছে সাথহে. দরাজ দু'হাত বাড়িয়ে।

কিন্তু সেদিনে মশহর কোন সংবাদপত্রে প্রবেশাধিকার ছিলো কঠিন ব্যাপার। বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় দিনের পর দিন তিনি পায়চারী করেছেন, সাবওয়ে বা ট্যাক্সির ভাড়া নেই। বহু সপ্তাহ তিনি কাটালেন, কেবল চা এবং বাড়ীওয়ালী সকালে যে দু'টি পাউরুটীর টুকরা দিতেন তা খেয়ে। তাঁর তখনকার এই দিনগুলোর নিয়তি ছিলো নির্জলা উপবাস। আর তাঁর রাতের স্বপু ঠাসা থাকতো সসেজ আর মাখন মাখানো পুরু রুটির টুকরায়।

এই চরম আর্থিক দৈণ্যের মধ্যে এক চলচ্চিত্র প্রযোজকের সহকারী হিসাবে কাজ করে এবং পরে তাঁর তিয়েনিজ বন্ধু এন্ডোন কুহের জন্য ফিল্মের সিনারিও লিখে দিয়ে এবং পরে আরো একটি সিনারিও লিখে কিছু অর্থ উপার্জন করে কিছুদিন কাটালেন। এরপর আরো একটি বছর মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন শহরে নানারকম অস্থায়ী কাজ করে শেষপর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন খবরের কাগজের জগতে ১৯২১ সনে। জার্মান ক্যাথোলিক সেন্টার পার্টির বিত্তশালী সদস্য ভর ডেমার্ট, জার্মান রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সহযোগিতায় ইউনাইটেড টেলিহাাফ নামে একটি বার্তা সংস্থা তরু করতে যাচ্ছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাবে কাজ করার আবেদন জানিয়ে পেলেন টেলিফোনিষ্টের কাজ। তাঁর উচ্চাকাংখার জন্য এ ছিলো একটি অতি অবসানজনক কাজ। কিছু কাজটি গ্রহণ না করে লুইসের উপায় ছিলনা। এভাবে একমাস কাজ করার পর তিনি, গোপনে বার্লিনে আগত মাদাম ম্যাক্সিম গোর্কী, যিনি ১৯২১—এর রাশিয়ার চরম দুর্ভিক্ষের সময় এখানে এসেছিলেন মধ্য ইউরোপীয় রাজধানীগুলোতে কার্যকরি আণ ও সাহায্যের জন্য জনমত গঠন করতে। তাঁরই সঙ্গে এক সাক্ষাতকার ঘটিয়ে টেলিফোনিষ্ট লিওপোভ লুইস হয়ে পড়লেন এক রিপোর্টার। তিনি হলেন এক সাংবাদিক।

লিওপোন্ড লুইস তখন ২২ বছরের উন্তাল তরুণ। সমাজ বদলে দেবার, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার বাসনায় লুইস এবং তাঁর বয়সী তরুণেরা তখন অস্থির। সমাজকে কিভাবে গঠন করা উচিত যাতে করে মানুষ যথার্থ এবং পরিপূর্ণ জীবন–যাপন করতে পারে। কিভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত তাদের সম্পর্ক যাতে করে যে একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা প্রত্যেকটি মানুষকে ঘিরে রেখেছে তা ভেঙে–চুরে সকলে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সত্যিকার পারম্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মধ্যে কাটাতে পারে জীবন? ভাল কি, মন্দ কি, ভাগ্য কি, কিংবা ভিন্নভাবে বলতে গেলে মানুষের কি করা উচিত যাতে করে সে যথার্থ অর্থে কেবল মুখে নয় তার জীবনের সাথে এক ও অভিনু হতে পারে এবং বলতে পারে আমি এবং আমার অদৃষ্ট আলাদা নয়— একই!

সর্বত্র যখন নৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার আবহাওয়া প্রবল তাই জন্ম দিয়েছিলো বেপরোয়া আশাবাদের। আর তার প্রকাশ ঘটেছিলো একদিকে, — তাঁর সে সময়কার সঙ্গীতে, চিত্রকলা ও নাটকে দুঃসাহসিক পরীক্ষণ–নিরীক্ষণে, অন্যদিকে সংস্কৃতির কাঠামোও রূপরেখার সম্পর্কে অন্ধভাবে হাতড়ানোতে প্রায়ণ বৈপ্লবিক অনুসন্ধানে রত ছিল। কিন্তু এই জাের করে বাঁচিয়ে রাখা আশাবাদের পাশাপাশিই তখন চলছে একটি আধ্যাত্মিক শূন্যতা। একটা অম্পষ্ট উন্নাসিক আপেক্ষিকতাবাদ ক্রমবর্ধমান এক নৈরাশ্যবাদের মধ্যে যার জন্ম। দিতীয় মহাযুদ্ধের পর উচ্চগ্রামে বাঁধা ভাবাবেগ পীড়িত অসপ্তুষ্ট উত্তেজিত ইউরােপীয় জগতে কিছুই আর চলছিলােনা আগের মত স্বাভাবিক ও সৃশৃংখলভাবে। লুইসের চােখে ধরা পড়লাে পশ্চিমা জগতের আসল মাবুদ আর আধ্যাত্মিক কিছু নয়। এর একমাত্র উপাস্য হচ্ছে কমফার্ট, আরাম—আয়াস—গড়পড়তায় একজন ইউরােপীয়, সে গণতন্ত্রী কমিউনিষ্ট, মজুদুর বৃদ্ধিজীবি যেই হউক তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ বিশ্বাস ছিলাে একটি বৈষয়িক উনুতির পূজা, কারণ জীবনকে ক্রমাগত সহজতর করে তােলা ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। সাম্পুতিক ভাষায় প্রকৃতির কবল থেকে মানুষকে আজাদ করাই জীবনের

একমাত্র উদ্দেশ্য। এই নতুন ধর্মের মন্দির হচ্ছে বিশাল কলকারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নৃত্যশালা, প্রাণিবিদ্যা সংস্থাসমূহ। আর এ ধরনের মন্দিরের পুরোতঠাকুর राष्ट्र त्याःकात, रेक्षिनियात, ताष्ट्रनीिंजिन, विज्ञातका, भित्रनःशानितम, निका भित्रवानक, রেকর্ড সূষ্টা, বৈমানিক এবং কমিসারেরা। ভালো এবং মন্দের ধারণার ক্ষেত্রে সার্বিক মতানৈক্য এবং সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ—এর মধ্যে ঘটলো নৈতিক ব্যর্থতার প্রকাশ—সেই স্বিধাবাদীতার যা রান্তার বারন্থনার সাথে তুলনীয়, যে বারঙ্গনা যখনই এবং যারই বাঞ্ছিতা হয় তখনই তার কাছে দেহ দান করে। সেই বয়সেই লুইস দেখতে পেলেন ক্ষমতা এবং সুখের অতৃপ্ত লালসাই পাশ্চাত্য জগতকে অনিবার্যভাবেই পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে। যে দলগুলোর প্রত্যেকেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত এবং যখনই সেখানে তাদের পারস্পরিক স্বার্থে আঘাত লাগছে, তারা একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। তথন ন্যায়-অন্যায়ের সর্বোচ্চ মাপকাঠিই ছিলো বাস্তব উপযোগিতা, জাগতিক সাফল্য। লুইসের সেই সময়কার অবস্থা, শুইসের ভাষায় "আমি দেখতে পেলাম জীবন কতো অসুখী এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ কতো সামান্য। যদিও সমাজ ও জাতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে কান ফাটানো উন্মত্ত চিৎকারের সঙ্গে। আমরা আমাদের সহজাত অনুভূতির দূনিয়া থেকে কত দূরে সরে পড়েছি। আর আমাদের আত্মা কতো সংকীর্ণ এবং দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তথন আমাদের সকল চিন্তার আদি এবং অন্ত ছিলো ইউরোপ।"

এসব বিদ্রান্তি ও জটিলতার একটি সমাধান অন্তত আংশিক সমাধান হয়তো ইউরোপের নিজের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার বাইরে আর কোথাও থাকতে পারে। এ চিন্তা তথন লিওপোন্ড এবং তাঁর চারপাশের আর কারো মনে কথনো জাগেনি। এ সময় চৈণিক দার্শনিক লাওসের দর্শন তাঁকে কিছুকাল মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু কালে তা তার কাছে হয়ে উঠলো সুন্দর কবিতার বাহন—আর কিছু নয়। লাওসের পুস্তকটি তিনি রেখে দিলেন এই মনে করে যে, "এ কোন হাতির দাঁতের তৈরী মিনারের দিকে স্বপ্লে ডাকছাড়া আর কিছু নয়। তিনি যে জগতের অংশ সেই বেস্তরো তিক্ত ঘৃণ্য জগতের সাথে লুইস তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলেন না।"

লুইস বলেন, "কিন্তু আমার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের কিংবা তাদের মধ্যকার কোন দলের বিভিন্নমুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা—আকাংখায় শরিক হতে আমার অক্ষমতা কালক্রমে আমার মধ্যে এই অস্পষ্ট ধারণার রূপ নেয় যে, আমি ঠিক ওদের কেউ নই, ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই এবং তারই সঙ্গে আমার এ বাসনা জন্মাল যে আমাকে কারো অঙ্গীভূত হতেই হবে— তবে কারং কোনকিছুর অংশ হতে হবেই— তবে কিসের ং" বুকভরা এই আকুতি ও অন্থিরতা নিয়েই তিনি ১৯২২ সনে তাঁর মাথা কোরিআনের আহবানে ২২ বছর বয়সে পাড়ি দিলেন আরব মূলক জেব্রুযালেমে। দীর্ঘদিন আরবদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি পোলেন সেই জবাব। — তিনি কার অঙ্গীভূত হবেন, কিসের অংশ হবেন। ফ্রাংকফুর্টার শাইটুম নামক এক জগত বিখ্যাত কাগজের সংবাদদাতা হয়ে তিনি আসেন জেব্রুযালেম এবং কয়েক বছর সফর করেন মিশরে, ফিলিন্তীন, ট্রান্সজর্ভান, ইরাক, পারস্য, আফগানিস্তান। জেব্রুযালেমে অবস্থানকালে,

তিনি প্রথম ইসলামের সংস্পর্লে আসেন এবং আরবদের জীবন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আরবদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশার পর তিনি আবিষ্কার করলেন, ট্রাডিশনাল मुमनिम ममार्ष्कत मर्था तरारष्ट्र मन ७ देनिरायत এक मर्घ्का मन्नि, — या देउरात्राप হারিয়ে বসেছে। তিনি তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন হৃদয়ের নিশ্চয়তা এবং আত্ম– অবিশ্বাস থেকে মুক্তি, যে মুক্তি ইউরোপীয়দের স্বপ্লেরও অগোচর। তিনি কিসের অংশ হবেন, অবশেষে সেই জিজ্ঞাসার জবাব পেলেন লিওপোড লুইস এবং ১৯২৬ সনে ইউরোপ **क्टि**त्र जिनि সञ्जीक कर्न कर्तलन रॅमनाम। जाँत मूमनिम नाम रतना मूराचन जामान। আসাদের আত্মকথা 'মক্কার পথ' গ্রন্থ তাঁর এই ইসলাম কবুলকে বলা হয়েছে 'স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন'। ইসলামে দীক্ষিত হবার পর আসাদ প্রায় ৬ বছর আরব দেশে বাস করেন, আরব জীবন ও ভাষার সঙ্গে তাঁর হয় গভীর পরিচয়। তিনি বাদশা ইবনে সউদের জন্তরঙ্গ হয়ে উঠেন। এরপর তিনি আরব দেশ ছেড়ে ভারতে যান এবং মহান মুসলিম কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁরই পরামর্শে আসাদ তাঁর পূর্ব তুর্কীস্থান, চীন এবং ইন্দোনেশিয়া সফরের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য তিনি ভারতে থেকে যান। ইসলামী রাষ্ট্র তথন এক স্বাপ্লিক কবির স্বপ্ল বিহবল মনের স্বপ্ল–মাত্র ছিলো। মুহামদ আসাদের ভাষায় "আমার কাছে ইকবালের মতই স্বপু ছিলো— ইসলামের সমস্ত ঘুমন্ত আত্মাকে পুনন্ধীবিত করে তোলার একটি পথের—কম্বত একমাত্র পথের পথিক ঃ একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সত্তা সৃষ্টি, যার সংহতির ভিত্তি একই রক্ত-মাংস নয়, বরং এটি আদর্শের প্রতি সাধারণ আনুগত্য। বহু বছর আমি নিজেকে নিবেদিত রাখি এই লক্ষ্যে অধ্যয়ন, রচনা ও বক্ততায় এবং কালে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করি।" কিন্তু এই অর্জন কিছুটা নয়, আসলে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এই রাষ্ট্রের সরকার ইসলামী পুনর্গঠন বিভাগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং পরিচালনার জন্য মুহাম্মদ আসাদকে আহবান করে, — এর লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে আদর্শগত ইসলামী ধ্যান–ধারণাগুলাকে বিশদভাবে তুলে ধরা, যার উপর নবজাত রাজনৈতিক সংগঠনটি তার আদর্শিক দিক–নির্দেশনার জন্য নির্ভর করতে পারে। মুহাম্মাদ আসাদ দু'বছর এই অতিশয় উদ্দীপনাপূর্ণ কাজটি চালিয়ে যাবার পর পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দগুরে তিনি হন মধ্যপ্রাচ্য ডিভিশনের প্রধান। ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনিদের পক্ষে পাকিস্তান জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে যে যুক্তি ও তথ্যের লড়াই সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে তার সমর্থনে সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিল প্রমাণাদি সরবরাহ করেন মুহাম্মদ আসাদ। পররাষ্ট্র দগুরে তিনি আত্মনিয়োগ করেন, পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে তোলার জন্য। এই সময়ে মুহাম্মদ আসাদ নিযুক্ত হলেন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানী মিশনে মিনিষ্টার প্লেনিপোটেনশিয়ারী হিসেবে। পরে ১৯৫২ সালের শেষের দিকে তিনি এই পদে ইস্তফা দিয়ে তাঁর অমর গ্রন্থ "The Road to Macca" রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

### সূচী

কাহিনীর কাহিনী /১৭

তৃষ্ণা /২৫

পথের শুরু /৫৬

হাওয়া /৮৩

কণ্ঠস্বর /১১৭

আত্মা এবং দেহ /১৫০

স্থপু /১৭৮

মধ্যপথ /১৯৮
জীন /২৩৫

পারস্যের চিঠি /২৬৫

দজ্জাল /২৯৭

জিহাদ /৩২৭

পথের শেষ /৩৫৮

নির্ঘন্ট /৩৮৯

### কাহিনীর কাহিনী

আমি এ বইয়ের যে কাহিনী বলতে যাছি তা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভূমিকার জন্য বিশিষ্ট কোনো মানুষের আত্মকাহিনী নয়; এটি দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনামূলক কোনো কাহিনীও নয়—কারণ আমার জীবনে বছ বিশায়কর এ্যাডভেঞ্চার ঘটে থাকলেও সেগুলি আমার ভেতরে যা ঘটে চলছিল তারই আনুষঙ্গিক মাত্র, তার বেশি কখনো ছিলো না, ধর্ম—বিশ্বাস অনুসন্ধানে সচেতন প্রয়াসের কাহিনীও এ নয়—কারণ সে বিশ্বাস বহু বছরে আমার জীবনে এসেছে, আমার পক্ষ থেকে তা অর্জনের কোনো চেষ্টা ছাড়াই। আমার কাহিনী হচ্ছে—একজন ইউরোপীয়'র ইসলাম আবিষ্কার এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে তার মিশে যাওয়ার সাদামাঠা কথা।

আমি কখনো এ বই লেখার কথা ভাবিনি। কারণ আমার কখনো মনে হয়নি, আমার জীবন আমি নিজে ছাড়া অন্য কারো কাছে বিশেষ কোনো আকর্ষণের কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন পাশ্চাত্য জগত থেকে পঁচিশ বছর বাইরে কাটানোর পর আমি প্যারিসে এলাম এবং সেখান থেকে এলাম নিউইয়র্ক ১৯৫২ সালের ভক্তর দিকে, তখন আমি আমার এ মত পান্টাতে বাধ্য হই। আমি তখন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রান্ত মন্ত্রী হিসাবে কাজ করছিলাম বলে স্বভাবতই সকলের চোখ ছিলো আমার উপর; আমার ইউরোপীয় ও মার্কিন বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনের মধ্যে আমি বিপুল ঔৎসুক্যের কারণ হয়ে উঠি। প্রথমে ওদের মনে হয়েছিলো আমার কান্ধ হচ্ছে একজন ইউরোপীয় 'বিশেষজ্ঞের', যাকে প্রাচ্য দেশের একটি সরকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেছে, আর আমি যে জাতির চাকরি করছি তাদের চালচলনের সঙ্গে আমার সুবিধার খাতিরেই মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আমার কার্যকলাপ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো. আমি কেবল 'কাজের দিক' দিয়েই নয়, বরং আবেগ-অনুভূতি এবং বৃদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও সাধারণভাবে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক এবং তামদ্দ্রনিক লক্ষ্যের সাথে নিজেকে একাছা করে নিয়েছি তখন ওরা কিছুটা বিষয়-বিমৃঢ় হয়ে পড়ে। যতই দিন যেতে লাগলো. ক্রমবর্ধমান হারে বেশি বেশি লোক জিজ্ঞাসা করতে লাগলো আমার অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। ওরা জানতে পেলো, আমি আমার জীবনের একেবারে প্রথমদিকে কাজ শুরু করেছিলাম কন্টিনেন্টাল পত্র-পত্রিকাগুলির এক বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র কয়েক বছর ব্যাপক সফরের পর আমি ১৯২৬ সালে মুসলমান হই; ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর প্রায় ছ'বছর আমি আরব দেশে বাস করি এবং বাদশাহ ইবনে সউদের বন্ধুত্ব লাভে সমর্থ হই; এরপর আমি আরব দেশ ছেড়ে যাই ভারতে, আর সেখানে আমার সাক্ষাৎ ঘটে পাকিস্তান চিন্তার আধ্যাত্মিক জনক এবং মহান মুসলিম কবি– দার্শনিক মুহামদ ইকবালের সংগে। তিনিই আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে বৃঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করান। আমার পূর্ব তুর্কিস্তান, চীন এবং ইন্দোনেশিয়া সফরের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে এবং ভাবী ইসলামী রাষ্ট্র, যা তখনো ইকবালের স্বাপ্লিক মনের স্বপ্লের বেশি কিছু মকার পথ

ছিলো না, তার বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রগুলির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের জন্য ভারতে থেকে যেতে। আমার কাছে, ইকবালের মতোই এ স্বপ্ন ছিলো ইসলামের সমস্ত ঘুমন্ত আশাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার একটি পথের, বস্তুত, একমাত্র পথের প্রতীক ঃ একটি জনগোষ্ঠীর একটি রাজনৈতিক সন্তার সৃষ্টি, যার সংহতির ভিত্তি একই রক্ত-বংশ নয়, বরং একটি আদর্শের প্রতি সাধারণ আনুগত্য। বহু বছর আমি নিজেকে নিবেদিত রাখি এই লক্ষ্যে অধ্যয়ন, রচনা ও বক্তৃতায় এবং কালক্রমে ইসলামী আইন ও তমন্দুনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে আমি বেশ কিছুটা খ্যাতি অর্জন করি। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, আমাকে তখন ঐ রাষ্ট্রের সরকার 'ইসলামী পুনর্গঠন বিভাগ' নামক একটি ডিপার্টমেন্ট গড়ে তোলা এবং পরিচালনার জন্য আহবান করলেন; এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে আদর্শগত ইসলামী ধ্যান-ধারণাগুলিকে বিশদভাবে তুলে ধরা, যার উপর নবজাত রাজনৈতিক সংগঠনটি তার আদর্শিক দিক-নির্দেশের জন্য নির্ভর করতে পারে। দু'বছর ধরে এই অত্যন্ত উদ্দীপনাময় কাজটি চালিয়ে যাওয়ার পর আমি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরে আমাকে মধ্যপ্রাচ্য ডিভিশনের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। এখানে আমি পাকিস্তান এবং অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বন্ধন ও সম্পর্ক মজবুত করে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করি; আর এ সময়েই একদা আমি নিউইয়র্কে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানী মিশনে নিযুক্ত হই।

এ সবই একজন ইউরোপীয় যে—মুসলিম সমাজের মধ্যে ঘটনাক্রমে বাস করছে তার সংগে নিছক বাহ্যিক খাপ খাইয়ে নেয়ার চাইতে অনেক বেশি গভীরতরা কিছুর দিকে ইংগিত করেঃ বরং এতে করে একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি আনুগত্য সজ্ঞানে সর্বান্তকরণে প্রত্যাহার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা বোঝায়। আমার বহু পাশ্চাত্য বন্ধুর কাছে এটা খুবই বিশ্বয়কর ঠেকে। তারা তাদের মনে এই চিত্র আনতে সক্ষম হলো না— যে—মানুষ জন্মছে পাশ্চাত্য জগতে এবং সেখানেই বড় হয়েছে ও শিক্ষা—দীক্ষা পেয়েছে সে কেমন করে এমন সম্পূর্ণভাবে এবং বাহ্যত, মনে কোন কিছু চেপে না রেখে মুসলিম জগতের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছে; তার পক্ষে কী করে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বদলে সম্ভব হলো ইসলামী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার গ্রহণ, এবং কী সেই জিনিস যা তাকে বাধ্য করেছে অমন একটি ধর্মীয়—সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করতে, যা আমার মনে হয়, সকল ইউরোপীয় ধ্যান—ধারণা থেকেই অতি ব্যাপকভাবে নিকৃষ্টতরো বলে ওরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু কেন, আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম, আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা এ বিষয়টিকে এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিচ্ছে? ওরা কি কখনো সত্যি সত্যি সরাসরি ইসলামের মর্মে পৌছানোর চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ করেছে? অথবা ওদের মতামতের ভিত্তি কি পূর্ববর্তী পুরুষ পরম্পরায় পাওয়া বিকৃত ধ্যান–ধারণা এবং কতিপয় ধরাবাধা বুলি? হতে পারে কি যে–সনাতন গ্রীক ও রোমান চিন্তা–পদ্ধতি পৃথিবীকে একদিকে গ্রীক ও রোমান এবং অন্যদিকে বারব্যারিয়াঙ্গ তথা বর্বর জাতিপুঞ্জ, এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলো তা পাশ্চাত্য মানসে আজাে এতাে পরিপূর্ণভাবে মিশে আছে যে তার নিজের সাংস্কৃতিক কক্ষপথের বাইরে যা কিছু পড়ে তার কোন স্পষ্ট নির্দিষ্ট মূল্য আছে বলে তত্ত্বগতভাবেও সে

স্বীকার করতে অক্ষম?

গ্রীক এবং রোমানদের আমল থেকে, ইউরোপীয় চিন্তাবিদ এবং ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয় ইতিহাস ও কেবল পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার আলোকে এবং অর্থেই পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা করতে উন্মুখ ও ইচ্ছুক। এ চিত্রে অপাশ্চাত্য সভ্যতাগুলি কেবল তথনি প্রবেশ করে যখন ওদের অস্তিত্ব অথবা ওদের মধ্য থেকে উথিত বিশেষ বিশেষ আন্দোলন পাশ্চাত্য মানুষের ভাগ্যের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে বা করে থাকে; আর এ কারণে, পাশ্চাত্যবাসীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর ইতিহাস এবং তার বিভিন্ন সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত একটা সম্প্রসারিত পাশ্চাত্য ইতিহাসের বেশি কিছু নয়!

স্বভাবতই এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ একটি বিকৃত পরিপ্রেক্ষিতের জন্ম দিয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের মানুষ যেহেতু সেই সব লেখার সাথেই পরিচিত যা তার নিজের সংস্কৃতিকে চিত্রিত করে অথবা নিজের সভ্যতার সমস্যাগুলি আলোচনা করে তার খুঁটিনাটি সমেত এবং উজ্জ্বল রঙে, আর বাকি বিশ্বের প্রতি এখানে-ওখানে ঘাড় বাঁকিয়ে মাঝে মাঝে তাকানোর বেশি কিছু করে না; এজন্য গড়পড়তা একজন ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান সহজেই এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হ'মে পড়ে যে, পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বাকি বিশ্বের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার চাইতে কেবল উৎকৃষ্টতরোই নয়, বরং আয়তনেও এতো বিপুল যে, দু'মের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না; আর এ কারণে, পাশ্চাত্য জ্বীবন পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ যার মানদণ্ডেই কেবল অন্যান্য জীবন-পদ্ধতিকে বিচার করা যেতে পারে। এর দ্বারা অবশ্য এ কথাই বোঝানো হয় যে, যে-কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যান-ধারণা, সামাজিক অনুষ্ঠান অথবা নৈতিক মূল্যায়ন, যা এই পাশ্চাত্য আদর্শ বা নমুনার সংগে মিলে না, তা বস্তুতই একটি নিম্নস্তরের জীবনের বস্তু। গ্রীক এবং রোমানদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে পাশ্চাত্য জগত ভাবতে পছন্দ করে যে, এসব ভিন্ন সভ্যতা, এককালে যা বিদ্যমান ছিলো বা বর্তমানে আছে সে সবই প্রগতির যে-পথ পাশ্চাত্য অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করে চলেছে সে পথে প্রতিবন্ধকম্বরূপ কতকগুলি পরীক্ষণ–নিরীক্ষণ মাত্র; অথবা, বড় জোর একথা বলা যায় (যেমন জনক সভ্যতাগুলির ক্ষেত্রে, যা সরাসরিভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্বে বিকাশ লাভ করেছিলো একই রেখায়) এগুলি একই পৃস্তকের পরপর কয়েকটি অধ্যায় মাত্র— অবশ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতা হচ্ছে এর শেষ অধ্যায়।

আমি যখন আমার এই মতের কথা আমার কোন এক মার্কিন বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করি—বন্ধুটি ছিলেন বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে বেশ কৃতিত্বের অধিকারী এবং মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে তাঁকে পণ্ডিত বলা যায়—তিনি প্রথমে কিছুটা সংশয়ই প্রকাশ করেন।

'মেনে নিলাম', তিনি বললেন, 'প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকরা বিদেশী সভ্যতার বিচার করতে গিয়ে সীমিত দৃষ্টিভংগির পরিচয় দিয়েছিলো; কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা কি ওদের এবং বাকি দুনিয়ার মধ্যে যোগাযোগের অসুবিধারই অনিবার্য ফল নয়? আর এই অসুবিধা কি আধুনিককালে অনেকথানি কাটিয়ে ওঠা যায়িন? যা—ই হোক, আমরা, পাশ্চাত্যবাসীরা আজকাল আমাদের আপন সাংস্কৃতিক কক্ষপথের বাইরেও যা ঘটছে তার সংগে অবশ্যই নিজেদেরকে সম্পর্কিত রাখি। গত সিকি শতকে প্রাচ্য শিল্পকলা ও দর্শন সম্পর্কে এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির মনকে যেসব রাজনৈতিক চিন্তাধারা দখল করে আছে সেসব বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে যে বহু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে আপনি কি সেগুলির

২০

কথা ভূলে যাচ্ছেন না? অন্যান্য সংস্কৃতির কী দেবার থাকতে পারে তা বোঝার জ্বন্য পাশ্চাত্যবাসীর এ আকাঞ্জাকে উপেক্ষা করা নিশ্চয়ই সুবিচার হবে না!

'হয়তো আপনার কথা কিছুটা সত্য', আমি জবাব দিই, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই আদি গ্রীক-রোমক দৃষ্টিভংগি আজকাল আর সম্পূর্ণ সক্রিয় নয়। এর কঠোরতা তার **धात উল্লেখযোগ্যভাবে হারিয়ে ফেলেছে, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল এ কারণে যে** পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের মধ্যে যাঁরা অধিকতরো পরিণত চিন্তাশক্তির অধিকারী তাঁরো তাদের নিজেদের সভ্যতার বহু দিক সম্পর্কেই হতাশ এবং সন্দিশ্ধ হয়ে উঠেছেন। ওঁদের কারো কারো মনে এই উপলব্ধির সূচনা হতে ভক্ত করেছে যে, মানব প্রগতির কেবল একটিমাত্র কিতাব এবং একটিমাত্র কাহিনী না–ও থাকতে পারে, বরং বহু কিতাব এবং বহু কাহিনী থাকা সম্ভবঃ আর এর কারণ কেবল এই যে, ঐতিহাসিক অর্থে মানবজাতি একটি সমজাতীয় সন্তা নয়, বরং বিভিন্ন গ্রুপের এক বিচিত্র সমবায়, যাদের মধ্যে মানব জীবনের অর্থ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক দূর ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারা রয়েছে। তবু আমি মনে করি না যে, পাশ্চাত্য জগত গ্রীক ও রোমকদের চাইতে বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি কৃপাশীল পৃষ্ঠপোষকের মনোভাব সত্যি কম পোষণ করতে তক্ত করেছে ঃ বলা যায়, পাশ্চাত্য কেবল অধিকতর সহনশীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনে রাখবেন—এ সহনশীলতা ইসলামের প্রতি নয়— কেবল কতকণ্ডলি নির্দিষ্ট প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি যা পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম ক্ষুধায় পীড়িত মানুষের জন্য এক ধরনের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ যোগায় এবং একইসাথে তা পাশ্চাত্য বিশ্বদৃষ্টি থেকে অতো বেশি দূরের যে, এর মূল্যগুলির বিরুদ্ধে কোন সত্যিকার চ্যালেঞ্জ বলে তা গণ্য হয় না।'

'আপনি এর দ্বারা কি বোঝাতে চানং'

'দেখুন', আমি জবাব দিই, 'যখন একজন প্রতীচ্যবাসী, ধরা যাক, হিন্দু ধর্ম অথবা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে তখন সে ব্যতিক্রমহীনভাবেই এ–সব মতবাদ ও তার নিজের মতবাদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকে। এ–সব মতবাদের এটা–ওটা তার প্রশংসা পেতে পারে, কিন্তু স্বভাবতই সে কখনো তার নিজের ভাবধারার বদলে এগুলি গ্রহণ করার সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখতে রাজী হবে না। যেহেতু সে পূর্ব থেকেই এ অসম্ভাব্যতা স্বীকার করে নেয় সে কারণে এসব বিজাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে মানসিক স্থৈর্য এবং প্রায়ই সহানুভূতিপূর্ণ সমঝদারের মনোভাব নিয়ে সে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে। কিন্তু ইসলামের প্রসংগ যখন আসে, যা হিন্দু অথবা বৌদ্ধ দর্শনের মতো পাশ্চাত্য মূল্যগুলির মোটেই ততটা বিরোধী নয়, তখন এ পাশ্চাত্য মানসিক স্থৈর্য প্রায় সব–সময় এবং অনিবার্যভাবেই আবেগাত্মক পক্ষণাত দ্বারা বিচলিত হয়ে পড়ে। এর কারণ কি সম্ভবত এই যে, মাঝে মাঝে আমি সবিশ্বয়ে ভাবি, ইসলামী মূল্যবোধগুলি পাশ্চাত্য মূল্যবোধগুলি পাশ্চাত্য মূল্যবোধগুলি পাশ্চাত্য ধ্যান–ধারণার প্রতি প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ বিশেষ ?'

এবং আমি তাঁকে আমার একটা থিওরীর কথা বলতে আরম্ভ করি, যা আমার চিস্তায় এসেছিল কয়েক বছর আগে; এটি এমন এক থিওরী, যা আমার মতে, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমসাময়িক চিন্তাধারায় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রায়ই যে গতীর মূল বিদ্বেষ দেখতে পাওয়া যায় তা স্পষ্টতরোভাবে বোঝার সহায়কও হতে পারে।

'এই বিদ্বেষের একটা সত্যিকার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পেতে হলে,' আমি বললাম, 'আপনাকে তাকাতে হবে অনেক পেছনদিকে, ইতিহাসের অভ্যন্তরে—এবং পাশ্চাত্য ও মুসলিম জগতের মধ্যকার প্রথমদিকের সম্পর্কগুলির মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। পাশ্চাত্যের লোকেরা আজকের দিনে ইসলাম সম্পর্কে যা চিন্তা এবং অনুভব করে তার শিকড় রয়েছে সেইসব গভীর প্রভাবের চাপ এবং শৃতির ছাপের মধ্যে যা জন্ম নিয়েছিলো ক্রসেডের সময়ে।'

'ক্রুসেড!' আমার বন্ধু বিশ্বিত কঠে উচ্চারণ করেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে প্রায় হাজার বছর আগে যা ঘটেছিলো তা এখনো, এই বিশ শতকের লোকের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে?'

'কিন্তু তা অবশ্যই করে থাকে। আমি জানি, এ অবিশ্বাস্য শোনাবে। কিন্তু আপনার কি 
যারণ নেই মনোবিকলনকারীদের প্রথমদিকের আবিদ্ধিয়াগুলিকে কী অবিশ্বাসের সংগে অভ্যর্থনা
জানানো হয়েছিলো, যখন ওঁরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলেন একটা বয়স্ক মানুষের
আবেগময় দিকের বহুলাংশেরই—এবং ইডিওসিন্ক্রেসিস বা 'বিশেষ মেজাজ—মর্জি'
শব্দটিতে যেসব আপাত অহেতৃক প্রবণতা, রুচি ও সংস্কার নিহিত রয়েছে তারও প্রায়
সবটারই—উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তার শৈশবের প্রথমদিকের, তার বয়সের
সবচাইতে ফর্মেটিভ সময়টির বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে? আচ্ছা, জাতি এবং সভ্যতা কি যৌথ
ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু? ওদের ক্রমবিকাশও ওদের শৈশবের প্রথমদিকের অভিজ্ঞতার সাথে
ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। শিশুদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ওদের শৈশবের এসব অভিজ্ঞতাও
হয়তো আনন্দদায়ক ছিলো অথবা ছিলো পীড়াদায়ক; ঐসব অভিজ্ঞতা হতে পারে সম্পূর্ণ
যুক্তিসংগত, অথবা বিপরীত পক্ষে, সেগুলি হতে পারে কোনো ঘটনার শিশুসুলভ সরল ভূল
ব্যাখ্যার ফল ঃ এ ধরনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতারই মন—মানস বদলে দেয়ার ক্ষমতা প্রধানত
নির্ভর করে সেই অভিজ্ঞতার সূচনাকালীন তীব্রতার উপর। ক্রুসেডের অব্যবহিত পূর্বের
শতকটিকে, অর্থাৎ খ্রিস্ঠীয় সনের প্রথম হাজার বছরের সমান্তিকালটিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার
শৈশবের প্রথম দিক বলে সহজ্ঞেই বর্ণনা করা যেতে পারে......

আমি আমার বন্ধুকে শ্বরণ করিয়ে দিই—তিনি নিজেও একজন ইতিহাসবিদ—এ হচ্ছে সেই যুগ যখন রোম সাম্রাজ্যের ভাঙনের পরবর্তী অন্ধকার শতাদীগুলির পর এই প্রথম ইউরোপ তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পথ দেখতে ভক্ষ করেছে। প্রায় বিশৃত রোমান ঐতিহ্যের—সাথে কোন সম্পর্ক না রেখেই ঠিক সেই মূহুর্তে ইউরোপের জনসাধারণের বিভিন্ন মাতৃভাষায় নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি ভক্ষ হয়েছে ঃ যুদ্ধণেহী মনোভাব নিয়ে গথ, হুন এবং অভরদের স্থান হতে স্থানান্তরে বিচরণের ফলে যে মানসিক অবসাদ এসেছিলো, তা কাটিয়ে উঠে পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রেরণায় চাক্ষকলা ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠছে। মধ্যযুগের প্রথমদিকের অপরিণত অবস্থার মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছিলো এক নতুন সাংস্কৃতিক জগত। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে, কুসেড থেকে তার আত্মবিকাশের সেই চরম নাজুক সংবেদনময় মূহুর্তটিতে পেলো তার জীবনের সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত—আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয়, 'ট্রওমা' বা আবেগজনিত আঘাত, যা হয়ে উঠতে পারে মানসিক ব্যাধির হেতু……

কুসেডগুলি হচ্ছে এমন এক সভ্যতার উপর প্রচণ্ড সমষ্টিগত চাপ, যা সবেমাত্র

আত্মসচেতন হয়ে উঠতে ভরু করেছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বলতে গেলে, কুসেডের যুদ্ধগুলি হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক সংহতির আলোকে নিজেকে দেখার জন্য ইউরোপের প্রথমতম এবং সম্পূর্ণ সফল এক প্রয়াস। প্রথম কুসেড যে উৎসাহ–উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো তার আগে কিংবা পরে ইউরোপ আর তেমন কোন অভিজ্ঞতাই অর্জন করেনি, যা এর সাথে তুলনীয় হতে পারে। ইউরোপ মহাদেশের উপর দিয়ে উন্মাদনার এক প্রবল ঢেউ বয়ে গেলো—এমন এক আনন্দ–উল্লাস যা এই প্রথম বিভিন্ন রাষ্ট্র, গোত্র ও শ্রেণীর মধ্যকার সকল প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে গেলো। এর আগে ছিলো ফ্রাঙ্ক, স্যাক্তন, জার্মান, বুর্গাণ্ডীয়, সিসিলীয়, নরম্যান এবং লুম্বার্ডেরা—বিভিন্ন গোত্র ও জাতের এক জগাথিচুড়ি, যাদের মধ্যে সাধারণ কিছু ছিলো না বললেই চলে, কেবল একটি বিষয় ছাড়া ৪ ওদের প্রায় সবকটি সামস্ততন্ত্রী রাজ্য ও প্রদেশ ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, আর ওরা সকলেই ছিলো খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ঃ কিন্তু কুসেডের যুদ্ধগুলিতে, এবং এসব যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই ধর্মীয় বন্ধন উন্নীত হয় এক নতুন সমতলে, যা সকল ইউরোপীয়রই সাধারণ লক্ষ্য ঃ 'খ্রিস্টান রাজের' রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় ধারণা। পরিণামে তা–ই জন্ম দেয় ইউরোপ–ভিত্তিক সাংস্কৃতিক চেতনার। ১০৯৫ সালের নভেম্বরে পোপ দ্বিতীয় আরবান তাঁর ক্লারমন্টের বিখ্যাত বক্তৃতায় যখন পবিত্র ভূমি দখল করে রাখা 'পামণ্ড জাতির' বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বন্ধ করেন তখনি তিনি সম্ভবত তাঁর নিজের অজান্তেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চার্টার বা সনদ ঘোষণা করেন।

কুসেডের যুদ্ধের ফলে আবেগজনিত প্রচণ্ড আঘাতের যে অভিজ্ঞতা হয় তা-ই ইউরোপকে দেয় তার সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং তার ঐক্য; কিন্তু পরিণামে এই একই অভিজ্ঞতাই তথন থেকে সেই মিথ্যা রঙের পোঁচ দিতে থাকলো, যে-রঙে পাশ্চাত্যবাসীর চোখে ইসলাম প্রতিভাত হয়েছে পরবর্তীকালে—কেবল এ কারণে নয় যে, ক্রুসেডের অর্থই হচ্ছে যুদ্ধ এবং রক্তপাত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অমন কত যুদ্ধই তো সংঘটিত হয়েছে—যার কথা পরবর্তীকালে বেমালুম ভূলে গেছে সে–সব জাতি—এবং কতো শক্রতা .ও বৈরিতা, যা তাদের কালে মনে হয়েছিলো অনপনেয়, পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে বন্ধুত্বে! বিভিন্ন ক্রুসেডে যে ক্ষতি হলো তা অস্ত্রের ঝনঝনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি ঃ প্রথমত এবং সর্বাগ্রে এ হচ্ছে এক মনোজাগতিক ক্ষতি—ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শের একটি ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য মনকে মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলাই সেই ক্ষতি; কারণ ক্রুসেডের আহবানের যুক্তিযুক্ততা যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে মুসলমানদের নবীকে অপরিহার্যভাবেই চিহ্নিত করতে হবে খ্রিস্ট-বিরোধীরূপে এবং তাঁর ধর্মকে জঘন্যতম ভাষায় চিত্রিত করতে হবে, লাম্পট্য ও বিকৃত রুচির উৎসরপে। ইসলাম যে একটি স্থূল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং পাশবিক হানাহানির ধর্ম, চিত্ত-ভদ্ধির ধর্ম নয়, অনুষ্ঠানাদি পালনের ধর্ম, ক্রুসেডের আমলেই এ হাস্যকর ধারণা প্রবেশ করে পাশ্চাত্য মানসে এবং তখন থেকেই তা ওখানেই রয়ে গেছে; আর সেই সময়ে নবী মুহামদের নাম—সেই একই মুহামদ যিনি তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—অন্যান্য ধর্মের নবীগণকে শ্রদ্ধা করতে — ইউরোপীয়রা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সংগে রূপান্তরিত করে 'মাহৌন্দ'-এ, ইউরোপে স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা সূচিত হওয়ার যুগ তথনো অনেক সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। তখন যেসব শক্তি বিদ্যমান ছিলো তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য ধর্ম এবং সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক ধর্ম ও সভ্যতার বিরুদ্ধে হিংসা–বিদ্বেষের কালো বীজ বপন করা ছিলো খুবই সহজ। কাজেই, এ কোন আক্ষিক ব্যাপার নয় যে, এই সব যুদ্ধ যখন চলছিলো তখন জ্বালাময়ী শ্যাজো–দ্য রোঁলা—যাতে দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলিম বেদ্বিনদের উপর খৃষ্টান রাজ্যের অলীক বিজয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—রচিত হয়নি, রচিত হয়েছিলো তিন শতাদী পরে—অর্থাৎ প্রথমে ক্রুসেডের ঠিক কিছু আগে—এবং সংগে সংগেই তা হয়ে দাঁড়ালো ইউরোপের 'জাতীয় সংগীত'—স্বরূপ; এবং এ—ও আক্ষিক ব্যাপার নয় যে, এই যুদ্ধ নিয়ে রচিত মহাকাব্য হচ্ছে এক 'ইউরোপীয়' সাহিত্যের আরম্ভ যা আগেকার আঞ্চলিক সাহিত্য থেকে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র ঃ কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ।

এটা ইতিহাসেরই একটা পরিহাস বলে মনে হয় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের যুগ যুগ লালিত শক্রতা, যা আদিতে ছিলো ধর্মীয়, আজো, এমন এক সময়েও টিকে আছে তার অবচেতন মনে যখন পাশ্চাত্য মানুষের কল্পনার উপর ধর্ম তার কর্তৃত্ব প্রায় সবটাই হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য, আসলে তা বিশ্বয়কর নয়। আমরা জানি, মানুষকে তার শৈশবে যেসব ধর্মীয় বিশ্বাস শেখানো হয় সেসব বিশ্বাস সে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসতে পারে, যদিও তা সত্ত্বেও, ঐসব বিশ্বাসের সংগে সম্পর্কিত কোন কোন বিশেষ আবেগ অযৌক্তিকতাবেই সক্রিয় থাকে তার শেষ জীবনব্যাপী—'আর এই–ই', আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বলি, 'ঠিক এ–ই ঘটেছিলো সেই সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার জীবনে। ক্রুসেডের ছায়া আজো পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর; আর ইসলাম এবং মুসলিম জগতের প্রতি তার সকল প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সুম্পন্ট চিহ্ন রয়েছে সেই মরেও–মরে না প্রেতের….'

আমার বন্ধু কিছুক্ষণের জন্য চূপ করে থাকেন। আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি লম্বা হালকা–পাতলা সেই মানুষটি কামরার ভেতরে পায়চারী করছেন। তাঁর হাত দুটি তাঁর কোটের পকেটে, মাথা ঝাঁকাচ্ছেন যেন কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে এবং অবশেষে তিনি বললেন ঃ

'আপনি যা বলছেন তাতে কিছু সারবস্তু থাকতে পারে—সত্যি হয়তো থাকতে পারে—যদিও, হঠাৎ করে আমি আপনার এই থিওরী বিচার করে দেখতে পারছি না, সে অবস্থা আমার নেই। তবে যা–ই হোক, আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে এইমাত্র আমাকে যা বললেন তার আলোকে আপনার কি মনে হয় না যে, আপনার জীবন, যা আপনার কাছে খুবই সরল এবং জটিলতা মুক্ত, পাশ্চাত্যের লোকদের কাছে অবশ্যই পরম বিশ্বয়কর ও অস্বাভাবিক ঠেকবে? আপনি আপনার আত্মজীবনী লিখছেন না কেন? আমি নিশ্চিত যে, এটি খুবই চমকপ্রদ এবং আকর্ষণীয় পুস্তক হবে।'

উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে আমি জবাব দিই ঃ হাা, এ ধরনের একটি বই লিখতে গিয়ে আমি হয়তো ফরেন সার্ভিস ত্যাগের জন্য মানিয়ে নিতে পারি নিজেকে। মোদ্দা কথা, লেখাই তো আমার মূল পেশা.....'

আমি রসিকতা করে যে জবাব দিয়েছিলাম পরবর্তী কয়েক হপ্তা এবং মাসে আস্তে আস্তে আমার অজান্তেই তা উবে গেলো। আমি আমার জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য এবং এতে ক'রে, যত তুচ্ছভাবেই হোক না কেন, যে পুরু যবনিকা ইসলাম এবং তার সংস্কৃতিকে প্রতীচ্য–মন থেকে আড়াল করে রেখেছে তা সরাতে সাহায্য করার জন্য চিন্তা করতে ভক্ন করি, গভীরভাবে। ইসলামে আমার প্রবেশ অনেক দিক দিয়ে একটি একক, অতুলনীয় ব্যাপার ঃ মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস করেছি বলেই আমি মুসলমান হইনি, পক্ষান্তরে আমি তাদের মধ্যে বাস করার সিদ্ধান্ত নিই এ কারণে যে, আমি ইসলাম কবুল করেছি। আমি কি আমার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য পাঠকদেরকে অবগত ক'রে ইসলামী জগত ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখতে পারি না, সেই কুটনৈতিক পদে অবস্থান ক'রে যা করতে পারি, তার চেয়ে যে–পদ আমার দেশের অন্য লোকদের দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে একই রকম প্রকৃষ্টরূপে! মোদা কথা যে কোনো বৃদ্ধিমান ব্যক্তি পাকিস্তানের মন্ত্রী হতে পারেন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে—কিন্তু আমার পক্ষে পাশ্চাত্যের লোকদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে যেভাবে কথা বলা সম্ভব ক'জন লোক তা করতে সক্ষম? আমি মুসলমান, কিন্তু এ–ও সত্য যে, আমার জন্ম পাশ্চাত্য জগতে ঃ কাজেই ইসলাম এবং পাশ্চাত্য জগত, দুয়েরই সুধীজনের ভাষায় কথা বলতে পারি আমি….

আর এ কারণে, ১৯৫২ সালের শেষের দিকে আমি পদত্যাগ করি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস থেকে এবং এ বইটি লিখতে শুরু করি। আমার আমেরিকান বন্ধুটি যে রকমটি আশা করেছিলেন এটি সে রকম 'চিতাকর্ষক বই' হয়েছে কিনা আমি বলতে পারি না। কেবল কিছু পুরোনো নোট, বিচ্ছিন্ন রোজনামচা এবং সে সময়ে আমি সংবাদপত্রের জন্য যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলাম তারই কয়েকটির সাহায্যে, শৃতি থেকে—এক ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের জটিল রেখাগুলি ধরে ফের অতীতের দিকে যাত্রা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না—যে বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে বহু বছর এবং ভৌগোলিক স্থানের এক বিশাল কিস্তার জুড়ে।

আর এই যে কাহিনীঃ আমার সমগ্র জীবনের কাহিনী নয়, কেবল সেই বছরগুলির কাহিনী, ভারতের পথে আরবদেশ ছেড়ে বের হওয়ার আগেকার বছরগুলির কাহিনী—সেই উত্তেজনাময় বছরগুলি, যা আমি সফরে সফরে কাটিয়েছি লিবিয়ার মরুভূমি থেকে পামীর মালভূমির বরফ–ঢাকা পর্বত শৃংগগুলির মধ্যবর্তী এবং বসফরাস ও আরব সাগরের মধ্যকার প্রায় সকল দেশের ভেতর দিয়ে। এ কাহিনী বলা হয়েছে একটি পটভূমিতে—এবং মনে রাখতে হবে, আরবের অভ্যন্তর থেকে মঞ্চায় ১৯৩২–এর থ্রীত্মের শেষের দিকে, আমার সর্বশেষ মরু সফরের সময়ের প্রেক্ষিতে ঃ কারণ ঐ তেইশ দিনের মধ্যেই আমার জীবনের প্যাটার্ন সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো আমার কাছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যে আরবের বর্ণনা করা হয়েছে তা এখন আর নেই। এর নির্জনতা এবং সংহতি ধ্বসে পড়েছে অকন্মাৎ প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত তেলের প্রচন্ড ধারায় এবং তেল যে বর্ণ নিয়ে এসেছে তারই চাপে। এর মহৎ সরলতা হারিয়ে গেছে এবং তার্ সংগে হারিয়ে গেছে মানবিকতার দিক দিয়ে যা ছিলো একক অনন্য তা—ও। মানুষ যখন মহামূল্য কোন কিছুর জন্য বেদনা অনুভব করে, যা এখন হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য, যা ফিরে পাওয়া যাবে না আর কখনো, সে বেদনার সাথে আমার মনে পড়ছে সেই শেষ দীর্ঘ মরুপথে চলার কথা—যখন আমরা দুজন, সওয়ারী হাঁকিয়ে চলেছি; আর চলেছি, দুজন দুটি উটের উপরে, সাঁতরে চলা আলোর ভেতর দিয়ে….

# **ज़क**ा

#### এক

আমরা দু'জন দু'টি উটের উপর, চলেছি তো চলেছি; মাথার উপর সূর্য জ্বলছে, সর্বত আলো ঝলমল করছে, ঝলসাচ্ছে, সাঁতার কাটছে। লালচে আর নারাংগী রঙের বালিয়াড়ি— বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, একাধারে নির্জ্জনতা আর রোদ-ঝলসানো নীরবতা এবং তারই মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা দৃটি মানুষ, দৃটি উটের উপর—চলেছি দূলতে দূলতে, চলার সেই ছন্দে ও তংগীতে या মানুষকে निদ্यान করে তোলে, আর তাকে তুলিয়ে দেয় দিনের কথা, तारानत कथा, छेरु शुख्या जात সুদীর্ঘ পথের कथा। বালিয়াড়ির মাথায় কোথাও কোথাও হলদে ঘাসের গুচ্ছ আর এখানে ওখানে গ্রন্থিল হামদ-লতার ঝোপ, মস্ত বড় অজগরের মত বালির উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। ইন্দ্রিমণ্ডলি যেন ঘূমিয়ে পড়েছে। জিনের উপর বসে আমি দুলছি। কিছুই টের পাচ্ছি না উটের পায়ের নিচে বালি গুঁড়ানোর আওয়াজ এবং হাঁটুর ভেতরের দিকে জ্বিন–সাঁটানো কাঠের পেরেকের ঘষা ছাড়া। রোদ আর বাতাস থেকে মুখটাকে বাঁচানোর জন্য পাগড়ীর গুচ্ছ দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছি। মনে হলো, আমি যেন আমার আপন নিঃসংগতাকে একটি বস্তুরই মতো ধরাছোঁয়া যায় এমন একটা পদার্থেরই মতো এরই মধ্য দিয়ে, হাা ঠিক এরই মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছি তায়েমার কুয়াগুলির দিকে....তায়েমার সেই গহীন কুয়াগুলির দিকে, যা পানি যোগায় তৃষ্ণার্তকে...ঠিক নৃফুদের ভেতর দিয়ে তায়েমার দিকে—আমি একটা স্বর শুনতে পেলাম, জানি না স্বপ্নে শোনা স্বর, না আমার সংগীর কণ্ঠস্বর ঃ

- —'তুমি কিছু বলছিলে জায়েদ ?'
- 'বলছিলাম' আমার সংগী জবাব দেয়, 'তায়েমার কুয়া দেখার জন্য ঠিক আড়াআড়িভাবে নুফুদ পাড়ি দেবার দুঃসাহস খুব বেশি লোক করবে না।'

আমি আর জায়েদ গিয়েছিলাম নজ্দ–ইরাক সীমান্তের কসর আসাইমিনে, বাদশাহ ইবনে সউদের অনুরোধে। সেখান থেকে আমরা দৃ'জন ফিরছিলাম। আমার কাজ শেষ করার পর হাতে ছিল প্রচুর অবসর। তাই ঠিক করলাম, প্রায় দৃ'শ মাইল দক্ষিণ–পশ্চিমে অবস্থিত তায়েমার সুদ্র এবং প্রাচীন মর্নদ্যানটি একবার দেখতে যাবো। ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই 'তেমা'—আর এর সম্পর্কেই ঈসায়া বলেছিলেন, 'তেমা'র বাসিন্দারা তৃষ্ণার্তদের পানি যোগায়'। তায়েমার অঢেল পানি আর এর বড়ো ইদারা, সারা আরবে এমনটি কোথাও মিলে না। এই পানি আর ইদারার জন্য ইসলাম–পূর্ব যুগে তায়েমা হয়ে উঠেছিলো ক্যারাতা বাণিজ্যের একটা মন্ত বড়ো কেন্দ্র আর সেকেলে আরব তমন্দ্নের এক পীঠস্থান। স্থানটি দেখার ইচ্ছা আমার অনেকদিনের। তাই মরু–কাফেলা যে–সব ঘুরতি পথে চলে সে–সব পথে না গিয়ে কসর আসাইমিন থেকে আমরা সোজা ঢুকে পড়লাম বিশাল নুফুদের তেতরে। মধ্য আরবের উঁচু এলাকাগুলি আর সিরীয় মরুভূমির মাঝখানে ছড়িয়ে আছে লালচে বালি মরু নুষুদ, বিশাল তার আয়তন। এই তয়ংকর নির্জন এলাকার এই অংশে

মকার পথ ২৬

নেই কোনো পায়ের রেখা, নেই কোনো পথ। বাতাস যেন দায়িত্ব নিয়েছে—যাতে মানুষ বা কোনো পশুর পদক্ষেপ এই নরম দেবে–যাওয়া ঝুরঝুরে বালিতে স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে না পারে এবং জমির কোনো নিশানা মুসাফিরকে পথ দেখানোর জন্য বেশিদিন টিকে না থাকে! বাতাসের ধাক্কায় বালিয়াড়িগুলির রূপরেখা হরদম বদলাচ্ছে, আস্তে আস্তে, টের পাওয়া যায় না এমনি মৃদু গতিতে প্রবাহিত হয়ে আকারের পর আকার নিচ্ছে। পাহাড় রূপান্তরিত হচ্ছে উপত্যকায়, উপত্যকা রূপ নিচ্ছে নতুন পাহাড়ে। তা ছাড়া এখানে—ওখানে ভকনো প্রাণহীন ঘাসের চিহ্ন; আর সে ঘাস বাতাসে মৃদু মর্মর ধ্বনি তোলে। উটের মুখেও তেতো ছাইয়ের মত সে ঘাস!

বহুবার বহু দিক দিয়ে এ মরুভূমি আমি পার হয়েছি। তবুও কারো মদদ না নিয়ে নিজে নিজে এর মধ্য দিয়ে রাস্তা খুঁজে নেবার হিম্মত আমার নাই। কাজেই জায়েদকে আমার সংগে পেয়ে আমি ভীষণ খুশী। দেশের এই এলাকারই লোক জায়েদ। তার বংশের নাম শামার, আল—নুফুদের দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমানায় শামার খান্দানের বসতি। শীতকালের ধারা বর্ষণে বালিয়াড়িগুলি যখন হঠাৎ ঘন সবুজ মাঠে রূপান্তরিত হয়, তখন বছরের কয়েক মাস ধরে ওরা নুফুদের মাঝখানে উট চরায়। মরুভূমির পরিবর্তনশীল মেজাজের সংগে জায়েদের সম্বন্ধ রক্তের, এর সাথে সাথে স্পন্দিত হয় জায়েদের হয়য়।

আজ পর্যন্ত যত মানুষের সংগে আমার পরিচয় হয়েছে মনে হয় জায়েদই তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। চওড়া তার কপাল, পাতলা শরীর, মাঝারি আকার, সুন্দর গঠন, প্রচন্ড তার শক্তি, সুগঠিত মজবুত চোয়াল, আর একাধারে কঠোর এবং লালসাপূর্ণ মুখ নিয়ে তার গোধুম-রঙা সংকীর্ণ মুখমগুল—তাতে রয়েছে সেই প্রত্যাশিত গান্তীর্য যা মক্র-আরবের বাসিন্দাদের একটি খাস বৈশিষ্ট্য — মর্যাদাবোধের সংগে একটা আন্তরিক মাধুর্যপূর্ণ আত্মসমাহিত ভাব। খাঁটি বেদুঈন রক্ত এবং নজদী শহরে জীবনের এক সুন্দর সর্থমশ্রণ সে; বেদুসনী ভাবাতিশয্যের গলদ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেও বেদুঈনের সহজ প্রবৃত্তির নিশ্চয়তা সে নিজের মধ্যে অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং শহরে লোকের বৈষয়িক কৃত্রিমতার শিকার না হয়েও তাদের সংসার জ্ঞান সে হাসিল করেছে। আমার মতো সেও এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মাতাল না হয়েও এ্যাডভেঞ্চারে আনন্দ পায়। যৌবনের একেবারে শুরু থেকেই তার জীবন নানা ঘটনা এবং উত্তেজনায় ভরা। মহাযুদ্ধের সময় সিনাই উপদ্বীপে অভিযান চালানোর জন্য তুর্কী সরকার এক অনিয়মিত উট সওয়ার বাহিনী গঠন করেছিলো, বালক বয়সে জায়েদ ছিলো তারই একজন সিপাই। তা ছাড়া, ইবনে সউদের হামলা থেকে তার শামার খান্দানের বসত-ভূমি রক্ষা করার জন্য সে লড়েছে। কিছুদিন আবার অন্তের চোরাচালান দিয়েছে পারস্য উপসাগরে। আরব জাহানের বহু এলাকায় বহু আওরতের সংগে সে প্রেম করেছে প্রচণ্ডভাবে। অবশ্য প্রত্যেকের সাথেই কোনো-না-কোনো সময় আইনত তার শাদী হয়েছে এবং তারপর আইন মোতাবেক তাদেরকে সে তালাকও দিয়েছে। মিসরে সে কিছুকাল ঘোড়ার ব্যবসা করেছে। আর ইরাকে সে ছিলো ভাগ্যান্বেমী সৈনিক, সবশেষে প্রায় পাঁচ বছর ধরে সে রয়েছে আমার সহচর হিসাবে, আরব মৃ**পুকে**। এবং এখন উনিশ শ' বত্রিশের গ্রীষ্মের এই শেষ দিকে আমরা দু'জন আরো অনেকবারের মতো চলেছি উটের উপরে বসে, বালিয়াড়ির মধ্যে নির্জন পথে ঘুরতে ঘুরতে; চওড়া চত্বরিশিষ্ট কোন কোন কুয়ার পাশে আমরা থামছি এবং তারা–ঝিলমিল আকাশের নিচে আরাম করছি রাতের বেলা। তপ্ত বালুর উপর উটের পায়ের একটা সুইশ্ সুইশ্ আওয়াজ, কখনো কখনো চলার মাঝে উটের পায়ের আওয়াজের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে জায়েদ নীরস কণ্ঠে গান ধরে; রাত্রে আমরা তাঁবু খাটাই, কফি বানাই, ভাত রাঁধি এবং কখনো কখনো পাকাই শিকার–করা বুনো প্রাণীর গোশত। রাতের বেলা যখন আমরা বালির উপর জয়ে থাকি বাতাস আমাদের উপর একটা ঠান্ডা পরশ বুলিয়ে যায়। বালিয়াড়ির উপর সুর্য ওঠে, লালচে সূর্য প্রচণ্ড বিক্লোরণে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয় আতশবাজির মতো এবং আজকের মতো কখনো অমরা দেখতে পাই, হঠাৎ পানি পেয়ে জীবনের বিশয়কর প্রকাশ ঘটছে তৃণলতার মধ্যে।

যোহরের সালাতের জন্য আমরা থেমেছি, একটা মশক থেকে পানি নিয়ে আমি হাত—
মুখ এবং পা ধুচছি। করেক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে ঘাসের একটা
ভকনো গুল্ছের উপর—একটা অসহায় ক্ষুদ্র তৃণের গুচ্ছ, সূর্যের নিষ্ঠুর তাপে রং হয়েছে
হলদে, নেতিয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে বালির উপর। কিন্তু কয়েক ফোঁটা পানি ওর উপর
পড়ার সংগে সংগেই ওর কোঁকড়ানো পাতাগুলির মধ্য দিয়ে এক আশ্চর্য শিহরণ বয়ে
গেলো, স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কিভাবে সেগুলি মেলে গেলো আমার চোখের সামনে। আরো
কয়েকটি ফোঁটা…ছোট্ট পাতাগুলি নড়ে উঠলো, কুঁকড়ে গেলো এবং তারপর ধীরে ধীরে
যেন সংকোচের সংগে শিউরে সেগুলি সোজা হয়ে গেলো। আমি নিরুদ্ধ শ্বাসে আরো
কছুটা পানি ঢালি তৃণ গুচ্ছটির উপর। আরো দ্রুন্ত, আরো প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠলো তৃণটি,
যেন কোন অদৃশ্য শক্তি ওকে ওর মৃত্যু—শ্বপ্ন থেকে ধাকা দিয়ে জাগিয়ে তুলছে। আর ওর
পাতাগুলি, কী আনন্দের সে দৃশ্য! তারা মাছের বাহগুলির মতো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে
লাগলো, যেন লাজুক অথচ অদম্য উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়জ আনন্দের একটি সত্যিকার ক্ষণিক
বিক্ষোরণে সে অভিভূত। কিছুক্ষণ আগেও যা ছিল মৃতের শামিল, এমনি করে তারই মধ্যে
আবার ফিরে এলো তার প্রাণ, প্রকাশ্যে, প্রবলভাবে, যে প্রাণের কাছে হার মানে মৃত্যু এবং
যার ঐশ্বর্য মানুষের বৃদ্ধিরও অগম্য।

মরুভূমিতে আপনি প্রাণকে তার রাজকীয় রূপে অনুভব করবেন সবসময়ে। প্রাণকে টিকিয়ে রাখা এতো কষ্টকর, এতো কঠিন বলেই মরুভূমিতে প্রাণ যেন সবসময়েই একটা রহমত, একটা সম্পদ, একটা বিশ্বয়। আর মরুভূমি সবসময়ই চমকপ্রদ মানুষের জন্য। মরুভূমির সাথে বহু বছরের জানাজানি থাকলেও বিশ্বয়ের অবকাশ হামেশাই রয়েছে। কখনো কখনো যখন মনে হয়, মরুভূমি তার সমস্ত কঠোরতা আর শূন্যতা নিয়ে রয়েছে আমাদের চোখের সামনে তখন মরুভূমি যেন তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে নিশ্বাস ফেলতে জরু করে এবং গতকাল যেখানে বালু আর টুকরো পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, আমরা দেখতে পাই, হঠাৎ সেখানে জেগে উঠেছে কচি ফিকে সবুজ ঘাস। আবার মরুভূমির শ্বাস বইতে জরু করে, আর এক ঝাঁক ছোটো পাখি ডানার আওয়াজ তুলে বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়তে আরম্ভ করে। কোথেকে এলো, কোথায় যাবে এই ক্ষীণ–দেহ

লম্বা ডানাওয়ালা পানা-সবুজ পাখিগুলি? কিংবা হয়তো এক ঝাঁক পংগপাল হঠাৎ তীব্র বেগে এবং ঝুমঝুম শব্দে জমি ছেড়ে উঠলো আসমানে, ধূসর এবং ক্ষুধার্ত, যোদ্ধা-বাহিনীর মতো হিংস্ত আর অশেষ.....

প্রাণের প্রকাশ তার রাজকীয় রূপে ঃ মরুভূমিতে প্রাণ বিরল বলেই তার এ রাজকীয় রূপ হামেশাই বিস্ময়কর, সর্বদাই চমকপ্রদ, আর এখানেই নিহিত আছে আরবের এমনিতরো বালুমরু এবং আরো বহু পরিবর্তনশীল ল্যাণ্ডস্কেপের নামহীন সমগ্র সুবাসটুকু!

कथाना कथाना भरथ भर् नाजा-मृखिका-कारना এवः अन्नमजन, कथाना वा বালিয়াড়ি, যার শেষ নেই। কাঁটা ঝোপ-ঢাকা 'ওয়াদি' বা উপত্যকা দুই পাথুরে পাহাড়ের মাঝখানে, আর সেই ঝোপ থেকে চকিত ভীত খরগোশ লাফ মেরে আমাদের পথের এক পাশ থেকে আরেক পাশে গিয়ে পড়ছে কখনো কখনো। কখনো-বা পাচ্ছি হরিণের পায়ের দাগ-পড়া শিথিল বালু আর আগুনে কালো হয়ে যাওয়া দু'চারটি পাথর, যার উপর অনেক অনেক আগে, বিশৃতির গর্ভে হারিয়ে যাওয়া মুসাফিরেরা, বহু পূর্বে, বিশৃত কোনো দিনে তাদের খাবার রেঁধেছিলো। কখনো কখনো চোখে পড়ছে খেজুর-বীথির ছায়া-পড়া কোনো পন্নী, আর কুয়ার উপরে কাঠের চাকাগুলি ঘুরছে এবং তাতে করে এক ধরনের সংগীত সৃষ্টি হচ্ছে.....আর মুসাফিরেরা স্থনছে সেই একটানা সংগীত। কখনো কখনো পাচ্ছি মরু-উপত্যকার মাঝখানে একটি কুয়া আর তার চারপাশে বেদুঈন পশু-পালকেরা জটলা পাকাচ্ছে তাদের তৃষ্ণার্ত মেষ এবং উটগুলিকে পানি খাওয়ানোর জন্য। তারা কোরাসে গান গাইতে গাইতে চামড়ার বড় থলেতে করে পানি তুলছে আর ঝরাৎ করে সেই পানি চামড়ার পাত্রে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে পতগুলির উত্তেজনা চরমে পৌছুছে। তার উপর রয়েছে নিষ্করুণ রোদে অভিতৃত স্তেপভূমির নির্জনতা, এখানে-ওখানে হলদে ঘাস আর সাপের মতো শাখা ছড়িয়ে মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলা পত্রঘন ঝোপগুলি কোনো কোনো স্থানকে করে তোলে উটের জন্য সাদর চারণ ক্ষেত্র। একটা নিঃসঙ্গ বাবলাজাতীয় বৃক্ষ হয়তো ইস্পাত-নীল আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাটির স্থূপ আর পাথরের মাঝখান থেকে ডানে-বাঁয়ে নজর ছুঁড়ে মারতে মারতে বেরিয়ে আসছে সোনালী গিরগিটি, তারপর আবার মিলিয়ে যাচ্ছে একটা ছায়ার মতো, ভৌতিক ব্যাপারের মতো। লোকের বিশ্বাস, এই স্বর্ণ-গিরগিটি কখনো পানি খায় না। দেবে-যাওয়া নিচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাগ-পশমের কালো কালো তাঁবুগুলি! বিকালের দিকে এক পাল উটকে হয়তো তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে ঘরের দিকে আর তরুণ উটের খালি পিঠে চড়েছে পশু-পালকেরা। তারা যখন তাদের পশুগুলিকে ভাকে তখন মরুভূমির নীরবতা যেনো তাদের কণ্ঠস্বরকে চুমুক দিয়ে চুম্বে নেয়, কোন প্রতিধ্বনি না জাগিয়েই সে কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায় ঐ নীরবতায়।

কখনো কখনো দূর দিগন্তে দেখা যায় ঈষৎ উচ্ছ্বল ছায়া—ওণ্ডলি কি মেঘ? ওরা নিচ্
দিয়ে ভেসে যায়। ঘন ঘন বদলায় তাদের রং আর অবস্থান। এই মুহূর্তে হয়তো দেখাচ্ছে
ধূসর তামাটে পাহাড়ের মতো—অবশ্যি শূন্যে দিগন্তের কিছুটা উপরে—এবং পরমুহূর্তেই
সারা দুনিয়ার কাছে ওরা পাথুরে দেওদারের ছায়াদার বীথিকার রূপ নিচ্ছে—কিন্তু শূন্যে,

তারপর ওরা যখন আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে আর হ্রদে এবং বয়ে-চলা নদীতে রূপান্তরিত হয় এবং তাদের হাতছানি দেয়া পানিতে পাহাড় ও গাছপালার প্রতিবিম্ব কাঁপতে থাকে তখন হঠাৎ আপনি চিনতে পারেন, ওরা কী! ওরা হচ্ছে দ্বিনের হাতছানি— সেই মরীচিকা যা বারবার মুসাফিরদের মনে মিছে আশা জাগিয়েছে এবং 'তাতে করে' ডেকে এনেছে তাদের সর্বনাশ আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই মুসাফিরের হাত তখন আগিয়ে যায় জিনের উপর মশকের দিকে....

কোনো কোনো রাত আবার ভিন্নতরো বিপদে পূর্ণ। বিভিন্ন কবিশার মধ্যে তথন যুদ্ধের উত্তেজনা, যুদ্ধের চাঞ্চল্য; মুসাফির তাঁবু খাটায়, কিন্তু আগুন জ্বালে না, যেন দূর থেকে তাদের কেউ দেখতে না পায়। দু'হাঁটুর মধ্যে রাইফেল রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা জেগে থাকে। আর সেই শান্তির দিনগুলি, যখন নিঃসঙ্গ দীর্ঘপথ ঘুরতে ঘুরতে মুসাফির কোনো কাফেলার দেখা পায় আর সন্ধ্যাকালে তাঁবুর আগুনের চারপাশে বসা রোদে—পোড়া গন্তীর লোকগুলির কথা কান পেতে শোনে—ওরা জিল্বেগী এবং মওতের, ক্ষুধা এবং তৃপ্তির, গর্ব, মহন্দ্বত এবং ঘেনুার, দেহের লালসা ও সে লালসা নিবৃত্তির, যুদ্ধ এবং সুদূর পল্লীগৃহের খেজুর—বীথিকার সহজ আর বৃহৎ বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করে এবং কখনো আপনি শুনবেন না ওরা বাজে বকছে, কারণ মরুভূমিতে কেউ বাজে বকতে পারে না।...

আর প্রাণের দাবি আপনার মালুম হবে তৃষ্ণার সে দিনগুলিতে যখন শুকনা এক টুকরা কাঠের মতো জিব লেগে থাকে তালুর সংগে এবং দিগন্ত থেকে মুক্তির কোনো পয়গাম আসে না, বরং তার জায়গায় আসে জ্বলন্ত 'মক্রু—সাইমুম' এবং ঘূর্ণমান বালু—ঝড় ঃ আরো ভিনুভরো দিনে আপনি হয়তো কোনো বেদুঈন তাঁবুতে মেহমান, পুরুষেরা আপনার জন্য নিয়ে আসবে পাত্র ভর্তি দুধ, বসন্তের শুরুতে মোটা—তাজা উদ্ভীর দুধ, যখন ধারা বর্ষণের পর স্তেপ আর বালিয়াড়িগুলি বাগানের মতো সবুজ হয়ে ওঠে, জানোয়ারের উর হয়ে ওঠে সুগোল আর ভারী। তাঁবুর এক পাশ থেকে আপনি শুনতে পাবেন আপনার সম্মানে মেয়েরা খোলা আগুনে ভেড়ার গোশ্ত পাক করছে আর সশব্দে হাসছে।

রক্তিম ধাতৃর মতো সূর্য হারিয়ে যায় পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবীর যে কোনো স্থানের চাইতে রাতের বেলার তারা ঝিলমিল আকাশ এখানে উচ্চতরো আর এই তারার নিচে আপনার ঘুম গভীর এবং নিঃশ্বণ্ণ; সকালগুলি ফিকে ধূসর এবং মৃদু ঠাণ্ডা, আর শীতল শীতকালের রাতগুলি, হাড় কাঁপানো বাতাস তাঁবুর আগুনের উপর ঝাপটা মারছে, যে আগুনের চারপাশে আপনি আর আপনার সংগীরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছেন একটুখানি গরমের জন্য। আর গ্রীন্মের দিনগুলি হচ্ছে অগ্নিঝরা, যখন আপনি চলেছেন আপনার হেলতে—দুলতে চলা উটের পিঠের উপর বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন অনন্তকাল ধরে আপনি চলেছেন; ঝলসানো বাতাস থেকে বাঁচানোর জন্য আপনার মুখ আপনার পাগড়ীর কাপড় দিয়ে জড়ানো আর আপনার ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হয়ে নিদ্রালু হয়ে উঠেছে, যখন দুপুরের তপ্ত রোদে আপনার অনেক—অনেক উপরে একটি শিকারী পাখি চক্রাকারে ঘুরছে, চক্কর খাচ্ছে....

#### দৃই

ধীরে ধীরে বিকাল গড়িয়ে যায় তার বালিয়াড়ি, তার নীরবতা আর তার নিঃসংগতা নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে নির্জনতা ভাঙে একদল বেদুঈন। ওরা চার কি পাঁচজন পুরুষ আর দু'জন মেয়ে। সবাই উটের উপর সওয়ার। আর একটি ভারবাহী জানোয়ারের পিঠে ওদের ভাঁজ করা কালো তাঁবু, বাসন—কোসন এবং বেদুঈন জীবনের অন্য সব তৈজসপত্র। আসবাবপত্রের স্ভূপের উপর বসে আছে দু'টি শিশু। দলটি আমাদের পথ অতিক্রম করছিলো। আমাদের একদম কাছাকাছি এসে পড়ার পর ওরা ওদের জানোয়ারগুলির লাগাম টেনে ধরে বলে ঃ

- 'আস্সালামু আলাইকুম—তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আমরা জ্ববাব দিই—'এবং তোমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক আর বর্ষিত হোক তাঁর আশিস।'
  - 'তোমরা কোথায় যাচ্ছো মুসাফির?'
  - 'ইনশাআল্লাহ, তায়েমা।'
  - 'তোমরা আসছো কোথে কে?'
- 'কসর-আসাইমিন থেকে', জ্বাব দিই আমি। তারপর সব চুপচাপ। এদের মধ্যে একজন লোক বয়স্ক, সে রোগাটে, তার মুখমগুল ধারালো আর তীক্ষ্ণ এবং দাড়ি কালো আর সূঁচালো। সে যে এদের নেতা তাতে সন্দেহ নেই। তার নজর আরো ধারালো ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো যখন তা জায়েদের উপর থেকে এসে সন্দেহজনকভাবে স্থির হলো আমার উপর—রং যার ফরসা এমন একজন বিদেশী আমি। এই পথহীন উষর প্রান্তরে হঠাৎ আমি আবির্ভূত হয়েছি শূন্য থেকে, অপ্রত্যাশিত—আমি ব্রিটিশ দখলভুক্ত ইরাকের দিক থেকে আসছি। হতে পারে আমি একজন (সে তীক্ষ্ণ মুখওয়ালা লোকটির মনের কথা যেনো আমি পড়তে পারছি) কাফির, গোপনে আরব ভূমিতে চুকেছি। প্রবীণ লোকটির হাত যেনো হতবৃদ্ধি হয়েই তার জিনের সম্মুখভাগটি নিয়ে খেলা করছে। আর এতক্ষণে আমাদের চারপাশে তার সংগীরা ফাঁক ফাঁক হয়ে অপেক্ষা করছে। কথা তো দলের সরদার হিসাবে ও–ই বলবে। কয়েকটি মুহূর্ত পর, মনে হলো, সে যেন আর এ নীরবতা বরদাশত করতে পারছে না, আমাকে সে জিজ্ঞাস করে ঃ
- 'কোন্ আরবদের লোক তুমি?'—অর্থাৎ আমি কোন্ কণ্ডম বা এলাকার ও জানতে চায়। কিন্তু আমি জবাব দিয়ে ওঠার আগেই আমাকে চিনতে পেরে আচমকা হাসিতে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
- —'ওহু, এখন তোমাকে চিনতে পারছি। আবদুল আজীজের সংগে তোমাকে দেখেছি। কিন্তু সে তো অনেকদিন—পুরা চার বছর আগের কথা, তাই নাং'

সে তার বন্ধুত্বভরা হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। তারপর বলে সেই সময়ের কথা, যখন আমি বাস করছিলাম রিয়াদের শাহী কিল্লায়—আর সে এসেছিলো শামার খালানের এক সরদারদলের সংগে, ইব্নে সউদের কবিলাকে শ্রদ্ধা জানাতে। ইব্নে সউদকে বেদুসনৈরা সবসময়ই তাঁর পয়লা নাম 'আবদুল আজীজ' বলে ডাকে। আনুষ্ঠানিক সম্মানসূচক কোনো খেতাব তারা যোগ করে না তাঁর নামের সংগে, কারণ বেদুসনৈরা মুক্ত মানুষ। বাদশাহ্কে তারা শুধু একজন মানুষ বলেই জানে—বেশক তিনি সম্মানের পাত্র,

কিন্তু মানুষ যতোটুকুর যোগ্য তার বেশি নয়। এমনিভাবে আমরা কিছুক্ষণ সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে শৃতির সাহায্যে জীবন্ত করে তুলি, হয় এর কথা না হয় ওর কথা বলি। আর রিয়াদ সম্পর্কে ও এক কাহিনী বলে তো আমি বলি আর এক কাহিনী— সেই রিয়াদ, যার ভেতরে ও বাইরে রোজ হাজার মেহমান বাদশাহ্র খরচে রাস করে আর যাবার সময় ওরা পায় ইনাম—প্রত্যেক ব্যক্তির ইজ্জত অনুসারে—এক মুঠা রূপার মুদ্রা বা একটা 'আবায়া' থেকে ভক্ক করে সোনার মোহর ভর্তি থলে, ঘোড়া অথবা উট যা বাদশাহ্ প্রায়ই দিয়ে থাকেন সরদারদেরকে।

কিন্তু বাদশাহ্র এই মহানুভবতা অর্থের যতোটা না তার চাইতে ঢের বেশি তাঁর হৃদয়ের। হ্মতো সবার উপরে তাঁর হৃদয়ানুভূতির এই উষ্ণতার জন্যই চারপাশে সবাই তাঁকে ভালবাসে এবং আমিও ভালবাসি।

আরবে যে–বছরগুলি আমি কাটিয়েছি ইব্নে সউদের বন্ধৃত্ব যেন একটা উষ্ণ আলোর দীপ্তির মতো সবসময়েই ছড়িয়েছিলো আমার জীবনের উপর। তিনি আমাকে বন্ধু বলে ডাকেন যদিও তিনি একজন বাদশাহ্ আর আমি একজন সাংবাদিক মাত্র। তাঁর রাজ্যে আমি যে–বছরগুলি কাটিয়েছি সেই বছরগুলিতে সবসময়ে আমি তাঁর বন্ধৃত্ব দেদার পেয়েছি বলেই যে আমি তাঁকে ভালোবাসি, তা নয়। কারণ বন্ধৃত্ব তিনি বহু মানুয়কেই বিতরণ করেন। আমি তাঁকে আমার বন্ধু বলে ডাকি, কারণ বহু মানুয়রের মধ্যে যেমন তাঁর টাকার থলে মেলে ধরেন, তেমনি তিনি কখনো কখনো তাঁর হদয়কে মেলে ধরেন আমার কাছে। আমি তাঁকে আমার বন্ধু বলতে ভালোবাসি, কারণ তাঁর সকল দোয়ক্রটি সত্ত্বেও আর দোয়ক্রটি কারই বা না আছে—তিনি একজন অতিশয় মহৎ ব্যক্তি; ঠিক 'দয়ালু' নন, কারণ দয়ালুতাই কোন কোন সময় একা সন্তা চিজ হয়ে উঠতে পারে। একটা পুরোনো দামেক্ষ—তরবারী দেখে যেমন আপনি মুগ্ধ বিশ্বয়ে বলেন, হাা, এ একটা 'উৎকৃষ্ট' হাতিয়ার বটে, কারণ, এ ধরনের একটি অস্ত্রে আপনি যা–কিছু চান সবই আছে, ঠিক তেমনিভাবে আমি ইব্নে সউদক্রে একজন মহৎ ব্যক্তি বলে মনে করি। তিনি নিজের মধ্যে সমাহিত এবং সবসময় নিজের পথে চলেন এবং তিনি যদি তাঁর কাজ–কর্মে প্রায়ই ভুলও করেন, তারও কারণ তিনি নিজে যা তা'ছাড়া আর কিছুই কখনো তিনি হতে চান না।

বাদশাহ্ আবদুল আজীজের সাথে আমার প্রথম মুলাকাত হয় মক্কায়, ১৯২৭ ইংরেজির প্রথমদিকে, আমার ইসলাম গ্রহণের কয়েক মাস পরেই।

আমার স্ত্রী— যিনি মক্কায় আমার এই প্রথম হজ্ব-যাত্রায় আমার সংগিনী ছিলেন—সম্প্রতি তাঁর আকম্মিক ইন্তেকাল আমাকে করে তুলেছিলো বিষণ্ণ; আমি অসামাজিক হয়ে উঠেছিলাম। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম অন্ধকার থেকে, চরম নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য। বেশির ভাগ সময় আমি আমার ঘরেই কাটাচ্ছিলাম। এ সময়ে আমার সম্পর্ক ছিলো মাত্র গুটিকয়েক লোকের সাথে এবং বাদশাহ্র সাথে প্রথামতো সৌজন্যমূলক মুলাকাতও এড়িয়ে যাচ্ছিলাম কয়েক হপ্তা ধ'রে। তারপর, একদিন বাদশাহ্ ইব্নে সউদের একজন বিদেশী মেহমান—ইন্দোনেশিয়ার হাজী আজোস সলিমের সাথে মুলাকাত করতে গিয়েই জানতে পারলাম, বাদশাহ্র হকুমে আমার নামও তাঁর মেহমানদের তালিকায় তোলা হয়ে গেছে। মনে হয়, তিনি আমার নীরবতার কারণ জানতে পেরেছিলেন এবং নীরব সহ্বয়তার সংগে তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে একজন মেহমান

হিসাবে— যে-মেহমানের আজ পর্যন্ত একবারের জন্যন্ত তাঁর মেহমানদারের মুখ দেখার নিসব হয়নি, আমি মক্কার দক্ষিণ প্রান্তে, শিলাময় গিরি—সংকটের নিকটে একটি সুন্দর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। এই গিরি—সংকটের মধ্য দিয়েই রান্তা চলে গেছে ইয়েমেনের দিকে। চতুর থেকে আমি নগরীর একটি বড় জংশ দেখতে পাঙ্গিলাম—মসজিদুল কুব্রার মীনার, রঙিন ইটের ছাদবিশিষ্ট হাজার হাজার গৃহের সারি এবং নিশ্রাণ মরু-পাহাড়, যার উপর গম্বুজের মতো রয়েছে আকাশ, তরল ধাতুর মতো ঝলসানো আকাশ।

তবু, বাদশাহর সাথে আমার মুলাকাত হয়তো আমি মুলতবিই রেখে দিতাম যদি না মসজিদুল কুব্রার বারান্দায়, একটা বই – ঘরে, ঘটনাক্রমে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমীর ফয়সলের সাথে আমার দেখা হতো। পুরোনো আরবী, ফারসী এবং তুর্কী পৃথি–পাধুলিণিতে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই দীর্ঘ সংকীর্ণ কামরাটিতে বসা ছিলো একটা আনন্দের ব্যাপার; কামরাটির নিশ্চলতা ও অন্ধকার আমাকে তরে দিতো এক অপূর্ব শান্তিতে। অবশ্যি, একদিন এই স্বাতাবিক নীরবতা একদল মানুষের সশব্দ উপস্থিতিতে ভেংগে গোলো। দলটির আগে আগে ছিলো সশস্ত্র দেহরক্ষীরা। আমীর ফয়সল তাঁর সাংগ–পাংগ নিয়ে বই–ঘরের মধ্য দিয়ে কাঁবায় যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন লম্বা আর হ্যাংলা এবং তাঁর বয়স ও দাড়িশূন্য মুখখানার তুলনায় অনেক—অনেক বেশি মর্যাদাবান। তাঁর বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতা দু'বছর আগে তাঁর হিজায জয়ের পর পরই তাঁকে হিজাযে বাদশাহ্র প্রতিনিধির গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন নেজদে বাদশাহ্র প্রতিনিধি ছিলেন ফয়সলের বড়ো তাই শাহযাদা সউদ—যদিও বাদশাহ্ নিজে বছরের অর্ধেকটা কাটাতেন হিজাযের রাজধানী মক্কায় আর বাকী সময়টা কাটাতেন নজদের রাজধানী রিয়াদে।।

বই-ঘরের পরিচালকটি ছিলেন মক্কার একজন তরুণ পন্ডিত। তাঁর সংগে কিছুকাল ধরে আমার দোস্তী। শাহুযাদার সংগে তিনিই আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

ফয়সল আমার সাথে হাত মেলালেন এবং আমি যখন তাঁর দিকে মাথা নিচু করলাম, তিনি আঙ্লের ডগায় আলতো করে আমার মাথাটা একটু পেছনদিকে ঠেলে দিলেন; তাঁর মুখ হদ্যতাময় খিত হাস্যে দীপ্ত হলো।

তিনি বললেন—'আমরা, নজদের মানুষেরা, বিশ্বাস করি না যে, এক মানুষ আরেক মানুষের নিকট মাথা নোয়াবে! সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তথু আল্লাহরই নিকট সে নোয়াবে মাথা।'

শাহ্যাদাকে দয়াপু, স্বাপ্নিক এবং কিছুটা গন্ধীর ও লাজুক বলে মনে হলো। তাঁর সম্পর্কে আমার এ ধারণা আমাদের পরিচয়ের শেষ বছরগুলোতে আরো দৃঢ়মূল হয়। তাঁর ভাবভংগির আভিজাত্য কৃত্রিম নয়, এ যেন তাঁর ভেতর থেকে ঠিকরে পড়ছে, বিকিরিড হচ্ছে। সেদিন আমরা দৃ'জনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার একটা তীব্র ইচ্ছা হলো, এই পুত্রের পিতার সাথে মুলাকাতের।

— 'বাদশাহ্ আপনাকে দেখলে খুশিই হবেন,' আমীর ফয়সল বললেন, 'আপনি **তাঁকে** এড়িয়ে চলছেন কেন?'

পরদিন 'আমীরের সেক্রেটারী আমাকে একটা মোটরে করে নিয়ে গোলেন বাদশাহুর প্রাসাদে। আমরা যাচ্ছি আল–মা'আলার বাজারের রাস্তা দিয়ে, যাচ্ছি ধীরে ধীরে—উট, বেদুঈন ও নিলামদারদের হট্টগোলে ভিড়ের মধ্য দিয়ে। নিলামদাররা বিক্রি করছে বেদুঈনদের দরকারী সমস্ত জিনিস—উটের জিন, আবায়া, গালিচা, মশক, রূপার কাজ করা তরবারি, তাঁবু এবং পিতলের তৈরি কফি-পাত্র। এদেরকে ছাড়িয়ে আমরা বের হলাম এক প্রশস্ততরো, নীরবতরো ও অধিক খোলা রাস্তায়, এবং আখেরে গিয়ে পৌছুলাম বাদশাহু যেখানে থাকেন সেই বিশাল প্রাসাদে। প্রাসাদের সামনেকার খোলা জায়গাটি জিন—আঁটা উটে গিজ্গিজ্ করছে এবং কয়েকজন সশস্ত্র দাস ও অনুচর পায়চারি করছে প্রবেশের সিঁড়ির কাছে। আমাকে বসতে দেয়া হলো একটি প্রশস্ত খিলানওয়ালা কামরায়, যার মেঝেতে ছিলো কম—দামী গালিচা বিছানো, দেয়াল ঘেঁষে ছিলো খাকী কাপড়ে ঢাকা সুদীর্ঘ দীওয়ান এবং জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো সবুজ পাতা ঃ এ হচ্ছে একটি বাগিচার স্বক্ষ, যা মক্কার স্ক্র মাটিতে অতি কষ্টের সাথে ফলানো হচ্ছিলো।

একজন কৃষ্ণাংগ বান্দা এসে হাযির হলো—'বাদশাহ্ আপনাকে দাওয়াত করেছেন।'

যে কামরা থেকে আমি এই মাত্র বের হয়ে এলাম তেমনি একটি কামরায় ঢুকলাম। তফাৎ এই যে, কামরাটি ছোটো এবং হালকা, তবে এর একটা দিক বাগিচার দিকে সম্পূর্ণ খোলা। দামী ইরানী গালিচায় মেঝে ঢাকা; বাগিচার দিকে খোলা একটা ঘুলঘূলি-জানালায় দীওয়ানের উপর বাদশাহ বসেছিলেন পায়ের উপর পা রেখে। তাঁর পায়ের কাছেই মেঝের উপর বসে সেক্রেটারী তাঁর ডিক্টেশন নিচ্ছিলেন। আমি যখন ঢুকলাম, বাদশাহ দাঁড়িয়ে গেলেন, তারপর দৃ'হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ 'আহলান ওয়া সাহলান'—'এ আপনারই ঘর, সহজ হোন।'

এ অভ্যর্থনার অর্থ 'আপনি এখন আপনার নিজ পরিবারে প্রবেশ করেছেন; আপনি যেন আপনার আসন এখন সহজ জায়গার উপর রাখতে পারেন' ঃ খোশ–আমদেদ জানানোর এই প্রকাশ–ভংগিটি হচ্ছে সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে সুন্দর আরবীয় প্রথা।

মুহূর্তের জন্য সবিশ্বয়ে আমি তাকাই বাদশাহ্ ইব্নে সউদের বিশাল উচ্চতার দিকে। যখন (ততোদিনে আমি নজদী রীতির সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছি) আমি আলতো করে তাঁর নাকের ডগা ও কপালে চুমু খেলাম, আমার উচ্চতা ছয় ফুট হওয়া সত্ত্বেও আমাকে পায়ের আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়াতে হলাে, আর বাদশাহকে মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়তে হলাে আমার দিকে। তারপর তাঁর সেক্রেটারীর প্রতি একটি কৈফিয়তের দৃষ্টি হেনে তিনি বসে পড়লেন দীওয়ানে, আর আমাকে তাঁর পাশেই বসিয়ে দিলেন ঃ

— 'একটি মিনিট, চিঠিখানা শেষ হলো বলে।'

যখন তিনি শান্তভাবে ডিক্টেশন দিয়ে যাচ্ছিলেন তখনি তিনি আমার সাথে আলাপও শুরু করেছিলেন—অথচ দু'বিষয়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেলো না একটিবারও। কয়েকটি আনুষ্ঠানিক বাক্যের পর আমি তাঁর হতে একটি পরিচয়পত্র দিলাম। তিনি তা পড়লেন, অর্থাৎ একইসংগে তিনটি কাজ তিনি করে চললেন, এবং তারপর, ডিক্টেনশন বন্ধ না ক'রে অথবা আমার ভালোমন্দের খবর নেয়া না থামিয়ে তিনি হুকুম দিলেন কফির জন্য।

ইতিমধ্যে আমি তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেলাম। তাঁর দেহ এতো সুগঠিত এবং অংগ-প্রত্যংগের বিন্যাস এতো পরিমিত যে তাঁর বিশাল দেহ—তিনি কমপক্ষে সাড়ে ছয় ফুট নিশ্চয়ই হবেন—শুধু তখনি ধরা পড়ে যখন তিনি দাঁড়ান। চিরাচরিত নীল–শাদা চেক 'কুফিয়া'য় ঘেরা এবং জরীর কাজ–করা 'ইগাল' মাথায় তাঁর মুখমণ্ডল তীব্র পৌরুষব্যঞ্জক। নজদী ফ্যাশন অনুযায়ী তিনি তাঁর দাড়ি ও গোঁফ হেঁটে

4

ছোটো করে রাখেন। তাঁর কপাল প্রশন্ত, নাক মজবুত আর উনুত, ঈগল পাখীর ঠোটের মতো; তাঁর পূর্ণ মুখ, মোলায়েম না হয়েও ইল্রিয়জ লাজুকতায় কখনো কখনো একেবারেই নারীসূলত মনে হতো। যখন তিনি কথা বলেন তাঁর চেহারা মুখের পেশীর জন্মাতাবিক গতিময়তায় জীবত্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন তিনি চূপ করেন তখন তাঁর মুখখানাকে কেমন যেন করণ মনে হয়—যেন তিনি তাঁর অন্তরের একাকীত্বে আবার ফিরে গেছেন। বাদশাহ্র চোখ দূটির গভীর অবস্থান এর জন্য কিছুটা দায়ী হতে পারে। তাঁর বাঁ–চোখের ঝাপসা দৃষ্টি তাঁর মুখমগুলের পরম সৌন্দর্য কুণু করেছে খানিকটা! একটা পর্দা দেখা যাজিলো বাদশাহ্র চোখটিতে। পরে তাঁর এই কষ্টের কাহিনী আমি জানতে পেরেছিলাম, যদিও বেশির ভাগ লোকই না জেনে বলতো বাদশাহ্র বাঁ–চোখটি আপনিতেই এমনটি হয়েছে; আসলে কিন্তু ব্যাপারটি ঘটেছিলো একটি দুঃখজনক অবস্থায়।

ক'বছর আণে, তাঁর বেগমদেরই একজন, বাদশাহ্কে মেরে ফেলার প্রকাশ্য মতলবে, বাদশাহ্র প্রতিদ্বন্দী ইব্নে রশিদের খানদানের প্ররোচনায় আতরদানিতে বিষ ঢেলে দিয়েছিলো। এ ধরনের পিতলের তৈরি আতরদানি নজদে আনুষ্ঠানিক মজলিলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথামতো, আতরদানিটি বাদশাহ্র মেহমানদের সামনে রাখার পূর্বে প্রথমে তা দেয়া হয় বাদশাহ্কে। প্রথমবার গন্ধ নিয়েই ইব্নে সউদ টের পান গন্ধটা যেনো কেমন বিদ্বুটে লাগছে—সংগে সংগেই তিনি আতরদানিটি নিক্ষেপ করেন মেঝের উপর। তাঁর সতর্কতায় তাঁর জান বেঁচে গোলো, কিন্তু তার আগেই তাঁর বাঁ–চোখ আহত ও কিছুটা অন্ধ হয়ে পড়লো। তাঁর অবস্থায় বহু রাজা–বাদশাহ্ নিশ্চিতভাবেই এর বদলা নিতেন; কিন্তু ইব্নে সউদ বিশ্বাসঘাতিনী নারীর উপর বদলা না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন—কারণ, তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, নারীটি তার আপন পরিবারের অনিবার্য প্রভাবেই এ কাজ করেছে, যেহেতু ইব্নে রশিদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ছিলো এ নারীর পরিবার। তিনি তথু তাকে তালাক দিলেন, তারপর প্রচুর সোনারূপা ও ইনামসহ তাকে পাঠিয়ে দেন 'হাইলে,' তার আপন বাড়িতে।

সেই পয়লা মুলাকাতের পর বাদশাহ প্রায় রোজই আমাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। এক সকালে আমি তাঁর কাছে গেলাম একটি ইচ্ছা নিয়ে। বেশি আশা করিনি যে তা মঞ্জুর হবে; কারণ, আমি অনুমতি চেয়েছিলাম দেশের তেতরে সফর করার, অথচ বাদশাহ্ সাধারণত বিদেশীদেরকে নচ্চদ সফরের এজাজত দেন না। সে যা–ই হোক, আমি যখন প্রস্তাবিটি তুলি–তুলি করিছি বাদশাহ্ হঠাৎ আমার প্রতি একটা সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র দৃষ্টি হানলেন; এ এমন এক দৃষ্টি যে, মনে হলো তা আমার অনুক্ত ভাবনা–চিন্তার একেবারে মর্মে গিয়ে প্রবেশ করেছে; বাদশাহ খিত হাসলেন, তারপর বললেন—'ও মুহামদ, তুমি কি আমার সংগে নক্ষদ আসবে না. এবং মাস কতক রিয়াদে থাকবে না?'

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম এবং আর যাঁরা ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অবস্থাও হবহ আমারই মতো মনে হলো। কোনো বিদেশীর প্রতি এমন স্বতঃস্কৃর্ত দাওয়াত প্রায় অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

তিনি বলে চললেন, 'আমি চাই যে, আসছে মাসে তুমি আমার সাথে মোটরে সফর করবে।'

আমি বুক ভরে দম নিলাম এবং তারপর বললাম, 'হে ইমাম, আল্লাহ্ আপনাকে

দীর্ঘজীবী করুন। তবে মোটরে সকর করে আমার কি কায়দা হবে? পাঁচ-ছ'দিনে মঞ্চা থেকে রিয়াদ ছুটে গিয়ে কি লাভ হবে আমার যদি না আমি আপনার দেশের কিছুই দেখতে পেলাম....মরুভূমি, কিছু বালিয়াড়ি এবং হয়তো দিগন্তের ধারে কোথাও কিছু মানুষ, ছায়ার মতো কিছু মানুষ ছাড়াং আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার সকল মোটরের চাইতে একটি উটই হবে আমার জন্য বেশি উপযোগী!'

ইব্নে সউদ হাসলেন ঃ 'ডোমার কি তাহলে আমার বদুদের চোখে চোখে তাকাবার লোভ হয়েছে? আমি তোমাকে আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি ঃ ওরা বড় অনুনুত। আর আমার নন্ধদ হচ্ছে মরুত্মি, এর কোনো আকর্ষণই নেই; এ সফরে উটের জিন শক্ত মালুম হবে আর খাবার হবে দুশ্রাপ্য; তাত, খেজুর এবং কচিং কখনো গোশৃত ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। কিন্তু তা যা–ই হোক, তুমি যদি উটে চড়েই সফর করতে চাও, তা–ই হবে এবং শেষতক এ–ও হতে পারে যে, আমার কণ্ডমকে চেনার পর তুমি আফসোস্ করবে নাঃ তারা গরীব, তারা কিছুই জানে না, তারা কিছুই নয়, কিন্তু তাদের হৃদয় সরল বিশ্বাসেপূর্ণ।'

এবং এর কয়েক হপ্তা পরেই একটি ঘুরতি পথে আমি বার হয়ে পড়ি রিয়াদের দিকে; সফরের সম্বলম্বরূপ বাদশাহ দিলেন উট, খাদ্যসম্ভার, একটি তাঁবু ও একজন হাদী বা পথ-প্রদর্শক। রিয়াদে পৌছুতে আমার লাগলো দু'মাসেরও বেশি। এ–ই ছিলো আরবের অভ্যন্তরে আমার পহেলা সফর,—আমার বহু সফরের মধ্যে প্রথম। কারণ, বাদশাহ্ যে অন্ধ ক'মাসের কথা বলেছিলেন, সেই ক'মাসই গড়িয়ে গিয়ে ক'য়েক বছরে দাঁড়িয়ে গোলো, কত সহজেই না কয়েক বছর হয়ে উঠলো— যে–বছরগুলি আমি শুধু রিয়াদে নয়, আরবের প্রায় প্রত্যেক এলাকাতেই ঘুরে বেড়িয়েছি এবং উটের জিন এখন আর কঠিন মালুম হয় না!

'আল্লাহ আবদূল আজীজকে দীর্ঘজীবী করুন,' বললো তীক্ষমুখো লোকটি,— 'তিনি 'বদু'কে তালোবাসেন এবং 'বদুরা' তাঁকে তালোবাসে!' আর কেনই বা তারা তালোবাসবে না?—আমি নিজেকে ভধাই। নজদের বেদুঈনদের প্রতি বাদশাহ্ মুক্তহন্ত এবং তাঁর এই সাহায্য তাঁর হকুমতের একটি স্থামী বৈশিষ্ট্য। হয়তো খুব প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ বাদশাহ বিভিন্ন কবিলার সর্দারদের ও তাদের অনুগতদের মধ্যে নিয়মিত যে–সব অর্থ–উপহার বিতরণ করেন তার ফলে তারা বাদশাহ্র ইনামের উপর এতোটা নির্ভরণীল হয়ে উঠেছে যে, তারা নিজের চেষ্টায় নিজেদের জীবনের অবস্থা উনুত করার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে এবং ক্রমে ক্রমে তারা হয়ে উঠেছে খয়রাত–ভোজী–জাহ্লি এবং অলস থাকতেই খুশি।

তীক্ষমুখোর সংগে আমার আলাপের আগাগোড়া আমি লক্ষ্য করলাম—জায়েদ যেন কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে যখন ওদের একজনের সংগে কথা বলছে তথনি ঘন ঘন তার চোখ রাখছে আমার উপর, যেনো সে দৃষ্টি আমাকে ইয়াদ করিয়ে দিতে চাইছে—এখনো দূর-দরাজ পথ রয়েছে আমাদের সামনে এবং পুরোনো শৃতির রোমন্থন, ফেলে আসা অতীতের চিন্তা—ভাবনা উটের গতিকে ত্বাত্বিত করে না। আমরা বিদায় নিই। শামার বেদ্সনেরা উট হাঁকিয়ে পূব্ মুখে আগাতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বালিয়াড়ির আড়ালে হারিয়ে যায়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকেই আমরা ভনতে পাই—ওদের একজন একটা যাযাবরী গানের সূর ধরেছে—এমন গান, যা উট তাঁর

সওয়ারীর গতি বাড়ানোর জন্য এবং উটে চড়ে চলার একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য গেয়ে থাকে এবং যখন জায়েদ আর আমি আবার আমাদের পশ্চিমমুখো পথ ধরি সুদূর তায়েমার দিকে, তখন সে সুরটি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় আমাদের পেছনে এবং নীরবতা আবার ফিরে আসে।

#### তিন

- 'দেখুন, দেখুন,' জামেদের গলার স্বর নীরবতা ভাঙে,— 'একটি খরগোল!'

  একটি ঝোপ থেকে এইমাত্র ধূসর পশমের যে বাঞ্জিটি লাফ দিয়ে বের হলো আমি
  তার দিকে তাকাই আর জামেদ পিছলে নেমে পড়ে তার জিন থেকে, জিনের আগা থেকে
  যে কাঠের ডাণ্ডাটি ঝুলে থাকে তাই খুলে নিয়ে। সে খরগোশটির পেছনে লাফিয়ে পড়ে
  এবং ছুঁড়ে মারার জন্য সে কাঠের ডাণ্ডাটি মাথার উপর ঘুরাতে থাকে—কিন্তু যেইমাত্র সে
  ওটি ছুঁড়তে যাবে অমনি তার পা আটকে যায় একটি 'হাম্দে'র শিকড়ে, সে হোঁচট খেয়ে
  পড়ে যায় মুখের উপর—আর খরগোশটি চোখের আড়ালে গামেব হয়ে যায়।
- 'একটা চমৎকার খাবার হারালাম বটে', আমি জায়েদের দিকে তাকিয়ে হাসি। জায়েদ নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তার নিজের হাতের ডাণ্ডাটির দিকে অনুশোচনা—মেশানো দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে।
- 'কিন্তু এজন্য দুঃখ করো না, জায়েদ, খরগোশটি আলবৎ আমাদের কিসমতে ছিলো না।...'
- 'না, আমাদের কিসমতে ওটি ছিলো না—কিছুটা আনমনা হয়ে সে জবাব দেয়। তারপর দেখি কি—ও কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।
  - —'তুমি কি আঘাত পেয়েছো, জায়েদ?'
- 'ওহ্, কিচ্ছুনা। তথু আমার গোড়ালিটা মচ্কে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেরে যাবে।'

কিন্তু সত্যি সে সেরে উঠলো না। জিনের উপর বসে আরো ঘণ্টাখানেক চলার পর আর্মি জায়েদের মুখে কিছু ঘাম দেখতে পাই এবং তার পায়ের দিকে যখন একবার তাকালাম—দেখতে পেলাম—তার গোড়ালিটি একদম মচ্কে গেছে এবং ভয়ানক ফুলেও উঠেছে।

— 'এভাবে চলার কোনো মানে নেই জায়েদ, চলো, আজ আমরা এখানেই তাঁবু খাটাই। এক রাতের বিশ্রামে তুমি সেরে যাবে।'

জায়েদ সারারাত ছটফট করে যন্ত্রণায়। সুবেহ্ সাদেকের অনেক আগেই সে উঠে পড়ে আর তার হঠাৎ চঞ্চল্য আমাকেও জাগিয়ে দেয় আমার অস্বস্তিকর ঘুম থেকে।

- 'শুধু একটি উটই দেখতে পাচ্ছি,' সে বলে, তারপর, আমরা চারদিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করি, জানোয়ার দু'টির একটি— জায়েদের উটটিই গায়েব হয়ে গেছে। আমার উটে চড়ে জায়েদ তার উটের খোঁজে বার হতে চায়—কিন্তু তার পায়ের জখমের জন্য দাঁড়ানোই তার পক্ষে কঠিন; হাঁটা আর উটে চড়া এবং উট থেকে নামার তো কথাই ওঠে না।
  - 'তুমি বরং আরাম করো জায়েদ,—তোমার বদলে আমিই যাচ্ছি, আমি যে পথে

যাবো সেই পথ ধরে আবার ফিরে আসা আমার পক্ষে কঠিন হবে না'।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমি হারানো উটটির পায়ের নিশানা ধরে বের হয়ে পড়ি আমার উটে চটে; পায়ের দাগ আগিয়ে যায় বালু-উপত্যকার মধ্য দিয়ে একেবেঁকে, তারপর তা হারিয়ে গেলো বালিয়াড়ির আড়ালে।

আমি এক ঘণ্টা চলি—তারপর আরেক ঘণ্টা, তারপরও এক ঘণ্টা; কিন্তু হারিয়ে যাওয়া জানোয়ারটির পদচিহ্ন আগাছে তো আগাছেই—যেন জানোয়ারটি ইচ্ছা করেই একটি বিশেষ পথ ধরে আগিয়েছে। পদচিহ্ন অনেক দূর গড়িয়ে যায় যখন আমি কিছুক্ষণের জন্য উট থেকে নামি—কয়েকটা খেজুর আর উটের সংগে বাঁধা মশক থেকে কিছু পানি খাই। সূর্য অনেক উপরে। কিন্তু কেন জানি, ওর চোখ ঝলসানো দীপ্তি এখন আর নেই। বছরের এই সময়ে সচরাচর যা ঘটে না, পিঙলবর্ণ মেঘ নিশ্চল ভাসছে আসমানের নিচে; এক বিশ্বয়কর পুরু এবং ভারী বাতাস মরুভূমির বুক চেপে আছে আর বালিয়াড়ির রূপরেখা, সাধারণত যেমন মোলায়েম হয়ে থাকে তার চাইতে সেগুলোকে অনেক বেশি স্লিশ্ব করে ত্লেছে।

আমার সমুখে উঁচু বালু পাহাড়ের চূড়ায় একটা অদ্ভূত আন্দোলন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ওটি একটি জানোয়ার? হয়তো হারানো উটটি! কিন্তু আরো মনোযোগ দিয়ে তাকালে পরে দেখতে পাই—আন্দোলনটি চূড়ার উপরে নয়—চূড়ারই মধ্যে। চূড়াটি চলতে ভক্র করেছে খুব ধীরে, বিরাম না নিয়ে হালকাভাবে চলছে, অস্পষ্ট ঢেউ-খেলানো লহরী তুলে চলছে সামনের দিকে—তারপর মনে হলো ঢালু বেয়ে আমার দিকে গড়িয়ে পড়ছে—আন্তে আন্তে গড়িয়ে পড়া একটা ঢেউ-এর মাথার চূড়ার মতো। বালিয়াড়ির ওপাশ থেকে একটা গাঢ় রক্তিমতা লতিয়ে লতিয়ে ওঠে আসমানের দিকে। এই রক্তিমতার নিচে. বালিয়াড়ির রেখাগুলি তাদের তীক্ষ্মতা হারিয়ে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে—যেনো হঠাৎ একটা যবনিকা টেনে দেয়া হয়েছে মাঝখানে; লালাভ এক ফিকে উদয়-রিশা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মরুতুমির উপর। বালু-মেঘ আমার মুখের উপর ও চারপাশে ঘুরপাক খেতে ভরু করে এবং সহসা বাতাস প্রচন্ড আঘাতে উপত্যকাটিকে ছেদ করে, ভেদ ক'রে ছিন্নভিন্ন করে চারদিক থেকে তরু করলো গর্জন। প্রথম পাহাড়-চূড়াটির মতোই আমার দৃষ্টির ভেতরকার সকল वानू-পাহাড়ের চূড়াই বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝুরে ঝুরে গড়িয়ে পড়তে ভক্ত করেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসমান একটি গভীর মরচে কটা রং ধারণ করে এবং বাতাস ভরে ওঠে ঘূর্ণমান বানুকণায়, যা লালাভ ঘন কুয়াশার মতো সূর্য এবং দিবস, দুটিকেই ঢেকে দেয়। এ যে ধৃলিঝড় এতে কোনোই সন্দেহ নেই!

হামাগুড়ি দিয়ে বসা উটটি আতংকে উঠে দাঁড়াতে চায়। বাতাস ততাক্ষণে ঝড়ের রূপ নিয়েছে। বাতাসের মধ্যে নিজেকে সোজা করে রাখার চেষ্টা করি এবং উটটির গলায় দড়ি বেঁধে বসিয়ে দিই; উটটির সামনের পা দু'টি আমি রিশি দিয়ে বাঁধি এবং আরও নিশ্চয়তার জন্য ওর পেছনের একটি পা–ও। এরপর আমি নিজে লম্বা হয়ে তয়ে পড়ি মাটির উপর এবং আমার মাথার উপর 'আবায়া'টি টেনে দিই। উড়ন্ত বালুতে যাতে শ্বাস রোধ না হয় সেজন্য আমি উটটির বগলে আমার মুখ চেপে ধরি। আমি টের পাই, জানোয়ারটিও তার মুখ চেপে ধরেছে আমার কাঁধের উপর, সন্দেহ নেই; এ কারণে আমি অনুতব করি—আমার যে দিকটায় উটের শরীরের আড়াল নেই। সে দিক থেকে বালু স্কৃপীকৃত

মকার পথ ৩৮

হচ্ছে আমার উপর; বালুর নিচে যাতে আমি একদম চাপা না পড়ে যাই সেজন্য আমি কিছুক্ষণ পর পর বাধ্য হয়ে স্থান বদলাতে থাকি।

আমার উদ্বেগ অহেতৃক নয়, কারণ মরুত্মিতে হঠাৎ বালু—ঝড়ে পড়া আমার জন্য এ পয়লা নয়। আমার নিজের 'আবায়ায়' নিজেকে খুব এটেসেঁটে ঢেকে লম্বা হয়ে মাটির উপর পড়ে থাকি।

ঝড় কতোক্ষণে থামবে তার জন্য অপেক্ষা করি। বাতাসের গর্জন আর আমার পোশাকের পত্পত্ শব্দ শোনা ছাড়া যেনো আমার আর কিছু করার নেই, রশি ছেড়ে দেওয়া পালের পত্পত্ শব্দ-অথবা বাতাসে পতাকার শব্দ-মার্চ করে চলা বেদুইন ফৌজের হাতে দীর্ঘ-দণ্ডের মাধায় কণ্ডমী পতাকার পত্পত্ শদ্দের মতো, যেমনটি পতাকা নেচেছিলো এবং পত্পত্ করেছিলো প্রায় পাঁচ বছর আগে নজদী বেদুঈন সওয়ারদের উপর; ওরা ছিলো কয়েক হাজার এবং আমিও ছিলাম ওদের মধ্যে। হন্ধু করার পর আমরা আরাফাত থেকে ফিরছিলাম মঞ্চায়! এ ছিলো আমার দ্বিতীয় হন্ধু যাত্রা। আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরভাগে বছরখানেক কাটিয়ে পবিত্র নগরীর পূর্বে আরাফাত প্রান্তরে হান্ধীদের জমাতে ঠিক হল্পের সময়ে শামিল হবার জন্য আমি কোনো রকমে ফিরে এসেছিলাম মঞ্চায়। এবং আরাফাত থেকে ফেরার পথে আমি দেখতে পেলাম—আমি ছিলাম সাদা পোশাক-পরা নজদী বেদুঈনদের এক বিপুল জনতার সংগে—ধূলি প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘন পদক্ষেপ এবং দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে, সাদা পোশাক-পরা মানুষের এক সমুপ্র যেনো-কেউ মধ্রঙা হলদে উটের পিঠে, কেউ চড়েছে বর্ণাভ বাদামী রঙের উটে এবং কেউবা লালচে বাদামী রঙের উটে; উচ্চকিত পৃথিবী—কাঁপানো গতিতে নর্তন-কুর্দন করতে করতে আগিয়ে চলেছে হাজার হাজার উট যেন একটা অপ্রতিরোধ্য তরংগ ধেয়ে চলেছে সামনের দিকে—কণ্ডমী ঝাণ্ডাসমূহ গর্জন করছে বাতাসে এবং কণ্ডমী হাঁক-ডাক যার মাধ্যমে ওরা ওদের বিভিন্ন কওমের এবং ওদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের কথা ঘোষণা করে থাকে—ঢেউয়ের আকারে উচ্ছসিত হয়ে উঠছে প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে। আসলে নজদের বাসিন্দাদের জন্য তথা মধ্য আরবের উচ্চ ভূমিসমূহের অধিবাসীদের জন্য যুদ্ধ আর হজুর উৎস একই....এবং অন্যান্য দেশের অসংখ্য হজুযাত্রী—যারা এসেছে মিসর থেকে, ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে, উত্তর জাফ্রিকা এবং জাভা থেকে—যারা এ ধরনের মন্ততায় অভ্যস্ত নয়, আতংকে ওরা আমাদের সন্মুখ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, কারণ সে গর্জনশীল বাহিনীর পথের কাছে দাঁড়িয়ে জানে বেঁচে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক যেমন ছুটে চলা হাজার হাজার উটের মধ্যে কোন আরোহী তার উটের পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়লে মৃত্যুই তার জন্য অবধারিত।

উটের পিঠে সেদিনকার সে চলা যতো উন্মাদনাপূর্ণই হোক, আমি সে উন্মাদনায় শরিক হয়েছিলাম এবং আমার অন্তরে একটা বুনো আনন্দ, বোঁ–বোঁ শো–শোঁ ধ্বনি, আমি নিচ্ছেকে সঁপে দিয়েছিলাম সেই বিশেষ মুহূর্তটির নিকট, গতি ও গর্জনের নিকট—আর আমার মুখের উপর দিয়ে ছুটে–যাওয়া বাতাস যেন গেয়ে উঠলো, 'তুমি আর কখনো পরদেশী থাকবে না—আমার জাতির মধ্যে আর কখনো তুমি পর বলে গণ্য হবে না।'

আমরা পত্পত্ করা 'আবায়া'র নিচে বালুর উপর তয়ে থেকে আমি তনতে পাই ধূলি– ঝড়ের গর্জন থেকেও যেনো প্রতিধ্বনি উঠছে—'কখনো তুমি আর পরদেশী থাকবে না।'

আমি আর পরদেশী নই। আরব আমার স্বদেশ হয়ে উঠেছে। আমার পশ্চিমা অতীত যেনো বহু আগে দেখা একটা স্বপু—এতোটা অবাস্তব নয় যে ভূলে যেতে পারি এবং এতোটা বাস্তব নয় যে আমার বর্তমানের অংশ হয়ে উঠবে। কথা এ নয় যে, আমি অশস यन् - विनामी इत्य উঠেছ-- वतः यथनरे जामि काता गरत कत्यक माम धत থাকি—যেমন মদীনায়, যেখানে আমার এক আরবী বিবি এবং এক শিশু ছেলে রয়েছে, আর আছে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপর লেখা বইয়ে ভর্তি একটি বইঘর—আমি চঞ্চল হয়ে উঠি এবং কর্ম ও গতির জন্য, মরুভূমির ভঙ্ক প্রাণকত্ত হওয়ার জন্য, উটের ঘ্রাণ এবং উটের জিনের পরশের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জীবনের বেশির ভাগ সময়ে (আমার বয়স এখন বত্রিশ-এর কিছু উপরে) ঘুরে বেড়ানোর যে তাগিদ আমাকে এতোটা অস্থির করেছে এবং বার বার আমাকে সকল রকমের ঝুকি ও বিপদ-আপদ মুকাবেলার প্রতি প্রলুব্ধ করেছে তার উৎস এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ততোটা নয়, যতোটা পৃথিবীতে আমার নিচ্ছের জন্য একটা স্বস্তির স্থান খুঁজে বার করার বাসনার মধ্যে, এমন একটা বিন্তে পৌছানোর জন্য, যেখানে আমি, আমার জীবনে—কিছুই ঘটুক, তার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি আমি যা কিছু ভাবি, অনুভব করি, কামনা করি, তার সংগে। এবং আমি যদি ঠিকমতো বুঝে থাকি, এই বছরগুলিতে জন্তরের এই আবিষ্কারের বাসনাই, আমার ইউরোপীয় জন্ম এবং ইউরোপীয় পরিবেশে লালন-পালন যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারিত করেছে বলে মনে হয়েছিলো সেসব থেকে আমাকে ঠেলে দিয়েছে চিন্তা এবং বাইরের রূপ, উভয়দিক দিয়েই সম্পূর্ণ আলাদা এক নতুন জগতে।

ঝড় যখন সম্পূর্ণ থামলো আমি আমার চারদিকে জমে-ওঠা বালুর স্তৃপ থেকে গা ঝেড়ে বের হয়ে এলাম। আমার উটটিও বালুতে অর্থেকটা ডুবে আছে, কিন্তু তাই বলে অভিজ্ঞতা হিসাবে তা খুব খারাপ ছিলো না, কারণ এ রকমের অভিজ্ঞতা উটটির জীবনে অবিদ্যি আরো বহুবার ঘটেছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো, বালুতে আমার মুখ-কান এবং নাক ভর্তি করে দেওয়া আর আমার জিনের উপর থেকে ভেড়ার চামড়াটা উড়িয়ে নেওয়া ছাড়া ঝড় আমাদের তেমন কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু শিগগীরই আমার ভুল বুঝতে পারলাম।

আমার চারপাশে সব কটি বালিয়াড়ির রূপরেখা একেবারে বদলে গেছে। হারানো উটের ও আমার পায়ের দাগ মুছে গেছে ঝড়ে। আমি দাঁড়িয়ে আছি সম্পূর্ণ নতুন ভূমির উপর। এখন আর তাঁবুতে ফিরে যাওয়া অথবা নিদেনপক্ষে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই; সহায় কেবল সূর্য এবং দিক সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা যা মরুভূমির সফরে অভ্যন্ত যে–কেনো ব্যক্তিরই প্রায় একটা সহজাত অনুভূতিবিশেষ। কিন্তু এক্ষেত্রে এ দুটি সহায়ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়; কারণ বালিয়াড়ির জন্য আপনি একটা সোজা সরল পথে আগাতে পারবেন না—পারবেন না আপনি যে দিক অনুসরণ করতে চান সেই দিকে আগাতে।

ঝড়ের ফলে আমার পিয়াস লেগেছে ভীষণ, কিন্তু অন্ধ কয়েক ঘণ্টার বেশি আমাকে তাঁবু থেকে দূরে থাকতে হবে না, এই ভরসায় আমি আমার ছোট্ট মশক থেকে শেষ চূমুক পানিটুকু অনেক আগেই খেয়ে ফেলেছি। যাইহোক, আমি তাঁবু থেকে দূরে এসে পড়িনি তা নিশ্চিত এবং আমার উটটি, যদিও দূদিন আগে একটি কুয়ার পালে শেষবার যখন আমরা

থেমেছিলাম তারপর আর পানি খায়নি, তবু আমার এই উটটি হচ্ছে একটি অভিজ্ঞ অভিযাত্রী এবং সে আমাকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে যেতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দিকে তাঁবুটি রয়েছে বলে আমার মনে হলো সেই দিকেই আমি ফিরিয়ে দিলাম আমার উটটির মুখ, তারপর রওনা দিলাম তুরিত পদে।

এক ঘণ্টা কেটে গেলো, তারপর আরেক ঘণ্টা, তারপর আরেক ঘণ্টা, কিন্তু জায়েদ কিংবা আমাদের তাঁবুর জায়গাটির কোন চিহ্নই নেই। নারাঙ্গি–রঙ পাহাড়গুলির কোনো একটিরই আর পরিচিত চেহারা নেই। ঝড় যদি না–ও হতো তবু এই পাহাড়গুলির মাঝে পরিচিত কিছু খুঁজে বের করা সত্যি খুব মুশকিল হতো।

শেষ বিকালের দিকে আমি এসে পৌছি বালুর মধ্য থেকে বেরিয়ে থাকা কতকগুলি গ্রানাইট শিলার নিকট; এসব বালু – বিস্তারের মধ্যে এ রকম শিলার সাক্ষাৎ মিলে কৃচিৎ। দেখা মাত্রই আমি এগুলিকে চিনতে পারলাম। আমি আর জায়েদ গতকালই বিকালে, রাতের জন্য তাঁবু গাড়ার খুব আগে নয়, এর পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম। আমি অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, কারণ জায়েদকে আমি যে জায়গায় পাবো বলে আশা করেছিলাম সেখান থেকে যে আমি দূরে এসে পড়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই; হয়তো আমি তাকে হারিয়েছি দু'তিন মাইলের ব্যবধানে। তবু আমার মনে হচ্ছে, কালকের মতো কেবলমাত্র দক্ষিণ–পশ্চিম মুখে সোজা এগিয়ে গেলেই চলবে, ওকে পেতে আর খুব বেগ পেতে হবে না।

আমার মনে আছে, এই শিলাগুলি আর আমাদের রাতের তাঁবুর মধ্যে ছিলো তিন ঘণ্টার পথ; কিন্তু এখন যখন আমি আরো তিন ঘণ্টার জন্য উট হাঁকিয়েছি, কিন্তু তাঁবু বা জায়েদের কোনো নিশানাই খুঁজে পেলাম না, আমি কি তবে তাকে আবার হারিয়েছি? আমি আগাতে থাকি, আগাতে থাকি বারবার দক্ষিণ–পশ্চিমদিকে, আসমানে সূর্যের গতিবিধির দিকে সযত্ন শক্ষ্য রেখে। যখন রাত্রি নামলো, আমি স্থির করলাম আর আগানো একেবারেই অর্থহীন। তার চেয়ে বরং একটু জিরিয়ে নিই এবং ভোরের আলোর জন্য অপেক্ষা করি! আমি উটটি থেকে নেমে তাকে বাঁধি এবং চেষ্টা করি কয়েকটি খেজুর চিবাতে কিন্তু বলতে কি, আমার ভীষণ পিয়াস পেয়েছে, তাই আমি খেজুরগুলি উটের সামনে রেখে ওর গায়ের উপর মাথা রেখে ওয়ে পডি।

থেকে থেকে আমার তন্ত্রা আসছে—ঠিক ঘুমও নয়, ঠিক জাগরণও নয়, পর পর্ব কয়েকটি স্বপ্নাবস্থা, যার মূলে রয়েছে শ্রান্তি। সেই তন্ত্রা বারবার টুটে যাচ্ছে তৃষ্ণার দরুন যা ক্রমেই ভয়ানক পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। তা ছাড়া অন্তরের গহীনতম প্রদেশের কোথাও, যা মানুষ নিজের কাছেও খুলে ধরতে চায় না, রয়েছে ভয়ের সেই ভত্র সতত গা—মোচড়ানো মলাক্ষ'—আমার কী হবে যদি আমি জ্ঞায়েদ ও আমাদের মশকগুলির নিকট ফিরে যাবার পথ আর না পাই? কারণ, এখানে থেকে যে—কোনো দিকেই রওনা করি না কেন, বছদিন সফর করলেও কোনো বসতি বা পানি আর মিলবে না।

আবার রওনা করি ফজরে। রাতের বেলা ভেবে–চিন্তে এই সিদ্ধান্তে আসি যে, আমি নিশ্চয়ই দক্ষিণদিকে অনেক দূর চলে এসেছি। কাজেই আমি যেখানে রাত কাটিয়েছি জায়েদের তাঁবু সেখান থেকে উত্তর কিংবা উত্তর–পূর্বে কোথাও হওয়া উচিত। তাই, আমরা

১. শামুকজাতীয় কোমলাংগ প্রাণীবিশেষ।

উত্তর, উত্তর-পূর্ব মুখে চলেছি বালু তরঙ্গ ভেদ করে এক উপত্যকা থেকে আরেক উপত্যকায়, কখনো ডানদিকের কখনো বামদিকের বালুর পাহাড়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে। দুপুরে আমরা জিরাই। আমার জিব লেগে আছে তালুর সাথে এবং মনে হচ্ছে এ যেন পুরোনো চিড়-খাওয়া পুরু চামড়া। গলায় ঘা হয়ে গেছে আর চোখ জ্বালা করছে। আমার 'আবায়াটা' মাথার উপর টেনে দিয়ে আমি উটের পেটের সংগে গা ঘেঁষে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমানোর চেষ্টা করি, কিতু ঘুম হলো না। বিকালে আবার আমরা রওনা করি, তবে এবার আরো পূর্বমুখে, কারণ এতাক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি আমরা পশ্চিমমুখো হয়ে অনেক দূর চলে এসেছি; কিতু আশ্চর্য, এখনো জায়েদ বা তাবুর কোন হিদসই নেই।

এমনি করে আসে আরেকটি রাত। তৃষ্ণা হয়ে ওঠে যন্ত্রণা এবং পানির আকাঞ্জনা হয়ে ওঠে মনের একমাত্র অদম্য ভাবনা, যে—মন আর গুছিয়ে চিস্তা করতেও সক্ষম নয়। কিন্তু ভোরের সূর্য আসমান আলো করার সাথে সাথে আমি আবার উঠে বসি আমার উটের পিঠে; সকাল গড়িয়ে, দুপুর গড়িয়ে আরো একটি দিনের বিকাল আসে; আমি উট হাঁকিয়ে চলেছি তো চলেছি। কেবল বালিয়াড়ি আর মক্তভূমির রোদের তাপ, বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি এবং তার শেষ নেই। কিংবা এই কি শেষ—আমার সকল পথের, চাওয়ার, সকল পাওয়ার ইতি?—যাদের মধ্যে আমি আর কখনো পরদেশী বলে গণ্য হবো না তাদের মধ্যে আমার সমাপ্তি..? 'আল্লাহ্ গো', আমি প্রার্থনায় তেঙে পড়ি— 'তুমি আমাকে এভাবে ধ্বংস হতে দিও না....।'

বিকালে আমি একটা উঁচু বালিয়াড়ির মাথায় চড়ি, চারদিকের ভূ-প্রকৃতি একটু ভালোভাবে দেখতে পাবো এই আশায়। যখন দেখলাম পূবে, বহুদূরে একটা কালো বিন্দুর মতো কী দেখা যাচ্ছে, আমার ইচ্ছা হলো, উল্লাসে চিৎকার করে উঠি; কিন্তু আমি এতো কাহিল হয়ে পড়েছি যে, চিৎকারের সামর্থ্যও আমার নেই। আমার সন্দেহ নেই যে, এই কালো দাগটি আর কিছু নয়, জায়েদের তাঁবু এবং মশক দুটি—পানি ভর্তি দুটি মস্ত মশক! ফের উটে চড়তে গিয়ে আমার হাঁটু দুটি ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। ধীরে ধীরে ইশিয়ারির সাথে আমরা সেই কালো দাগটির দিকে আগাতে থাকি—ওটি যে জায়েদের তাঁবু তাতে একটুও সন্দেহ নেই। আবার যাতে দিক না হারাই এজন্য এবার সবরকমের সতর্কতা অবলম্বন করি। আমি সোজা এক সরলরেখায় আগাতে থাকি—চলতে চলতে কখনো উঠি বালুর পাহাড়ে, কখনো নামি বালু উপত্যকায়, এইভাবে আমাদের কষ্ট দু'গুণ তিন গুণ বাড়িয়ে। শুধুমাত্র এ আশাই আমাকে উদ্দীপিত করেছে যে, কিছুক্ষণ, বড় জোর এক দু'ঘণ্টার মধ্যেই, আমি পৌছুবো আমার মঞ্জিলে। শেষ নাগাদ, শেষ বালিয়াড়ির চূড়াটি অতিক্রম করার পর আমার সেই মঞ্জিল স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার চোখের সামনে; আমি উটের মুখের লাগাম টেনে ধরি এবং প্রায় আধ মাইল দূরের সেই কালো দাগটির দিকে তাকাই। মনে হলো, আমার হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেছে, কারণ আমার সামনে যা দেখতে পেলাম তা আর কিছু নয়, বালুর ভেতর থেকে বের হয়ে থাকা সেই কালো গ্রানাইট শিলাগুলি যা আমি জায়েদের সংগে তিন দিন আগে অতিক্রম করেছিলাম এবং দুদিন আগে একা আমি আবার অতিক্রম করেছি....

আমি বৃত্তাকারে ঘুরছি দুদিন ধরে।

যখন জিন থেকে নামলাম তখন আমি একেবারেই ক্লান্ত, গায়ে জোর নেই একটু। এমনকি, উটের পা বাঁধার দিকেও আমার খেয়াল নেই। বলতে কি, জানোয়ারটিও এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও তার নেই। আমার কানা পেলো কিন্তু আমার ভকনো ফোলা ফোলা চোখ থেকে আঁসু এলো না এক ফোঁটাও।

আমি যখন কেঁদেছি তারপর কতো সময় অতিক্রান্ত হলো!....কিন্তু যা–ই হোক, সব কিছুই কি দূর অতীতের ব্যাপার নয়? সব কিছুই অতীতের বস্তু এবং বর্তমান বলে কিছুই নেই! আছে কেবল তৃষ্ণা...আর গরম...আর যন্ত্রণা।

প্রায় তিন দিন হলো আমি পানি খাইনি। আর আমার উটটি শেষবার পানি খেয়েছে পাঁচ দিন আগে। এভাবেও হয়তো আরো একদিন, বড় জাের দু'দিন চলতে পারে। কিন্তু আমি জানি, আমি ততাক্ষণ আর চলতে পারবাে না। হয়তো আমার মৃত্যুর আগে আমি পাগলই হয়ে যাবাে, কারণ আমার গায়ের ব্যথার সাথে জড়িয়ে আছে আমার মনের ভয়; একটি থেকে জন্ম নেয় আরেকটি— জ্বালাময়, যন্ত্রণাপ্রদ-বিদারক!...

আমি চাই বিশ্রাম নিতে, জারাম করতে, কিন্তু সংগে সংগে আমি এ কথাও জানি যে, জামি যদি এখন জারাম করি আমি আর কখনো উঠে বসতে পারবো না। আমি নিজেকে কোন রকমে টেনে নিয়ে আবার জিনের উপর চড়ি, তারপর আঘাত করে লাথি মেরে উটটিকে দাঁড়াতে বাধ্য করি। আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম জিনের উপর থেকে যখন উটটি পেছনের পা দুটির উপর দাঁড়াতে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—এবং আবার যখন সে সামনের পা দুটি সোজা করতে গিয়ে হেলে পড়ে পেছনদিকে। আমরা চলতে শুরু করি ধীরে যন্ত্রণার মধ্যে, পশ্চিমদিকে। পশ্চিমদিকেঃ কী তামাশা! কিন্তু আমি বাঁচতে চাই, আর এ জন্যই আমরা চলি, আগাতে থাকি।

আমাদের যেটুকু কুওৎ বাকি আছে তারি সাহায্যে সারা রাত থপ্থপ্ করে পা ফেলে চলি। আমি যখন জিন থেকে পড়ে যাই তখন নিশ্চয়ই ভোর হয়ে গেছে। আমি শক্ত কিছুর উপর পড়িনি; বালু খুবই মোলায়েম এবং আরামদায়ক; মনে হলো যেনো আদরে আলিংগন করছে আমাদের। কিছুক্ষণের জন্য উটটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘখাস ছেড়ে, পয়লা হাঁটুর উপরে তারপর পেছনে পা' দুটির উপরে সে নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দেয় এবং বালুর উপর গলা ছড়িয়ে দিয়ে আমার পাশে শুটিগুটি মেরে শুয়ে পড়ে।

আমিও তারে পড়ি আমার উটের সংকীর্ণ ছায়ায়, বালুর উপর। আমার 'আবায়া' দিয়ে আমি নিজেকে মুড়ে দিই, আমার বাইরে মরুভূমির যে ছালা রয়েছে—এবং ভেতরে যে ব্যথা তৃষ্ণা এবং তয় রয়েছে তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। আমার আর চিন্তা করার কোনো তাকং নেই। আমি আমার চোখ দৃটি বদ্ধ করতে পারছি না। চোখের পাতা একটু নড়লেই মনে হয় চোখের পুতুলের উপর যেনো উত্তঃ ধাতু নড়ছে। তৃষ্ণা এবং উত্তাপ…তৃষ্ণা এবং সর্বনেশে নীরবতা—উষ্ণ-তক্ষ নীরবতা, যা আমাকে ঢেকে দেয় তার নির্জনতা ও নৈরাজ্যের কাফনে, আমার কানে রজের ধ্বনি এবং উটের ক্ষণিক দীর্ঘশাসকে করে তোলে তয়ংকর—যেন, পৃথিবীতে এগুলিই হচ্ছে শেষ ধ্বনি, আর আমরা দৃ'জন একটি মানুষ, একটি জানোয়ার—আমরা হচ্ছি পৃথিবীর বুকে হতভাগ্য শেষ জীবন্ত

প্রাণী—ধ্বংস যাদের অবধারিত!

আমাদের অনেক উপরে, তরল গরমের মধ্যে চক্কর খাচ্ছে একটি শকুন, একবারো না থেমে, আসমানের বিবর্ণ পটভূমিকায় একটি সূঁচের মাথা যেনো, উড়ছে মুক্তভাবে, সকল দিগন্তের উপর....

আমার গলা ফুলে গেছে—গুকিয়ে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে কণ্ঠনালী, আর প্রত্যেকটি নিশ্বাস যেন হাজার সূঁচ ফুটিয়ে দিছে আমার জিবের গোড়ায়—সেই বড় সেই মহৎ আলজিব, যার নড়ার কথা নয়, অথচ যা যন্ত্রণায় আমার ভদ্ধ মুখ-গহবরের মধ্যে শিরিষ কাগজের মতো সামনে-পেছনে নড়াচড়া না ক'বে একটুও থামতে পারছে না। আমার ভেতরের সবকিছুই জ্বলছে, সবকিছু পাকিয়ে রূপ নিয়েছে এক বিরামহীন যন্ত্রণায়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ইস্পাত—সদৃশ আসমান উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আমার বিস্কারিত চোখের সামনে।

আমার হাত যেন নিজে নিজেই প্রসারিত হয় এবং জিনের খিলের সংগে ঝুলানো ছোট বন্দুকটির কঠিন কোঁদার উপর গিয়ে লাগে। সংগে সংগে হাত থেমে যায় এবং আক্ষিক সক্ষতায় আমার মন দেখতে পায়—কার্তুজের খোপে পাঁচটি তাজা কার্তুজ এবং ট্রিগারে একটু চাপ দিলেই ত্বরিত যা ঘটতে পারে তার স্বরূপ—কী যেন আমার ভেতরে, ফিসফিস করে বলে উঠলো ঃ শিগ্গীর করো, আবার তুমি চলতে অক্ষম হয়ে পড়ার আগেই বন্দুকটি হাতে নাও।

এবং সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, আমার ঠোঁট নড়ছে এবং আমার মনের গহীন গুহা থেকে যেসব ধ্বনিহীন শব্দ আসছে সেগুলিকে আকার দিছেঃ 'আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো...নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবো,' এবং ঝাপসা অস্পষ্ট শব্দগুলি ধীরে ধীরে আকার নেয়, হয়ে ওঠে কুরআনের একটি আয়াতের মতোঃ 'আমি অবিশ্যি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভয় দিয়ে, ক্ষ্পা দিয়ে, সম্পদ, জীবন ও ফল–ফসলের স্বল্লতা দিয়ে; তুমি খোশ–খবর দাও তাদেরকে যারা ধৈর্ঘলীল এবং যখনি কোন মুসিবৎ আসে বলে ঃ আমরা আল্লাহরই এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই দিকে।'

সবকিছুই তপ্ত এবং বিষণ্ণ। এই জ্বালাময় বিষণ্ণতার মধ্যে আমি বাতাসে একটি প্রাণ জ্বড়ানো নিশ্বাস অনুভব করি এবং তার মৃদ্ ঝিরঝির ধ্বনি শুনি, যেনো গাছপালার মধ্যে মর্মর ধ্বনি তুলে বাতাস বইছে—বইছে পানির উপর দিয়ে—এবং সেই পানি হচ্ছে সবৃদ্ধ ঘাসে ঢাকা দৃ' পারের মধ্যে ধীরে ধীরে বয়ে চলা একটি ক্ষীন স্রোত, আমার শিন্তকালের বাড়ির কাছে। আমি শুয়ে আছি নদীর পারে—নয় কি দশ বছরের ছোট্ট বালক, একটা ঘাসের ডগা চিবাচ্ছি এবং তাকিয়ে আছি সাদা গরুগুলির দিকে—গরুগুলি ঘাস খাছে, নিকটেই, বৃহৎ মলিন চোখ মেলে তৃপ্তির সরলতা নিয়ে। দূরে কিষাণ রমণীরা মাঠে কাজ করছে। একজন পরেছে একটা লাল রুমাল এবং চগুড়া লাল ডোরাকাটা নীল স্কার্ট। নদীর পারে দাঁড়িয়ে সারি সারি উইলো গাছ আর নদীর পানিতে ভেসে ভেসে চলেছে একটা সাদা হাঁস, পায়ের ধাকায় পানিকে ঝলসিয়ে দিয়ে। এবং মোলায়েম বাতাস ধ্বনি তুলে চলেছে আমার মুখের উপর, জানোয়ারের নিশ্বাসের ধ্বনির মতো। হাঁা, তাই বটে—জানোয়ারেরই নিশ্বাস ফেলার আওয়াজ। বৃহৎ সাদা গাভীটি, যার পায়ে সাদার মধ্যে ছিটানো রয়েছে তামাটে রংয়ের ফোঁটা, আমার একেবারেই কাছে এসে পড়েছে এবং এখন নাক দিয়ে

মকার পথ

জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমাকে ধাকা মারছে, আমার পাশেই আমি টের পাই গাভীটির পায়ের নড়াচড়া।

আমি আমার চোখ দৃটি মেলি; তনতে পাই আমার উটের হেষাধ্বনি আর আমার পাশেই ওর পায়ের নড়াচড়া টের পাই; উটটি, তার পেছনের পা দুটির উপর অর্থেক দাঁড়িয়েছে ঘাড় এবং মাথা উপর দিকে তুলে, ওর নাকের ছেদাগুলি স্কুরিত—যেন সে দুপুরের বাতাসে হঠাৎ এবং ভত সুগন্ধের আভাস পেয়েছে। ফের ও জোরে জোরে শব্দ করে নাক দিয়ে এক আমি টের পাই—ওর উত্তেজনা যেন তরংগের আকারে গলা বেয়ে নেমে কাঁধ হয়ে ওর অর্ধোথিত বিশাল দেহের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন মরু সফরের পর পানির গন্ধ পেলে উট এভাবেই নাক দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয় এবং শব্দ করে—এ আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু এখানে…এখানে তো পানি নেই।…আছে কি? আমি আমার মাথা সোজা করে, যে দিকে উটটি মুখ ফিরিয়েছে সেদিকে তাকাই দু'চোখ মেলে। উটটি মুখ ফিরিয়েছে আমাদের সবচেয়ে নিকটের বালিয়াডিটির দিকে—আকাশের ইস্পাতসদৃশ শূন্যতার পটভূমিকায় একটা নিচু শীর্ষ— সেখানে কিছুই নড়ছে না বা কোনো শব্দও হচ্ছে না— কেবল শোনা গেলো একটা অস্ফুট ধ্বনি, পুরোনো এক বীণার তারের স্পদনের মতো, খুবই কোমল এবং ভংগুর, তীক্ষঃ সে তীক্ষ্ উচ্চ ও ভংগুর ধ্বনি এক বেদুঈনের কন্ঠের—যে উট হাঁকিয়ে গেয়ে চলেছে উটের পায়ের তালের সাথে ছন্দের মিল রেখে, বালু পাহাড়ের মাথার ঠিক ওপাশেই দূরত্বের বিচারে একবারেই নিকটে, কিন্তু মুহুর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে আমি জানতে পারি, আমার নাগালের অনেক দূরে সেই স্থান, আমার কণ্ঠস্বর ওখানে কিছুতেই পৌছুবে না। নিশ্চয়ই ওখানে মানুষ আছে, কিন্তু ওদের নিকট পৌছুবার তাকৎ মোটেই নেই আমার। এমনকি, আমি এতো দূর্বল যে, দাঁড়াবার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি চেষ্টা করি চিৎকার করতে — কিন্তু আমার গলা থেকে কেবল একটি কর্কশ গোঙানি ছাড়া কিছু বার হলো না। তখন, নিজে নিজেই আমার হাত গিয়ে পড়ে জিনের সংগে ঝুলানো আমার ছোট্ট বন্দুকটির শক্ত কোঁদার উপর.....এবং আমি আমার মনের চোথ দিয়ে দেখতে পাই কার্তুজের খোপে পাঁচটি তাজা কার্তুজ!

একটা চূড়ান্ত চেষ্টার ফলে আমি জিনের খিল থেকে বন্দুকটি খুলতে পারলাম। বেন্ট থেকে বন্দুকে কার্তৃজ্ঞ পোরা—একটা পর্বতকে মাথার উপর তোলার মতো ভারি মনে হলো, তবু, শেষ পর্যন্ত তাতে সক্ষম হলাম। এরপর আমি বন্দুকটি কোঁদার উপর দাঁড় করিয়ে বন্দুকের নল সোজা আকাশের দিকে রেখে ট্রিগার টেনে দিই। বুলেটটি শন্ করে শূন্যতায় হারিয়ে গেলো অতি করুণভাবে, অতি ক্ষীণ একটি শন্দ করে। আবার বন্দুকের নল ভেঙে তাতে কার্তৃজ্ঞ পুরে ছুঁড়ি আর কান পেতে থাকি। বীণার সুরের মতো সেই গান থেমে গেছে। মুহূর্তের জন্য রইলো কেবল নীরবতা, আর কিছুই না। হঠাৎ বালিয়াড়ির মাথার উপরে দেখা দিলো একটি মানুষের মাথা, তারপর তার কাঁধ এবং সেই লোকটির পাশে আরেকটি মানুষ। তারা কিছুক্ষণের জন্য তাকালো নিচের দিকে, তারপর ঘুরে তাদের অদৃশ্য সাথীদের কী যেনো বলে চিৎকার করে উঠলো; এরপর ওরা হামাগুড়ি দিয়ে বালিয়াড়ির মাথায় চড়ে এবং অর্ধক দৌড়ে, অর্ধক ঢালু বেয়ে পিছলে নেমে ছুটে এলো আমার দিকে।

আমাকে ঘিরে প্রচন্ড উত্তেজনা, দু'তিনজন মানুষ—এই নিঃসংগ নির্জনতার পর কী বিশাল জনতা! ওরা আমাকে তোলার চেষ্টা করছে; ওদের ক্রিয়া-কলাপ, হাত আর পামের এলোপাতাড়ি নড়াচড়ার এক অতি বিভ্রান্তিকর দৃশ্য! আমি যেন জ্বলন্ত ঠান্ডা বরফ এবং আগুন অনুভব করি আমার ঠোঁটের উপর এবং দেখতে পাই এক দাঁড়িওয়ালা বেদুঈনের মুখ ঝুঁকে আছে আমার উপর, আর তার হাত এক ময়লা ভেজা তেনা ঠেলে দিচ্ছে আমার মুখের ভেতর। লোকটির আরেকটি হাত ধরে আছে একটি থোলা মশক। আমি আপনা আপনি হাত বাড়াই মশকটির দিকে, কিন্তু বেদুঈনটি আমার হাত ঠেলে দিলো পেছন-দিকে; তেনাটি পানিতে ডুবিয়ে আবার সে কয়েক ফোঁটা পানি সেই তেনা চিপে আমার ঠোটের মধ্যে দেয়; আর এই পানি যাতে আমার মুখে ঢুকে আমার গলা পুড়িয়ে না দেয় সেজন্য আমি দাঁতের সংগে দাঁত চেপে রাখি। কিন্তু বেদুসন আমার দাঁত আলাদা না করে আমার মুখে আবার কয়েক ফোঁটা পানি দেয়। এ তো পানি নয়, যেন গলানো সীসা। ওরা আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করছে কেন? আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই এদের জুলুম থেকে। কিন্তু ওরা আমাকে ধরে রাখে। শয়তান সব! আমার চামড়া জ্বলছে; আমার সারা গায়ে আগুন লেগেছে। ওরা কি মেরে ফেলতে চায় আমাকে? হায় যদি কেবল বন্দুকটি ধরবার মতো শক্তি থাকতো আমার আত্মরক্ষার জন্য! কিন্তু ওরা আমাকে উঠতেও দিচ্ছে না; ওরা জোর করে আমাকে শুইয়ে রাখে জমিনের উপর এবং আবার আমাকে হা করিয়ে আমার মুখে কয়েক ফোঁটা পানি দেয়; এ পানি গেলা ছাড়া আমার আর উপায় রইলো না। আশ্চর্য! কিছক্ষণ আগের মতো অতো তীব্রভাবে আর দহন করছে না এ পানি; মাথার উপরে ভেজা নেকড়াটা ভালোই লাগছে এবং ওরা যখন পানি ঢাললো গায়ের উপর, ভেজা কাপড়ের স্পর্ণ নিয়ে এলো উল্লাসের এক শিহরণ...

এরপর সব কিছু কালো হয়ে আসে; আমি নামছি নামছি, এক গহীন কুয়ায়—এতো দ্রুত গতিতে নামছি যে, বাতাস আমার কানের পাশ দিয়ে ছুটে যায় হুহু করে, শোঁ–শোঁ করে, আর সেই শোঁ–শোঁ ধ্বনি রূপ নেয় গর্জনে—গর্জনমূখর কৃষ্ণতায়....কালো–কালো....

## পাঁচ

কালো...কালো....নরম মোলায়েম কালো, যার কোনো শব্দ নেই—একটা মহৎ, সহৃদয় আঁধার, যা আমাকে আলিংগন করে গরম এক কম্বলের মতো এবং মনে জাগায় এই কামনা যে, আমি যেনো সবসময় এভাবেই থাকতে পারি, এমনি আশ্চর্য রকমে ক্লান্ত, নিদ্রালু আর আলসে। কোনো প্রয়োজন নেই আমার চোখ দুটি মেলার কিংবা আমার বাহু নাড়ানোরঃ তবু আমি আমার বাহু নাড়ি, আমার চোখ মেলি, কেবল আমার মাথার উপরে অন্ধকার দেখার জন্য—কালো ছাগ-পশম দিয়ে তৈরি বেদুঈনের তাঁবুর পশমী-আঁধার, যার সমুখ দিকে রয়েছে একটুখানি সংকীর্ণ খোলা জায়গা, যার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পাই তারা ঝিলমিল রাতের আসমানের একটি টুকরা এবং তারার আলোর নিচে একটি ঝলমলো বালিয়াড়ির এক মোলায়েম বাঁক।...তারপর—তারপর তাঁবুর সেই ফাঁকটুকু আঁধার হয়ে

ওঠে এবং একটি মানুষের মূর্তি এসে দাঁড়ায় লেই ফাঁকটুকুর মধ্যে—তার ঝুলন্ড জোবার নক্শা যেন আকাশের গায়ে খোদাই করা এবং আমি ভনতে পাই জায়েদের চিৎকার—'জেগে আছেন, 'উনি জেগে আছেন'! এরপর তার কঠোর সংযত মুখখানা ঝুঁকে পড়ে প্রায় আমার মুখের উপর; জায়েদ তার হাত দিয়ে ধরে আমার কাঁধে। আরেকজন মানুষ ঢোকে তাঁবুর ভেতর। আমি তাকে পরিকার দেখতে পাঞ্ছি না। কিন্তু সে যখন আন্তে ভারিকি গলায় কথা বলতে ভক্ত করলো আমি সংগে সংগে বুঝতে পারি, সে শামার কবিলার বেদুইন।

আবার আমি অনুভব করি এক তপ্ত সর্বনেশে পিয়াস এবং জায়েদ আমার দিকে দুধের যে বাটি আগিয়ে ধরেছে তা চেপে ধরি সজোরে। কিন্তু আমি যখন তা গিললাম তখন আর কোনো যন্ত্রণা রইলো না। আমি সেই দুধ খাছি যখন জায়েদ বর্ণনা করে চলে—কীভাবে এই ছোট্ট বেদুঈন দলটি বালু—ঝড় শুরু হলে তার কাছেই তাঁবু খাটাতে এলো, তারপর যখন হারানো উটটি রাতের বেলা নিজে নিজে ফিরে এলো তখন তারা কেমন চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো এবং কী করে সকলে জোট বেঁধে বের হয়েছিলো আমাকে বুঁজতে, কীভাবে প্রায় তিন দিন পরে যখন তারা সব আশাই একরকম ছেড়ে দিয়েছিলো, তখন ওরা বালিয়াড়ির আড়াল থেকে শুনেছিলো আমার বন্দুকের আওয়াজ...

এরপর, ওরা আমার উপর খাটিয়ে দিলো একটি তাঁবু আর আমাকে হকুম করা হলো, আমি যেনো আজ রাত এবং আগামীকাল এই তাঁবুর ভেতরে পড়ে থাকি। আমাদের বেদুঈন বন্ধুদের কোনো তাড়াহড়া নেই; তাদের মশকগুলি পানিতে ভর্তি, এমনকি তারা পুরা তিন বালতি পানি দিলো আমার উটটিকে, কারণ, ওরা জানে, দক্ষিণদিকে একদিনের পথ গেলেই, ওরা আর আমরা গিয়ে পৌছুবো একটি ওয়েসিসে— যেখানে রয়েছে একটি কুয়া। তার আগে এখানে উটগুলির জন্য আমাদের চারপাশে রয়েছে প্রচুর খাদ্য—'হামদ'—ঝোপ।

কিছুক্ষণ পর জায়েদ আমাকে তাঁবু থেকে বের করে, তারপর বালুর উপর একখানা কম্বল বিছিয়ে দেয়। আমি ভয়ে থাকি তারা–তরা আসমানের নিচে।

কয়েক ঘণ্টা পর আমি জায়েদের কফি-পাত্রের টুগুটাগু শব্দে জেগে উঠি—টাটকা কফির গন্ধ যেনো রমণীর উষ্ণ আলিংগন!

- 'জায়েদ!' আমি চিৎকার করে উঠি; বিশয়ের সাথে আমি শক্ষ্য করি, আমার গলার আওয়াজ যদিও এখনো ক্লান্ত তবু এখন আর তা কর্কশ নয়— 'তুমি আমাকে কিছু কফি দেবে?'
- 'আল্লাহর কসম চাচা, অবশ্যি দেবো', জায়েদ পুরোনো আরবী রসুম মুতাবিক জবাব দেয়, আরববাসী এভাবেই তাকে সম্বোধন করে যাকে সে দেখাতে চায় সম্মান, তা সে বক্তার চেয়ে বয়সে বড়োই হোক অথবা ছোটোই হোক, (যেমন আমাদের বেলায়— আমি জায়েদের চেয়ে কয়েক বছরের ছোটো)—আপনার দীল যতো চায় ততো কফি আপনি পাবেন।'

আমি কফি খাই আর জায়েদের প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসি— 'আচ্ছা ভায়া, বৃদ্ধিমান লোকের মতো ঘরে না থেকে আমরা এরূপ বিপদের মুখে নিজেদের ঠেলে দিচ্ছি কেন বলো তো?'

— 'কারণ, জায়েদ এবার আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসে, 'আপনার আর আমার মতো লোকের পক্ষে যতো দিন না হাত পা কঠিন হয়ে উঠেছে আর আমরা যয়ীফ

হয়ে পড়েছি ততোদিন ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়! তাছাড়া মানুষ কি নিজেদের ঘরে থেকে মরে না? মানুষ কি তার অদৃষ্টকে ঘাড়ে করে নিয়ে চলে না— থাকুক না সে যেখানেই?'

জারেদ 'অদৃষ্ট' অর্থে ব্যবহার করে 'কিসমা' শব্দটি—'কিসম' মানে 'যা ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছে।' এই শব্দটির তুর্কী রূপ 'কিসমত্' প্রতীচ্যে সুপরিচিত। আরেক পেয়ালা কফি পান করতে করতে আমার মনে হলো, এই আরবী শব্দটির একটি গভীরতরো অর্থও আছে— 'যাতে মানুষের অংশ আছে তাই–তো কিস্মত্।'

'যাতে অংশ আছে মানুষের, তা–ই…'

শব্দগুলি আমার খৃতিতে একটা ক্ষীণ বিলীয়মান ধ্বনি জাগায়, সংগে সংগে আমার সামনে ভেসে ওঠে একটি ক্লিষ্ট হাসির দৃশ্য...কার হাসিং এক ঝাঁক ধোঁয়া, উৎকট ধোঁয়া, যেন হানিশের ধোঁয়া, আর তারি আড়ালে একটা ক্লিষ্ট হাসি, হাঁা, এ ছিলো হানিশেরই ধোঁয়া, আর হাসিটি ছিলো, আজতক আমি যতো মানুষের সাথে মিশেছি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র ব্যক্তিটির হাসি। আমার জীবনের বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার পর ওর সাথে আমার মূলাকাত হয়েছিলো! এক বিপদ...যা মনে হয়েছিলো...হাঁা, কেবলি মনে হয়েছিলো আসন্ন, সে বিপদ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য আমি না জেনেই ধেয়ে চলেছিলাম আরেক বিপদের দিকে, আর সে বিপদ—আমি যা এড়াবার চেটা করেছিলাম, তার চেয়ে ছিলো অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি আসন্ন...এই অবাস্তব ও বাস্তব বিপদ—এ দৃ'য়ে মিলে আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলো এক নতুনতরো মুক্তির দিকে।

ব্যাপারটি ঘটেছিলো আট বছর আগে। আমি যাচ্ছিলাম ঘোড়ায় চড়ে আমার তাতার নওকর ইবরাহীমকে সাথে নিয়ে, শিরান্ধ থেকে দক্ষিণ ইরানে নাইরিস হ্রদের কাছে, একটি পড়ো, পাতলা বসতি, পথ—ঘাটহীন এলাকা কিরমানের দিকে। তথন শীতকাল—আর এই শীতকালে এলাকাটি হয়ে পড়েছিলো পাঁচাচ—পাঁচে কর্দমান্ত একটি স্তেপ বিশেষ; আশোপাশে কোনো গাঁও—গেরাম নেই, দক্ষিণদিকে, কুহ—ই—গুশ্নেগান অর্থাৎ 'তৃখাদের পাহাড়' কর্তৃক ঘেরা সেই স্থানটি; উত্তরদিকে এলাকাটি গিয়ে মিশে গেছে একটা জলাভূমির সাথে, আর সেই জলাভূমি গিয়ে স্পর্শ করেছে হ্রদটির কিনার। বিকালে আমরা যথন একটি আলগোছে পাহাড়ের চারদিকে ঘুরছিলাম, হঠাৎ আমাদের নজরে পড়লো হ্রদটি—একটি নিস্তব্ধ সমতল, যেখানে নেই কোনো আলোড়ন, শব্দ অথবা জীবন, কারণ এর পানি এতা নোনা যে, এতে কোনো মাছই বাঁচতে পারে না। গুটি কয়েক পংগু গাছপালা আর কিছু মক্ল—তৃণ ছাড়া হ্রদটির তীরের নোনা মৃত্তিকায় কোন উদ্ভিদই জন্মায় না। ভূমিটি কাদা মেশানো তুষারের পাতলা আন্তরণে ঢাকা এবং তার উজ্ঞান দিকে তীর থেকে প্রায় দু'শো গজ দূরে চলে গেছে একটি সক্ল ক্ষীণ পথ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; আমাদের আজকের রাতের মঞ্জিল খানই-ই-খেত্ সরাইখানার কোন নিশানাই মিললো না এখনো। কিন্তু যে-কোনো মূল্যেই হোক আমাদের পৌছুতেই হবে ওখানে। দূরে—বহুদূর তক আর কোনো বসতি নেই এবং জলাভূমিটি কাছে হওয়ায়, অন্ধকারে আমাদের আগানো খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আসলে সকালেই আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিলো ওখানে একাকী না আগাতে, কারণ একটিমাত্র ভূল পদক্ষেপের ফলেই ঘটতে পারে সহজ এবং আক্ষিক মৃত্যু। তাছাড়া, ভেজা পাঁচে-পাঁচে

জমির উপর দিয়ে দীর্ঘ একটা দিন চলার পর আমাদের ঘোড়াগুলি হয়ে পড়েছিলো খুবই ক্লান্ত — ওদের জন্যও এখন দরকার বিশ্রাম এবং খাবার।

রাত আসার সাথে সাথে শুরু হলো মুধলধারে বৃষ্টি। আমরা চলছি ভিজতে ভিজতে, বিষণ্ণচিত্তে এবং নীরবে—আমাদের নিজেদের বেফায়দা চোখের চাইতে ঘোড়ার সহজাত অনুভূতির উপরই আমরা নির্ভর করছি বেশি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়....কিন্তু কোথায় সেই সরাইখানা? কোন নিশানাই নেই! হয়তো আমরা অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে সরাইখানাটিকে পেছনে ফেলে এসেছি; ফলে আজ হয়তো আমাদেরকে রাত কাটাতে হবে খোলা জায়গায়—বর্ষণের নীচে, যে বর্ষণ ক্রমেই তীব্র ও জোরদার হয়ে উঠছে! আমাদের ঘোড়ার খুর পানিতে আঘাত হেনে ছিটাতে থাকে পানি, আমাদের ভেজা কাপড়গুলি ভারি বোঝার মত লেণ্টে থাকে আমাদের গায়ের সাথে। উচ্ছসিত পানির পর্দার আবরণে কালো এবং নিশ্ছিদ্র রাত ঝুলে আছে আমাদের চারপাশে। আমাদের হাড্ডি পর্যন্ত সীতে ঠক্ ঠক্ করছে—কিন্তু জলাভূমিটি যে আমাদের নিকটেই রয়েছে এ জ্ঞান আমাদেরকে আরো বেশি শংকিত করে তুললো। ঘোড়াগুলি যদি একটিবারের মতো কঠিন মৃত্তিকার উপর পা ফেলতে তুল করে তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাদের উপর রহম করেন!—সকালবেলা ইশিয়ার করে দেয়া হয়েছিলো আমাদেরকে।

আমি চলছি আগে, আর ইবরাহীম আমার পেছনে, সম্ভবত দশ পা তফাতে। বারবার মনে হানা দিতে থাকে সেই ভয়ংকর জিজ্ঞাসা— আমরা কি অন্ধকারে খান–ই–খেত পেছনে ফেলে এসেছি? ঠাণ্ডা বিষ্টির নিচে রাত কাটানো—কী যে অন্তভ সম্ভাবনা! কিন্তু আমরা যদি অনেক দূর গিয়েই থাকি তাহলে জলাভূমিটি গেলো কোথায়?

হঠাৎ আমি শুনতে পাই একটি নরম মোলায়েম চপ্চপ্ শব্দ, আমার ঘোড়ার খুরের নিচে। আমি টের পেলাম জানোয়ারটি কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে—কিছুটা ডুবে গেছে. তারপর মরিয়া হয়ে একটা পা তুলছে এবং আবার ডুবে যাচ্ছে। সহসা এই চিন্তা আমার মনকে বিদীর্ণ করে দেয়— আমরা কি তাহলে জলাভূমিতে পা দিয়েছি? আমি সজোরে লাগাম টেনে ধরি এবং ঘোড়ার দু'পাশে দু'পা দিয়ে সজোরে লাথি মারতে থাকি। ঘোড়াটি তার মাথা উপর দিকে তুলে ভীষণভাবে দাপাদাপি শুরু করে। আমার চামড়া ফেটে নির্গত হতে লাগলো ঠাণ্ডা ঘাম। রাতটা এতো কালো যে, আমি আমার নিজের হাত দুটি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ঘোড়াটির শরীর যেভাবে স্ফীত হচ্ছে • তাতে টের পেলাম, কাদার আলিংগন থেকে বাঁচার জন্য কী মরিয়া হয়েই না ও চেষ্টা করছে। প্রায় কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই আমি হাতে নিই ঘোড়ার চাবুকটি যা ব্যবহার না করে সাধারণত ঝুলানো থাকে আমার হাতের কন্ধিতে এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই চাবুক দারা আঘাত করি ঘোড়াটির পাছার উপর; উদ্দেশ্য—এভাবে যদি ঘোড়াটিকে তার শেষ শক্তিটুকু খাটানোর জন্য উত্তেজিত করা যায়, কারণ ঘোড়াটি যদি এই মুহূর্তে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সে দেবে যাবে এবং তার সাথে আমিও ডুবে যাবো এ কাদার মধ্যে, গভীর হতে গভীরে। এ ধরনের মার খেতে অনভ্যস্ত হতভাগা জানোয়ারটি—অসাধারণ গতি ও শক্তির অধিকারী কাশগাই টাট্ট—পেছনের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেলো—তারপর চারটি পায়ে আবার আঘাত করতে লাগলো জমিনের উপর; কাদা থেকে বাঁচার জন্য ঘন ঘন দম ফেলতে ফেলতে মরিয়া হয়ে সে চেষ্টা করে, লাফ দেয়, পিছলে পড়ে যায়, আবার নিজেকে নিক্ষেপ করে সমুর্থদিকে, আবার পিছলে পড়ে যায়— এবং বিরতি না দিয়ে নরম কাদামাটির উপর বারবার পড়তে থাকে ঘোড়াটির খুরের আঘাত।

আমার মাথার উপর দিয়ে একটি রহস্যময় বস্তু বয়ে যায় শোঁ শোঁ আওয়াজ ক'রে, আমি আমার মাথা তুলি সংগে সংগে, আর আমার উপর এসে পড়ে একটা কঠিন ধারণা— বহির্ভূত আঘাত, কিন্তু কোথে কেং সময় এবং চিন্তা একে অপরের উপর হমড়ি থেয়ে পড়ে আর তালগোল পাকিয়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য মনে হলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টার মতোই দীর্ঘ, বৃষ্টির ছাট আর ঘোড়ার হাফানির ফাঁকে ফাঁকে আমি ভনতে পাচ্ছি সেই জলাটি চুষে চুষে পান করছে সেই ধ্বনি। আমাদের অন্তিম মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসন্ন। রেকাব থেকে আমি আমার পা দৃটি শিথিল করে দিলাম, তারপর তৈরি হলাম জিনের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে একা আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে...হয়তো কাদার উপর চিং হয়ে পড়ে থাকলে আমি নিজেকে বাঁচাতেও পারি—আমার মনের অবস্থা যখন এই, হঠাং অবিশ্বাস্য রকমে আমার ঘোড়াটি খুব শক্ত কঠিন মাটির উপর আঘাত হানলো সজোরে একবার...দুবার...এবং আমি, মুক্তির উল্লাসে ফুপিয়ে উঠে লাগাম টেনে ধরলাম আর কাঁপতে থাকা জানোয়ারটিকে থামিয়ে দিলাম। আমরা বেঁচে গেলাম।

এই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে পড়লো সংগীর কথা, আর আমি ভয়ে বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে উঠলাম...'ইবরাহীম!' কিন্তু কোনো জবাব নেই। আমার হৃদ্পিও জমে গেলো।

'ইবরাহীম!' কিন্তু আমাকে ঘিরে রয়েছে কেবল এক আঁধার রাত আর বর্ষণ। ও কি তাহলে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি? কর্কশ স্বরে আমি আবার চিৎকার করে ডাকি 'ইবরাহীম।'

এবং তখন প্রায় অবিশ্বাস্য রকমে, অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে এলো একটা চিৎকারের আওয়ান্ধ 'এই যে...আমি এখানে।'

এখন আমার বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পালা! আমরা এতো বিপুল ব্যবধানে একজন আরেকজন থেকে আলাদা হয়ে পড়লাম কী করে?

- 'ইবরাহীম!'
- 'এই যে….এই যে'.—

এবং আমি ঐ শব্দ অনুসরণ করে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টানতে টানতে, প্রতিটি ইঞ্চি মাটি পা দ্বারা পরখ করে খুব ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে দূরবর্তী সেই কণ্ঠস্বরের দিকে হাঁটতে থাকি ঃ ইবরাহীম...ইবরাহীম শান্তভাবে বসে আছে ঘোড়ার জিনের উপর।

- 'তোমার কি হয়েছিলো ইবরাহীমং তুমিও কি তুল করে জলাভূমিতে গিয়ে পড়েছিলেং'
- 'জলাভূমি? না তো। কেন জানি না আপনি হঠাৎ যখন ঘোড়া হাঁকিয়ে গায়েব হয়ে গেলেন আমি তখন নড়ন–চড়ন নান্তি, একটুও নড়লাম না, যেখানে ছিলাম সেখানেই থেমে মকার পথ–৪

গেলাম।'

— ঘোড়া হাঁকিয়ে গায়েব হয়ে গেলেন!' এতােক্ষণে সমাধান হলাে রহস্যের! জলাভূমির হাত থেকে বাঁচার এই চেষ্টা তাহলে আমার কল্পনারই পরিণতি। নিশ্চয়ই আমার ঘোড়াটি এসে পড়েছিলাে একটি কর্দমান্ত রাস্তায় এবং আমার মনে হয়েছিলাে, আমি আর আমার ঘাড়া তলিয়ে যাচ্ছি জলাভূমিতে আর তাই ঘোড়াটিকে চাবুক মেরে হাঁকিয়েছিলাম পাগলের মতাে! আধারের দারা প্রতারিত হয়ে আমি ঘোড়াটির অগ্রগতিকে, তার সম্মুখেছুটে চলাকে জলাভূমির কবল থেকে বাঁচার প্রাণান্ত চেষ্টা বলে ভূল করেছিলাম এবং রাততর ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিলাম, জানতাম না য়ে, মাঠের এখানে—ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে বহু গ্রন্থিল গাছপালা। জলাভূমি নয়, এই গাছগুলিই ছিলাে আসন্ম এবং প্রকৃত বিপদ ৪ য়ে শাখাটি আঘাত করেছিলাে আমার হাতে, তা ছােট না হয়ে হতে পারতাে আরো বড় একটি শাখা, যা গুঁড়িয়ে দিতে পারতাে আমার খুলি এবং এভাবেই দক্ষিণ—ইরানের একটি চিহ্নিত কবরে চূড়ান্ত অবসান ঘটতাে আমার সফরের।

আমি ক্ষেপে গেলাম নিজের বিরুদ্ধে— ক্ষেপে গেলাম এ কারণেও যে, আমরা সব দিশা হারিয়ে ফেলেছি এবং রাস্তার কোনো নিশানাই আর খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। আমরা আর সরাইখানা ফিরে পাবো না।

কিন্তু আমি আবার ভুল করে বসি।

ইবরাহীম ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়লো হাত দিয়ে জমিনের অবস্থা অনুভব করবার জন্য এবং হয়তো এভাবেই নতুন করে পথ খুঁজে বের করার জন্য। এভাবে যখন সে হামাগুড়ি দিচ্ছে হঠাৎ তার মাথা গিয়ে ঠেকলো এক দেয়ালে—খান–ই–খেত সরাইখানার কালো প্রাচীরে!

জনাভূমিতে ঢুকে পড়ার কাল্পনিক ভুলটি যদি আমি না করতাম আমরা হয়তো আগাতেই থাকতাম, হয়তো সরাইখানাটিকে পেছনে ফেলে চলে যেতাম অনেক দূরে, তারপর হয়তো সত্যি সত্যি আমরা হারিয়ে যেতাম সেই জলাভূমিতে, কারণ, পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম, দু'শ গজেরও কম সামনে থেকেই সেই জলাটি জ্ফ হয়েছে।

মহান শাহ আব্দাসের আমলের বহু ধ্বংসাবশেষের একটি হচ্ছে এই সরাইখানাটি। সারি সারি মজবুত ইমারতের খিলানের নিচ দিয়ে রয়েছে আসা–যাওয়ার পথ, হা–করা দরজা এবং তেঙে–পড়া উনান। এখানে–ওখানে লিণ্টেলের এবং ফাটল–ধরা মেজলিকা টালির উপর আমি দেখতে পেলাম পুরানো খোদাই–এর কিছু চিহ্ন। বাসের অযোগ্য কোঠা ক'টিতে ছড়ানো রয়েছে পুরানো খড়কুটা আর ঘোড়ার লাদ। আমি আর ইবরাহীম প্রধান 'হল' কামরায় ঢুকে দেখতে পেলাম সরাইখানার ওভারশিয়র খালি মেঝেয় খোলা আগুনের পাশে বসে আছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি মানুষ, খালি পা, আকারে বামন এবং পরনে ছেঁড়া কাপড়। আমরা ঢোকার সাথে সাথে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলো। বামনাকৃতি লোকটি গন্ধীরভাবে, নিখুঁত, প্রায় নাটকীয় ভর্থগতে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো ডান হাতটি বুকের উপর রেখে। তার গায়ের জামাটিতে অসংখ্য তালি, নানা রঙের; লোকটি নোংরা, একেবারেই অগোছালো, এলোমেলো, কিন্তু তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে এবং মুখটি শান্ত প্লিশ্ধ।

আমাদের যোড়া ক'টির তদারক করার জন্য ওভারশিয়র কোঠা থেকে বের হয়ে গেলো একবার। আমি আমার ভেজা জামা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আর ইবরাহীম দেরী না করে . সেই খোলা আগুনের উপর চায়ের পানি বসিয়ে দিলো। যে মহৎ সামন্ত প্রভূ.তার চাইতে যারা হীন তাদের প্রতি ভদ্র হয়েও নিজের ইচ্জত হারায় না, তারি ভর্গেতে সুন্দরভাবে সেই বামনটি ইবরাহীম কর্তৃক তার দিকে তুলে ধরা চয়ের পেয়ালাটি গ্রহণ করে।

বিন্দু মাত্র অস্বাভাবিক ঔৎসুক্য না দেখিয়ে, যেন একটি বৈঠকী আলাপ শুরু করার জন্যই সে তাকালো আমার দিকে—'জনাব–ই আলী, আপনি কি ইংরেজ?'

- --- 'না, আমি নামসাভী (অস্ট্রীয়)'
- 'আমি যদি জিগ্গাস করি, আপনি কি তেজারতির উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা কি অশোভন হবে?'
- 'আমি খবরের কাগজের লেখক, 'আমি জবাব দিই, 'আমি তোমাদের দেশে সফর করছি— আমার কণ্ডমের নিকটে তোমার দেশের পরিচয় জানাবার জন্য। আমার কণ্ডম অন্যেরা কীভাবে জীবন–যাপন করে তা জানতে ভালোবাসে।'

সমতিসূচক বিত হাসির সাথে সে মাথা নাড়ে, তারপর চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ পর সে তার জামার ভাঁজ থেকে বের করলো একটি মাটির হঁকা, আর একটি বাঁশের দণ্ড; বাঁশের দণ্ডটি সে মাটির পার্রুটির সাথে লাগিয়ে দেয়; তারপর সে তার দুই হাতের চেটোয়, দেখতে তামাকের মতোই কী একটা জিনিস ডলতে থাকে; পরে যত্নের সাথে, যেনো সোনার চাইতেও দামী সেই জিনিসটি ছিলিমের মধ্যে রেখে ঢেকে দেয় জ্বলন্ত অংগার দিয়ে। বাঁশের নলটি মুখে পুরে অনেকটা জোরে জোরেই সে ধোঁয়া টানতে লাগলো এবং ধোঁয়া টানতে টানতেই প্রচণ্ডভাবে কেশে উঠলো এবং এভাবে তার গলা পরিষার করে নিলো। মাটির হঁকার ভেতর পানি বগ্বগ্ করতে থাকে এবং একটা উৎকট গঙ্গে ধীরে ধীরে কোঠাটি ছেয়ে যায়। এখন আমি বুঝতে পারলাম—এ হচ্ছে ভারতীয় গাঁজা 'হাশিশ'। এতোক্ষণে তার অন্ধৃত আদব–কায়দা ও ভাবভংগির অর্থ পরিষার হলো ঃ ও একজন 'হাশ্শালী', গাঁজাখোর! আফিমখোরদের মতো তার চোখ দুটি ঢাকা নয়, এক ধরনের অনাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক গভীরতায় তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে—বহু দূরে তার নজর, তার আশেপাশে বাস্তব দুনিয়া থেকে এতো দূরে যে, তা অপরিমেয়।

আমি চূপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। ও ধূমপান শেষ করে আমাকে জিগ্গাস করে— 'আপনি কি একটু চেষ্টা করে দেখবেন?'

আমি ধন্যবাদের সাথে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই। জীবনে দু'একবার আফিম চেষ্টা করে দেখেছি, (অবশ্যি তাতে কোনো আনন্দ পাইনি; কিন্তু এই হাশিশ পানের চেষ্টাও আমার কাছে খুবই কষ্টসাধ্য, এমনকি অরুচিকর মনে হয়। 'হাশৃশাশী' নিঃশন্দে হাসে—এক বন্ধুত্বপূর্ণ শ্লেষের সাথে তার তীর্যক চোখের নজর আমার উপর বুলিয়ে নেয়ঃ

— 'আমি জানি, মাননীয় দোস্ত, আপনি কী ভাবছেন। আপনি ভাবছেন—হাশিশ খাওয়া হচ্ছে শয়তানের কান্ধ এবং আপনি একে ভয় করছেন। একোরে বাজে কথা। হাশিশ হচ্ছে আল্লাহ্র একটি দান—রহমত। অতি উত্তম...বিশেষ করে মনের জন্য। হয়রত, লক্ষ্য করুন, আমি বৃঝিয়ে বলছি আপনাকে। আফিম খারাপ— এতে কোনো

সন্দেহই নেই, কারণ আফিম মানুষের মনে জাগায় এমন জিনিসের কামনা যা পাওয়া যাবে না। আফিম মানুষের স্পুণ্ডলিকে করে তোলে পোভী, জন্তু—জানোয়ারের কামনার মতোই। কিন্তু হাশিশ সব লোককে শান্ত করে দেয় এবং দুনিয়ার সব কিছুর প্রতি মানুষকে করে তোলে উদাসীন। হাঁ৷ তাই। হাশিশ মানুষকে দেয় তৃষ্টি। একজন 'হাশশাশী'র সামনে আপনি রেখে দিতে পারেন এক মণ সোনা সে যখন হাশিশ পান করছে কেবল সেই সময় নয়, যে কোনো সময়ে—হাশৃশাশী তার একটি আঙুলও সে সোনার দিকে বাড়াবে না। আফিম মানুষকে দুর্বল ও কাপুরুষ করে তোলে, কিন্তু হাশিশ…হাশিশ সব ভয় দূর করে দেয় এবং মানুষকে করে তোলে সিংহের মতোই সাহসী। আপনি যদি শীতকালের মাঝামাঝি বরফের স্রোতে ভুব দিতে বলেন 'হাশশাশী'কে, সে সোজা ঝালিয়ে পড়বৈ সেই স্রোতে আর হাসবে…কারণ সে জেনেছে, যার লোভ নেই তার ভয় নেই—এবং মানুষ যদি ভয়কে জয় করতে পারে, সে বিপদকেও জয় করে, কারণ— সে জানে, তার জীবনে যা কিছুই ঘটেছে তা তারই অংশ, সৃষ্টিতে যা কিছু ঘটে চলেছে সে সবের মধ্যে…'

আবার ও হাসে, সেই সংক্ষিপ্ত ঢেউ তোলা নিঃশব্দ হাসি, যাঁকে বিদ্রুপ বলা যায় না; সদাসয়তাও বলা যায় না—দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। এরপর তার হাসি থেমে যায়, কুগুলী পাকানো ধূঁয়ার আড়ালে কেবল তার দাঁতগুলি বিকশিত হয় এবং তার উজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এক স্থির অনড় দূরত্বের প্রতি।

'যা কিছু ঘটে চলেছে তাতে আমার অংশ...' বন্ধুত্বপূর্ণ, আরবীয় আকাশের তারকাপুঞ্জের নিচে ভয়ে ভয়ে আমি মনে মনে ভাবি—আমি...হাড্ডি ও গোশতের, সংবেদন ও উপলব্ধির এই বাঙ্জি—আমাকে রাখা হয়েছে বিশ্বনিমন্তার কক্ষে এবং যা কিছু ঘটে চলেছে আমি আছি তারি মধ্যে। 'বিপদ', এ তো একটা অলীক কল্পনা মাত্র—এ আমাকে কখনো 'পরাভূত' করতে পারে না—কারণ, আমার জীবনে যা কিছু ঘটছে তা তো সর্বত্রগামী সেই স্রোতেরই একটা অংশ—আমি নিজেই যে স্রোতের অংশ। এ-ও হতে পারে যে, এই বিপদ ও নিরাপত্তা, মৃত্যু ও আনন্দ, নিয়তি ও পূর্ণতা, সবকিছুই এই যে ক্ষুদ্র অথচ মর্যাদাবান একটি বাঙ্গিল, 'আমি', তারই বিভিন্ন দিক মাত্র। কী অনন্ত মুক্তি, হে আল্লাহ, তুমি দান করেছো মানুষকে!'

এই চিন্তার আনন্দের বেদনা এতো তীব্র এবং তীক্ষ্ণ যে, আমি আমার চোখ বৃঁজতে বাধ্য হই এবং আমার মুখের উপর দিয়ে যে ঝিরঝির হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তা−ই যেনো দূর থেকে মুক্তির পাখনারূপে নীরবে আমার উপর পরশ বৃলিয়ে দেয়।

### হয়

এতোক্ষণে উঠে বসার মতো যথেষ্ট শক্তি আমি অনুত্ব করছি। আমি যাতে হেলান দিয়ে বসতে পারি সেজন্য জায়েদ আমাদের উটের জিনের একটি নিয়ে আমার কাছে এলো।

— চাচা, আপনি আরাম করুন; আপনাকে মৃত মনে করে আপনার জন্য মাতম করেছি, আজু আপনাকে বহাল তবিয়তে পেয়ে আমি কতো যে আনন্দিত হয়েছি!'

- 'তোমাকে সবসময় এক পরম বন্ধুক্সপে পেয়েছি জায়েদ! তুমি যদি আমার ডাক ভনে আমার কাছে ছুটে না আসতে, তোমাকে ছাড়া বছরগুলি আমি কীভাবে চলতাম, বলো তো?'
- "চাচা, আমি যে আপনার সাথে এই বছরগুলি কাটিয়েছি— তার জন্য কখনো অনুশোচনা হয়নি। আমার এখনো সেই দিনটির কথা মনে আছে যেদিন আমি আপনার চিঠি পেয়েছিলাম পাঁচ বছরেরো আগে। সেই চিঠিতে আপনি আমাকে মক্কায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপনার সাথে আবার দেখা হবে এই চিন্তাটাই ছিলো আমার নিকট প্রিয়। তার বিশেষ কারণও ছিল — আপনি এরই মধ্যে ইসলামের আশীর্বাদ লাভে ধনা হয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ই আমি শাদি করেছিলাম এক কুমারী মূন্তাফিক বালিকাকে; তার ভালোবাসায় আমার আনন্দের অবধি ছিলো না। এসব ইরাকী বালিকার কোমর খুবই চিকন, আর স্তন মজবুত, কঠিন, ঠিক এরি মতো--অতীতের দৃশ্য ব্বরণ করে মৃদু হেসে সে তার তর্জনী চেপে ধরে আমি যে জিনের উপর হেলান দিয়ে আছি তারি শক্ত অ্র্যভাগের উপর— 'এবং এদের আলিংগন থেমে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন।' তাই আমি মনে মনে বললাম, 'আমি যাবো তবে ঠিক এক্ষণি নয়। কয়েক হপ্তা অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।' কিন্তু হপ্তার পর হপ্তা গড়িয়ে যায়...গড়িয়ে যায় মাসের পর মাস এবং যদিও আমি কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই স্ত্রীলোকটিকে—সেই কুন্তীর বাচ্চাকে তালাক দিয়েছিলাম—ও কি না ওর চাচাতো ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছিলো আশনাই-এর দৃষ্টিতে, তবু আমি ইরাকী 'আগায়েলে' আমার নোকরি ছাড়তে পারছিলাম না, ছাড়তে পারলাম না আমার দোন্ত-ইয়ারদেরকে, বাগদাদ ও বসরার আনন্দ-উল্লাসকে এবং সবসময়ই নিজেকে বলে চলেছিলাম একটি কথা — ঠিক এখুনি নয়, আরো কিছু পরে।' কিন্তু একদিন যখন আমি আমাদের তাঁবু থেকে আমার মাইনের টাকা নিয়ে চলেছিলাম উটে চড়ে এবং ভাবছিলাম. রাতটা আমার কোন দোস্তের বাড়িতে কাটাবো, হঠাৎ তখন মনে পড়লো আপনার কথা, মনে পড়লো, আপনার চিঠিতে আপনার প্রিয় সহধর্মিণী—আপনার রফিকার ইন্তিকাল সম্বন্ধে আপনি লিখেছিলেন—আল্লাহ্ তাঁর উপর সদয় হোন এবং আমি ভাবলাম, তাঁকে হারিয়ে কতো নিঃসংগ বোধ করছেন আপনি এবং সংগে সংগে আমি বুঝতে পারলাম. আমার আর অপেক্ষা করা চলে না-- আমাকে ছুটে যেতে হবে আপনার কাছে সেখানেই এবং তক্ষণি, আমি আমার ইরাকী 'ইগাল' থেকে তারকাটি ছিড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম; তারপর আমি আমার কাপড়-চোপড়গুলি নেবার জন্য ঘরে পর্যন্ত গেলাম না। আমার উটের রোখ আমি ফিরিয়ে দিলাম নুফুদের দিকে...নজদের দিকে, তারপর রওনা করে দিলাম—তথু পরের গেরামটিতেই একবার থেমেছিলাম একটা মশক এবং কিছু খাবার কেনার জন্য...তারপর চললাম উট হাঁকিয়ে দিনের পর দিন--্রযতক্ষণ না আপনার সাথে মুলাকাত হলো মঞ্চায়, চার হণ্ডা পরে...'
- 'এবং তোমার মনে আছে জায়েদ, আরবের অভ্যন্তরে আমাদের দু'জ্বনের সেই প্রলা সফরের কথা, দক্ষিণ মুখে, খেজুর বাগিচার এবং ওয়াদি বিশার গম ক্ষেতের দিকে এবং সেখান থেকে রানিয়ার বালু বিস্তারের দিকে, যা আগে কখনো অতিক্রম করেনি কোন অন্–আরব!'

— 'কতো স্পষ্টই না তা আমার মনে পড়ছে, চাচা। আপনি কতো উৎসুকই না ছিলেন সেই শূন্য এলাকাই দেখতে যেখানে জীনের প্রভাবে বালুরাশি গান গাম সূর্যের নিচে। আর সেই এলাকার কিনারে যে—সব 'বদু' বাস করে তাদের কথা? যারা তাদের জীবনে তখনো চশমা দেখেনি এবং মনে করেছিলো আপনার চশমা জমাট পানি দিয়ে তৈরি? ওরা নিজেরাই জিনের মতো; অন্য মানুষ যেমন বই—কিতাব পড়ে তেমনি পড়ে ওরা বালুর উপর পথের রেখাসমূহ এবং পড়ে আকাশ আর হাওয়া থেকে ধূলি—ঝড়ের আগমনের কথা— ঝড় আসার বহু ঘণ্টা আগেই। আর চাচা, আপনার কি মনে আছে রানিয়াতে আমরা যে গাইড ভাড়া করেছিলাম তার কথা— সেই শয়তান 'বাদাভী'র কথা—যাকে আপনি ওলি করে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, সে আমাদেরকে মরুভূমির মাঝখানে ফেলে চলে যেতে চেয়েছিলো।'বল। আপনি যে যন্ত্রটি দিয়ে ছবি তোলেন তার বিরুদ্ধে সে কী ক্ষেপেই না গিয়েছিলা।'

আমরা দুজনেই আমাদের বহু দূরে ফেলে আসা সেই এ্যাডভেঞ্চারে হাসি। কিন্তু তখন আমাদের মোটেই হাসির মতো অবস্থা ছিলো না। আমরা ছিলাম রিয়াদের দক্ষিণে ছ-সাত দিনের পথ দূরে, যখন সেই গাইড, আর রাইনের 'ইখওয়ান' বস্তির এক গৌড়া বেদুঈন. গোষায় ফেটে পড়েছিলো আমি তাকে ক্যামেরার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলাতে। সে তথুনি এবং সেখানেই আমাদেরকে ফেলে চলে যাবার জন্য তৈরি হলো, কারণ এ ধরনের জাহেলী ছবি তোলায় তার রহু বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। ওর হাত থেকে ছাড়া পেতে আমার মোটেই আপন্তি ছিলো না, যদি এ আংশকা না থাকতো যে আমরা তখন অমন একটি এলাকায় এসে পড়েছিলাম যার সাথে আমার বা জায়েদের কোন পরিচয়ই ছিলো না—যেখানে আমাদের দুজনকে একলা ছেড়ে গেলে নিশ্চয়ই আমরা দিশাহার। হয়ে পড়তাম। পয়লা আমি আমাদের সেই 'বেদুঈন শয়তান'কে বুঝাতে চাইলাম যুক্তি দিয়ে। কিন্তু কোনো ফায়দাই হলো না। ও কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। বরং উটের রোখ ও ফিরিয়ে দিলো রানিয়ার দিকে। আমি তথন ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলাম, আমাদের এভাবে তৃষ্ণায় প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে যদি ও রেখে যায় তাহলে সে জান নিয়ে কিছুতেই পালাতে পারবে না। এই ইশিয়ারি সত্ত্বেও যখন ওর উট চালাতে তরু করলো আমি তখন ওর দিকে আমার রাইফেল তাক করে তৈরি হলাম ওকে গুলি করতে—গুলি করার পুরা ইচ্ছাই ছিলো: এবং মনে হলো তাতেই শেষ পর্যন্ত আমাদের বন্ধুটির রূহ্ নিয়ে যতো ভাবনা–চিন্তা চাপা পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ বিড়বিড় করার পর সে রাজি হলো, ওখান থেকে তিন দিনের রাস্তা পরবর্তী বস্তি পর্যন্ত আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে—যেখানে আমরা পারবো আমাদের বিতর্কিত বিষয়টিকে বিচারের জন্য কাজীর সামনে পেশ করতে। আমি আর জায়েদ মিলে ওর অস্ত্র কেড়ে নিলাম. তারপর পালাক্রমে পাহারা দিতে লাগলাম যাতে সে সরে পড়তে না পারে। কয়েক দিন পর আমরা যখন কুবাইয়ার 'কান্ধী'র নিকট বিচার প্রার্থনা করলাম তিনি প্রথমে রায় দিলেন আমাদের গাইডেরই পক্ষে। 'কারণ' (রসূলের একটি হাদীসের 'ভুল' ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তিনি বললেন, 'জীবিত প্রাণীর ছবি তোলা নিন্দনীয় কাজ' কিন্তু জীবিত প্রাণীর ছবি তোলা নিষিদ্ধ—বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু মুসলমানের মধ্যে প্রবল এই বিশ্বাস সত্ত্বেও, এ ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোনো বিধান নেই)। তখন আমি 'দেশের রাব' আলখালি–নামক সুবিশাল জনবসতিশূন্য বালুময় মক্রন্ডমি যা আরব–উপদ্বীপের এক–চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে।

সকল আমীর এবং যে কেউ এটা পড়বে' তার জন্য লিখিত বাদশাহ্র খোলা চিঠি 'কাজী'র সামনে মেলে ধরলাম—এবং পড়তে গিয়ে 'কাজী'র মুখ ক্রমেই লম্বাটে হয়ে উঠতে লাগলো—'মুহম্মদ আসাদ আমার মেহমান, দোস্ত এবং আমার প্রিয়জন, যে কেউ তার প্রতি বন্ধুতৃপূর্ণ ব্যবহার করবে সে আমার প্রতিই তা করবে এবং যে কেউ তার প্রতি শক্রতা করবে সে আমারই শক্র বলে গণ্য হবে,...ইব্নে সউদের কথা এবং মোহর যাদ্র মতো কাজ করলো কঠোর কাজীর উপর। শেষপর্যন্ত তিনি এ রায় দিলেন যে, 'কোনো কোনো অবস্থায়' ছবি তোলা অনুমোদন করা যেতে পারে।....এই রায়ের পরেই আমরা আমাদের গাইডকে ছেড়ে দিলাম এবং আমাদেরকে রিয়াদের দিকে নিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত করলাম নতুন একজন গাইড।

- 'চাচা, রিয়াদের সেই র্দিনগুলির কথা আপনার মনে আছে কি, যখন আমরা ছিলাম বাদশাহ্র মেহমান এবং পুরানো শাহী আস্তাবল ঝক্ঝকে মোটর গাড়িতে ভর্তি দেখে আপনি কতো মর্মাহত হয়েছিলেন!...এবং আপনার প্রতি বাদশাহ্র মেহেরবানির কথা?'
- 'আর তোমার কি মনে পড়ছে জায়েদ, বাদশাহ্ কীভাবে আমাদের পাঠিয়েছিলেন বেদুঈন বিদ্রোহের রহস্য উদ্ঘাটন করতে এবং কীভাবে আমরা রাতের পর রাত সফর করে লুকিয়ে ঢুকেছিলাম কুয়েত-এ; শেষপর্যন্ত জানতে পেরেছিলাম ঝক্ঝকে নতুন 'রিয়াল' এবং সমৃদ্র পাড়ি দিয়ে যেসব অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহীদের নিকট আসছিলো তার আসল রহস্য….?'
- 'আর চাচা, আমাদের সেই মিশনের কথা, যখন সৈয়দ আহমদ—আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দরাজ করুন—আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন সাইরেনিকায় এবং কেমন করে আমরা গোপনে একটি 'ধাও'—এ করে সমৃদ্র পার হয়ে ঢুকেছিলাম মিসরে এবং কীভাবে আমরা সেই ইতালীয়দের দৃষ্টি এড়িয়ে আল্লাহ্র লানত হোক ওদের উপরে প্রবেশ করেছিলাম জবল আখদারে এবং উমর আল—মুখতারের নেতৃত্বে যোগদান করেছিলাম, 'মুজাহিদিনের' সংগে? কী উত্তেজনাপূর্ণই না ছিলো সেই দিনগুলি!'

এভাবে আমরা একে অপরকে খরণ করিয়ে চলি বছদিনের কথা, অসংখ্য দিনের কথা, যখন আমরা দুজন ছিলাম এক সংগে এবং আমাদের 'আপনার কি মনে পড়ে' 'তোমার কি মনে আছে' এই সব জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে রাত হয়ে ওঠে গভীর হতে গভীরতরো, ক্রমেই তাঁবুর আগুন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতরো হতে থাকে এবং শেষতক, মাত্র কয়েকটি কাঠের টুকরা নিভে নিভে জ্বলতে থাকে আর জায়েদের মুখমগুল ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে ছায়ায়, আর তা–ই আমার ভারাক্রান্ত চোখে একটি খৃতির মতো হয়ে ওঠে।

তারার আলোকে আলোকিত মরুভূমির রাতের নীরবতায় যখন এক নাজুক ঈষদুষ্ণ হাওয়ায় ছোটো ছোটো ঢেউ জাগে বালুতে—অতীত আর বর্তমানের ছবি একে আরেকের সাথে বারবার জড়িয়ে যায়, আবার আলাদা হয়ে পড়ে এবং শৃতিকে জিইয়ে তোলা এক বিশয়কর ধ্বনির সংগে একে অপরকে পেছন দিকে ডাকে, বহু বছর পেরিয়ে, আমার আরবীয় বছরগুলির শুরুতে মঞ্চায় আমার প্যলা হজু এবং যে আঁধার সেই শুরুর দিনগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তার প্রতি ঃ সেই নারীর মৃত্যুর প্রতি, যাকে আমি এমন ভালোবেসেছিলাম, যেমন আর কোন নারীকেই ভালোবাসিনি পরে, যে এখন শুয়ে

আছে মঞ্চার মাটির নিচে, একটা সাদাসিধা পাথর রয়েছে তার শিয়রে, যাতে কোন শেখা নেই, যা চিহ্নিত করছে তার পথের শেষ এবং আমার এক নতুন পথের শুরু, একটি শেষ এবং একটি শুরু, একটি ডাকে এবং একটি প্রতিধ্বনি মঞ্চার শিলাময় উপত্যকায়, আশ্চর্যজনকভাবে একে অপরের স্বপ্লের সাথে জড়িত!

- —'জায়েদ, আরো কিছু কফি হবে?'
- —'আপনার হকুমের অপেক্ষায় চাচা!' জায়েদ জবাব দেয়। সে ব্যস্ত সমস্ত না হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তার বাঁ হাতে লম্বা চিকন কাঁসার কফি পাত্র। তারপর মিনিট দু'এক, হাতলশূন্য পেয়ালা টুঙটাঙ করে ওঠে তার ডান হাতে—একটি আমার জন্য আর একটি ওর নিজের জন্য—পয়লা পেয়ালাটিতে কিছু কফি ঢেলে সে আমার হাতে দিলো। লাল এবং সাদা চেক্—'কৃফিয়া'র ছায়ার নিচে থেকে তার চোখ দৃটি আমাকে নিরীক্ষণ করে গভীর মনোনিবেশের সাথে, যেন সামান্য কফির পেয়ালার চাইতে এভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনই অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ! এই লমা লম্বা পশম শোভিত, গভীর, সংযত, শান্ত অবস্থায় করুণ অথচ চকিত আনন্দে ঝলসে উঠতে সদা উৎসুক দৃটি চোখ বলছে স্তেপ অঞ্চলে মৃক্তির মধ্যে শত পুরুষের জীবন কথা ঃ এ চোখ এমন মানুষের চোখ যার পূর্বপুরুষেরা শোষিত হয়নি কখনো এবং অন্যকেও শোষণ করেনি কোনোদিন। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে ওর চলনের ভংগিগুলি, প্রশান্ত, প্রতিটি ভংগির নিজস্ব ছন্দ সম্বন্ধে সচেতন, কখনো তাড়াহুড়া নেই—দ্বিধাগ্রন্ত নয় কখনো ঃ এমন নিখৃত এবং বাহুল্য বর্জিত যে, আপনাকে তা একটা সুসমন্বিত অর্কেষ্টার ঐকতানের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেবে। বেদুঈনদের মধ্যে আপনি প্রায়ই দেখতে পাবেন এ ধরনের চলনভংগি মরুভূমির বাহল্যহীনতা ওদের মধ্যে প্রতিফলিত। কারণ অন্ধ কটি শহর এবং গ্রাম বাদ দিলে, আরব দেশের মানুষের জীবন মানুষের হাতে এতো সামান্যই আকৃতি পেয়েছে যে, প্রকৃতি তার কঠোর নিয়মে মানুষকে বাধ্য করেছে আচার-আচরণৈ সকল প্রকার বিক্ষিপ্ততাকে বর্জন করতে এবং তার নিজের ইচ্ছা অথবা প্রয়োজনে করা সকল কাজকে রূপান্তরিত করতে সম্ব কটি অতি নির্দিষ্ট, মৌলিক রূপে—যা অসংখ্য পুরষ ধরে একই রয়ে গেছে এবং কালক্রমে অর্জন করেছে স্কটিকের মসৃণ স্পষ্টতা। আর উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত এই সরলতাই এখন আমরা দেখতে পাই খাঁটি আরবের অংগভংগিতে যেমন, তেমনি জীবনের প্রতি তার মনোভাবে।
- 'জায়েদ, তুমি আমাকে বলো, কাল আমরা কোথায় যাচ্ছি!'
  জায়েদ খিত হাসির সাথে আমার দিকে তাকায়— 'কেন চাচা, আমরা তো তায়েমার দিকেই যাচ্ছি,...?'
- 'না ভায়া, আমি অবশ্যি চেয়েছিলাম তায়েমা যেতে! কিন্তু এখন আর আমি তা চাইছি না। আমরা যাচ্ছি মকা...'

# পথের শুরু

#### এক

তৃষ্ণার কবলে পড়ার কয়েক দিন পর সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে আমি আর জায়েদ পৌছুই একটি ছায় পরিত্যক্ত ওয়েসিসে এবং রাতটা সেখানেই কাটাবার ইরাদা করি। ড্বন্ত সূর্যের কিরণের নীচে পুবদিকের বালু—পাহাড়গুলি রঙধনু—রঙ চাঁই—চাঁই আকীক পাধরের মতো ঝলমল করছে একটানা পরিবর্তনশীল রঙীন খড়ি—রঙ ছায়া আর কোমলীকৃত আলোর প্রতিফলনের ধারায়—আর বর্ণের দিক দিয়ে এ পরিবর্তন এতোই নাজুক য়ে, মনে হয়, ঘনায়মান গোধূলির ধূসরতার দিকে আগিয়ে চলা কোনো রকমে অনুভবযোগ্য ছায়া—স্রোতের অনুসরণ করতে গিয়ে চোখও য়েন তার প্রতি জ্লুম করছে। আপনি এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন খেজুর গাছের মাথাগুলি, য়েন পালক—খচিত মুকুট, আর ওদের পেছনে, আধা লুকানো নিচু কাদা—ধূসর ঘর—বাড়ি আর বাগিচার দেয়ালগুলি! কুয়ার উপর কাঠের চাকাগুলি তখনও গান গেয়ে চলছে।

গ্রামটি থেকে কিছু দূরে আমরা আমাদের উটগুলিকে শোয়াই খেজুর বাগানের নিচে। তারপর আমাদের ভারি বস্তাগুলি নামাই এবং উটের গরম পিঠের উপর থেকে জিন খুলে ফেলি। আমাদেরকে বেগানা দেখে আমাদের চারপাশে কয়েকটি দুরন্ত শিশু এসে জড়ো হয় এবং তাদের মধ্যে একটি ছেলে, যার চোখ বড়ো বড়ো এবং পরনে ছেঁড়া কাপড়, সে জায়েদকে বললো—কোথায় লাকড়ি পাওয়া যাবে সে তা দেখিয়ে দেবে। ওরা দুজন যখন লাকড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো তখন আমি উটগুলিকে নিয়ে তালাবের নিকট যাই। আমি আমার চামড়ার বালতি নামিয়ে পানি ভর্তি করে যখন তুলছি সেই সময় গাঁ থেকে কটি মেয়ে এলো পানি নেবার জন্য, তামার পাত্র এবং মাটির কলসে করে। ওরা পাত্রগুলি সছলে বহন করছে মাথায়, দূহাত দুপাশে ছেড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে, বোঝার সংগে তাল রাখার জন্যই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, বোরকার ঝুল ঝাপটানো পাখার মতো দু'হাতে তুলে ধরে।

'আস্সালামু আলাইকুম, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে মুসাফির।' এবং আমি জবাব দিই ঃ 'আর তোমাদের উপরও শান্তি আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।'

ওদের পোশাক কালো রঙের এবং ওদের মুখমগুল খোলা, যা আরবের এ অঞ্চলে থাম্য এবং বন্দু রমণীদের প্রায় প্রত্যেকের বেলায়ই সত্যি, ফলে আপনি সহজেই দেখতে পান ওদের কালো বিশাল চোখ। বহু পুরুষ ধরে যদিও ওরা বসতি স্থাপন করেছে এক মর্নদ্যানে তবু ওরা ওদের পূর্বপুরুষদের যাযাবর জীবনের আন্তরিক ভাবভংগি হারায়নি। ওদের চালচলন পরিষ্কার আর নির্দিষ্ট; ওদের বাক্সংযম লজ্জা–শরম থেকে একেবারেই মুক্ত—যখন দেখলাম ওরা নিঃশব্দে বালতির রশি আমার হাত থেকে তুলে নিচ্ছে এবং আমার উটের জন্য পানি তুলছে—ঠিক যেমনটি চার হাজার বছর আগে এক তালাবের নিকটে সেই নারীটি করেছিলো ইবরাহীমের ভূত্যের প্রতি—যখন সে কেনান থেকে

এসেছিলো 'পাদান আরাম'-এ তদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নিকট, তার মুনিবের পুত্র ইসহাকের জন্য একটি কনে যোগাড় করতে।

"সে সন্ধ্যাকালে শহরের বাইরে, একটি তালাবের কাছে হাঁটু গাড়িয়ে বসালো তার উটগুলিকে।

এবং সে বললো, 'ওগো আমার মুনিব, ইবরাহীমের প্রভু, আমি প্রার্থনা করছি তোমার নিকট, তুমি আচ্চ আমাকে দ্রুতগতি দাও এবং আমার মুনিব ইবরাহীমের প্রতি দয়া করো। দেখো, এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি একটি পানির তালাবের কাছে এবং নগরের লোকদের কন্যারা আসছে পানি তুলতে। এ রকম যেনো ঘটে যে, আমি যে তরুণীকে বলবো, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি—তোমার কলসী নামাও, যাতে আমি পেতে পারি পানি এবং সে বলবে, 'খাও—এবং তোমার উটগুলিকে পানি খাওয়াবো আমি'—'সে যেনো ঐ মেয়ে হয় যাকে তুমি মনোনীত করেছো তোমার দাস ইসহাকের জন্য এবং তাহলেই আমি জানতে পারবো তুমি আমার মুনিবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছো।'

এবং দেখো, তার কথা বলার আগেই এরূপ ঘটলো যে, রেবেকা এসে হাজির হলো.....তার কাঁদের উপর তার কলস। আর তরুণীটি ছিলো দেখতে অতি সুন্দর এবং কুমারী, যাকে স্পর্শ করেনি কোনো পুরুষ। সে ইদারার ভেতর নেমে ভর্তি করলো তার কলস, তারপর উঠে এলো।

নওকরটি তার নিকট ছুটে গিয়ে বললো, 'আমি তোমার নিকট মাঙ্ছি—তোমার কলস থেকে কিছু পানি খেতে দাও আমাকে'। সে বললো, 'পান করুন প্রভূ।' এবং তাড়াতাড়ি ক'রে কলসটিকে তার হাতে নামিয়ে তাকে খেতে দিলো পানি। পানি খাওয়ানোর পর তরুণীটি বললো, 'আমি উটগুলির জন্যও পানি তুলবো যতাক্ষণ না ওদের পিয়াস মিটেছে।' সে দেরী না করে তার কলস খালি করে পানি ঢেলে দেয় গামলার মধ্যে যেখান থেকে উটগুলি খাবে এবং আবার ছুটে যায় ইঁদারার ভেতরে আর সব ক'টি উটের জন্যই তুলতে থাকে পানি….''

বিশাল নৃফ্দের বালুরাশির মধ্যে ছোট একটি ওয়েসিসে একটি ইদারার কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার দুটি উট নিয়ে, আর তাকাচ্ছি মেয়েটির দিকে যে বালতির রশি আমার হাত থেকে নিয়েছে নিজের হাতে আর আমার জন্তুগুলির জন্য পানি তুলছে—আর আমার মনের উপর তখন ভেসে চলেছে বাইবেলের ঐ কাহিনী। 'পাদান আরাম' নামক সেই দেশ এবং ইবরাহীমের জামানা বহু বহু দূরের কিন্তু এই রমণীরা ওদের মর্যাদাপূর্ণ অংগভঙ্গি যে শৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে তারি জোরে, স্থানের সব ব্যবধান দিয়েছে মুছে এবং সময়ের বিচারে দীর্ঘ চার হাজার বছর যেন কিছুই নয়!

- 'প্রিয় বোনেরা, আল্লাহ্ তোমাদের হাতকে ধন্য করুন এবং তোমাদেরকে সালামতে রাখুন।'
- 'আর হে মুসাফির, আপনিও থাকুন আল্লাহ্র হিফাজতে,' ওরা জবাব দেয়, তারপর ওরা মনোযোগী হয় ওদের গামলা আর কলসগুলির প্রতি—সেগুলি ভর্তি করে ঘরে পানি নিয়ে যাবার জন্য।

আমাদের তাঁবুর জায়গায় ফিরে এসে আমি আমার উটগুলিকে হাঁটু গাড়িয়ে বসাই এবং সামনের পাগুলিতে বেড়ি পরিয়ে দেই, যাতে ওরা রাতের বেলা কোথাও চলে যেতে না পারে। জায়েদ এরি মধ্যে আগুন ধরিয়েছে এবং কফি তৈরি করতে লেগে গেছে। একটা লম্বা বাঁকানো নল, পানি টগবগ করছে; একই আকারের ছোট্ট আরেকটি কফি পাত্র জায়েদের কনুইয়ের কাছে তৈরি রয়েছে। বাঁ হাতে সে ধরে আছে চ্যাপ্টা প্রকাণ্ড একটি লোহার চামচ, যার হাতলটি দু'ফুট লম্বা; এই চামচে সে মৃদু আগুনের উপর এক মুঠা কফিন্তটি ভাজছে, কারণ আরব দেশে প্রতিটি পাত্রের জন্যই নতুন করে ভাজা হয় কফি। কফিন্তটিগুলি কিছুটা তামাটে হয়ে ওঠার সংগে সংগেই জায়েদ সেগুলি একটি কাঁসার তৈরি হামানদিস্তায় রাখে এবং গুঁড়া করে। এরপর সে বড় পাত্রটি থেকে কিছু ফুটন্ত পানি ছোটো পাত্রটিতে ঢালে—চূর্ণ কফি এর মধ্যে ঢেলে দেয় উপুড় করে এবং পাত্রটিকে রেখে দেয় আগুনের কাছে, যাতে করে ধীরে ধীরে ফুটতে পারে পানি। পানীয়টি প্রায় তৈরি হয়ে এলে জায়েদ তাতে কিছু এলাচ দানা ছেড়ে দেয় পানীয়টিকে তীব্রতরো করার জন্য, কারণ আরব দেশে কথা আছে, কফি যদি ভালো হতে হয়, অবশ্যি তা হতে হবে 'মৃত্যুর মতো তীব্র এবং প্রেমের মতো ঝাল ও উষ্ণ।'

কিন্তু আমি এখনো আরামের সাথে কফি পানের জন্য তৈরি নই। ক্লান্ত-দীর্ঘ, উত্তপ্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জীনের উপর বসে থেকে ঘর্মাক্ত-পরনের পোশাক আমার শরীরের চামড়ার সাথে লেন্টে আছে নোঙরাভাবে, স্বভাবতই গোসলের জন্য সারা সত্ত্বা লালায়িত হয়ে আছে, তাই আমি ধীরে ধীরে আবার ফিরে যাই থেজুর বাগানের নিচে কুয়াটির কাছে।

আঁধার ঘনিয়ে এসেছে এরি মধ্যে। খেজুর বাগান থেকে সবাই ঘরে ফিরে গেছে। তথু দূরে, যেখানে ঘর-বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটি কুকুর ডাবছে। আমি আমার গায়ের কাপড়–চোপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেমে পড়ি কুয়ার ভেতরে, কুয়ার দেয়ালের তাক ও খাঁজে হাত আর পা রেখে এবং কয়েকটি রশি অবলম্বন করে—যে রশিতে ঝুলছে পানি তোলার মশকগুলি ঃ আমি নেমে পড়ি অন্ধকার পানি পর্যন্ত, তারপর সেই পানির ভেতরে। পানি বড় ঠাড়া এবং আমার বুক পর্যন্ত পৌছুলো সেই পানি। অন্ধকারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পানি তোলার রশিগুলি—এখন পানিতে ডোবা মস্ত বড়ো মশকগুলির ভারে সটান খাড়া হয়ে। দিনের বেলা এই মশকগুলিই ব্যবহৃত হয় ক্ষেতে পানি দেবার কাজে। পায়ের তলার নিচে আমি অনুভব করি, পাতলা ক্ষীণ পানির ধারা চুঁয়ে চুঁয়ে উপরদিকে উঠছে মাটির নীচের উৎস থেকে, যা এক মন্থর, চির—নতুনের নিরবক্ষিন্ন ধারায় কুয়াটিকে রাখছে তাজা।

আমার উপরে কুয়াটির মুখের উপর বাতাস হ হ করছে এবং কুয়াটির ভেতর সৃষ্টি করছে ক্ষীণ প্রতিধানি, যেন কানের কাছে চেপে ধরা সামুদ্রিক শঙ্খের ভেতরের আওয়াজ—একটি বৃহৎ শন্ শন্ ধ্বনি করা সামুদ্রিক শঙ্খ, যা আমি কানের কাছে চেপে ধরে শুনতে তালোবাসতাম আমার আন্বার বাড়িতে, বহু বহু বহুর আগে যখন আমি শিশু—কোনো রকমে টেবিলের উপর তাকাতে পারি লম্বায় অতটুকু উচু। আমি কানে চেপে ধরতাম শঙ্খিটি আর বিশিত হয়ে ভাবতাম, এ আওয়াজ কি সবসময়ই শঙ্খের ভেতরে উঠছে, না, আমি যখন এটিকে কানের কাছে ধরি তখনি তা বেজে ওঠে। আমার সংগে কি

এর কোনো সম্পর্ক নেই? এ সংগীত কি এমনি বাজছে? না কি আমি যখন তনতে চাই তখনি তা বেজে ওঠে? বহুবার আমি চেষ্টা করেছি শঙ্খটিকে চালাকিতে হারিয়ে দিতে আমার নিকট থেকে ওটিকে দূরে রেখে, যাতে শন্ শন্ ধনিটি থেমে যায়—তারপর, হঠাৎ আবার সেটিকে চেপে ধরেছি কানের কাছে। আবার সেই সংগীত, সেই ধ্বনি! আমি কখনো এ সমস্যার সমাধান করতে পারিনি ঃ যখন আমি ভনতে চেষ্টা করতাম তখনো শঙ্খের ভেতরে এ সংগীত বেজে চলতো কিনা!

অবশ্য আমি তখনো বুঝতে পারিনি যে, আমার বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে এমন একটি প্রশ্নে যাতে হতবৃদ্ধি হয়েছেন আমার চেয়ে অনেক বেশি দানিশ্মন্দ আদমীরা অসংখ্য জামানা ধরে ঃ প্রশুটি হচ্ছে---আমাদের মন-নিরপেক্ষ 'সত্য' বা 'বাস্তব' বলে কিছু আছে কি না, কিংবা আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই তা সৃষ্টি করে কি না। কিন্তু ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে—এ সমস্যা কেবল ছেলেবেলায়ই আমার পিছু পিছু ধাওয়া করেনি, পরবর্তীকালেও করেছে—যেমন ধাওয়া করে থাকবে কোনো-না কোনো সময়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষকেই। কারণ, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্য যা–ই হোক, পৃথিবী আমাদের নিকট নিজেকে ব্যক্ত করে সেই আকৃতিতে এবং ততোটুকুই যে আকৃতি এবং যতোটুকু প্রতিফলিত হয় আমাদের মনে। कांछ्निই, আমরা প্রত্যেকেই 'সত্য' উপলব্ধি করতে পারি কেবল নিজের অভিজ্ঞতারই যোগসূত্রে। এখানেই হয়তো পাওয়া যাবে মানুষের চেতনার প্রথম সূচনা থেকে মৃত্যুর পর মানুষের বেঁচে থাকায় মানুষের চিরন্তন বিশ্বাসের একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা এবং এ বিশ্বাস এতো গভীর, সকল কণ্ডম ও সকল কালে এতো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত যে, একে কেবল একটি খেয়ালি ধারণা বলে সহজেই উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এ কথা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে ना त्य, मानुत्यत मत्नत वित्नय गज़त्नत कल्वर व विश्वाम जवगुखावी रुत्य जैटेट हु, অনিবার্যভাবেই। বিমূর্ত তাত্ত্বিক অর্থে নিজের মৃত্যুকে চূড়ান্ত বিলুপ্তি বলে মানুষের পক্ষে চিন্তা করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সেই বিলুপ্তিকে দৃষ্টিগোচরে আনা অসম্ভব। কারণ এর অর্থই এই যে, মানুষ 'বাস্তব' বস্তু মাত্রেরই বিলুপ্তি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে। অন্য কথায় সে পারবে শূন্যতার ধারণা করতে যে ধারণা কোনো মানুষের মনই করতে সক্ষম নয়।

দার্শনিক এবং নবী–রস্লগণ নতুন করে আমাদের শোখাননি মৃত্যু–পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে—তাঁরা তো কেবল পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের মতোই প্রাচীন, সহজাত একটি ধারণাকে রূপ দিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন।

সারাদিনের সফরের ধূলাবালু আর ঘাম ধুয়ে ফেলার মতো নেহাৎ জাগতিক ক্রিয়ার সাথে এ ধরনের গভীর সমস্যা নিয়ে ভাবনা–চিন্তার মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে তাতে আমি মনে মনে না হেসে পারি না। দৃষ্টি বা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো সীমারেখা জীবনের জাগতিক এবং নিগৃঢ় দিকের মধ্যে আছে কিং নজিরস্বরূপ, একটি হারানো উটের খোঁজে বের হওয়ার চাইতে অধিকতরো জাগতিক বিষয় কী হতে পারেং এবং পিয়াসে প্রায় মৃত্যুর চেয়ে নিগৃঢ়তরো এবং দুর্বোধ্যতরো বিষয়ই বা কী হতে পারেং

হয়তো সেই অভিজ্ঞতার ধাকাই আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে করেছে তীক্ষ, ধারালো এবং আমার নিজের নিকট একটা কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকে করে তুলেছে অনিবার্য। সেই প্রয়োজনটি হচ্ছে—আমি আমার নিজের জীবনের গতিকে আগে যেভাবে উপলব্ধি করেছি তার চাইতে পূর্ণভরোরূপে তাকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু তাই বলে, আমি আমার মনকে শ্বরণ করিয়ে দিই, মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন কি সে সত্যি তার নিজের জীবনের মানে উপলব্ধি করতে পারে? আমাদের জীবনে, এই মূহূর্তে বা অমুক সময়ে কী ঘটেছে তা–ও আমরা মাঝেমাঝে জানি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য, আমাদের অদৃষ্ট অতো সহজে বোঝা বা দেখা যায় না। কারণ, অদৃষ্ট হচ্ছে অতীত ও বর্তমান, যা কিছু আমাদের মধ্যে ঘটেছে আর আমাদেরকে চালিত করেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু আমাদের মধ্যে ঘটবে ও আমাদেরকে চালিত করবে তারই মোটমাট যোগফল এবং সে কারণে, আমাদের যাত্রার একেবারে শেষেই কেবল তার পূর্ণ রূপটি ধরা দিতে পারে এবং যতোদিন আমরা পথ চলছি ততোদিন সবসময় আমরা তাকে তুলই বুঝবো কিংবা কেবল অর্ধকই বুঝবো।

আমি আমার এই বত্রিশ বছর বয়সে কী করে বলতে পারি, আমার অদৃষ্ট কী ছিলো কিংবা তা কী?

আমার ফেলে আসা জীবনের দিকে আমি যখন তাকাই, কখনো কখনো আমার মনে হয়, আমি যেন দু'টি মানুষের জীবনই দেখছি। কিন্তু এ বিষয়ে যখনই ভাবি, প্রশ্ন জাগে আমার জীবনের এ দু'টি অংশ কি আসলেই একে অপর থেকে এতো আলাদা—না কি রূপ ও পদ্থার বিষয়ে এতো সব বাহ্য-পার্থক্যের তলদেশেও জীবনের উভয় অংশে সবসময়েই ছিলো অনুভৃতির মিল এবং লক্ষ্য ছিলো একই?

আমি আমার মাথা তুলি এবং কুয়ার বৃত্তাকার কাঁধির উর্ধ্বদেশে দেখতে পাই আসমানের একটি বৃত্তাকার খণ্ড এবং তারাসমূহ। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চল; আর আমার মনে হলো, আমি যেনো দেখতে পাচ্ছি কী করে ওরা ধীরে ধীরে স্থান বদলে চলেছে যাতে করে ওরা পুরা করতে পারে লাখো–কোটি বছরের চক্র যা কখনো শেষ হবার নয়। এবং তারপর, আমি না চাইলেও আমাকে তাবতে হয়, বছরের যে সম্ব ক'টি পাড়ি আমি পার হয়ে এসেছি তার কথা, সেই অস্পষ্ট বছরগুলি যা আমি কাটিয়েছি আমার শৈশবের গৃহের উষ্ণ নিরাপত্তায়, অমন একটি শহরে, যার প্রতিটি অলিগলি ছিলো আমার চেনা পরিচিত... তারপর বড় বড় সব নগরীতে, উত্তেজনা ও আশা–আকাঞ্জ্ঞায় ভরপুর নগরীতে কাটানো দিনসব, যা ভধু কিশোরই পারে অনুভব করতে...এরপর এক নতুন জগতে, যেখানে মানুষগুলির চেহারা-সুরত প্রথমে মনে হয়েছিলো বিদেশী, কিন্তু কালক্রমে নিয়ে এসেছিলো এক নতুন অন্তরংগতা এবং স্বগৃহে ফেরার নতুনতরো অনুভূতি। তারপর....অপরিচিত...আরো অপরিচিত পটভূমিকায়, মানব-মনের মতোই পুরোনো সব শহর-নগরে দিন যাপন, দিগন্তহীন স্তেপ অঞ্চলে, পাহাড়-পর্বতে, যার আদিমতা আপনাকে শরণ করিয়ে দেয় মানব হৃদয়ের বন্য আদিমতার কথা...এবং মরুভূমির নির্জন উত্তপ্ত একাকীত্বে গড়িয়ে চলা দিনগুলি ধীরে ধীরে জন্ম নেয় নতুন সত্য-সত্য, যা আমার কাছে নতুন...এবং সেদিন দীর্ঘ আলাপের পরে, হিন্দুকুণ পর্বতের তুষারের মধ্যে এক আফগান বন্ধ বিশ্বিত হয়ে বলে উঠেছিলো.... 'কিন্তু আপনি তো মুসলিম; আপনি নিজে তা জানেন না. এই যা।'...এবং আরেক দিন, কয়েক মাস পরে যখন আমি নিজেই তা জানতে পেরেছিলাম। তারপর মক্কায় আমার প্রথম হল্ব, আমার স্ত্রীর মৃত্যু এবং তার পরবর্তী নৈরাশ্য; আর তখন থেকে আরবদের মধ্যে কাটানো এই সব মুহূর্ত—অন্তহীন মূহূর্তগুলি এবং বছরের পর বছর এক শাহী পুরুষের গভীর বন্ধুত্ব যিনি তলোয়ারের জােরে নিজের জন্য শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন একটি রাষ্ট্র এবং পৌছেছেন প্রকৃত মহত্তের একেবারে কাছাকাছি। বছরের পর বছর মরুভূমি আর স্তেপের মধ্যে ঘুরে বেড়ানাে আরব বেদুঈনদের যুদ্ধের মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সফর করা, লিবিয়ার আজাদী সংগ্রামে শরীক হওয়া এবং মদীনায় দীর্ঘদিন অবস্থান...য়েখানে ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান পরিপূর্ণ করার জন্য আমি চেষ্টা করি মসজিদে নববীতে; তারপর বারবার হল্ব; বেদুঈন বালিকাদের সাথে শাদি আরপরে তালাক; মানুষের সাথে আবেগােষ্ণ সম্পর্ক এবং একাকীত্বের উষর দিনগুলি... পৃথিবীর সকল অঞ্চলের বিদগ্ধ মুসলমানদের সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলােচনা, অজামা অনাবিস্কৃত এলাকার মধ্য দিয়ে সফর ঃ প্রতীচ্য জীবনের চিন্তাধারা ও লক্ষ্য থেকে জনেক দূরের এক জগতে নিমজ্জনের এই বছরগুলি।

বছরের পর বছরের কি সুদীর্ঘ মিছিল! এই মুহূর্তে, এই সব নিমজ্জিত বছর এখন ভেসে উঠেছে এবং আবার তাদের মুখের পর্দা তুলে বহু স্বরে আমাকে ডাকতে তক্ষ করেছে আর অকস্বাৎ আমার হৃদয়ের এক চকিত ঝাঁকুনিতে আমি দেখতে পেলাম কতো দীর্ঘ, কী অন্তহীন আমার এই পথ চলা!—'তুমি তো হামেশাই কেবল চলেছো, আর চলেছো,' আমি নিজেকে বলি, 'তোমার নিজের জীবনকে তুমি এখনো এমন কোনো রূপ দিতে পারোদি যা মানুষ ধরতে পারে তার হাত দিয়ে এবং কখনো পারোনি 'কোথায়'—এই প্রশ্নের জবাব দিতে।…'তুমি তো কেবল চলেছো আর চলেছো…..মুসাফির রূপে, বহুদেশের ভেডর দিয়ে, বহুঘরের মেহমান হয়ে, কিন্তু তোমার সফরের তামান্না তো এখনো শেষ হ্মানি এবং তুমি যদিও অপরিচিত নও, তুমি এখনো শিকড় গাড়তে পারোনি।'

আমি এক মানব গোষ্ঠীর মাঝে নিজের জায়গা করে নিয়েছি—ওরা যাতে বিশ্বাস করে আমিও সে সব বিষয়ে বিশ্বাস এনেছি,—তবু আমি এখনো শিকড় গাড়তে পারিদি, এর কারণ কী?

দু'বছর আগে আমি যখন মদীনায় এক আরবী জরু গ্রহণ করি তখন আমি এই কামনাই তো করেছিলাম যে, ও আমাকে একটি বেটা ছেলে সওগাত দেবে। তার পুত্র তালাল, যে মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের ঘরে জন্মেছে তাকে পেয়ে আমি জনুতব করতে তারু করেছি যে আরবেরা একাধারে আমার স্বজন এবং আদর্শিক ভাই। আমি চাই যে তালাল দেশের গভীরে তার শিকড় গাড়ুক এবং রক্ত ও তমদ্দুনের যে মহৎ উত্তরাধিকার তার রয়েছে তারি উপলব্ধির মধ্যে সে বেড়ে উঠুক। আমার মনে হয়, কোথাও স্থামীতাবে বসতি স্থাপনের জন্য এবং পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাস প্রতিষ্ঠার জন্য যে—কোন ব্যক্তিকে লালায়িত করে তোলার পক্ষে এই যথেষ্ট। তাহলে, কেন এখনো আমার মুরে বেড়ানো শেষ হলো না, কেন এখনো আমাকে চলতে হচ্ছে আমার পথেং কেন আমার জন্য আমি নিজে যে—জীবন বেছে নিয়েছি তা এখনো পুরাপুরি আমাকে খুশি করতে পারছে লাং কী সেই জিনিস যা আমি পাছি না এই পরিবেশেং—ইউরোপের বৃদ্ধিগত কৌতৃহল তা নিশ্চয়ই নয়। আমি সে—সব ফেলে এসেছি পেছনে। এতে যে আমার খুব গোকসান

হয়েছে তা নয়। বলতে কি, আমি এসব থেকে এতো দূরে সরে পড়েছি যে, ইউরোপের যে কাগজগুলি আমার রুটিরুজি যোগাছে সে—সবের জন্য লেখা তৈরি করাও দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে আমার জন্য। যখনি আমি কোনো লেখা পাঠাই আমার মনে হয়, আমি যেন এক অতল কুয়ার ভেতর ছুঁড়ে মারছি একখণ্ড পাথরঃ পাথরটি গায়েব হয়ে যায় অন্ধকার শূন্যতায় এবং সামান্য একট্ প্রতিধ্বনিও আসে না আমাকে একথা জানাতে যে পাথরটি গিয়ে পৌছেছে তার লক্ষ্যস্থলে।

এভাবে যখন আমি চিন্তা করছি, অস্থিরতা এবং বিমৃঢ়তার মধ্যে আরবের এক ওয়েসিসের কুয়ার অন্ধকার পানিতে, অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায়, হঠাৎ আমি আমার সৃতির পটভূমিকা থেকে ভনতে পাই একটি কণ্ঠস্বর...এক বুড়ো কুর্দিশ যাযাবরের গলার আওয়াজঃ 'পানি যদি বদ্ধ জলার মধ্যে তার গতি হারিয়ে ফেলে, পানি হয়ে ওঠে বাসি, জীর্ণ এবং ময়লা, কিন্তু যখন তা গতিশীল ও প্রবাহিত হয় তখন পানি হয়ে ওঠে সচ্ছ, পরিষ্কার। নিরন্তর ভ্রাম্যমান চলমান মানুষের অবস্থাও তাই।' এরপর মনে হলো যেন যাদুমন্ত্র বলে আমার সকল চাঞ্চল্য থেমে গেছে। আমি সুদূর আঁথি মেলে তাকাতে ভরু করি আমার জীবনের দিকে, যেমন আমি তাকাই একটি বই—এর পাতায়, তা থেকে একটি গল্প পড়ার জন্য এবং আমি বুঝতে ভরু করি যে, আমার জীবনের গতি ভিন্ন হতে পারতো না এর থেকে; কারণ, যখন আমি নিজেকে জিগ্গাস করি, 'আমার জীবনের মোটফলটা কী,' আমার ভেতর থেকেই কে যেন জবাব দেয়ঃ 'তুমি বের হয়েছো এক জগতের বদলে, প্রকৃতপক্ষে যার অধিকারী তুমি কোনোদিনই ছিলে না।' এবং চকিত স্বচ্ছতায় আমি বুঝতে পারি—এ ধরনের একটা প্রয়াসে আসলে গোটা জীবনটারই প্রয়োজন হতে পারে।

আমি কুয়ার ভেতর থেকে বের হয়ে আসি, সাথে যে পরিষ্কার লম্বা কুর্তা আমি এনেছিলাম তা গায়ে চড়াই এবং ফিরে যাই আগুনের নিকট জায়েদের কাছে, উটগুলির পাশে। জায়েদ আমাকে যে কড়া কফি দিলো আমি তা—ই খাই, তারপর আগুনের কাছে মাটির উপর সটান শুয়ে পড়ি, সতেজ প্রাণবন্ত হয়ে।

## দুই

আমার ঘাড়ের নিচে আড়াআড়িভাবে রাখা আমার হাত দুটি; এবং আমি তাকিয়ে আছি এই আরবীয় রাতের দিকে, অন্ধকার তারাখচিত রাত, যা ধনুকের মতো বেঁকে আছে আমার উপরে। একটা বৈদ্যুতিক চাপের আকারে ছুটে চলেছে একটি উল্পা, এবং এই যে আরেকটি তারপর আরেকটি ঃ আলোর চাপ বিদীর্ণ করছে অন্ধকারের বুক! এগুলি কি কেবল খণ্ড–বিখণ্ড গ্রহের টুকরা, কোনো এক মহাজাগতিক বিপর্যয়েরই ভগ্নাবশেষ, যা এখন উদ্দেশ্যহীনভাবে ধেয়ে চলেছে মহাবিশ্বের অসীম বিস্তারের মধ্য দিয়ে? ওহা! তা নয়। আপনি যদি জায়েদকে জিগ্গাস করেন, সে আপনাকে বলে দেবে—এগুলি হচ্ছে আগুনের বর্ণা, যার সাহায্যে ফেরেশতারা বিতাড়িত করে শয়তানকে, কোনো কোনো রাতে যে চূপি

চুপি আসমানে উঠে যায় আল্লাহ্র রহস্য চুরি করে জানবার জন্যে...একি তা'হলে শয়তানের রাজা ইবলিস নিজে, যার উপর পূর্বাকাশে, এইমাত্র প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করা হয়েছে অগ্লিবাণ....?

এই আসমান এবং এর তারকারান্ধির সাথে সম্পর্কিত উপকথান্ত**দি—আমার** কাছে বেশি পরিচিত, আমার শৈশবের ঘর থেকে....

এছাড়া অন্য রকম কী করেই বা হতে পারতো? আরব দেশে যখন আমি ঢুকেছি তখন থেকেই জিন্দেগী গুজরান করেছি একজন আরবেরই মতো, কেবল আরবী পোশাকই পরেছি, কথাও বলেছি কেবল আরবী জবানে আর আমার স্বপ্রগুলিও দেখেছি আরবীতে; আরবের রীতিনীতি আর চিত্রৈশ্বর্য প্রায় অলক্ষিতেই রূপ দিয়েছে আমার চিন্তাকে। একটি দেশের আচার–আচরণ আর তাষায় একজন বিদেশী যতো দক্ষই হোক না কেন, মনের যে কার্পণ্যের ফলে সাধারণত তার পক্ষে ভিন দেশের মানুষের আবেগ–অনুভূতি উপলব্ধির প্রকৃত পথ খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না এবং তাদের জগতকে নিজের জগৎ করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, সে–সবের দ্বারা আমি কখনো বাধার্যন্ত হইনি।

হঠাৎ আমি সৃথ ও মুক্তির হাসিতে উচ্ছসিত হয়ে উঠি—এতো জোরে হেসে উঠি যে জামেদ বিশিত চোখ মেলে আমার দিকে তাকায় এবং আমার উটি একটি ধীর অস্পষ্ট উন্নাসিক ভংগিতে তার মাথা আমার দিকে ফেব্রায়ঃ কারণ, এই মুহূর্তে আমি দেখতে পেলাম আমার পথটি, তার এতো দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও কতো সহজ্ব এবং সরল—যে জগত আমার ছিলো না সেখান থেকে একান্তভাবে আমার নিজের জগতের এই রাস্তাটি।

এদেশে আমার আসা—একি সত্যি নিজেরই ঘরে প্রত্যাবর্তন নয়? একটি হৃদয়ের নিজের ঘরে ফেরা, যে হাজার হাজার বছরের বাঁক ঘুরে তার নিজের ঘর খুঁজেছে এবং এখন চিনতে পেরেছে এই আকাশকে—আমার আকাশকে—বেদনাময় উল্লাসের সংগে? কারণ, এই আরবের আকাশ এতো গাঁঢ়, এতো উঁচু এবং যে–কোনো দেশের আকাশের চাইতে তারায় তারায় অনেক বেশি উৎসব মুখর, এই আকাশটাই চাঁদোয়ার মতো ছিলো আমার পূর্বপুক্তষদের পথের উপর, সেই আম্যমাণ পশুচারী যোদ্ধারা, যারা হাজার হাজার বছর আগে তাদের ক্ষমতার একেবারে প্রতাতকালে জমি ও গনিমতের লোভে অন্ধ হয়েরওনা করেছিলো কাল্দিয়ার উর্বর এলাকা এবং এক অজানা ভবিষ্যতের দিকেঃ ইহুদীদের সেই ছোট্ট বেদুঈন কবিলা—সেই লোকদের পিতৃপুক্রম্ব যিনি পরে পয়দা হয়েছিলেন 'কাল্দিগরের 'উর' নামক স্থানে।

সেই ব্যক্তি, যাঁর নাম ইবরাহীম, তিনি 'উর' এলাকার বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁর কবিলা ছিলো আরবের বহু গোত্রের মধ্যে একটি। এসব আরব গোত্র কোনো—না—কোনো সময়ে উপদ্বীপের ক্ষুধার্ত মরুভূমি হতে এঁকে—বেঁকে যাত্রা করেছে উত্তরের স্থপনপুরীর দিকে, যে এলাকাগুলি দুধ আর মধুতে সয়লাব ছিলো ওরা মনে করতো। উর্বর আল—হিলালের আবাদী এলাকা সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়াই হচ্ছে সেই সব অঞ্চল। কখনো কখনো এই সব কবিলা ওখানকার বাসিন্দাদের পরাজিত করে ওদের জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে শাসকরপে, ক্রমে ওরা মিশে গেছে বিজিতদের সাথে আর ওদের সহনতুন এক জাতিরূপে হয়েছে অভূযুখান, আসিরীয় এবং ব্যাবলনীয়দের মতো জাতির—যারা

তাদের রাজ্য গড়ে তুলেছিলো আগেকার সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর—কিংবা 'কালদি'দের মতো যারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলো ব্যাবিদনে অথবা এমোরাইতদের মতো যারা পরে কেনানী বলে পরিচিত হয়েছিলো ফিলিন্তিনে এবং ফনীশীয়রূপে, সিরিয়ার উপকূলভাগে। আবার কখনো কখনো বহিরাগত পত্তারী যাযাবরেরা এতোই দুর্বল ছিলো যে যারা ওদের পূর্বে এসেছিলো তাদেরকে হারাবার শক্তি ওদের ছিলো না; পরিণামে এরা পূর্বাগতদের মধ্যে হারিয়ে যায় অথবা আবাদীরা পিছু হটিয়ে দেয় যাযাবরদেরকে মরুভূমির দিকে, আর এমনিভাবে ওদেরকে বাধ্য করে নতুন পত্ত চারণের ক্ষেত্র তালাশ করতে এবং সম্ভবত ভিন্ন এলাকা জয় করতে। ইবরাহীমের আসল নাম তৌরাত অনুসারে 'আব্–রাম্', প্রাচীন আরবী ভাষায় যার মানে হচ্ছে সেই ব্যক্তি—যিনি উচ্চাভিলাসী প্লষ্টতই এই ইবরাহীমের কবিলা ছিলো কমজোর গোত্রগুলির একটি। মরুভূমির প্রান্তদেশে উষর অঞ্চলে তাদের বসতি সম্পর্কে বাইবেলে যে কাহিনী আছে তা সেই সময়ের কথাই বর্ণনা করে যখন তারা বুঝতে পেরেছিলো—দোজলা অঞ্চলে নিজেদের জন্য নতুন ঘর খুঁজে পেতে তারা ব্যর্থ হয়েছে—এবং তারা তৈরি হচ্ছিলো, ফোরাতের তীর বরাবর উত্তর–পশ্চিমে হারানের দিকে এবং সেখান হতে সিরিয়ার দিকে, রওনা করার জন্য।

'সেই ব্যক্তি—যিনি উচাতিশাসী'—আমার সেই আদি পূর্বপুরুষ, যাঁকে আল্লাহ ঠেলে দিয়েছিলেন অজ্ঞানা অজ্ঞাত সব এলাকার দিকে, এমনি ক'রে আবিষ্কার করতে নিজের সন্তাকে—তিনি নিশ্চয়ই বৃঝতেন, ভালো করেই বৃঝতেন, কেন আমি এখানে এসেছি—কারণ, তাঁকেও বহু দেশের মধ্য দিয়ে ছুটাছুটি করতে, ঘোরাফেরা করতে হয়েছে,—নিজের জীবনকে অমন একটি রূপ দিতে পারার আগে যাকে আপনি ধরতে, স্পর্ণ করতে পারেন আপনার হাত দিয়ে; বিশেষ এক জায়গায় শিকড় গেড়ে বসার পূর্বে তাঁকেও হতে হয়েছে বহু ঘরের মেহমান। তাঁর সেই যুগপৎ শ্রদ্ধা—তীতি জাগানো অভিজ্ঞতার কাছে আমার এই তৃচ্ছ বিমৃঢ়তা কোনো সমস্যাই মনে হতো না। তিনি বৃঝতেন যেমন আমি বৃঝতে পারছি এখন—আমার ঘুরে বেড়ানোর মানে নিহিত রয়েছে এমন এক জগতের সাথে পরিচিত হয়ে আমার নিজের সাথে পরিচয়ের একটি সুপ্ত বাসনার মধ্যে, জীবনের গভীরতম প্রশ্ব—সকল এবং সত্য–স্বরূপের প্রতি যে—জগতের দিকে অভিগমন, আমি শৈশব ও যৌবনে যা–কিছুর সাথে পরিচিত ও অভ্যন্ত ছিলাম তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

### তিন

মধ্য ইউরোপে আমার শৈশব ও যৌবনকাল থেকে আরবে আমার হালের জীবন পর্যন্ত কী সুদীর্ঘ পথ! কিন্তু জীবনের ফেলে আসা এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ কতো আনন্দের।

সেই প্রথম শৈশবের দিনগুলি—পোলাণ্ডের দ্বাও নগরী তখনও অস্ট্রিয়ার অধীনে—এমন একটা বাড়িতে কাটানো, যা ছিলো সেই রাস্তাটির মতোই নীরব এবং মর্যাদাপূর্ণ, যার পাশে দাঁড়িয়েছিলো বাড়িটি। লম্বা রাস্তা, কিছুটা ধূলিধূসর অথচ পরিচ্ছন্ন, দু'পাশে সারি সারি চেষ্টনাট গাছ, পুরু কাঠের তক্তা বিছানো সেই রাস্তা ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনিকে চাপা দিয়ে দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে রূপান্তরিত করতো অলস বিকালে। আমি তালোবাসতাম সেই

সুন্দর রাস্তাটিকে এক অদ্ভূত সজ্ঞানতার সংগে, আমার শৈশবের শহরগুলির সাথে—কেবল এ কারণেই নয় যে, রাস্তাটি ছিলো আমার বাড়ির রাস্তা; বরং আমি মনে করি, আমি একে আসলেই ভালোবাসতাম, কারণ একটি মহৎ প্রশান্তির ভাব নিয়ে রাস্তাটি হাসি—খুলিতে উচ্ছাসিত শহরের প্রাণচঞ্চল কেন্দ্র থেকে প্রবাহিত হয়েছে শহর—প্রান্তের বনানীর নীরবভার দিকে এবং সেই বনানীতে পুকানো বিশাল গোরস্তানের দিকে। কখনো কখনো সুন্দর সুন্দর গাড়ি নিঃশব্দ চাকার উপরে, ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরের দ্রুত খট্ খট্ খট্ ইলের সাথে তাল মিলিয়ে যেনো উড়ে চলে; আর যদি তা শীতকাল হয় এবং রাস্তাটি ঢাকা পড়ে যায় ফুট—গভীর তৃষারে, আর তখন তার উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গ্রেছ্ক গাড়ি এবং ঘোড়ার মাসা থেকে বেরিয়ে আসে বাম্প, আর কুয়াশায় ভারাক্রান্ত হাওয়ায় টুক্টুঙ করতে থাকে ভালের ঘণ্টাগুলি আর তুমি যদি নিজেই বসে একটি গ্রেছ গাড়ির ভেতরে এবং অনুত্ব করো, কুয়াশা তোমার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে আর তোমার গালে লাগছে তার হিমশীতল পরশ, তোমার শিতসুলব হৃদয় বুঝতে পারবে—ধাবমান ঘোড়াগুলি এমন এক সুখের দিকে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার আরম্ভ নেই, শেষও নেই।

তারপর, থামাঞ্চলে থীছের সেই মাসগুলি যেখানে আমার এক ধনী ব্যাছার নানা রেখেছিলেন এক বড় জমিদারী, তাঁর বড় পরিবারের খুশির জন্য। অলস–গতি ছোট্ট একটি নদী বয়ে যেতো, যার দুই পারে ছিলো উইলো গাছের সারি; তারপর, শান্ত-পিট্ট পরাদিতে ভর্তি সেখানকার গোলাবাড়িগুলি—আর এমন একটি আলো–আঁধারী যা জন্তু-জানোয়ার ও থড়ের গন্ধে ছিলো রহস্যজনকভাবে পূর্ণ, আর রুথেনিয়ো কিষাণ কন্যাদের হাসি, যারা সন্ধ্যাকালে ব্যস্ত থাকতো গাই দোহানে; সোজা দোনার ভেতর থেকে উষ্ণ ফেনিল দুধ পান করতে পারো তুমি, কেবল তৃষ্ণার্ত বলেই নয়, বরং এখনও যা তার জান্তব উৎসের এতো কাছাকাছি রয়েছে তেমন কিছু পান করাটাই ছিলো উত্তেজনাপূর্ণ। আগস্ট মাসের সেই তপ্ত দিনগুলি, যা আমি কাটিয়েছি মাঠে কামলাদের সংগে, যারা গম কাটছিলো, আর সেই মেয়েদের সংগে যারা সেগুলি একত্র করে আটি বাধছিলোঃ তরুণী সেই সব নারী, দেখতে সুন্দর, ভারিক্কি দেহ, বুকভরা স্তন আর কঠিন সজীব বাহু, যার শক্তি আমি জনুত্ব করতাম যখন ওরা দুপুর বেলা খেলাচ্ছলে আমাকে গমের স্থপের উপরে গড়িয়ে দিতো; অবশ্য, সে সময় আমার বয়স ছিলো এতো অল্ব যে ওদের হাস্যমুখর আলিংগনের এর বেশি কোনো অর্থ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

আর আব্বা—আন্মার সাথে আমার ভিয়েনা এবং বার্লিন, আল্পস্ পর্বতমালা এবং বোহেমিয়ার অরণ্যাঞ্চল, উত্তর সমৃদ্র আর বাল্টিক সফর; স্থানগুলি এতো দূরে দূরে ছিলো যে, মনে হয়েছিলো প্রত্যেকটিই যেনো এক একটি নতুন দূনিয়া। যখনি আমি এ ধরনের সফরে বেরিয়েছি, ট্রেনের ইঞ্জিনের প্রথম হইশল এবং তার চাকার প্রথম ঝাঁকুনির সংগে সংগে যে নয়া—নয়া বিন্ময় উদ্ঘাটিত হতে যাচ্ছে আমাদের নিকট, তারই কল্পনায় যেনো থেমে যেতো আমার হৃদ—স্পন্ন।

...তা ছাড়া ছিলো অনেক খেলার সাধী—ছেলে এবং মেয়েরা, একটি ভাই ও একটি বেন্ন এবং বহু চাচাতো–খালাতো–মামাতো–ফুফাতো ভাই–বোন এবং হপ্তার ইকুলের দিনগুলির নিরানন্দতার পর...যা খুব পীড়াদায়ক ছিলো না, সেই উচ্ছ্বল স্বাধীন

রোববারগুণি; গ্রামাঞ্চলে ছুটাছুটি করে বেড়ানো, আমার নিজের বয়সী সৃন্দর বালিকাদের সাথে আমার প্রথম গোপন সাক্ষাতকার এবং অদ্ভূত এক উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠা, যা কাটিয়ে উঠতে আমার লাগতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা...

এই শৈশব ছিলো সুখের—অতীতের হলেও তৃপ্তিকর। আব্দা-আমার জীবন ছিলো আরাম-আরেশের জীবন, বলা যায় তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যই জীবন ধারণ করেছেন। পরবর্তী বছরগুলিতে অপরিচিত এবং কখনো প্রতিকূল অবস্থার সাথে আমি যে সহজভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি, তার মূলে থাকতে পারে আমার আমারই প্রশান্তির এবং অবিচলিত নীরবতার কিছু-না-কিছু প্রভাব—অন্যদিকে আমার আব্দার মানসিক চঞ্চলতা হয়তো প্রতিফলিত হয়েছে আমার অস্থির প্রকৃতিতে....

আমাকে যদি আমার আন্ধার বর্দনা করতে হয়, আমি বলবা, এই সৃন্দর, ছিপছিপে, মাঝারি আকৃ তির গাঢ় রঙের মানুষটির—য়ার চোখ দুটি ছিলো কালো এবং ব্যয়, লপরিবেশের সাথে খুব মিল ছিলো না। যৌবনের প্রথমদিকে তিনি মুপু দেখতেন বিজ্ঞান চর্চা করবেন—বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করবেন। কিছু তাঁর এই মুপু তাঁর জীবনে সফল হয়ন। তিনি ব্যারিস্টার হয়েই খুলি থাকতে বাধ্য হন। অবশ্য তাঁর এই পেশায় তিনি বেশ সফলই হয়েছিলেন, কারণ তাঁর তীক্ষ বয়য় মনের জন্য এ পেশা হয়তো একটা চ্যালেঞ্জের মতন ছিলো। তবু আন্বা কখনো এই পেশাকে মনে—প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁকে ঘিরে জেঁকেছিলো যে একাকীত্বের একটি ভাব, তার মূলে হয়তো ছিলো হামেশা—বিদ্যমান এই সচেতনতা যে, তাঁর সত্যিকার পেশা তাঁকে ছলনা করেছে।

আমার আব্বার আব্বা ছিলেন তখনকার দিনের অস্ট্রীয় প্রদেশ বকোভিনার রাজধানী জার্নোবিৎসের এক গোঁড়া রাব্বী তথা ইহুদী মোল্লা। আমার এখনো মনে পড়ে—বুড়ো ছিলেন খুবই সুন্দর, তাঁর হাত দুটি ছিলো নরম মোলায়েম এবং লম্বা, সাদা দাড়ির ফ্রেমের মধ্যে আঁটা ছিলো তাঁর উৎসুক অনুভূতিময় মুখখানা। তিনি তাঁর অবসর সময়ে সারাজীবন ধরেই গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন; এই দুই শাস্ত্রে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো। তাছাড়া তিনি ছিলেন সেই এলাকার সেরা দাবাড়ে—আর এটাই হয়তো ছিলো...গৌড়া থীক আর্কবিশপের সাথে তাঁর সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের বুনিয়াদ, কারণ, আর্কবিশপ নিচ্ছেও ছিলেন একজন নামকরা দাবাড়ে। দুই বুড়ো সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটাতেন দাবার ছক নিয়ে, তাদের আসর শেষ হতো নিজ নিজ ধর্মের তৃরীয় প্রতিজ্ঞাগুলির আলোচনায়। অনেকে মনে করতে পারে, এ ধরনের মানসিক প্রবর্ণতা নিয়ে আমার দাদার পক্ষে আমার আব্বার বিজ্ঞানমুখিতাকে অভিনন্দিত করাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু মনে মনে তিনি ভক্ন থেকেই সিদ্ধান্ত করেন, তাঁর পয়লা পুত্র অনুসরণ করবে ইহুদী রাশ্বীর ঐতিহ্য, যা ছিলো তাঁদের পরিবারের কয়েক পুরুষের পুরোনো ঐতিহ্য। আমার আব্বার জন্য অন্য কোনো পেশার কথা বিবেচনা করে দেখতেও তিনি রাজী ছিলেন না। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা হয়তো আরো মজবৃত হয়েছিলো পারিবারিক আলমারিতে রক্ষিত একটি কলংকজনক কংকালের দারা: তাঁর এক চাচার অর্থাৎ আমার পর-দাদার এক ভাই-এর স্বৃতি, যিনি অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে 'ভংগ করেছিলেন' পারিবারিক ঐতিহ্য—এমনকি, তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্মকেও পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন।

মনে হয়, পর-দাদার সেই প্রায়-উপকথার ভাই.— যাঁর নাম কখনো সশব্দে উচ্চারিত হতো না এ পরিবারে—মানুষ হয়েছিলেন একই পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে। অতি তব্ধণ বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন পুরো রাখী আর এমন এক রমণীর সাথে সেই বয়সেই তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যাকে তিনি ভালোবাসতেন বলে মনে হয় না। সেকালে রান্বীর পেশার মাইনে খুব বেশি ছিলো না। তাই তিনি আয় বৃদ্ধির জন্য পশমের ব্যবসা করতেন, আর এজন্য প্রতি বছর তাঁকে যেতে হতো ইউরোপের কেন্দ্রীয় পশমের বাজার লীপজ্জিগে। যখন তাঁর বয়স প্রায় পাঁচিশ বছর, তখন তিনি ঘোড়ার গাড়িতে করে এ ধরনের এক দীর্ঘ সফরে বেরিয়ে পড়েন। সে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা: সেবারো তিনি দীপজিলে গিয়ে তাঁর পশম বিক্রি করেন; কিন্তু তিনি ঘরে না ফিরে তাঁর গাড়ি এবং याजा मूर्-रे विकि करत मिलन। जातभत माजि बात ब्र्निक करह करन मिरा. य স্ত্রীকে তিনি তালোবাসাতেন না তাকে তুলে পিয়ে চলে যান ইংল্যাণ্ডে। কিছুদিন তিনি তাঁর দিন-গুজরান করেন গতর খাটিয়ে, সন্ধ্যাকালে তিনি অধ্যয়ন করতেন জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র। তাঁর কোনো এক পৃষ্ঠপোষক তাঁর জোহেনের পরিচয় পেয়েছিলেন ব'লে মনে হয়—তিনিই অক্সফোর্ডে তাঁর পড়াশোনা চালাবার ব্যবস্থা করে দেন! অক্সফোর্ড থেকেই কয়েক বছর পরে আমার পর-দাদার ভাই বেরিয়ে আসেন এক প্রতিশ্রুতিশীল পণ্ডিত এবং নও-খৃষ্টানরপে। তাঁর ইহুদী স্ত্রীর নিকট তালাকনামা পাঠাবার কিছু পরেই তিনি বিয়ে করেন অ-ইহুদীদের এক বালিকাকে। তাঁর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আমাদের পরিবারে বিশেষ কিছু জানা যায়নি—তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন এবং নাইট হিসাবে ইন্তেকাল করেন, কেবল এটুকুই জানা গিয়েছিলো।

মনে হয়, এই ভয়ংকর দৃষ্টান্তই, 'জাহিলদের' বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আমার আব্বার যে আগ্রহ ছিলো তার প্রতি আমার দাদার মনোভাবকে এতো অনমনীয় করে তোলে। তাঁকে একজন রাষ্ট্রী হতে হবে-এবং এই শেষ কথা! অবশ্যি আমার আবা এতোটা সহজেই হাল ছেড়ে দেবার জন্য তৈরি ছিলেন না। দিনের বেলা তিনি পড়তেন 'তালমুদ'—কিন্তু রাতের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি পড়তেন কোনো শিক্ষকের সাহায্য না নিয়েই,—মানবতামূলক 'মাধ্যমিক কারিকুলাম'। পরে তিনি তাঁর মার কাছে তা খুলে বলেন। তাঁর পুত্রের গোপন পড়াশোনায় তিনি হয়তো মনে কষ্ট পেয়ে থাকবেন, তবু তিনি তাঁর মহৎ প্রকৃতির দরুন বুঝতে পারেন, পুত্রকে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা মতো কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা খুবই নির্দয় কাজ হবে। বাইশ বছর বয়সে, আট বছরের 'মাধ্যমিক' কোর্স চার বছরে শেষ করে আমার আব্বা বি. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হন এবং কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। এই ডিগ্রী নিয়ে তিনি এবং তার আন্দা আমার দাদার কাছে ভয়ংকর খবরটি প্রকাশ করার জন্য সাহস করে তৈরি হলেন। এর ফলে যে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় তা আমি অনুমান করতে পারি। কিন্তু এর পরিণতি এই হলো যে আমার দাদা শেষতক নরম হয়ে পড়েন এবং রাজী হয়ে গেলেন, আমার আব্বা আর রাব্বীর পড়শোনা করবেন না, তার বদলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বেন। অবশ্যি, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিলো না যে তিনি তাঁর প্রিয় বিষয় 'পদার্থ বিজ্ঞান' অধ্যয়ন করতে পারেন। এ জন্য তিনি এর চাইতে অধিকতরো অর্থকরী একটি পেশা—আইনজীবীর পেশার আগ্রয় নেন এবং যথাসময়ে একজন ব্যারিস্টার হয়ে বের হয়ে আসেন। কয়েক বছর পর তিনি পূর্ব গ্যালিসিয়ার স্বাও শহরে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই স্থানীয় একজন ধনী ব্যাংকারের চার কন্যার অন্যতমা—আমার আমাকে শাদি করেন। সেখানে ১৯০০ সালের গ্রীত্মকালে তাঁদের তিনটি সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানরূপে আমি জন্মহণ করি।

আমার আন্দার ব্যর্থ বাসনার প্রকাশ ঘটে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশোনায় এবং হয়তো তাঁর এই দ্বিতীয় পুত্রের—অর্থাৎ আমার প্রতি তাঁর অন্তুত অথচ খুবই চাপা পক্ষপাতিত্বে। মনে হয়, আমিও সেই সব বিষয়ের প্রতিই বেশি অনুরাগী ছিলাম যার সংগে কোনো সম্পর্ক ছিলো না আন্ত অর্থ-উপার্জনের এবং সফল 'কর্ম-জীবনে'র। তা সত্ত্বেও তিনি যে আমাকে একছন বৈজ্ঞানিক বানাবার স্বপু দেখতেন তা পূরণ হবার কোনো সন্তাবনাই ছিলো না। আমি বোকা না হলেও, ছাত্র হিসাবে ছিলাম খুবই উদাসীন প্রকৃতির। গণিতশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি ছিলো আমার কাছে বিরক্তিকর। আমি অপরিসীম আনন্দ পেতাম সিয়েন্কীবিজের উত্তেজনাকর ঐতিহাসিক রোমাসগুলি পড়তে, ছুল তার্নের উদ্ভট কাহিনী, জ্বেস ফেনিমোর কূপার এবং কার্ল মে'-এর রেড ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে লেখা গল্প এবং পরে রিলকের কবিতা ও গভীর উদান্ত ছন্দে রচিত 'অলসো স্প্রাথ জরথুক্ত্র' পাঠ করতে। লাতিন এবং থীক ব্যাকরণের মতোই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বিদ্যুতের রহস্য আমাকে উৎসাহিত করতো না মোটেই। এর ফলে, প্রতিবারই আমি পরীক্ষায় ফেল করতে করতে প্রমোশন পেয়েছি। নিশ্চয়ই আমার আন্বার জন্য এ ছিলো তীব্র নৈরাশ্যের ব্যাপার। কিন্তু খুব সম্ভব, এ বিষয়ে তিনি সান্ত্বনা বোধ করে থাকবেন যে, আমার ওন্তাদেরা পোলিশ ও জার্মান সাহিত্য এবং ইতিহাসের প্রতি আমার ঝোঁক দেখে খুবই সম্ভুষ্ট ছিলেন।

আমার পারিবারিক ঐতিহ্যের অনুসরণে আমি ঘরেই ওস্তাদের কাছে হিব্রু ধর্মে পুরাদস্তর ইন্সম হাসিল করি। এর কারণ, আমার আবা–আমার প্রকাশ্য ধার্মিকতা নয়। ওঁরা ছিলেন এমন এক জামানার মানুষ যখন মানুষ পূর্বপুরুষদের জীবন যে ধর্ম-বিশ্বাসগুলি দারা গঠিত হয়েছিলো সেগুলির কোনো-না-কোনোটির প্রতি কেবল মৌথিক আনুগত্যই প্রকাশ করতো; সে ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী তার ব্যবহারিক, এমনকি নৈতিক চিস্তাকেও গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কেউ করতো না। এহেন সমাচ্ছে ধর্মের ধারণারই অবনতি ঘটেছিলো, নিম্নেবর্ণিত দূটির একটিতে—সেই সব লোকের নীরস প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায়—যারা কেবল অভ্যাসবশে, কেবল অভ্যাসেরই বশে...তাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকারকে আঁকড়ে ধরেছিলো—কিংবা অধিকতরো 'সংস্থারমুক্তদের উন্নাসিক উদাসীনতায়, যারা মনে করতো ধর্ম একটি জরাজীর্ণ কুসংস্কার বিশেষ, মানুষ যার সাথে মাঝে মাঝে বাহ্যিক খাপ খাইয়ে চলতে পারে, কিন্তু যার সম্পর্কে সে মনে মনে শরমিনা, বৃদ্ধি দিয়ে তাকে সমর্থন করা যায় না ব'লে। সকল দিক দিয়েই, আমার আব্দা-আন্মা ছিলেন প্রথমোক্ত দলের মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে এই ক্ষীণ সন্দেহ জাগে—অন্ততপক্ষে আমার আবার ঝোঁক ছিলো দিতীয় দলটিরই দিকে। তা সত্তেও তিনি তার আবা ও শৃতরকে খুশি করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন---আমাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ধর্মীয় কিতাবগুলি পড়তে হবে। এভাবে বারো তেরো বছর বয়সে আমি যে কেবল খুব ক্রত হিব্রু ভাষা পড়তেই শিখে ফেললাম তা নয়, বরং হিব্রু ভাষায় অনায়াসে কথা বলার ক্ষমতাও আয়ন্ত করলাম। তাছাড়া আর্মায়িক ভাষার সাথেও মোটামুটি একটা পরিচয় হয়ে গোলো। বোধহয়, এই পরিচয়ের জন্যই পরবর্তীকালে আমি অতো সহজে আরবী ভাষা আয়ন্ত করতে পেরেছিলাম। আমি 'ওল্ড টেক্টামেণ্ট' পড়ে ফেললাম তার আদি ভাষায়। এভাবে 'মিশনা' এবং 'জেমারা'—অর্থাৎ, তালমুদের মূল পাঠ এবং তার তফসীরের সাথেও আমার পরিচয় হলো। বেশ কিছুটা আঅ—প্রত্যয়ের সংগেই আমি আলোচনা করতে পারতাম জেরুজালেম এবং ব্যাবিলনের তালমুদের তফাৎ নিয়ে। 'তারগুম,'—অর্থাৎ বাইবেলের ভাষাগুলির জটিলতার মধ্যে আমি এভাবে হারিয়ে গেলাম যে, 'রাব্বীর' জীবনই যেনো আমার জন্য নির্ধারিত!

এই সব নতুন ধর্মীয় জ্ঞান সত্ত্বেও, কিংবা হয়তো এ কারণেই, শিগ্গীরই আমি ইছদী ধর্মের অনেক সূত্র সম্বন্ধেই একটা উন্নাসিক মনোভাব অবলম্বন করতে ভক্ত করি। একথা সত্য যে, ইছদী ধর্মগ্রন্থের সর্বত্র যে নৈতিক সৎ—আমলের উপর এতো জ্ঞার দেয়া হয়েছে তার সংগে আমার মতবিরোধ ছিলো না, ইছদী নবীদের মহান ঐশী চেতনার সংগেও নয়। কিন্তু আমার মনে হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং তালমুদের 'আল্লাহ' যেনো তাঁর পূজারীরা কিভাবে তাঁর পূজা করবে তার অনুষ্ঠানগুলি নিয়েই অনাবশ্যকভাবে ব্যস্ত ছিলেন। আমার আরো মনে হতো, আল্লাহ যেনো বিশেষ একটি জ্ঞাতি তথা ইছদীদের ভাগ্য নিয়েই বিশ্বয়করতাবে ব্যস্ত রয়েছেন পূর্ব থেকেই। ইবরাহীমের বংশধরগণের ইতিহাসরূপে ওল্ড টেস্টামেন্টের কাঠামোটিই এমন যে, মনে হয়, আল্লাহ যেনো গোটা মানবজাতির স্তম্ভা ও পালনকর্তা নন, বরং একটি উপজাতীয় দেবতা, যে—দেবতা একটি 'মনোনীত জ্ঞাতির প্রয়োজনের সংগ সংগতি বিধান করে চলেছে গোটা সৃষ্টিরঃ যখন তারা সৎকার্য করে তাদেরকে পুরস্কৃত করছে দেশ জয় দ্বারা এবং যখনি তারা তাদের জন্য স্থিরীকৃত পথ থেকে সরে পড়েছে তাদেরকে দুঃখ—লাঙ্ক্কনা ভোগ করতে বাধ্য করছে অবিশ্বাসীদের হাতে। যখন এই মৌলিক ক্রটিগুলির আলোকে দেখি, মনে হয়, ইসায়া এবং জ্ঞেরিমিয়ার মতো পরবর্তী নবীদের নৈতিক উদ্দীপনায়ও যেনো বিশ্বজনীন পয়গাম বলতে কিছু নেই।

কিন্তু, আমার সেই প্রথমদিকের পড়াশোনার ফল, যা আশা করা হয়েছিলো তার বিপরীত হলেও—কারণ তা আমাকে আমার পিতৃপুরুষদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না করে, বরং তা থেকে দ্রেই ঠেলে দিয়েছিলো, আমাকে পরবর্তীকালে বুঝতে সাহায্য করেছে—আমি মাঝে মাঝে ভাবি—ধর্ম মাত্রেরই মৌলিক উদ্দেশ্যকে; তার রূপ যা—ই হোক। অবশ্যি ইছদী ধর্ম আমাকে হতাশ করলেও সে সময়ে অন্য কোথাও আধ্যাত্মিক সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা আমি করিনি। এক সংশয়বাদী—পরিবেশের প্রভাবে আমি আমার বয়সের অন্যান্য বহু বালকের মতোই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বসি সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মকে। যেহেতু, আমার কাছে আমার ধর্ম কখনো এক মন্ত বাধা—নিষেধমূলক আইনের বেশি কিছু মনে হয়িন, তাই এই ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে আমি মোটেই খারাপ বোধ করিনি। ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক ভাব—চিন্তার সংগে আমার আসলেই কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আমি যা চাইছিলাম, অন্যান্য প্রায়্ত সকল বালকই যা চায় তা থেকে খুব ভিন্ন কিছু তা

নয়—আমি চাইছিলাম কর্ম, আমি চাইছিলাম দুঃসাহসিক অভিযান এবং উত্তেজনা!

উনিশ শ' চৌদ্দ সালের শেষের দিকে, যখন মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, মনে হলো, আমার বাল—সুলভ স্থপু সফল করার পয়লা বড়ো সুযোগ যেনো হাতের মুঠায় এসে গেছে। চৌদ্দ বছর বয়সে আমি স্কুল থেকে পালিয়ে গিয়ে যোগ দিলাম অস্ট্রীয় সামরিক বাহিনীতে—এক মিধ্যা নামে। আমার বয়সের তুলনায় আমি ছিলাম অনেক লম্বা, সহজেই আঠারো বছর বলে পার হয়ে গোলাম, আর আঠারোই ছিলো ফৌজে ভর্তি হবার নূনতম বয়স। কিন্তু প্রান্তই আমার মধ্যে ছিলো না সৈনিকোচিত কোনো বৈশিষ্ট্য। প্রায় এক হপ্তা পর আমার আম্বা আমাকে খুঁজে বের করেন পুলিশের সাহায্যে। পরে আমাকে কলংকজনকভাবে নিয়ে যাওয়া হলো ভিয়েনায়, যেখানে কিছুকাল আগে থেকেই বাস করতে শুরু করেছিলো আমার পরিবার। প্রায় চার বছর পর, আমাকে কার্যত এবং আইনানুসারে ভর্তি করা হলো অস্ট্রীয় বাহিনীতে, কিন্তু এর আগেই আমার সামরিক গৌরবের স্থপু ফুরিয়ে গেছে, আমি আমার সার্থকতার জন্য খুঁজে ফিরছিলাম অন্য পথ। যা হোক, আমার সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হবার কয়েক হপ্তা পরেই বিপ্লব ঘটলো, অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য ভেংগে পড়লো এবং যুদ্ধও শেষ হয়ে গেলো।

পয়লা মহাযুদ্ধের পর প্রায় দু'বছর আমি অনেকটা অগোছালোভাবেই ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র পড়ি। আমার মন ছিলো না এসব অনুশীলনে। শান্ত একাডেমিক জীবনের কোনো আকর্ষণই আমার কাছে ছিলো না। আমি অনুভব করছিলাম জীবনের সাথে আরো গভীরভাবে মুকাবিলা করার আকাঞ্জা, জীবনে প্রবেশ করার বাসনা। নিরাপত্যপ্রিয় মানুষ নিজের চারপাশে যে—সব কৃত্রিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে সেগুলির আশুয় না নিয়েই আমি প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম জীবনে—আমি চেয়েছিলাম, সবকিছুর পেছনে যে আধ্যাত্মিক নিয়ম—শৃংখলা রয়েছে তা উপলব্ধির পথ নিজেই খুঁজে বের করতে—যে শৃংখলা অবশ্যই রয়েছে বলে আমি জানতাম, অথচ, যা আমি তখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

সে দিন যে 'আধ্যাত্মিক শৃংখলা' বলতে আমি কী বুঝতাম তা তাষায় প্রকাশ করা মোটেই খুব সহজ নয়। নিশ্চয়ই আমি মামূলি ধর্মীয় অর্থে এ প্রশুটি নিয়ে চিন্তা—তাবনা করিনি; বরং বলা যায়, নির্দিষ্ট কোনো অর্থেই নয়। আমার নিজের প্রতি সুবিচার করতে হলে বলতে হয় আমার এই অস্পষ্টতা এই অনির্দিষ্টতা আমার নিজের তৈরি নয়—এ আসলে একটা গোটা যুগ বা জামানারই অস্পষ্টতা।

বিশ শতকের ভক্ষর দশকগুলির একটি লক্ষণ ছিলো আধ্যাত্মিক শূন্যতা। ইউরোপ বহু শত বছর ধরে যে–সব নৈতিক মূল্যবোধে অভ্যন্ত ছিলো সে সমৃদরই ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে যা ঘটলো তারই ভয়ংকর চাপে নির্দিষ্ট রূপরেখা হারিয়ে আকার–শূন্য হয়ে পড়লো। এবং তার জায়গায় নতুন এক স্তবক মূল্যবোধ তখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো না কোথাও। সবাই অনুভব করছিলো একটা ক্ষণভংগুরতা ও অনিশ্চয়তার ভাব, সামাজিক ও মানসিক ওলট–পালটের পূর্বাভাস—যার ফলে মানুষ সন্দেহ করতে ভক্ষ করলো—মানুষের চিন্তা ও প্রয়াসে আর কখনো স্থায়িত বলে কিছু থাকতে পারে কি না। সমস্ত কিছুই যেনো

ভেসে চলছিলো এক নিরাকার, নিরাবয়ব বন্যায়। এবং তরুণের আত্মিক চাঞ্চল্য কোথাও খুঁছে পাছিলো না কোনো নির্ভর। নৈতিকতার কোনো নির্ভরযোগ্য মান না থাকায় কেউই আমাদের তব্রুণদেরকে দিতে পারতো না সেই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব মে প্রমুখলিতে আমরা হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। বিজ্ঞান বলতো 'জ্ঞানই সব'--এবং ভূলে গিয়েছিলো যে একটা নৈতিক লক্ষ্য ছাড়া জ্ঞান কেবল বিশৃংখলাই সৃষ্টি করতে পারে। সমাজ সংস্থারক, বিপ্রবী এবং কমিউনিস্টরা—এতে সন্দেহ নেই যে, এরা সকলেই চেয়েছিলো একটা উৎকৃষ্টতরো এবং অধিকতরো সুখী দুনিয়া নির্মাণ করতে--কিন্তু এদের প্রত্যেকেই চিন্তা করছিলো কেবল বাহ্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে এবং ক্রটি সংশোধনের জন্য ওরা ওদের 'ইতিহাসের জড়বাদী ধারণা'কে উন্নীত করেছিলো এক নতুন অধিবিদ্যা-বিরোধী অধিবিদ্যায়। এদিকে নিজেদের চিন্তার রীতি থেকে অর্জিত যে গুণসমূহ অনেক আগেই অনমনীয় এবং অর্থহীন হয়ে পড়েছিলো, মামুলি ধার্মিকেরা সেগুলিকে আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করার চাইতে বেহ্তর কিছু জানতো না। এবং আমরা তব্রুণেরা যখন দেখতে পেলাম—আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে যা ঘটছে, অনেক সময়ই কল্পিত ঐশী গুণাবলীর সঙ্গে তার প্রচণ্ড অসংগতি দেখা যায় তখন আমরা নিজেদের বললামঃ 'আল্লাহর প্রতি যে-সব গুণ আরোপ করা হয় সেগুলি মানবভাগ্যের নিয়ামক শক্তিগুলি থেকে স্পষ্টতই আলাদা, সতন্ত্র। কাজেই আল্লাহ্ বলে কিছু নেই।' আমাদের অতি অন্ধ ক'জনের মনে হয়েছিলো, এ সমস্ত বিভ্রান্তির কারণ হয়তো ধর্মের আত্মাভিমানী অভিভাবকদের খেয়ালী মেন্ধায-মর্জির মধ্যেই নিহিত, যারা দাবি করে, আল্লাহর, 'পরিচয় দেয়া'র অধিকার তাদের রয়েছে এবং এভাবে, আল্লাহকে তাদের নিজেদের পোশাক পরিয়ে মানুষ ও তার ভাগ্য থেকে যারা আল্লাহকে করেছে বিচ্ছিন্ন।

ব্যক্তি-জীবনে কিংকর্তব্য সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আসতে পারে ঘোর নৈতিক বিশৃংখলা এবং মানুষের শিল্প, সৌন্দর্য, সংস্কৃতির প্রতি অশ্রন্ধা; পক্ষান্তরে মহৎ জীবনকে যা গড়ে তোলে তারি দিকে আসবার একটি সৃচ্চনধর্মী ব্যক্তিগত পথ—অনুসন্ধানেরও তা সহায়ক হতে পারে।

পরোক্ষভাবে, এই সহজাত উপলব্ধিই হয়তো আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মূল পাঠ্য বিষয় হিসাবে শিল্পকলার ইতিহাস বেছে নিয়েছিলাম তার কারণ। মনে হয়েছিলো, শিল্পকলার সত্যিকার কাজই হচ্ছে আমাদের মনে সামজ্ঞস্যপূর্ণ বছকে এক করে তোলার একটা নমুনা ফুটিয়ে তোলা, যা নিশ্চয়ই রয়েছে ঘটনার খণ্ডবিচ্ছিন্ন যে—সব ছবি আমাদের চেতনা আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করছে সে সবের তলদেশে,—যে— নমুনাকে কল্পনামূলক চিন্তার সাহায্যে কেবল সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশ করা যেতে পারে। বলাবাছল্য, আমার পাঠ্য বিষয় আমাকে খুশি করতে পারলো না। মনে হলো, আমার অধ্যাপকেরা—যাদের মধ্যে কেউ কেউ–যেমন, স্ট্রজিগভঙ্কি এবং ঘোরাক ছিলেন নিজ নিজ অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট—সৌন্দর্যতত্ত্বে যে—সব নিয়ম—কানুন দ্বারা শিল্প সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি আবিষ্কার করতেই ছিলেন বেশি মাত্রায় ব্যস্ত; এর মর্মমূলে যে আধ্যাত্মিক তরংগাতিঘাত রয়েছে তা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা তাঁরা খুব সামান্যই করেছেন। অন্য কথায়,

আমার মতে, শিল্পকলার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভর্থণ অতি সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো সেইসব রূপ ও আর্থগিকের মধ্যে যাদের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে আর্ট।

সেই যৌবনোচ্ছল বিদ্রান্তির দিনগুলিতে মনোবিকলন শাস্ত্রের যে–সব সিদ্ধান্তের সাথে আমি পরিচিত হই সেগুলিতেও আমি, হয়তো বা কিছুটা ভিন্ন কারণেই, একই রকম ष्पञ्ढरे त्थरक यारे। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে সময়ে মনোবিকলন তত্ত্ব একটা পয়লা নম্বর মনোবিপ্লব রূপে দেখা দিয়েছিলো। আমি তখন অনুভব করছিলাম মর্মে মর্মেঃ জ্ঞান ও উপলব্ধির এতোদিনকার বন্ধ অথচ নতুন দরোজাগুলি এভাবে খুলে দেয়ার ফলে মানুষের নিচ্ছের সম্পর্কে ও সমাজ সম্পর্কে চিন্তাধারা প্রভাবিত হবে গভীরভাবে, হয়তো বা একেবারেই বদলে যাবে; মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে নির্জ্ঞান-মনের কামনা-বাসনার যে ভূমিকা রয়েছে তার আবিষ্কার সন্দেহাতীতভাবেই গভীরতরো আত্মোপদব্ধির পথ মুক্ত করে দিয়েছে, যা আমাদেরকে দিতে পারেনি আগেকার মনস্তাত্তিক থিওরীগুলি। এ সবই মেনে নিতে তৈরি ছিলাম আমি—বলতে কি. ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার উদ্দীপনা ছিলো আমার নিকট শরাবের মাদকতার মতোই তীব্র। বহু সন্ধ্যা আমি ভিয়েনার ক্যাফেগুলিতে গুনেছি মনোবিকলন তত্ত্বের ভক্তর দিকে কয়েকজন পথিকৃতের নিজেদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা—যেমন আলফ্রেড এডলার, হারমান স্টিকেল এবং ওটো গ্রস। তবে, এর বিশ্লেষণের সূত্রগুলি সম্বন্ধে যদিও আমি সত্যই কোনো আপত্তি তুলিনি, তবু এ কথা ঠিক যে, এই নতুন বিজ্ঞানের বৃদ্ধিগত ঔদ্ধত্যে আমি বিচলিত হয়েছিলাম; কারণ এ বিজ্ঞান চেয়েছিলো মানুষের আত্মার সকল রহস্যকে কডকগুলি স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর ভক্তরা যে–সব দার্শনিক 'সিদ্ধান্তে' এসেছিলেন সেগুলি আমার কাছে কেন যেনো মনে হয়েছিলো, অতিমাত্রায় সৃষ্ণ, অতিমাত্রায় স্নিশ্চিত এবং অতিমাত্রায় সরলীকৃত; যার ফলে, আমার মনে হলো পরম সত্যগুলির কাছাকাছি পৌছনোর ক্ষমতাও এ সব সিদ্ধান্তের নেই; তাছাড়া, উন্নত জীবনের দিকে কোনো নতুন পথের নির্দেশও নিশ্চয়ই তাতে ছিলো না।

তবে এসব সমস্যা আমার মনকে প্রায়ই দখল করে থাকলেও আমি কিন্তু তাতে তেমন অসুবিধা বোধ করিন। ইন্দ্রিয়াতীত কোনো বিষয়ের চিন্তনে অথবা যে—সব 'সত্য' কেবলি ধারণা—মাত্র সেগুলির সজ্ঞান অনুসন্ধানে আমি কখনো বেশি আগ্রহী ছিলাম না। আমার আকর্ষণ ছিলো যা—কিছু দেখা যায়, অনুভব করা যায় সে সবের প্রতি, জনগোষ্ঠী, তার ক্রিয়া—কর্ম ও বিভিন্ন সম্পর্কের প্রতি। আর ঠিক এ সময়েই আমি ভক্ষ করেছিলাম নারীর সম্পর্ক আবিছার করতে।

মহাযুদ্ধের পর পর, সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলির ব্যাপক ভাঙন শুরু হলো, সেই ভাঙনেরই ধারায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান অনেক বাধা-নিষেধও শিপিল হয়ে পড়লো। আমার মতে তা উনিশ শতকের সংকীর্ণ গোড়ামির বিরুদ্ধে যতোটা না বিদ্রোহ ছিলো তার চেয়ে বেশি ছিলো একটি অবস্থা থেকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত আরেকটি অবস্থায় আপনা-আপনি নিচ্ছিপ্ত হওয়া—যে অবস্থায় বিশেষ কতকগুলি নৈতিক মানকে চিরস্তন ও তর্কাতীত মনে করা হতো সে অবস্থা থেকে অমন আরেকটি অবস্থায় নিক্ষেপণ

যেখানে সব কিছু হয়ে পড়েছিলো তর্কের বিষয়। এ ছিলো, কাল পর্যন্ত মানুষের নিরবিচ্ছিত্র উর্বাভিসারী অগ্নগতিতে মানুষের যে-বিশ্বাস ছিলো সেই বিশ্বাস থেকে স্প্রেঙ্গলারের তিন্ত নৈরাশ্যের দিকে, নীট্শের নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ ও মনোবিকলন-সৃষ্ট আধ্যাত্মিক শূন্যতার দিকে দোলকের প্রত্যাবর্তন। যুদ্ধ-পরবর্তী সেই প্রথমদিকের বছরগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, তরুণ এবং তরুণীরা, এত উৎসাহের সাথে যারা কথা বলতো ও লিখতো 'শরীরের মুক্তি' সম্বন্ধে, তারা যখন-তখন যে 'প্যান দেবতার' শরণ নিতো তারা সেই দেবতার অতি উত্তেজনাময় প্রেরণা থেকে ছিলো অনেক দূরে। তাদের ভাবাবেশ আতো বেশি আত্মসচেতন ছিলো যে, তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না হর্ষোৎফুলু হওয়া, অতো বেশি আয়েশী ছিলো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না বিপ্রবী হওয়া। সাধারণত তাদের মধ্যে যৌন সংযোগ হতো আকন্মিক, ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই উপস্থিত মতো, অমন এক গদৎবৎ তাব লেশহীনতা, প্রায়ই যার পরিণতি ঘটতো অবাধ যৌন-মিলনে।

চিরাচরিত নৈতিকতার যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো তার শাসনে আমি যদি নিজেকে বাঁধাও মনে করতাম, তবু যে হাওয়া এতো ব্যাপক এবং এতো প্রবল হয়ে উঠেছিলো তা থেকে নিজেকে বাঁচানো কঠিন হতো খুবই। আমি বরং, যা 'ফাঁকা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' বলে বিবেচিত হতো তাতেই আমার সময়ের আরো অনেকের মতো গর্বই বোধ করতাম। প্রেম–প্রেম খেলা সহজেই পরিণত হতো প্রণয়ে এবং কোনো কোনো প্রণয় রূপ নিতো কামোচ্ছাসে। আমি অবশ্যই মনে করি না আমি লম্পট ছিলাম; কারণ আমার সেই যৌবনসুলভ ভালোবাসাগুলিতেও, যতো তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ীই তা হোক, হামেশাই অম্পষ্ট অথচ জারালো এই আশার গুঞ্জরণ ছিলো যে, একজন পুরুষ থেকে আরেক একজন পুরুষকে যে তয়ংকর নিঃসংগতা সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, হয়তো তা ভংগ হতে পারে একটি পুরুষ ও একটি নারীর মিলনের মাধ্যমে।

আমার অন্থিরতা বেড়েই চললো। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই আরো কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো। শেষ নাগাদ ঠিক করলাম, পড়াশোনা একদম ছেড়ে দেবো এবং সাংবাদিকতায় আমার হাত পরথ করে দেখবো। কিন্তু আমার আবা তাতে ভীষণ বাধ সাধলেন। এ বিরোধিতার জন্য যতোটুকু যুক্তি তখন আমি মেনে নিতে রাজী ছিলাম হয়তো তার চেয়ে প্রবলতরো যুক্তি দিয়েই তিনি তাঁর আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি বললেন, লেখাকে পেশা হিসাবে বেছে নেবার আগে অন্তত আমার নিজের কাছে হলেও এ প্রমাণ আবশ্যক যে আমি লিখতে পারি। একবার তুমুল আলোচনার পর তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন এই বলে, 'তা যাই হোক, পি–এইচ–ডি ডিগ্রী কারো সার্থক লেখক হবার পথে বাধা হয়েছে বলে আজো জানা যায়নি।' তাঁর যুক্তি ছিলো নিখুঁত, নির্ভুল। কিন্তু আমি ছিলাম একেবারেই নবীন, প্রচন্ড আশাবাদী এবং অতিশয় চঞ্চল। যখন বুঝতে পারলাম, তিনি কিছুতেই তাঁর মত বদলাবেন না, তখন নিজের মতে জীবন ভক্ষ করে দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায়ই রইলো না। কাউকে আমার মনের কথা না বলেই ১৯২০ সালের গ্রীত্মের এক দিনে আমি তিয়েনার কাছে বিদায় নিলাম এবং প্রাগের

পথে চেপে বসলাম যাত্রীবাহী এক ট্রেনে।

আমার বন্ডিগত জিনিসপত্র বাদ দিলে আমার একটি হীরার আংটি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আংটিটি আমি পেয়েছিলাম আমার মার কাছ থেকে। মা এক বছর আগেই জানাতবাসী হন। প্রাগে সাহিত্যিকদের প্রধান আড্ডা ছিলো একটি ক্যাফে; সেই ক্যাফের এক খিদমতগারের সাহায্যে আংটিটি আমি বিক্রি করে দিই। খুব সম্ভব, এতে আমি একেবারেই ঠকে যাই; তবু আমি যে টাকা পেলাম তা–ই আমার কাছে মনে হলো সাত রাজার ধন। এই সম্পদ পকেটে করে আমি পৌছুলাম বার্লিন। ওখানে কয়েকজন ভিয়েনী বন্ধু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো পুরোনো ক্যাফে দ্য ওয়স্টেনস–এ 'শিল্পী– সাহিত্যিকদের' এক যাদুকরী চক্রের সংগে।

আমি বৃঝতে পারলাম এখন থেকে কারো সাহায্য না নিয়ে একাই আমাকে আমার পথ করে চলতে হবে। আমার পরিবার থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য আর কখনো আমি আশা করবো না বা নেবো না। কয়েক হপ্তা পর, আমার অম্বার গোসা যখন একটু কমলো তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন, 'আমি এখন সাফ দেখতে পাঙ্কি, একদিন তৃমি ভবঘুরে বাউভেলে হিসাবে মরে পড়ে রয়েছো রাস্তার পাশে, নর্দমায়।' আমি তৃরিৎ জবাব পাঠাই 'না, আমার জন্য রাস্তার পাশের নর্দমা নেই—দেখবেন আমি উঠবো একেবারে শীর্ষ–চূড়ায়।' কী করে আমি চূড়ায় উঠবো তা তখনো আমার কাছে মোটেই পরিকার ছিলো না; তবে, আমি জানতাম যে, আমি লিখতে চাই, লেখক হতে চাই—এবং আমার এ বিশ্বাসও জন্মছিলো যে সাহিত্যিকদের জগত আমার জন্য অপেক্ষা করছে সাগ্রহে, দরাজ দু'হাত বাড়িয়ে।

কয়েক মাস পর আমার নগদ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলো १ আমি তখন একটি কাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সাংবাদিক হওয়ার উচাভিলাষ রয়েছে যে তরুণের তার জন্য সুস্পষ্ট পছন্দের বিষয় হছে মশহুর দৈনিক কাগজগুলির কোনো একটিতে কর্ম প্রাপ্তি; কিন্তু আমি দেখতে পেলাম ওরা আমাকে 'পছন্দ' করছে না; অবশ্য আমি যে হঠাৎ তা বুঝতে পারলাম তা নয়। একথা বুঝতে আমাকে বার্লিনের ফুটপাতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পায়চারি করতে হয়েছে, আর কী কষ্টকরই না ছিলো এভাবে পায়চারি করা—কারণ সাবওয়ে বা ট্যাক্সির ভাড়া যোগাড় করাও তখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তা'ছাড়া প্রধান সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও সহ—সম্পাদকদের সাথে অসংখ্যবার অপমানজনক ইণ্টারভিউ থেকেও একই সিদ্ধান্তে আসি ৪ একটা মোজেজা ছাড়া কোনো তরুণ, যার একটি মাত্র লাইনও আজো কোথাও ছাপা হয়নি, তার পক্ষে সংবাদপত্রের পবিত্র অংগনে প্রবেশ লাভের সপ্তাবনা নাই এক ফোটাও।

আমার জন্য কোনো মোজেজাই ঘটলো না। তার বদলে আমি পরিচিত হলাম ক্ষুধার সাথে এবং অনেক ক'টি সপ্তাহ আমি কাটালাম কেবলমাত্র চা আর রোজ সকালে যে—দু'টা পাউরুটির টুকরা আমার বাড়ীওয়ালী আমাকে দিতেন তা—ই খেয়ে। ক্যাফে দ্য ওয়েস্টেন্স—এ যে সাহিত্যিক বন্ধুদের সংগ লাভ করছিলাম তারাও আমার মতো একজন কাঁচা অনভিজ্ঞ 'ভাবী' লেখকের জন্য তেমন কিছু করতে পারছিলো না। তাছাড়া, ওদের বেশির ভাগেরই অবস্থা আমার চেয়ে খুব ভালো ছিলো না। ওরাও দিনের পর দিন এভাবে কাটাচ্ছিলো, শূন্যতার একেবারে কিনারে বসে; বহু কষ্টে পানির উপর কেবল পুৎনিটুকু

জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিলো ওরা। কখনো কখনো কারো কপালের জোরে কোনো ভালো রচনা বা কোনো ছবি বিক্রি হলে একটা হঠাৎ ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ মিপতো; তথন ওদের কেউ—না—কেউ বিয়ার এবং ফ্রাংফুর্টারের পার্টি দিতো আর আমাকে বলতো এই আক্ষিক সৌভাগ্যে শরীক হতে। কখনো বা কোনো এক হীনমন্যতাথন্ত ভূইফোঁড় ধনী আমাদের এই অন্তুত বৃদ্ধিজীবী যাযাবরদের দাওয়াত করতো তার ফ্লাটে, আমাদের দেখে হা করে তাকিয়ে থাকতো ভয় মেশানো তাজিমের সংগ্রে— যখন আমরা আমাদের থালি উদর ওরে চলতাম ক্যাভিয়ার, ক্যানাপে ও শ্যাম্পেন দারা এবং আমাদের মেজবানের সহদয়তার ঋণ শোধ করতাম 'বোহেমিয়ান জীবনে আমাদের জন্তর্দৃষ্টি' দিয়ে। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার ছিলো ব্যতিক্রম। আমার ঐ দিনগুলির সাধারণ নিয়ম ছিলো নির্জনা উপবাস এবং আমার রাতের স্বপু ঠাসা থাকতো সসেজ আর মাখন—মাখানো পুরু রুটির টুকরায়। কয়েকবারই আমার ইচ্ছা হয়েছে আন্বাকে লিখি এবং সাহায্য চাই। আন্বা নিশ্চয়ই তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। কিন্তু প্রত্যেকবারই আমার মর্যাদা আমাকে বাধা দিয়েছে; তাই সাহায্য না চেয়ে আমি তাঁকে বরং লিখতাম যে আমি একটি চমৎকার চাকরি বাগিয়েছি এবং মোটা মাইনে পাছি।

শেষ তক খোশ্ নসিব বশে এলো এক পরিবর্তন। এফ. ডব্লু মার্নোর সাথে জামি পরিচিত হলাম। তিনি সবেমাত্র খাতির জংগনে পা দিয়েছেন একজন উদীয়মান চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসাবে। (তাঁর সাথে জামার এই পরিচয় হয়েছিলো তাঁর হলিউডে যাবার জন্ধ ক'বছর জাগে। সেখানে তিনি জারো খ্যাতি জর্জন করেন এবং শেষকালে জসময়ে মর্মান্তিকভাবে মারা যান।) মার্নোর মধ্যে ছিলো একটা খামখেয়ালী বেপরোয়া ভাব জার এ কারণে তিনি ছিলেন তাঁর সকল বন্ধুরই অতি প্রিয়। দেখামাত্রই, এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রবল আশাবাদী ও উৎসুক এই তরুণের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, তিনি যে নতুন ফিলা শুরুক করতে যাচ্ছেন তাতে আমি তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করতে রাজী আছি কিনা—আর যদিও কাজটি ছিলো খুবই জন্থায়ী তবু আমি দেখতে পেলাম আমার সামনে তখন বেহেন্তের দরোজা যেনো খুলে যাচ্ছে, যখন আমি আমৃতা আমৃতা করে বললাম— 'জ্লী–হাঁা, আমি রাজী।'

দু'টি উজ্জ্বল মাস—টাকাকড়ির দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত! জীবনে কখনো যে—সব অভিজ্ঞতা আমার ঘটেনি এমনি ধরনের বিচিত্র চমৎকার অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গিয়ে আমি মার্নোর সহকারী হিসাবে কাজ করে গেলাম। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেলো প্রচণ্ড রকমে; আর আমার এ আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই এ কারণে হ্রাস পেলো না যে ফিল্মের নায়িকা— এক মশহর এবং সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী—বিপন্ন বোধ করেননি পরিচালকের তক্ষণ সহকারীর প্রেম—প্রেম খেলায়। ফিল্মটির কাজ শেষ হওয়ার পর মার্নো যখন একটি নতুন কাজ নিয়ে বিদেশ যেতে তৈরি হলেন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম এই বিশ্বাস নিয়ে যে আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিনগুলির অবসান হলো।

এর অল্প দিন পর--আমার এক ভিয়েনিজ সাংবাদিক বন্ধু তখন বার্লিনে নাটক-সমালোচক হিসাবে বেশ নাম কিনেছে, নাম তার আন্তন কুহু, আমাকে অনুরোধ করনো, তাকে একটি ফিল্মের সিনারিও রচনায় সাহায্য করতে। সিনারিওটি লেখার দায়িত্ব আমাকেই দেয়া হয়েছিলো। আমি প্রচও উৎসাহের সাথে রাজী হয়ে যাই। আমার বিশ্বাস, আমি এই রচনার জন্য ভয়ানক খেটেছিলাম। যা–ই হোক, পরিচালক খুলি হয়ে আমাদেরকে তাঁর ওয়াদামতো অর্থ দিয়েছিলেন—সেই টাকা আমি ও আন্তন, আমরা দু'জনের মধ্যে, আধা—আধি ভাগ করে নিই। 'চলচ্চিত্র জগতে আমাদের এই প্রবেশে'র ব্যাপারটিকে শ্বরণীয় করে তোলার জন্য আমরা বার্লিনের সবচেয়ে ফ্যাশন—দোরন্ত রেস্তোরায় একটি পার্টি দিই। আমরা যখন রেস্তোরার পাওনা চুকিয়ে দেবার জন্য বিলটি নিলাম দেখতে পেলাম আমাদের সব টাকাই গলদা চিওড়ি, নোনতা মাছের ডিম আর ফরাসী মদের জন্য বার করে দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কপাল আমাদেরকে রক্ষা করলো। আমরা তখুনি আরেকটি সিনারিও লিখতে বসে গেলাম ব্যালজাককে কেন্দ্র করে, সম্পূর্ণ কাল্লনিক একটি চিত্র, তাঁর এক অন্তুত কাল্লনিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। শুধু তাই নয়, যেদিন রচনা শেষ হলো সেদিনই আমরা এর এক খদ্দেরও পেয়ে গেলাম। এবার আর আমরা আমাদের এ সাফল্য নিয়ে কোনো 'ভোজের আয়োজন' করলাম না। তার বদলে আমরা বের হয়ে পড়লাম ব্যাভেরিয়ার দেশগুলিতে কয়েক সপ্তাহ অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে।

এরপর আরো একটি বছর—–দুঃসাহসিক সাফল্য ও ব্যর্থতায় ভরা একটি বছর। মধ্য– ইউরোপের বিভিন্ন শহরে নানা রকমের অস্থায়ী কাজ করার পর আমি সফল হলাম সংবাদপত্র জ্ব্যাতে প্রবেশ করতে।

এই দুর্গ ভেদের ব্যাপারটি ঘটে ১৯২১ সালের শরৎকালে, টাকা-পয়সার অসুবিধার আরো একটি খন্ডকালের পর। একদিন আমি বসে আছি ক্যাফে দা ওয়েস্টেন্স-এ, ক্লান্ত এবং সান্ত্রনাহীন। এমন সময় আমার এক বন্ধু এসে বসলো আমার টেবিলে। আমি যখন তাকে আমার অসুবিধাগুলির কথা বললাম সে আমাকে পরামর্শ দিলােঃ

— 'তোমার জন্য একটি সুযোগ হতেও পারে। ডামার্ট নিজেই একটি বার্তা প্রতিষ্ঠান ভক্ত করতে যাঙ্কেন ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সহযোগিতায়। এ প্রতিষ্ঠানের নাম হবে ইউনাইটেড টেলিগ্রাফ। আমার বিশ্বাস, তাঁর বহু সহ—সম্পাদকের দরকার হবে। তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

বিশ দশকের দিকে, জার্মানীতে রাজনৈতিক মহলে ডঃ ডামার্ট ছিলেন একজন নামজাদা ব্যক্তি। ক্যাথলিক সেন্টার পার্টির সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট। এবং তিনি নিজে ছিলেন বিন্তশালী। আর এ কারণে তাঁর খ্যাতি ছিলো সত্যি অতুলনীয়। তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করতে পারবো--আমার নিকট লোভনীয় মনে হলো এ ধারণা।

পরদিন আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে গেলো ডঃ ডামার্টের দপ্তরে। চমৎকার মাঝারি বয়েসী লোকটি আমাদেরকে বসতে অনুরোধ করলেন ভদ্র ও বন্ধুসূলত ভগগতে।

- 'মিঃ ফিংগাল। (আমার বন্ধুর নাম) তোমার বিষয়ে আমাকে বলেছেন; তুমি কি এর আগে কখনো সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছো?'
  - —'ছ্মী না' আমি জবাব দিই, 'তবে আমার অন্য অভিজ্ঞতা রয়েছে বিস্তর। বলতে

পারেন, আমি পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ এবং আমি অনেক ভাষা জানি।' (আসলে কিন্তু আমি পূর্ব ইউরোপীয় একটিমাত্র ভাষাতেই কথা বলতে পারতাম, আর সেই ভাষাটি হচ্ছে পোলিশ ভাষা, আর ঐ অংশটিতে তখন কী ঘটছিলো সে বিষয়ে খুব অস্পষ্ট এক ধারণাই ছিলো আমার। তবু আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অনাবশ্যক বিনয়ের ধারা আমি আমার সুযোগ নষ্ট হতে দেবো না।)

— 'তাই নাকি, চমৎকার তো,' আরো হাসির সংগে ডঃ ডামার্ট মন্তব্য করেন, 'বিশেষজ্ঞদের আমি ভারি পছন্দ করি। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে পূর্ব ইউরোপীয় বিষয়ের কোনো কাজে তোমাকে লাগাতে পারছিনে।'

নিশ্চয়ই তিনি আমার চেহারায় নৈরাশ্যের ছায়া পেয়েছিলেন, তাই ঝটিতি তিনি বললেন—তবু তোমার জন্য আমার হাতে একটি কাজ রয়েছে—অবশ্য, কাজটি তোমার মর্যাদার ঠিক উপযোগী হয়তো বা নয়…'

- —'কী রকম কাজ স্যার?' আমি আমার বাড়ি ভাড়া আজো দিতে পারিনি, একথা মনে করে জিগুগাসু হই।
- 'দ্যাখো, আমি আরো ক'টি টেলিফোনিস্ট চাই—না, না, তুমি চিন্তা করো না, অপারেটর নয়। আমার দরকার সেই রকম টেলিফোনিস্ট যারা প্রাদেশিক কাগজগুলির জন্য টেলিফোনে বার্তা পাঠাবে...।'

আমার উচ্চাকাঞ্জার পক্ষে এ প্রস্তাব ছিলো অপমানকর। আমি ডঃ ডামার্টের দিকে তাকাই, তিনিও তাকালেন আমার দিকে, যখন আমি দেখতে পেলাম তাঁর চোখের চারদিকের চটুল রসিকতাময় ভাঁজগুলি ঘনসম্বন্ধ হয়ে আসছে, আমি বুঝতে পারলাম আমার গর্বোদ্ধত খেলা ভেন্তে গেছে।

— 'আমি তাই করবো স্যার,' দীর্ঘখাস ও হাসির সাথে আমি জ্ববাব দিই।

পরের হপ্তায় আমি আমার নতুন কাজ শুরু করি। কাজটা ছিলো খুবই এক্ষেয়ে, ক্লান্তিকর। আমি যে সাংবাদিক 'জীবনের খা'ব' দেখে আসছিলাম তার সাথে এর সম্পর্ক ছিলো সামান্যই। দিনে ক'বার করে টেলিফোনের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত বার্তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের বার্তা প্রতিষ্ঠানের পত্রিকাপ্তলিকে পাঠানোই ছিলো আমার কাজ। তবে আমি ছিলাম একজন চমৎকার টেলিফোনিস্ট এবং আমার মাইনেও ছিলো চমৎকার!

এক মাস এভাবে কান্ধ করি। মাসের শেষে অদৃষ্টপূর্ব এক সুযোগ এসে গেলো আমার জন্য।

১৯২১ সালে রাশিয়ায় এমন এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যা ছিলো ভয়াবহতায় অভাবিতপূর্ব। কোটি কোটি লোক উপবাস করছিলো এবং মারা যাছিলো লাখে লাখে। গোটা ইউরোপের সংবাদপত্রগুলি এই পরিস্থিতির লোমহর্ষক বর্ণনায় মেতে উঠেছিলো। বৈদেশিক রিলিফ প্রেরণের কয়েকটি পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছিলো, ––তার মধ্যে একটির পরিচালনা করেন হার্বাট হুভার যিনি মহাযুদ্ধের পর মধ্য ইউরোপের জন্য বিপুল সাহায্য করেছিলেন। রাশিয়ার ভেতরে ম্যাক্সিম গোর্কি একটি বড়ো আকারের সাহায্য প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন। সাহায্যের জন্য তাঁর নাটকীয় আবেদনগুলি সারা পৃথিবীকে বিচলিত করে

এবং জাের কানাঘুষা চলছিলাে, তাঁর স্ত্রী নাকি শিগগিরই মধ্য ইউরাপীয় রাজধানীগুলি সফর করছেন আরাে কার্যকরী সাহায্যের জন্য জনমত গঠন করতে।

আমি ছিলাম কেবল একজন টেলিফোনিস্ট। কাজেই, এই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার বিবরণ পাঠানোর ব্যাপারে আমি সরাসরি কিছুই করিনি, কিছু শেষ পর্যন্ত আমার এক হঠাৎ-পরিচিত বন্ধর হঠাৎ একটি মন্তব্যে আমি এতে জড়িত হয়ে পড়ি আক্ষিকভাবে। আমার এ ধরনের হঠাৎ বন্ধুর সংখ্যা ছিলো অনেক, সবচেয়ে অচেনা স্থানগুলিতে)। এ ক্ষেত্রে আমার এ পরিচিত বন্ধুটি ছিলো হোটেল এস্প্লানেডের নৈশ দারোয়ান, বার্লিনের সবচেয়ে চালাক লোকদের একজন, আর সেই বললো, 'এই যে, মাদাম গোর্কি—ইনি একজন চমৎকার মহিলা, কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না যে ইনি একজন বোলশেতি!'

—'মাদাম গোর্কি? তুমি কোথায় দেখেছো তাঁকে?'

সংবাদদাতা তার গলা নিচু করে ফিস্ ফিস্ করে বলে--তিনি আমাদের হোটেলেই আছেন। মাত্র গতকাল এসেছেন, তবে হোটেলের খাতায় তিনি তিনু নাম লিখিয়েছেন। তথু মাত্র ম্যানেজারই জানেন, তিনি কে। তিনি চান না যে রিপোর্টাররা তাঁকে ঘিরে থাকুক।

- —কিন্তু 'তুমি' তা কী করে জানলে?'
- —হোটেলে কী হয় না হয়, আমরা দারোয়ানরা সব জানি,' সে দাঁত বার করে হাসে, 'আপনি কি মনে করেন যে, এটুকু না জানলে আমাদের চাকরি বেশি দিন টিকতো?'

মাদাম গোর্কির সাথে একটি যোগ, একটি নিজস্ব সাক্ষাতকার কী চমৎকার ব্যাপারই না হবে! বিশেষ করে এজন্যও যে, তিনি যে বার্লিনে আছেন এ ব্যাপারে খবরের কাগজে আজো একটি হরফও ছাপা হয়নি। মুহুর্তে আমার কল্পনায় আগুন ধরে গেলো।

- 'তুমি কি কোনো রকমে তাঁর সাথে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারো?' আমি আমার বন্ধকে বলি।
- 'আমি জানি না পারবো কি না—মাদাম গোর্কি নিজের কথা কাউকে জানতে দিতে একদম নারায। তবে হাাঁ, একটা কাজ হয়তো আমি করতে পারি। তুমি যদি সন্ধ্যায় লবিতে বসো. আমি হয়তো ইশারায় তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারি।'

ওর সংগে এই হলো কথা। আমি ইউনাইটেড টেলিগ্রাফে আমার অফিসে ছুটে গেলাম। প্রায় সকলেই তথন চলে গেছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বার্তা সম্পাদক তথনো তাঁর টেবিলে কাজ করছিলেন। আমি তাঁকে চেপে ধরলাম—-'আমি যদি আপনাকে একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী যোগাড় করে দেবার ওয়াদা দিই, আপনি আমাকে একটি প্রেস কার্ড দেবেন কি?'

- 'কী ধরনের কাহিনী?' -- তিনি সন্দেহের সাথে জিগগাস করেন।
- 'আপনি আমাকে প্রেস কার্ডটি দিন—আমি আপনাকে কাহিনীটি দেবো। যদি আমি তা না দিই, আপনি যে কোনো সময় কার্ডটি ফেরত পেতে পারেন।'

শেষতক বুড়ো বার্তা-পাগল আমার কথায় রাজী হয়ে গেলেন। আমি জফিস থেকে বের হয়ে গেলাম একটি কার্ড নিয়ে--এমন একটি কার্ডের গর্বিত অধিকারীরূপে বের হয়ে এলাম যার বদৌলতে এখন আমার পরিচয় হলো আমি ইউনাইটেড টেলিখাফের প্রতিনিধি।

পরের ক'টি ঘণ্টা আমার কাটলো এস্প্লানেডের লবিতে প্রেবেশ কক্ষে)। ন'টার সময় আমার দোন্ত এসে কাব্ধে যোগ দিলো। দরক্ষায় দাঁড়িয়ে সে আমাকে চোখে ইশারা করলো—তারপর সে হারিয়ে গেলো অভ্যর্থনা ডেক্কের আড়ালে এবং কয়েক মিনিট পর আবার ফিরে এসে বললো যে মাদাম গোর্কি তাঁর কামরায় নেই, বাইরে গেছেন।

— 'তুমি যদি সব্র করে জনেকক্ষণ বসো, তিনি এলে জালবং তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।'

প্রায় এগারোটার সময় আমি আমার দোন্তের সংকেত পেলাম। সে গোপনে আমাকে ইশারা করছিলো একজন মহিলার প্রতি, যিনি এই মাত্র ঘূর্ণায়মান দরজা দিয়ে ঢুকছেনঃ ছাট্ট অবয়বের চল্লিশ-প্রতাল্লিশ বছর বয়সের এক সুন্দরী মহিলা, পরনে তার অতি চমৎকার কাটিং-এর একটি কালো গাউন আর হাত-কাটা টিলা জামা, যা যমীনের উপর গড়াছিলো তাঁর পেছনে পেছনে, তাঁর চলার সংগে সংগে। তিনি তাঁর চাল-চলনে এমনি খাটি অভিজাত যে তাঁকে 'কুলি-মজুরের কবির' স্ত্রী বলে কল্পনা করা সত্যি বড়ো কঠিন এবং আরো কঠিন তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন নাগরিক বলে কল্পনা করা। তাঁর পথ আঁটকে আমি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাই, তারপর গলার স্বরটাকে যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় করে তাঁকে সম্বোধন করতে তৈরি হই--'মাদাম গোর্কি...।'

মুহূর্তের জন্য তিনি চকিত বিশ্বমে হতবাক হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে একটি শ্বিত হাসিতে তাঁর সুন্দর কালো চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর তিনি জমন এক জার্মান ভাষায় জবাব দিলেন যাতে স্লাভ্ উচ্চারণের প্রতি সামান্যই ধরা পড়লোঃ 'আমি মাদাম গোর্কি নই—ত্মি ভূল করেছো—আমার নাম অমুক (ক্লশীয় নামের মতো শোনায় এমন একটি নাম বললেন, যা আমি ভূলে গেছি।)'

—'না, মাদাম গোর্কি', আমি জোর দিয়ে বলি, 'আমি জানি, আমি ভূল করিনি। আমি এ–ও জানি যে, আমরা রিপোর্টারদের দ্বারা আপনি বিরক্ত হতে চান না––কিন্তু আমি যদি আপনার সাথে কয়েক মিনিট কথা বলার সুযোগ পাই আমার জন্য তা–ই যথেষ্ট হবে—হাঁয়, যথেষ্ট হবে আমার জন্য। এ সুযোগ আমার জীবনের পয়লা সুযোগ, আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার। আমি নিশ্চিত যে আপনি আমার এ সুযোগ নষ্ট হতে দেবেন না।' এরপর আমি তাঁকে আমার প্রেস–কার্ড দেখাই, ––'আজই আমি এটি পেয়েছি—এবং আমি যদি মাদাম গোর্কির সাথে আমার সাক্ষাতকারের রিপোর্ট দিতে না পারি এই কার্ডটি আমাকে ফেরত দিতে হবে।'

অভিজাত মহিলাটির মুখে আগের মতোই শ্বিত হাসি জেগে রয়েছে—'কিন্তু আমি যদি হলফ করে বলি, আমি মাদাম গোর্কি নই, তাহলে কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

— 'আপনি হলফ করে যা-ই বলবেন আমি বিশ্বাস করবো।'

মহিলা হাসিতে ফেটে পড়লেন— 'তুমি তো ভারি চমৎকার ছোকরা হে।' (তাঁর সুলর মাথাটি আমার কাঁধ পর্যন্ত পৌছালো কি না, সন্দেহজনক।) 'আমি তোমাকে কোনো মিথ্যা বলবো না। তোমারই জয় হলো। তবে সন্ধ্যার বাকী সময়টা আমরা লবিতে কাটাতে পারি

না। তুমি আমার কামরায় আমার সাথে চা খেয়ে আমাকে কিছুটা আনন্দ দিতে কি রাজ্ঞী আছো?'

এইভাবে আমি মাদাম গোর্কির কামরায় বসে চা খেয়ে ধন্য হই। প্রায় এক ঘণ্টাকাল .
তিনি দুর্তিক্ষের ভয়াবহতা হুবছ বর্ণনা করলেন। তারপর, আমি যখন মাঝরাতে তাঁর কাছ
থেকে বিদায় নিলাম, আমি সংগে করে নিয়ে এলাম নোট করা অনেকগুলি পাতা।

ইউনাইটেড টেলিথাফের অফিসে যে–সব সহ–সম্পাদক রাতের ডিউটিতে ছিলো এই অস্বাভাবিক মুহূর্তে আমাকে অফিসে দেখে তাদের চোখ বিস্ফারিত হলো। কিন্তু আমি কোনো ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কারণ আমার হাতে রয়েছে জব্ধরী কাজ। আমার সাক্ষাতকারের রিপোর্ট যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখে নিয়ে সম্পাদকের অপেক্ষা না করেই আমি আমাদের গ্রাহক প্রত্যেকটি কাগজের জন্য জব্ধরী প্রেস কল্ বুক করি।

পরের সকালেই বোমাটির বিক্ষোরণ ঘটলো। বার্লিনের বিখ্যাত দৈনিকগুলির একটিতেও মাদাম গোর্কির উপস্থিতি সম্পর্কে একটি হরফও ছাপা হয়নি, অথচ আমাদের বার্তা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক মফস্বলের প্রত্যেকটি কাগন্ধ পয়লা পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে দিয়েছে মাদাম গোর্কির সাথে ইউনাইটেড টেলিফাফের বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষাতকারের নিজস্ব বিবরণ। টেলিফোনিস্ট একটা পয়লা শ্রেণীর রিপোর্ট তৈরি করে বসেছে!

বিকালে ডঃ ডামার্টের অফিসে সম্পাদকদের একটা বৈঠক বসলো। আমাকে সেখানে ডেকে পাঠানো হলো—তারপর আমাকে বক্তৃতা দিয়ে বোঝানো হলো, গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবরই বার্তা—সম্পাদকের অনুমতি ছাড়া কখনো বিলি করতে নেই। প্রাথমিক এই বক্তৃতার শর আমাকে জানানো হলো, আমাকে রিপোর্টার পদে উন্নীত করা হয়েছে।

অবশেষে আমি হলাম একজন সাংবাদিক।

## চার

বালিতে নরম মৃদু পায়ের আওয়াজ ঃ জায়েদ—কুয়া থেকে সে ফিরছে মশক-ভর্তি পানি নিয়ে। ধপ করে সে মশকটি ছেড়ে দেয় যমীনের উপর, তারপর সে আমাদের পুপুরের রান্নায় আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে; ভাত এবং ছোট একটি ভেড়ার গোশ্ত যা সে আগে সদ্ধায় কিনেছিলো গাঁ থেকে। হাতা দিয়ে শেষবারের মতো বারেক নেড়ে দেয়, তারপর কঙাই থেকে বক্ বক্ করে ধৄয়া ওঠার পর সে আমার দিকে ফেরে ঃ

- 'আপনি কি এখন খাবেন, চাচা?' এবং আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা না ক'রে—কারণ ও জানে, আমার জবাব 'হাা' ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, সে পাত্র থেকে খাবারগুলি একটি বড়ো বর্তনের উপর স্থূপীকৃত করে আমার সামনে রেখে দেয় এবং জামাদের একটি পিতলের জগে পানি ভরে তুলে ধরে আমার হাত ধোয়ার জন্য ঃ
- 'বিস্মিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের হায়াত দরাজ করুন'। তারপর আমরা একে অপরের মুখোমুখি পদ্মাসন হয়ে বসে ডান হাতের আঙ্জন দিয়ে খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

আমরা চুপচাপ খাচ্ছি। আমাদের দু'জনের কেউই খুব বেশি কথা বলতে জানি না, তা'ছাড়া যেভাবেই হোক, আমার মন তখন পুরোনো খৃতির রাজ্যে গিয়ে পড়েছে। আমি ভাবছিলাম, আরব দেশে আমার আগেকার দিনগুলির কথা, যখন জায়েদের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কাজেই, আমি পরিষ্কার কথা বলতে পারবো না; কেবল আমার নিজের মনে মনে নিজের সাথেই কথা বলে চলি, আমার বর্তমান মেজাজের সাথে অতীতের নানা মুহুর্তের মেজাজ—মর্জির স্থাদ–গন্ধ মিশিয়ে।

খানা শেষ হবার পর আমি যখন আমার উটের জিনে হেলান দিয়ে বসলাম, আঞ্চলগুলি তখন খেলা করছিলো বালু নিয়ে এবং আমি তাকিয়ে থাকি নীরব নিশ্চুপ আরব-আসমানের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। আমার মনে হলো, সেই সুদূরের বছরগুলিতে আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সব বলতে পারি দীল খুলে এমন একজনকে যদি আমার পালে পেতাম, কী চমৎকারই না হতো। কিন্তু আমার পাশে তো জায়েদ ছাড়া আর কেউই নেই। জায়েদ এক চমৎকার এবং বিশ্বস্ত মানুষ--আমার জীবনের বহু নিঃসংগ মুহুর্তে তাকে আমি পেয়েছি আমার সাধী হিসাবে। জ্বায়েদ অতি বিচক্ষণ, সে অতি সৃক্ষ বিষয়ও ধরতে পারে এবং মানুষের চরিত্রে তার জ্ঞান গভীর। কিন্তু আমি যখন ওর মুখের দিকে আড়ভাবে তাকাই ঘাড় বাঁকিয়ে, দীর্ঘ জুলফির ফ্রেমের মধ্যে ওর সুগঠিত, পরিচ্ছন মুখমঙল এই মুহূর্তে ঝুঁকে পড়েছে কফি-পেয়ালার উপর, সবকিছু ভূলে গিয়ে আবার পরমূহর্তেই জ্ঞায়েদ ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে কাছে যমীনের উপর বসে-পড়া উটগুলির দিকে, প্রশান্তির সংগে জাবর কাটছে উটগুলি—তথন আমি বুঝতে পারি, আমি চাই ঠিক ভিন্ন এক শ্রোভা; এমন একজন শ্রোভা, আমার সেই দূর অতীতের সাথেই যে কেবল তার সম্পর্ক নেই, তা নয়, বরং আমার বর্তমান দিনরাতের দৃশ্য শব্দ গন্ধ থেকেও সে থাকবে অনেক দূরে, যার সামনে আমি আমার স্থৃতির গেরো খুলে দিতে পারবো একটি একটি করে—যাতে করে তার চোখ সেগুলি দেখতে পায়, আর পরে আমার চোখও পুনরায় দেখতে পায় সেগুলি এবং এভাবে যে আমাকে সাহায্য করবে, আমার শব্দের জালের মধ্যে আমার নিজের অতীত জীবনকে ধরতে।

কিন্তু এখানে জায়েদ ছাড়া কেউই নেই। এবং জায়েদই তো মূর্তিমান বর্তমান।

## হাওয়া

## এক

আমরা চলেছি তো চলেছি—দু'টি মানুষ দু'টি উটের উপর এবং সকাল গড়িয়ে ছাড়িয়ে গেল আমাদেরকে।

- —'এ ভারি তাচ্জব ব্যাপার—ভারি বিশ্বয়কর ব্যাপার', নীরবতার মধ্যে জায়েদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।
  - —'তাজ্জব ব্যাপার কী, জায়েদং'
- —'একি তাজ্জব ব্যাপার নয় চাচাজান, মাত্র ক'দিন আগে আমরা যাচ্ছিলাম তায়েমার দিকে, কিন্তু এখন আমাদের উটগুলির মুখ রয়েছে মঞ্চার দিকে। আমার বিশ্বাস যে, সেই রাতের আগে আপনি নিজেও তা জানতেন না। আপনি বন্দুর মতোই ভবঘুরে...এই ঠিক যেমন আমি! চাচাজান, একি কোনো জিন, যে আজ থেকে চার বছর আগে হঠাৎ আমার মনে জাগিয়ে দিয়েছিলো আপনার সাথে মঞ্চায় দেখা করার বাসনা এবং এখন আপনার মনে জন্ম দিয়েছে মঞ্চা যাওয়ার সিদ্ধান্ত? এমনি করে কি আমরা হাওয়ার মুখে উড়ে চলেছি, আমরা কী চাই তা জানি না বলে?'
- 'না জায়েদ, তৃমি আমি—আমরা স্বেচ্ছায় হাওয়ার মুখে তেসে চলেছি, কারণ আমরা জানি, আমরা কী চাই; আমাদের হৃদয় তা জানে, যদিও আমাদের চিন্তা কখনো কখনো তা অনুধাবন করতে দেরী করে বসে; কিন্তু পরিণামে আমাদের চিন্তা আমাদের হৃদয়ের সাথে তাল রেখেই চলে এবং তখন আমরা ভাবি, আমরা একটি সিদ্ধান্তে এসেছি...।

. . . . .

হয়তো দশ বছর আগে, সেদিনও আমার হ্রদয় তা জানতো, যখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম জাহাজের পাটাতনে। জাহাজটি আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো নিকট প্রাচ্যের দিকে আমার পয়লা সফরে, দক্ষিণমুখে, কৃষ্ণসাগরের ভেতর দিয়ে, ধূসর কিনারাহীন কুয়াশাছনু রাত্রির অস্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে, কুয়াশায় মোড়া এক ভোর অতিক্রম করে বস্ফোরাসের অতিমুখে। সমুদ্র মনে হচ্ছিলো সীসার মতো, কখনো ফেনা ছিটকে পড়ছিলো পাটাতনের উপর আর ইঞ্জিনের আঘাত যেন হৃদস্পদনের শামিল!

আমি রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম—দৃষ্টি আমার পাপুর ছায়াচ্ছনুতার দিকে। কেউ যদি তথন আমাকে জিগ্গাস করতো, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কী ভাবছিলাম কিংবা প্রাচ্যে আমার এই পরলা অভিযানে আমি ঠিক কী প্রত্যাশা নিয়ে বের হয়েছি আমার পক্ষে পরিষ্কার জবাব দেয়া খুবই কঠিন হতো। ঔৎসুক্য সম্ভবত, কিন্তু এ এমন এক ঔৎসুক্য যা খুব তীব্র ছিলো না এবং মনে হয়, এর লক্ষ্য ছিলো অমন বিষয় যার বিশেষ কোনো গুরুত্বই ছিলো না। আমার অস্বস্তির এই কুয়াশা, যা সমুদ্রের উপর ঘনায়মান কুয়াশার সাথেই যেনো

কিছুটা সম্পর্কিত—তার লক্ষ্য ছিলো না বিদেশ-ভূমি কিংবা আসছে দিনগুলির মানুষেরা, নিকট ভবিষ্যতের ছবিসমূহ, অন্তুত শহর-বন্দর আর চেহারা-সূরত, বিদেশী কাপড়- চোপড় আর চাল-চলন, যা শীঘ্রই আমার চোখে ছায়া ফেলতে লাগলো, আমার চিন্তায় সেগুলির স্থান ছিলো খুব অন্নই। সফরে কিছুটা আক্ষিক এক ব্যাপার মনে হয়েছিলো আমার কাছে। আমি একে গ্রহণ করেছিলাম আমার দীর্ঘ সফরে এক আনন্দনায়ক অথচ তেমন—বেশি শুরুত্বপূর্ণ নয় এমনি এক অবকাশ হিসাবে। সে সময়টায় আমার মন বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলো অতীতের ভাবনায়।

অতীত? সত্যি কি আমার কোনো অতীত আছে? আমার বয়স তখন বাইশ বছর। কিন্তু আমার বয়সের মানুষ—সেসব মানুষ যারা জন্মেছে এই শতকের শুরুতে—সম্ভবত আগের যে-কোনো কালের মানুষের চাইতে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে: অল্পদিনের মধ্যেই তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক বেশি দীর্ঘ জীবনের—আর আমার মনে হলো, আমি যেনো পেছন ফিরে তাকাচ্ছি সময়ের সুদীর্ঘ বিস্তানের দিকে চোখ মেলে। এই বছরগুলির সব ক'টি বাঁধা-বিপণ্ডি এবং দুঃসাহসিক অভিযান-- সেইসব আশা-আকাক্সা. চেষ্টা ও ব্যর্থতা আর সেই সব রমণী এবং জীবনের উপর আমার প্রথম অতর্কিত সব হামলা— সবই আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। তারা ঝলমল আসমানের নীচে সেইসব অন্তহীন রাত, যখন আমি ঠিক জানতাম না আমি কী চাই এবং কোনো দোস্তের সাথে टেঁটে চলেছি জনশূন্য রাস্তায়, পারমার্থিক বিষয়ে কথা বলতে বলতে—বেমালুম ভূলে যেতাম যে, পকেট কতো শূন্য এবং আসছে কাল আমার জন্য কতো অনিশ্চিত-একটি সুখদায়ক অসন্তোষ, যা কেবল একজন তরুণই অনুভব করতে পারে, তার সংগে দুনিয়াকে বদলে দেবার আর তাকে নতুন করে নির্মাণ করার বাসনা— সমাজকে কীভাবে গঠন করা উচিত, যাতে মানুষ যথার্থ এবং পরিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে; কীভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত তাদের সম্পর্ক, যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ যে একাকীত্ব দারা বেষ্টিত রয়েছে তা ভেঙে-চুরে সকলেই বেরিয়ে আসতে পারে এবং সত্যিকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মধ্যে কাটাতে পারে জীবন? ভালো কী এবং মন্দ কী, ভাগ্য কী-কিংবা ভিনুভাবে বলতে গেলেঃ মানুষের কী করা উচিত, যাতে করে সে যথার্থভাবেই এবং কেবল মুখে নয়, তার জীবনের সাথে এক ও অভিনু হতে পারে এবং বলতে পারে, 'আমি আর আমার অদৃষ্ট আলাদা নয়, একই'—এই ধরনের সব আলোচনা या कथरना कृतात्व চाইতো ना। ভিয়েনা ও বার্লিনের সাহিত্যের ক্যাফেগুলি যেখানে অবিরাম তর্ক-বিতর্ক চলতো 'রূপ', 'স্টাইল' ও 'প্রকাশভংগি' নিয়ে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ নিয়ে, নারী ও পুরুষের মেলামেশা নিয়ে...জানার ক্ষ্মা এবং কখনো কখনো পেটের ক্ষ্বাও...এবং অসংযত ইন্দ্রিয়াবেগের মধ্যে কাটানো রাতগুলিঃ ভোরে বিছানা পড়ে থাকতো নোংরা, এলোমেলোভাবে, যখন রাতের উত্তেজনায় পড়তো ভাটা আর তা ধীরে ধীরে হয়ে উঠতো ধূসর, কঠিন আর নিরানন। কিন্তু যখন সকাল হতো তখন আমি ভূলে যেতাম ভোরের রিক্তাবশেষের কথা এবং দূলতে দূলতে আবার চলতে ভক্র করতাম এবং টের পেতাম পায়ের নীচে জমিন যেনো আনলে কাঁপছে...একটি নতুন মুখ দেখা বা নতুন বই হাতে নেবার উত্তেজনা...প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়ানো এবং অর্ধেক উত্তর পাওয়া,—এবং সেইসব অতিশয় বিরল মুহূর্তে যখন মনে হতো, পৃথিবী যেনো সহসা কয়েক সেকেওের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, উপলব্ধির চকিত আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে—উপলব্ধি যার আভাস এনে দিতো এমন কিছু উদ্ঘাটনের পূর্বে কখনো যার নাগাল পায়নি কেউ ঃ সকল প্রশ্নের এক জবাব...

বিশ শতকের গোড়ার দিকের সেই বছরগুলি ছিলো অদ্বৃত বিশ্বয়কর। সর্বএ তখন সামাজিক ও নৈতিক অনিশ্চয়তার যে আবহাওয়া বিরাজ করছে, তা–ই জন্ম দেয় বেপরোয়া আশাবাদের, আর তার প্রকাশ ঘটে একদিকে সংগীত, চিত্রকলা ও নাটকে দুঃসাহসিক পরীক্ষণ–নিরীক্ষণে, অন্যদিকে সংস্কৃতির রূপরেখা ও কাঠামো সম্পর্কে আঁধারে হাতড়ানোতে, প্রায়শ বৈপ্লবিক অনুসন্ধানের; কিন্তু এই জোর করে বাঁচিয়ে রাখা আশাবাদের পাশাপাশিই তখন চলছে একটি আধ্যাত্মিক শ্ন্যতা, একটি অস্পষ্ট উন্নাসিক আপেক্ষিকতাবাদ, যার জন্ম হয়েছিলো মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে এক ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্যের মধ্যে।

আমার অন্ন বয়স সত্ত্বেও আমার নিকট এ বিষয় গোপন ছিলো না যে, মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পর ভয়-বিধ্বস্ত, অসন্তুই, ভাবাবেগ-পীড়িত, উত্তেজিত, উদ্ধামে বাঁধা ইউরোপীয় জগতে কোনো কিছুই আর ঠিক-ঠাক চলছিলো না আগের মতো। আমি দেখতে পেলাম, এর আসল উপাস্য আর আধ্যাত্মিক কিছু নয়, এর একমাত্র উপাস্য হচ্ছে 'কমফর্ট', আরাম-আয়েশ। সন্দেহ নেই যে, তখনো এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের অনুভূতি ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হতো ধর্মীয় তাৎপর্য ছারা, যাঁরা নিজেদের সভ্যতার সার-নির্যাসের সাথে তাঁদের নৈতিক বিশ্বাসগুলিকে খাপ-খাওয়ানোর জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু তাঁরা ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম।

গড়পড়তা একজন ইউরোপীয়, সে গণতন্ত্রী হোক আর কমিউনিস্টই হোক, মজদুর হোক আর বৃদ্ধিজীবীই হোক, তার কাছে অর্থপূর্ণ বিশ্বাস একটিই ছিলো বলে মনে হয়ঃ বৈষয়িক উন্নতির পূজা—এই বিশ্বাসে যে, জীবনকে ক্রমাগত সহজতরো করে তোলা ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে না, কিংবা সাম্প্রতিক পরিভাষায় যেমন বলা হয়ে থাকে, জীবনকে 'প্রকৃতির কবল থেকে আযাদ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য'। এই ধর্মের মন্দির হচ্ছে বিশাল কল–কারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক, গবেষণাগার, নৃত্যশালা, পানি বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ, আর এ ধরনের মন্দিরের পুরোত ঠাকুর হচ্ছে ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, চিক্রতারকা, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, শিক্ষা–পরিচালক, রেকর্ড স্রষ্টা বৈমানিক এবং কমিসারেরা! ভালো এবং মন্দের ধারণার ব্যাপারে সার্বিক মতানৈক্যে এবং সকল সামান্ধিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ—এরি মধ্যে অভিব্যক্তি ঘটলো নৈতিক ব্যর্থতার—সেই সুবিধাবাদিতার যা চুনকাম করা রাস্তার বারাংগনার সংগে তুলনীয়, যে বারাংগনা যখনি বাঞ্ছিতা হয় যে–কোনো জনের কাছে যে–কোনো সময়ে নিজেকে দান করে থাকে। ক্ষমতা ও সুখের অতৃত্ত লালসাই পাশ্যাত্য সমাজকে জনিবার্যভাবে বিভক্ত করে রেখেছে পরস্পর–বিরোধী বিভিন্ন দলে, যে দলগুলির প্রত্যেকটিই সর্বপ্রকার অন্ত্রে–

শক্তে সচ্জিত এবং যখনি আর যেখানেই তাদের পারস্পরিক স্বার্থে সংঘাত বাঁধছে তারা একে অপরকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তমন্দুনের ক্ষেত্রে এর ফল হলো এমন এক ধরনের মানুষের সৃষ্টি, বাস্তব উপযোগিতাই যার কাছে নৈতিকতার একমাত্র মানুদণ্ড ছিলো বলে মনে হয়, যার কাছে ন্যায়—অন্যায়ের সর্বোচ্চ মাপকাঠিই ছিলো 'জাগতিক সাফল্য।'

আমি দেখতে পেলাম আমাদের জীবন কতোঁ অসুখী এবং বিদ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের সংগে মানুষের সভিচনার যোগ কভো সামান্য, যদিও 'সমাজ' ও 'জাতি'র উপর জোর দেয়া হচ্ছে কান–ফাটানো, প্রায় উন্মন্ত চিৎকারের সাথে। আমরা আমদের সহজাত অনুভূতির দুনিয়া থেকে কতো দূরে সরে পড়েছি আর আমাদের আত্মা কতো সংকীর্ণ, কতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আমি এ সবই দেখতে পেলাম। কিন্তু যে কারণেই হোক, এ চিন্তা কখনো আমার মনে গভীরভাবে জাগেনি, যেমন কখনো তা' জাগেনি আমার চারলাশে যারা রয়েছে তাদের কারো মনে যে, এসব বিদ্রান্তি ও জটিলতার একটি সমাধান, অন্তত আংশিক সমাধান, হয়তো ইউরোপের নিজের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার বাইরে কোথাও থাকতে পারে। আমাদের সকল চিন্তার আদি আর জন্ত ছিলো ইউরোপ। এবং সতেরো বছর কিংবা তার কাছাকাছি বয়সে, আমার 'গাওসে'র সন্ধান লাভও এ ব্যাপারে আমার মনোভগেনির কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

এ ছিলো একটি খাঁটি আবিষ্কার। এর আগে কখনো আমি লাওসের নামই ভনিনি, আর তাঁর দর্শন সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিলো না, তখন একদিন আমি হঠাৎ তিয়েনার এক বইয়ের দোঁকানের কাউন্টারে পেয়ে গেলাম তাও—কে—কিং—এর একটি জার্মান তর্জমা। বইটির অন্ধৃত নাম আমাকে কিছুটা উৎসুক করে তোলে। এলোমেলোভাবে বইটির পাতা উন্টাতে গিয়ে হঠাৎ আমার নজরে পড়ে বইটির ছাট্ট তাৎপর্যবহ অধ্যায়গুলির একটির উপর, আর আমি অনুভব করি, সুখের ছুরিকাঘাতের মতো একটি হঠাৎ রোমান্স, একটা আকম্মিক শিহরণ, ফলে আমি নিজ পরিপার্শ্বের কথা বেমাল্ম ভূলে গিয়ে, যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধবৎ, স্থির নিশ্চল হয়ে, বইটি হাতে নিয়ে; কারণ, এ বইতে আমি জীবনকে দেখতে পেলাম তার পরিপূর্ণ স্লিগ্ধ নির্মলরূপে, সমস্ত ফাটল ও ছন্মু থেকে মুক্ত সেই শান্ত, নম্র আনন্দের মধ্যে যা উর্ধ্বাভিগামী, যার অবকাশ হামেশাই রয়েছে মানব হদয়ে, যখনি মানুষ যত্ত্ববান হয় তার আপন স্বাধীনতার সন্থ্যহারে।...এ যে সত্য, তা আমি জানতামঃ এমন এক সত্য এ, যা সত্য ছিলো সবসময়ই, যদিও আমরা তা ভূলে গেছি, আর এই মুহূর্তে এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করলাম সেই আনন্দের সংগে, যে আনন্দের সংগে মানুষ ফিরে আসে তার বছ দিনের হারানো ঘরে....

তখন থেকে কয়েকটি বছর ধরে লাওসে ছিলেন আমার জন্য এক জানালা বিশেষ, যার ফাঁক দিয়ে আমি ডাকাতাম জীবনের কাঁচ-স্বচ্ছ এলাকাগুলির দিকে, যে-জীবন ছিলো সমস্ত সংকীর্ণতা ও মানুষের নিজের সৃষ্ট তম-ভীতি থেকে অনেক দূরে, শিভসুলত বাতিক থেকে মৃক্ত, যে বাতিক আমাদেরকে বাধ্য করেছিলো, মূহূর্ত থেকে মূহূর্তে হামেশা এবং যে-কোনো মৃল্যে, জাগতিক উন্নতির মাধ্যমে নতুন করে আমাদের অস্তিত্বের নিরাপত্তা বিধান করতে। কথা এ নয় যে, 'বৈষয়িক উন্নতি' আমার দৃষ্টিতে অন্যায়, কিংবা অনাবশ্যক মনে হত্যে—বরং তখনো আমি তা কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয় বলেই ভাবতাম। কিন্তু একই সংগে আমার এ বিশ্বাসও জন্মেছিলো, 'বৈষয়িক উন্নতি কখনো তার আসল লক্ষ্য হাসিল করতে পারে না, যে লক্ষ্য মানুষের সামগ্রিক সুখ বৃদ্ধি,—যদি না এ উন্নতির সাথে থাকে আমাদের আধ্যাত্মিক মনোভংগির নব রূপায়ণ আর পরম মূল্যগুলিতে, অন্য-নিরপেক্ষ, এক নতুন বিশ্বাস। কিন্তু এই নব রূপায়ণ কী ক'রে সম্ভব আর এই নব মূল্যায়ন কী ধরনের হবে তা আমার কাছে পরিকার ছিলো না মোটেই।

জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে তার উপর জুলুম না করে মানুষের উচিত জীবনের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া–লাওসে'র এ বিশেষ প্রচারের মতো কেউ প্রচার করতে তবং করলেই যে মানুষ জীবনের লক্ষ্য বদলে ফেলবে এবং এভাবে সে তার চেষ্টা–সাধনার দিক পরিবর্তন করবে এমন প্রত্যাশা অলস কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতো না। কেবলমাত্র প্রচার, কেবলমাত্র বৃদ্ধিগত উপলব্ধি ইউরোপীয় সমাজের আধ্যাত্মিক মনোভংগিতে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম ছিলো না মোটেই। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো হদযের এক নতুন বিশাস, এক নতুন ধর্মের—ঈমানের আগুনে উদ্দীপিত হয়ে সেসব মূল্যের নিকট আত্মসর্মর্গণের—যেগুলিতে 'যদি' এবং 'কিন্তু'র কোনো অবকাশ নাই। কিন্তু সে ধর্ম কোধায় পাওয়া যাবে…?

य कार्तानंहें रहाक, व जामात मत्न कार्गान या, माधरम, कनक्रांग्री वर रम कार्तान পরিবর্তনশীল, বৃদ্ধিবৃত্তিক মনোভাবের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। বরং তাঁর চ্যালেঞ্জ ছিলো সেই<sup>ু</sup>মৌলিক ধারণার বিরুদ্ধে যা থেকে পয়দা হয় এই মনোভংগি। আমি তা জানলে এ সিদ্ধান্তে আসতেই বাধ্য হতাম যে, লাওসে আত্মার যে নির্ভার প্রশান্তির কথা বলেছেন সেখানে পৌছুনোর ক্ষমতা নাই ইউরোপের, যদি না সে সাহস সঞ্চয় করে নিজের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলে। অবশ্য, সম্ভানে এরূপ একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য তখন আমার বয়স ছিলো খুবই কম...চৈনিক দরবেশের সেই প্রতিবাদের পূর্ণ তাৎপর্য এবং তার সাম্মিক ঐশ্বর্য বোঝার বয়স আমার তখনো হয়নি। একথা সত্য যে, তাঁর বাণী আমার অন্তরতম সন্তাকে ধ'রে নাড়া দিয়েছিলো—আমার কাছে তা জীবনের অমন একটা রূপ উদুঘাটিত করেছিলো যাতে মানুষ তার ভাগ্যের সংগ্রে এবং এভাবে তার নিজেরই সংগে একাত্মবোধ করতে পারে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না—এ ধরনের একটা দর্শন কী করে বিভন্ধ মানসিক অনুধ্যানের গণ্ডী ডিঙ্কিয়ে যেতে পারে এবং বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে ইউরোপীয় জীবনের পটভূমিকায়। ফলে, ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ হতে লাগলো—এর রূপায়ণ আদতেই সম্ভব কি না। আমি অবশ্য তখনো সেই বিন্দুতে এসে পৌছুইনি যেখানে এপে আমি নিজেকেই প্রশ্ন করতে পারিঃ যদি তার মুলনীতিগুলির আলোকে ইউরোপীয় জীবন-পদ্ধতির বিচার করা হয়, তাহলে সে জীবন পদ্ধতিই একমাত্র সম্ভাব্য জীবন পদ্ধতি কি না। অন্য কথায়, আমি আমার চারপাশের আর সকলের মতোই সম্পূর্ণ আচ্ছনু ছিলাম ইউরোপের অহং-সর্বন্থ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগির দ্বারা।

তাই, লাওসে'র কণ্ঠস্বর কখনো একদম নীরব হয়ে না পড়লেও, ক্রমে ক্রমে তা সরে গেলো চিন্তামূলক কল্পনার পশ্চাদ্ভূমিতে এবং কালে তা হয়ে উঠলো কেবল সৃন্দর কবিতার বাহন, আর কিছু নয়। আমি তখনো তা মাঝে মাঝে পড়তাম এবং সৃখদায়ক এক প্রত্যাশার ছুরিতে জখম হতাম। প্রত্যেকবারই কিন্তু বইটি আমি এই ঐকান্তিক অনুশোচনার সাথে রেখে দিতাম যে এ কোনো হাতীর দাঁতের তৈরি মিনারের দিকে স্বপ্নের ডাক ছাড়া কিছু নয় এবং আমি যে—জগতের অংশ সেই বেসুরো, তিন্ত এবং লোভাদ্ধ জগতের সাথে যদিও আমি তাল রেখে চলতে পারছিলাম না তবু হাতীর দাঁতে তৈরি মিনারে বাস করার ইচ্ছা আমার ছিলো না।

তবু, সে সময়ে ইউরোপের বৃদ্ধিবৃত্তিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যে—সব লক্ষ্য ও প্রয়াস নিরবিদ্দ্রিভাবে চলছিলো এবং ইউরোপের সাহিত্য, কলা ও রাজনীতিকে ভরে তুলছিলো প্রাণবন্ত তর্ক-বিতর্কের গুপ্তান ধ্বনিতে, আমি তাতে মোটেই কোনো উদ্দীপনা বোধ করছিলাম না—কারণ, এসব লক্ষ্য ও প্রয়াসের বেশির ভাগ একে অপরের যতো বিরোধীই হোক না কেন, সব কটির মধ্যেই একটি জিনিস ছিলো কমন বা সাধারণ ঃ তা এই সরল ধারণা যে, জীবনকে বর্তমান বিদ্রান্তি থেকে টেনে তোলা এবং 'উনুত করা' সত্যি সম্ভব যদি কেবল এর বাহ্য অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক অবস্থা উনুত করা যায়। এ আমি তখনো খুব গভীরভাবেই অনুতব করেছিলাম, কেবলমাত্র বৈষয়িক উনুতি কোনো সমাধান নয় এবং যদিও আমি নিশ্চয় করে জানতাম না সমাধান কোথায় পাওয়া যেতে পারে, তবু আমি নিজের মধ্যে সে উৎসাহ—উত্তেজনার সন্দেহাতীত প্রমাণ কখনো পাইনি যা আমার সমকালীন লোকেরা 'প্রগতির নামে' অনুতব করতো।'

একথা ঠিক নয় যে, আমি অসুখী ছিলাম। আমি কোনো দিনই অন্তর্মুখী ছিলাম না। আর ঠিক সেই সময়ে আমি আমার ব্যবহারিক জীবনে প্রায় অসাধারণ সাকলা উপভোগ করছিলাম। যদিও আমি পেশাকে পেশা হিসাবে খুব গুরুত্ব দিতে সামান্যই ইচ্ছুক ছিল।ন তবু ইউনাইটেড টেলিগ্রাফে আমার কাচ্চ আমার জন্য বৃহত্তর পৃথিবীর বহু পথ খুলে দিয়েছে বলে মনে হলো—কারণ বহু ভাষা জানতাম বলে আমি তখন সহ-সম্পাদক পদে উন্নীত হয়েছি এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির পত্র-পত্রিকার জন্য সংবাদ সরবরাহের দায়িতু আমার উপর অর্পিত হয়েছে। ক্যাফে দা ওয়েস্টেন্স এবং তার আত্মিক উত্তরাধিকারী রোমানিশেস ক্যাফে—দু'টিই ছিলো অনেকটা আমার মন-মানসের স্ব-গৃহ ঃ এ দু'জায়গায় তখনকার দিনের প্রায় সকল বিখ্যাত লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অভিনেতা এবং চিত্রপরিচালকেরা জমায়েত হতেন। নামকরা এইসব লোকের সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো বন্ধতের এবং কখনো কখনো অন্তরংগতার, আর নিজেকে আমি মনে করতাম তাঁদেরই একজন, অন্তত দৃষ্টিভর্যগর দিক দিয়ে, খ্যাতিতে না হলেও। আমি গভীর বন্ধুত্ব এবং ক্ষণিক প্রেম দুই-ই উপভোগ করেছি। জীবন আমার কাছে ছিলো উত্তেজনাময়, প্রতিশ্রুতি-প্রত্যাশায় ভরপুর এবং বিচ্ছিন্ন অনুভৃতিতে বর্ণাঢ্য; না, আমি নিশ্চয়ই অসুখী ছিলাম না—আমি ছিলাম কেবল গভীরভাবে অসন্তুষ্ট, অতৃগু; কারণ, আমি জানতাম না আমি সত্যি কী চাই, যদিও তব্দণের হাস্যকর ঔদ্ধত্যের সংগে, যুগপৎ এ প্রত্যয়ও জন্মেছিলো যে, একদিন আমি তা অবশ্য জানতে পারবো। তাই আমি আমার হৃদয়ের তৃপ্তি ও অতৃপ্তির দোলকে ঠিক একইভাবে দোল খাচ্ছিলাম, যেমন দোল খাচ্ছিলো বহু তরুণ সেই বিষয়কর বছরগুলিতে—কারণ, আমাদের ক্রেউই প্রকৃত অসুখী ছিলো না এ যেমনি সত্যি তেমনি এ—ও সত্যি যে খুব অল্প ক'জনকেই সেদিন জ্ঞাতসারে সুখী বলে মনে হতো।

আমি অসুখী ছিলাম না কিন্তু আমার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের কিংবা তাদের মধ্যকার কোনো দলের বিভিন্নমুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আশা— আকাজ্জায় অংশগ্রহণে আমার অক্ষমতা কালক্রমে এই অস্পষ্ট ধারণার রূপ নেয় যে, আমি ঠিক ওদের কেউ নই, ওদের সংগে আমার সম্পর্ক নেই এবং তারি সংগে আবার অস্পষ্টভাবে এ বাসনাও জন্মালো যে আমাকে কারো অংগীভূত হতে হবেই, তবে কারং—কোনো কিছুর অংশ হতে হবেই—তবে কিসেরং

তারপর একদিন ১৯২২ সনের বসন্তকালে আমি আমার মামা ডোরিয়ানের একটি চিঠি পেলাম।

ডোরিয়ান ছিলেন আমার আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই। মামা ভাগ্নের নয়, বরং বন্ধত্বের সম্পর্কই ছিলো আমাদের দু'জনের মধ্যে। তিনি ছিলেন একজন মনোবিকলনবিদ, ফ্রয়েডের প্রথমদিকের একজন শাগরিদ; সে সময় তিনি জেরুযালেমে একটি মানসিক হাসপাতালের প্রধান ছিলেন। তিনি নিজে যেহেতু জিওনিস্ট ছিলেন না এবং জিওনিজমের প্রতি তাঁর তেমন কোনো সহানুভূতিও ছিলো না, পক্ষান্তরে আরবদের প্রতিই তিনি ছিলেন আকৃষ্ট, তাই তিনি বড়ো নিঃসংগ বোধ করছিলেন সে জগতে—কাজ আর টাকা-কড়ি ছাড়া যার আর কিছুই দেবার ছিলো না। মামা ছিলেন অবিবাহিত, তাই তাঁর এই একাকীতে এই তব্রুণ ভাগ্নেটি তাঁর সাধী হতে পারে। তিনি তাঁর চিঠিতে ভিয়েনার সেই উত্তেজনাময় দিনগুলির কথা উল্লেখ করেন যখন তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মনোবিকলনবিদ্যার নতুন দুনিয়ায় এবং এই বলে শেষ করেনঃ তুমি এখানে চলে আসো এবং আমার সাথে কয়েক মাস থাকো। আমি তোমার আসা–যাওয়ার খরচ বহন করবো। তোমার যথন ইচ্ছা তখনই বার্লিনে ফিরে যেতে পারবে। এখানে এলে তুমি থাকবে এক পরম আনন্দদায়ক পুরোনো আরব পাথুরে ঘরে, যা গরমের দিনে ঈষ্ণ শীতল (এবং শীতকালে ভয়ানক ঠাণ্ডা)। আমরা দু'জনে এক সংগে সময় কাটাবো। আমার বইপত্র রয়েছে প্রচুর, তোমার চার পাশের অস্ত্রুত মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে যখন তুমি হাঁফিয়ে উঠবে তখন তুমি পড়তে পারবে যতো ইচ্ছা...।

আমি আমার মন স্থির করে ফেললাম তৎপরতার সাথে। অবশ্য এ তৎপরতা সব— সময়ই আমার জীবনের বড়ো বড়ো সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। পরদিন সকালেই আমি ইউনাইটেড টেলিগ্রাফ অফিসে ডঃ ডামার্টকে জানিয়ে দিলাম—আমাকে এক জরুরী কাজের তাগিদে নিকট–প্রাচ্যে যেতে হচ্ছে, কাজেই এক হপ্তার মধ্যে আমি 'এজেন্সী' ছেড়ে দিছি.—

কেউ যদি তখন আমাকে বলতো, ইসলামী দুনিয়ার সাথে আমার এই পয়লা পরিচয় একটি অবসরকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত থাকবে না, বরং তার ফল হবে অনেক-অনেক দূর প্রসারী এবং তা আমার জীবনেরই মোড় ফিরিয়ে দেবে তার সে ধার্ণা আমি একেবারেই অবান্তব ও অযৌক্তিক বলে হেসে উড়িয়ে দিতাম। একথাও ঠিক নয় যে. বেশির ভাগ ইউরোপীয়র মতোই আরব্য উপন্যাসের রোমান্টিক আবহাওয়ায় যেসব দেশের সাথে আমার মন জড়িয়েছিলো আমি সেসবের মোহ থেকে মুক্ত ছিলাম। আমি অবশ্য বর্ণের সমারোহ, উদ্দাম রীতিনীতি এবং বিচিত্র সাক্ষাতকার আশা করেছি। কিন্তু একথা কখনো আমার মনে হয়নি যে, আমি আত্মার জগতেও নতুন নতুন অভিযান প্রত্যাশা করতে পারি। এই নতুন সফরে আমার জন্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি রয়েছে বলে মনে হলো না। ইতিপূর্বে আমার জীবনে আমি যেসব ধারণা লাভ করেছি সেগুলিকে আমি সহজাতভাবেই পশ্চিমা বিশ্ব–দৃষ্টির সাথে মিলিয়ে নিয়েছি এবং আশা করেছি, এতে করে আমি আমার পরিচিত একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশের আওতায় অনুভূতি ও ধারণার এক প্রশন্ততর, ক্ষেত্রে পৌছতে পারবো। এবং আপনি যদি এ সম্পর্কে চিন্তা করেন, এর চেয়ে ভিনু উপলব্ধি আমার পক্ষে কী করেই বা সম্ভব ছিলো? আমি ছিলাম এক অতি — অতি তরুণ ইউরোপীয় এবং এই বিশ্বাসের মধ্যে আমি বড়ো হয়েছি যে, ইসলাম এবং ইসলামের উদ্দিষ্ট সবকিছুই মানুষের ইতিহাসের একটি রোমান্টিক গলিপথ ছাড়া কিছু নয়. কাজেই, ইউরোপীয় পশ্চিমারা কেবলমাত্র যে-দু'টি ধর্মকে গুরুতের সাথে বিবেচনার লায়েক মনে করে সেই ব্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মের সাথে তার উল্লেখও অনুচিত, তুলনার তো কথাই ওঠে না।

ইসলামী বিষয়বন্তুর বিরুদ্ধে (যদিও মুসলিম জীবনের রোমান্টিসাইজ্ড্ বহিরংগের বিরুদ্ধে নয়) এই অস্পষ্ট ইউরোপীয় বিদ্বেষ নিয়ে আমি ১৯২২ সনের গ্রীষ্মকালে আমার সফর শুরু করি। নিজের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে আমি যদি একথা বলতে না পারি যে আমি একটা ব্যক্তিগত তাৎপর্যের মধ্যে ডুবেছিলাম, তা সত্ত্বেও আমি অজান্তেই গতীরভাবে বিজ্ঞড়িত ছিলাম সেই আত্মনিমগ্ন, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতায়, যা পাশ্চাত্যের সকল সময়েরই একটি বৈশিষ্ট্য।

এবং এখন আমি প্রাচ্যের পথে, একটি ছাহাছের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আছি। একটি মন্থর সফর আমাকে এনে পৌঁছিয়ে দিলো কনস্টাঞ্জায় এবং সেখান থেকে এই কুয়াশাচ্দ্র প্রভাতে।

কুয়াশার পর্দার আড়াল থেকে চোখের সামনে তেসে উঠলো একটি লাল বাদাম, তারপর তা চলে গোলো জাহাজের একেবারে কাছ দিয়ে পাশ কেটে। বাদামটি দেখা গোলো বলে বৃঝতে পারলাম কুয়াশা কাটিয়ে সুকল্ধ উঠি উঠি করছে। কয়েকটি পান্ধুর রিশ্ম সূতার মতোই সৃন্ধ, ছড়িয়ে পড়েছে সমৃন্দ্রের কুয়াশার উপর। রিশাগুলির এই পাভুরতা যেনো জনেকটা ধাতুর কাঠিন্য জার কি। তাদেরই চাপে দুধের মতো সাদা জ্বমাট কুয়াশা যেনো ধীরে ধীরে অথচ গা ছড়িয়ে চেপে বসলো পানির উপর, তারপর সেগুলি বৈঁকে বৃত্তাকারে জালাদা হয়ে গেলো, অবশেষে সুক্রজের রিশ্মির ডান বাম পাশ থেকে সেগুলি বিস্তৃত

ভাসমান রক্তচাপের আকারে উঠতে লাগলো উপরদিকে, পাখার মতো।

'সূপ্রভাত'। একটি গাঢ়, পূর্ণ কণ্ঠম্বর শোনা গোলো। আমি ঘুরে দাঁড়াই এবং আমার পূর্ব সন্ধ্যার সংগীটির কালো আলখিল্লাটি চিন্তে পারি। আরো চিন্তে পারি একটি মুখের বন্ধুতৃপূর্ণ সেই সিশ্ব হাসি যা আমাদের কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ের মধ্যেই আমি ভালোবেসে ফেলেছি। জেসূট্ পাদরীটি ছিলেন আধা পোল এবং আধা ফরাসী, তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার একটি কলেজে পড়াতেন। ছুটি ভোগ করার পর তিনি আবার তাঁর কর্মস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। জাহাজে ওঠার পর আমরা সন্ধ্যাটা কাটিয়েছিলাম অন্তরংগ আলাপে। যদিও শীগণীরই বুঝতে পারলাম বহু বিষয়েই আমাদের মতের অমিল ব্যাপক, তবে অনেক বিষয়েই আমাদের মধ্যে মিলও রয়েছে; এবং এটুকু বুঝবার মতো যথেষ্ট বয়সও তখন আমার হয়েছে যে, এমন একজন মানুষ আমার সামনে রয়েছেন যিনি একটা চমৎকার, সিরিয়াস অপচ সুরসিক মনের অধিকারী..।

— 'সুপ্রভাত ফাদার ফেলিক্স, সমৃদ্রুরের দিকে একটু চেয়ে দেখুন'—।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই দিবালোক এবং রঙের আবির্ভাব ঘটেছে। আমরা ভোরের হাওয়ার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলাম জাহাজের গলুই-এর উপর। অসম্ভবের নেশায় মেতে আমি নিজেই চেটা করলাম ঢেউ-এর ওঠা-পড়ার মধ্যে রঙের গতি নির্ধারণ করতে। নীলং সবৃদ্ধং ধূসরং রঙটা নীল হতে পারতো, কিন্তু এরি মধ্যে একটা রক্ত-লাল উচ্ছুল দীন্তি, যা কাঁপছিলো এবং যা ছিলো সূর্যেরই প্রতিফলন, গড়িয়ে গেলো ঢেউ-এর ঢালু উপত্যকার উপর দিয়ে, অথচ ঢেউ–এর চূড়াটি ভেঙে পড়লো বরফের মতো সাদা ফেনপুঞ্জে এবং তার উপর দিয়ে ছুটে গোলো ইস্পাতের মতো—ধৃসর, ছিন্ন, কুঞ্চিত বন্ত্রের আকারে। মূহূর্তকাল আগে যা ছিলো একটা ঢেউ-এর পাহাড় তা-ই এখন হয়ে উঠেছে একটা স্পন্নশীল গতি-ক্রপান্তরিত হলো হাজারো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলাদা আলাদা ঘূর্ণিপাকে এবং সেইসব ঘূর্ণিপাকের ছায়া-ঢাকা গর্তের মধ্যে, রক্তের মতো লাল রঙটি বদলে গিয়ে হয়ে উঠলো গাঢ়, স্নিশ্ব সবুজ্ব; তারপর সেই সবুজ রঙটি উঠতে লাগলো উপরদিকে এবং द्मभाखितिक राला कॅाभरक थाका न्यन्यसम् त्रक्षेनीरक, या निम्नगामी रास भग्ना गतात्वत মতো লাল হয়ে উঠলো, কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই আবার তীব্রবেগে উর্ধ্বগামী হলো আসমানী নীল রঙে, পরিণত হলো ঢেউ-এর চূড়ায় এবং ভেঙে পড়লো এবং আবার সাদা ফেনপুঞ্জ তার জাল ছড়িয়ে দিলো গড়াগড়ি–যাওয়া পানির পাহাডগুলির উপর উদ্ধতভাবে...এবং এভাবে এ অনন্ত খেলা চলতেই থাকলো।

রঙের এই খেলা এবং মৃহুর্তে মৃহুর্তে এর পরিবর্তনশীল ছন্দ আমি কখনো অনুধাবন করতে সক্ষম হবো না, এ বোধ আমার মধ্যে এমন একটি অন্থিরতা এনে দিলো যা প্রায় এক দৈহিক অনুভূতিরই শামিল। বলা যায়, আমি যখন আমার চোখের কোণ দিয়ে অনেকটা লঘুভাবে এর দিকে তাকালাম মৃহুর্তের জন্য আমার মনে হলো, গোটা ব্যাপারটিকে একটিমাত্র ছবির মধ্যে ধরা হয়তো সম্ভবঃ কিন্তু সতর্কভাবে সজ্ঞান মনোনিবেশ করতে গিয়ে, যা একটি বিচ্ছিন্ন ধারণাকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন ধারণার সাথে যুক্ত করার এক অভ্যাস বিশেষ, কেবল কতকণ্ডলি ভাঙাচোরা, আলাদা আলাদা ছবিই পাওয়া

গোলা, আর কিছু নয়। কিন্তু এই সংকট থেকে, এই অদ্ধৃত বিরক্তিকর বিদ্রান্তির মধ্যেও একটা অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা হলো আমার—কিংবা বলা যায়, সেই মুহূর্তে আমার ঠিক এরপই মনে হলো—এবং আমি প্রায় অনিচ্ছাকৃতভাবেই স্থগত বলে উঠলামঃ

- —'যে কেউ এ সমস্তকে তার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারবে সেই পারবে তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে।'
- 'তুমি কী বলতে চাইছো, আমি জানি', ফাদার ফেলিক্স জবাব দেন, 'কিন্তু নিয়তির উপর প্রতৃত্ব করার ইচ্ছা মানুষের কেন হবে? দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্য? তার চেয়ে কি নিয়তি থেকে মুক্ত হওয়াই উত্তম নয়?'
- —'আপনি তো প্রায় একজন বৌদ্ধের মতোই কথা বলছেন, ফাদার ফেলিক্স! তাহলে কি আপনিও মনে করেন নির্বাণই সকল জীবের লক্ষ্য?'
- 'না না, নিশ্চয়ই নয়—আমরা খৃশ্চানরা জীবন এবং অনুভূতির বিনাশ চাই না—আমরা কেবল চাই জীবনকে বস্তু আর ইন্দ্রিয়ের এলাকা থেকে আত্মার জগতে উন্নীত করতে।'
  - —'কিন্তু তা কি সন্মাস নয়?'
- 'এ সন্যাস নয়, তরুণ বন্ধু, সন্যাস নয়! এ–ই একমাত্র পথ–প্রকৃত জীবনের…শান্তির…'

বস্ফোরাস্ প্রণালী উন্কু হলো আমাদের সামনে—একটি প্রশন্ত পানি–পথ, যার দৃ'পানে দাঁড়িয়ে আছে শিলাগঠিত পাহাড়। এখানে ওখানে আমি দেখতে পাছি থামের উপর তৈরি হাওয়া খেলানো দালান–কোঠা, চত্বর–বিশিষ্ট বাগ–বাগিচা, রহস্যময় উচ্চতায় জেগে ওঠা সাইপ্রেস বৃক্ষরাজি এবং প্রাচীন জেনিসারী কিল্লাসমূহ, জমাট স্থৃপীকৃত শিলা, যা শিকারী পাখীর বাসার মতো ঝুলে আছে পানির উপর। মনে হলো যেনো বহুদ্র থেকে এলো ফাদার ফেলিক্সের গলার স্বরঃ

— 'তুমি ভেবে দেখো—বাসনার....সকল মানুষের বাসনার গভীরতম প্রতীক হচ্ছে—জান্নাতরূপ প্রতীক। তুমি সকল সময়ই দেখতে পাবে, যদিও সবসময়ই ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে, তবু তার অর্থ সবসময়ই এক, মানুষ নিয়তির হাত থেকে মুক্ত হতে চায়। জানাতে মানুষের নিয়তি বলে কিছু নেই; মানুষ যখন দেহ আর প্রকৃতির প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করলো এবং এভাবে, জামরা যাকে আদি পাপ বলি সেই পাপ করে বসলো, তখনি এলো তার নিয়তি। সেই আদি পাপটি কী?—মানুষের পথে বাধান্বরূপ দেহের যে প্ররোচনা তাতে আত্মার পদখলন, আর এই প্ররোচনাগুলিই হচ্ছে আসলে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অবশিষ্ট পশু—বভাব। মানুষের সার, মানবিক ও মানবিক— ঐশী অংশ হচ্ছে কেবল তার আত্মা। আত্মার অভিযাত্রা হচ্ছে আলোর দিকে। কিন্তু আদি পাপের জন্য তার পথ সবসময়ই বাধাগ্রন্ত হচ্ছে এমন সব বাধার দ্বারা, যা দেহের জড় এবং অদৈব গঠন ও তার প্ররোচনাগুলি থেকে উদ্ভূত। তাই বৃশ্চান ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের অসার, ক্ষণিক পাশবিক দিক হতে মানুষের নিজের মুক্তি এবং তার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারে প্রত্যাবর্তন।

কিল্লার ভেতর থেকে দৃশমনকে আক্রমণ করার জন্য যাতে ছিলো অসংখ্য ছিদ্র—নেমে এসেছে প্রায় পানির কিনার পর্যন্ত। তীরে, কিল্লার দেয়ালগুলির দ্বারা তৈরি অর্ধবৃত্তটির মধ্যে একটি ছোট্ট তুর্কি গোরস্তান, যার কবরের পাথরগুলি ভেঙে পড়ে আছে, যেন ভয়ে ভয়ে স্বপ্ন দেখছে।

- 'তা হতে পারে ফাদার ফেলিক্স, কিন্তু আমার মনে হয় এবং আমার বয়সের অনেকেই এরপ মনে করে, দেহের গঠনের মধ্যে 'সার' আর 'অসারের'ঃ পার্থক্য নিরূপণে এবং দেহ আর আত্মাকে পৃথক করার মধ্যে কোথায় যেনো একটা ভূল রয়ে গেছে। ...সংক্ষেপে, আমি আপনার এ মতের সাথে একমত হতে পারছি না যে, দেহের দাবি, রক্ত—মাংস আর পার্থিব নিয়তির মধ্যে মহং পবিত্র কিছুই নেই—আমার কামনার লক্ষ্য অন্যত্রা আমি জীবনের এমন একটি রূপের ক্বপ্ল দেখি যদিও আমি স্বীকার করছি, এখনো তা খুব পরিষ্কার দেখতে পাক্ছি না—যাতে গোটা মানুষ, দেহ—আত্মায় মিলে মানুষ, তার সত্তার গভীর হতে গভীরতরো পূর্ণতার জন্য চেষ্টা—সাধনা চালিয়ে যাবে, যাতে আত্মা আর ইন্দ্রিয় একে অপরের শক্রে হবে না—যাতে মানুষ যেমন তার নিজের ভেতরে ঐক্য উপলব্ধি করবে তেমনি ঐক্য উপলব্ধি করবে তার নিয়তির তাৎপর্যের সংগ্রে, যাতে করে সে তার জীবনের চূড়ায় পৌছুনোর পর বলতে পারে—'আমিই আমার নিয়তি।'
- —'এ তো হেলেনীয় বপু।' ফাদার ফেলিক্স জবাব দেন—'কিন্তু এ বপ্লের পরিণতি কী হয়েছিলো? প্রথম ওর্ফিক আর ডায়োনোসিয়ান রহস্যে, তারপর আফলাতৃন আর গ্রোতিনিয়াসের ভাবধারায়, আর এমনি করে, আবার এই উপলব্ধিতেও যে, দেহ আর আআ পরস্পর বিরোধী…দেহের প্রভূত্ব থেকে আআর মুক্তি সাধন, এই হচ্ছে খৃশ্চান মুক্তির অর্থ, কুশে আমাদের প্রভূর আত্মোৎসর্গে আমাদের বিশ্বাসের তাৎপর্য…'এখানে তিনি থামলেন ঃ তারপর আমার দিকে এক ঝলক চেয়ে বললেন, 'দেখো আমি সব—সময়ই কিন্তু মিশনারী নই…আমি যদি তোমাকে আমার বিশ্বাসের কথা বলি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কারণ, এ তোমার বিশ্বাস নয়…'
  - —'কিন্তু আমার কোনো বিশ্বাসই নেই'; আমি তাঁকে আশ্বন্ত করি।
- —'হাঁা', ফাদার ফেলিক্স বলেন, 'আমি তা জানি, বিশ্বাসের অভাব, বরঞ্চ বলা উচিত, বিশ্বাস করার অক্ষমতা—এ হচ্ছে আমাদের জামানার আসল রোগ। তুমি, আরো অনেকের মতোই বাস করছো একটা বিভ্রান্তির মধ্যে, যা হাজার বছরের পুরোনো। বিভ্রান্তিটি এই যে, মানুষের চেষ্টা—সাধনার দিক কেবল বৃদ্ধিই দেখতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধি নিজে আধ্যাত্মিক জ্ঞান পর্যন্ত পারে না, কারণ জাগতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য জ্ঞান একেবারেই মশ্তল। বিশ্বাস—কেবল বিশ্বাসই পারে আমাদেরকে এই আচ্ছনুতা থেকে মুক্ত করতে।'
- 'বিশ্বাস?' আমি জিগ্গাস করি, 'আপনি আবার এ শব্দটি উল্লেখ করলেন। একটি বিষয় আমি বুঝতে পারি না, আপনি বলছেন যে, কেবল বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞান হাসিল ও সং জীবন—য়াপন সম্ভব নয়; বিশ্বাসের দরকার—আপনি বলছেন। আমি আপনার সাথে ষোলো আনা একমত। কিন্তু যার বিশ্বাসই নেই সে কী করে বিশ্বাস অর্জন করবে? এর কোনো পথ আছে কি, অর্থাৎ এমন কোনো পথ যা আমাদের ইচ্ছার জন্য, উন্মুক্ত।'

— 'কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, প্রিয় বন্ধু। এ পথ খুলে যায় একমাত্র আল্লাহ্রই রহমতে। তবে, এ পথ সবসময় তারই জন্য উন্যুক্ত হয় যে তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রার্থনা করে আলোকের জন্য — দিশার জন্য।'

— 'প্রার্থনা করে? কিন্তু ফাদার ফেলিক্স, মানুষ যখন প্রার্থনা করতে পারে তখন তার বিশ্বাস তো রয়েছেই। আপনি আমাকে একটা বৃত্তের চারদিকে চালাতে চাইছেন—কারণ, কোনো মানুষ যদি প্রার্থনা করে, যার কাছে সে প্রার্থনা করছে তাঁর অন্তিত্ব সম্পর্কে তার প্রত্যয় তো আগে থেকেই রয়েছে। এই প্রত্যয় তার কী করে এলো? তার বৃদ্ধির মাধ্যমে? এর অর্থ কি একথা স্বীকার করার শামিল নয় যে, বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বাস অর্জন সম্ভবং তা বাদ দিলেও এমন কারো কাছে রহমতের কী অর্থই বা হতে পারে যার এ জাতীয় কোনো অভিজ্ঞতাই নেইং'

পাদরীটি তাঁর কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন অনুশোচনার সংগে, আমার তা—ই মনে হলো। 'কেউ যদি নিজে আল্লাহ্কে উপলব্ধি করতে না পেরে থাকে তার উচিত অন্যদের অভিজ্ঞতার দ্বারা পথ চলার জন্য তৈরি থাকা, এমন সব লোকের অভিজ্ঞতার দ্বারা থাঁরা তাঁকে উপলব্ধি করেছেন....'

কয়েকদিন পর আমরা নামলাম আলেকছান্দ্রিয়ায় আর সেদিন বিকালেই আমি ফিলিস্তিন রওনা হই।

ট্রেন সোজা তীর বেগে ছুটে চললো সেই বিকালতর, মোলায়েম আর্দ্র, ব-দ্বীপের দৃশ্যাবলী পাড়ি দিয়ে। পথে পড়লো নীলনদ থেকে নেয়া নহরসমূহ—বহু আঁধা—বোটের বাদামের ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা নহর। দেখতে দেখতে পেছনে হারিয়ে গেলো ছোটো ছোটো বহু শহর; সারি সারি ধূলায় ধূসর ঘরবাড়ি এবং হালকা মিনারসব। বাঙ্গের মতো দেখতে মাটির কৃটির নিয়ে গড়ে ওঠা গাঁয়ের পর গাঁ ছুটে গেলো পেছনদিকে। ফসল তুলে নেয়া কার্পাসের জমি, অংকুর গজানো আথের ক্ষেত; একটি গেঁয়ে মসজিদকে সম্পূর্ণ ছালিয়ে ওঠা তাল—নারকেলের গাছ; কালো, ভারিক্কি, মোটা—সোটা মোষ এখন ঘরে চলেছে রাখাল ছাড়াই, সারাদিন কাদায়—ভর্তি ডোবাতে গা ডুবিয়ে থাকার পর—এমনি কতো দৃশ্য চোখে পড়তে পড়তেই আবার হারিয়ে যেতে লাগলো পেছনে। দূরে দেখতে পেলাম লম্বা জোখা পরা মানুষ—মনে হলো ওরা যেন ভেসে চলেছে—এমনি পরিক্কার ক্ষছ ছিলো হাওয়া, সুউচ নীল, যেনো কাঁচ—নির্মিত আসমানের নীচে। খালগুলির তীরে তীরে নল—খাগড়া নুয়ে পড়েছে বাতাসের ধাক্কায়; কালো রঙের সৃক্ষ রেশমের পোশাকপরা রমণীরা ওদের মাটির কলসীতে পানি ভরছেঃ অদ্ধুত সুন্দর সব রমণী, তন্ধী, আর দীর্ঘাংগী, ওদের হাঁটা দেখে মনে হলো লম্বা লামা শাখাবিশিষ্ট গাছপালার কথা, যারা মৃদুভাবে আন্দোলিত হয় বাতাসে অখচ শক্ত মজবুত! তরুণী এবং মায়েরা—সকলেই হাঁটছে এমনি ভেসে ভেসে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তারপর তা বয়ে চলে, বিশাল, বিশ্রাম–নেয়া কোনো প্রাণীর শ্বাস–প্রশাসের মতো। হাল্কা–পাতলা গড়নের পুরুষেরা হেঁটে চলেছে বাড়ির দিকে তাদের জমি থেকে, আর মনে হচ্ছে ওরা যেন একেকটি বিশাল পদক্ষেপে এগিয়ে

চলেছে—আর একই সংগে এ-ও মনে হলো—ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া দিনের থেকে ওদের যেনো তুলে নেয়া হয়েছে। মনে হলো, ওদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপরই যেনো একেকটা নিজ্ব অন্তিত্ব আছে—নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ একেকটি পদক্ষেপ—চিরন্তন, আর চিরন্তনের মধ্যে সবসময় কেবল ঐ একটি পদক্ষেপই তো আছে। এই যে হাল্কা রিশ্বতার ভাব—হয়তো এর মূলে রয়েছে নীল–বদ্বীপের মাদকতাময় সাদ্ধ্য আলো অথবা হয়তো অতো—সব নতুন জিনিস দেখার পর আমারই নিজের চঞ্চলতা; কিন্তু কারণ যাই হোক, হঠাৎ আমি আমার নিজের ভেতরে অনুতব করলাম, ইউরোপের ভারঃ আমাদের সকল কাজে ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যের তার। আমি নিজে নিজে ভাবলাম, আমাদের জন্য সত্যের সাথে সাক্ষাৎ কী কঠিন! সবসময়ই আমরা চেষ্টা করে চলেছি একে হাতের মুঠায় ধরার জন্য....কিন্তু সত্য হাতে ধরা দিতে রাজী নয়। কেবল যেখানে সত্য মানুষকে অভিভূত করে সেখানেই তা আঅ্সমর্পণ করে মানুষের কাছে।

মিসরীয় ক্ষেত-মজুরের পদক্ষেপ, যা এরি মধ্যে হারিয়ে গেছে দূরে, অন্ধকারে, আমার মনের ভেতরে দোল খেতে থাকে মহৎ সমস্ত কিছুর জন্য প্রশংসা করা একটা সংগীতের মতো।

আমরা সুয়েজ খালে এসে পৌছুই এবং একটি সমকোণের মতো হঠাৎ মোড় ফিরি আর কিছুক্ষণের জন্য ধৃসর কালো তীর বেয়ে উত্তরদিকে চলতে থাকি। রাতের বেলা, খালের এই দীর্ঘরেখা, মনে হলো যেন বাদ্যযন্ত্র থেকে টেনে বের করা একটি সুর। জ্যোছনা মেখে খালটি রূপান্তরিত হয়েছে একটি সত্যিকার অথচ স্বপুর প্রশন্ত রাস্তায়—যেনো ঝকঝকে ধাতুর একটি গাঢ় বন্ধনী! তৃপ্ত, ক্লান্ত, নীল উপত্যকার মাটি এক বিশ্বয়কর দ্রুততার সাথে বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি গঠনের সুয়োগ করে দিয়েছে! এই বালিয়াড়িগুলি খালের দৃ'তীরকে অমন একটি অস্পষ্টতা আর তীক্ষতার দ্বারা ঘিরে রেখেছে যা রাতের অন্য কোনো ল্যাওক্ষেপে কৃচিৎ দেখা যায়। নিবিষ্ট নীরবতার মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে একেকটা ড্রেজারের কংকাল। ওদিকে, অপর পারে ছুটে চলেছে এক উট চালক, ছুটে চলেছে প্রায় অদৃশ্যভাবে, আর এরি মধ্যে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে রাত্রি...কী বিশাল সহজ স্রোতঃ লোহিত সাগর থেকে তেতো হ্রদ হয়ে, ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত...সোজা এক মরুভূমির মধ্য দিয়ে, যাতে করে, ভারত মহাসাগর আছাড় খেয়ে পড়তে পারে ইউরোপের অবতরণ স্থলগুলিতে।...

কান্তারায় কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন সফরে যতি পড়ে এবং একটি অলস মন্থর ফেরি মুসাফিরদের নিয়ে যায় ওপারে, নীরব নিম্পন্দ থাল পাড়ি দিয়ে। ফিলিন্তিনের ট্রেন ছাড়ার তখনো প্রায় এক ঘণ্টা বাকী। আমি স্টেশন ঘরের সামনেই বসে পড়ি। বাতাস গরম আর ভকনা। আমার ভানে মরুভূমি, বামে মরুভূমি—একটানা কাঁপা—কাঁপা ধূসরতা, এখানে ওখানে দাগ বুলানো, আর কোনো জন্তুর বিচ্ছিন্ন ভাকে বিষ্মিত খণ্ডিত—হয় শিয়াল না হয় কুকুরের ভাক। উচ্ছ্রেল কার্পেটের কাপড়ে তৈরি ভারি বস্তা নিয়ে একটি বেদুঈন উঠে এলো ফেরি থেকে এবং আগিয়ে গেলো দ্রে একটি দলের দিকে—আর এই মাত্র আমি দেখতে পেলাম, ওরা কতকগুলি নিশ্চল মানুষ আর হাঁটু—গেড়ে বসে—পড়া কতকগুলি উট, পিঠে

বোঝা চাপিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি। মনে হলো, ওরা যেন বেদুঈনটির আসার ইন্তেজারিতেই ছিলো। বেদুঈনটি তার বস্তাগুলি একটি উটের পিঠে রেখে দেয় ধপ করে; গোটা কয়েক কথার আদান-প্রদান হয়, সবগুলি মানুষ উঠে বসে উটের পিঠে, উটগুলি দাঁড়িয়ে যায়, পয়লা পেছনের পা–এর উপর, তারপর সামনের পা–এর উপর, সওয়ারীরা সামনে—পেছনে দুলতে থাকে—তারপর তারা মোলায়েম শপ্শপ্ আওয়াক্ষ তুলে উট ইাকিয়ে রওনা করে দেয় এবং অলক্ষণের জন্য আমার চোখ অনুসরণ করেঃ বিলীয়মান পত্তিলির দোল খাওয়া হালকা রঙের শরীর এবং চওড়া, বাদমী ও সাদা ডোরাওয়ালা বেদুসনের পোশাক।

একটি রেল মন্ত্র আমার দিকে আগিয়ে এলো। ওর গায়ে একটি নীল রঙের ওভারকোট, আর মনে হলো, লোকটি খোঁড়া। সে আমার সিগারেট থেকে ওর নিজের সিগারেট ধরিয়ে নিলো এবং ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে আমাকে জিগ্গাস করলো, "আপনি জেরুজালেম যাচ্ছেন"? যখন আমি বললাম, 'হাা', সে আবার জিগ্গসা করে, 'এই প্রথমবার?'

আমি কথা নেড়ে সায় দিই। সে চলে যাবার উদ্যোগ করছিলো, পরে আবার আমার দিকে ফিরে বসলো—'আপনি কি ওখানে সিনাই মরু-ভূমি থেকে আসা বড়ো কাফেলাটি দেখেছেন? দেখেন নি? তাহলে আসুন আমার সাথে, ওদের সাথে দেখা করি গিয়ে। আপনার হাতে সময় আছে এখনো।'

একটা নীরব শূন্যতার মধ্য দিয়ে, একটা সংকীর্ণ বহু-ব্যবহৃত রাস্তা ধরে আমরা আগাতে থাকি। আমাদের জুতার তলা বালুতে ডুবে যায়। রাস্তাটি গিয়ে পৌছেছে বালিয়াড়িগুলি পর্যন্ত। আঁধারে একটি কুকুর ডেকে ওঠে। ছোটো ছোটো কাঁটা-বনের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে আমরা যখন আগাছিলাম, আমার কানে ভেসে এলো বহু কণ্ঠস্বর---অস্পষ্ট, এলোমেলো, চাপা, যেনো বহু মানুষের গলার আওয়াজ; আর, মরুভূমির ভকনা বাতাসের সাথে মিশে এলো বহু বিশ্রামরত জন্তুর উগ্র অথচ মোলায়েম গন্ধ। হঠাৎ যেমন আমরা কুয়াশা–ঢাকা রাতে শহর–বন্দরে কখনো কখনো দেখতে পাই, রান্তার প্রান্তে এখনো অদৃশ্য কোনো প্রদীপের আলোর কাঁপুনি, যা কেবল কুয়াশাকেই উচ্ছ্বল করে তোলে—একটা চিকন আলোর শিখা নীচ থেকে উঠলো উপরদিকে. —যেনো মাটির নীচে থেকে উঠেছে এবং সোজা আঁধার হাওয়া ভেদ করে উঠছে উর্ধে। এ হচ্ছে একটি আগুনের দীপ্তি যা উঠে এসেছে বালিয়াড়ি দু'টির মধ্যকার গভীর খাদ থেকে. পথটি ঘন কাঁটাবনে এমনি আচ্ছনু যে আমি তার তলা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি এখন মানুষের আওয়াজই কেবল ন্তন্তে পাচ্ছি। কিন্তু যারা কথা বলছে তাদের এখনো দেখতে পাচ্ছি না। আমি ন্তনতে পেলাম উটের নিশ্বাসের আওয়ান্ধ এবং সেই সংকীর্ণ পথে কেমন করে ওরা একে অপরের সাথে গা ঘষছে, তারি শব্দ। মানুষের একটি বিশাল কালো ছায়া পড়ে আলোটির উপর, ছুটে যায় বিপরীতদিকের ঢালুর দিকে, তারপর আবার নীচের দিকে নেমে আসে। আরো কয়েক পা আগানোর পর সমস্ত কিছু দেখতে পেলাম—হাঁটু ভেঙে একটি বড়ো ব্রুরে আকারে জমিনের উপর বসে আছে অনেকগুলি উট, এখানে ওখানে স্থুপীকৃত হয়ে ৯৭ হাত্তয়া

পড়ে আছে জিনের পাশে বাঁধা থলে ও কস্তা—এবং সে–সবের মধ্যে কতকগুলি মানুষের মূর্তি! জতুগুলির গন্ধ শরাবের মতোই মিট্টি আর গাঢ় যেনো। কখনো কখনো একেকটি উট তার গা নাড়ে, যার আকৃতি চারপাশের আঁধারের দরুন বোঝা যাচ্ছে না, তারপর সে ঘাড় তোলে এবং নাকে একটা শব্দ করে রাতের বায়ুতে শ্বাস নেয়; মনে হলো যেনো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ঃ এভাবে আমি জীবনে প্রথম শুনলাম উটের দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ। একটি ভেড়া আন্তে আন্তে ডাকছে—একটা কৃকুর গরগর করে উঠছে এবং সেই সংকীর্ণ পথটির বাইরে রাত সর্বত্রই অন্ধকার আর তারকাহীন।

এরি মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। আমাকে স্টেশনে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমি খুবই ধীরে ধীরে আগাতে থাকি সেই পথ দিয়ে, যে পথ দিয়ে আমরা এসেছিলাম—হতবৃদ্ধি এবং বিষয়করভাবে বিচলিত—যেনো অমন একটি রহস্যজনক অভিজ্ঞতায় আমি হতবৃদ্ধি এবং বিচলিত যা আমার হৃদয়ের একটি কোণকে আচ্ছনু করেছে এবং আমাকে আর যেতে দেবে না!

ট্রেন আমাকে নিয়ে যায় সিনাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে। মরুভূমির রাতের ঠাঙা, আর টিলা বালুর উপর বসানো রেল লাইনের উপর দিয়ে চলা গাড়ীর ধাক্কা আর ঝাঁকুনিতে আমি ক্লান্ড, নির্ঘুম। আমার উন্টা দিকে বসেছে এক বেদুঈন, তামাটে রঙের বিশাল 'আবায়া' গায় দিয়ে। সেও ঠাঙায় জমে যাচ্ছিলো—পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ঢেকে নিয়েছে মুখ। পায়ের উপর পা রেখে সে পদ্মাসন করে বেঞ্চির উপর বসেছে, আর তার কোলের উপর পড়ে আছে রূপার কান্ধ করা খাপে ঢাকা একটা বাঁকা তলোয়ার। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। বাইরে বালিয়াড়ি আর ক্যাকটাস বনের রূপরেখা দেখতে পাচ্ছি আমি।

এখনো আমার মনে পড়ছে কেমন করে সেদিন ভোর হয়েছিলো—ধূসর কালো ছবি একে, ধীরে ধীরে রূপরেখা অংকন করে—এবং কেমন করে তা বালিয়াড়িগুলিকে অন্ধনার থেকে তুলে তৈরি করছিলো কতকগুলি জমাট স্ত্প—বিশাল এবং সাঞ্জস্যপূর্ণ। ক্রমে ফুটে—ওঠা আধো আলোতে দেখতে পেলাম কতকগুলি তাঁবু, দেখতে দেখতে সেগুলিও হারিয়ে গেলো পেছনে এবং তার নীচে দেখলাম, বাতাসে ছড়ানো কুয়াশার জালের মতো জেলেদের জাল, দূরে দূরে গাড়া খুঁটির সংগে বেঁধে মাটির উপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে স্কানোর জন্য ঃ মরুভূমিতে মাছ ধরার জাল, ভোরের বাতাসে দুলছে, যেনো স্বপ্নের পর্দা দিন আর রাত্রির মধ্যে, স্বছ্ব, অবাস্তব।

ডানদিকে মরুভূমি—বাঁদিকে সমুদ্ধুর। সমুদ্ধুরের উপকৃলে দেখলাম একাকী এক উট চালককে। সম্ভবত সে সারা রাত উটের উপর সওয়ার ছিলো। মনে হলো, এখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে গদির উপর গা এলিয়ে দিয়ে—এবং ওরা দু'জনে, উট চালক এবং উট, উভয়ই দোল খাছে একই ছন্দে। আবার নজরে পড়ে বেদুঈনদের কালো তাঁবু; মেয়েরা এরি মধ্যে তাঁবু থেকে বের হ'য়ে পড়েছে মাটির কলস মাথায় নিয়ে কুয়াতে যাবার জন্য তৈরি হয়ে। আধো—আধো আলো স্পষ্টতরো হয়ে উঠছে আর সেই আলোর মধ্যে জেগে উঠছে একটি সুস্পষ্ট জগৎ, যেনো অদৃশ্য তাগিদে চালিত হয়ে—যা—কিছু সহজ সরল এ বিশ্বয় যেনো তা'রি থেকে উদ্ভূত এবং এর যেনো শেষ নেই!

স্থূল থেকে স্থূলতরো রশ্যিতে সূর্য ছড়িয়ে পড়ছে বালুরাশির উপর আর ভোরের ধূসরতা বিস্কৃরিত হলো নারাংগি—সোনালী বর্ণের আতশবাদ্ধি হয়ে। আমরা ছুটে চলেছি আল্— আরিশ নামক ওয়েসিসের মধ্য দিয়ে। দু'পাশে সারি সারি পাম্ তরু, পাম শাখা হাজার হাজার সৃক্ষাগ্র বর্ণার মতো দাঁড়িয়ে আছে দু'ধারে, আলোছায়ায় সৃষ্টি হয়েছে বাদামী—সবুজ জালির কাজ যেনােঃ এরি মধ্যে ছুটে চলেছি আমরা। আমি দেখতে পেলাম, একটি মেয়ে, মাথায় একটি ভরা কলসী চাপিয়ে ফিরে আসছে কুয়া থেকে, তারপর পাম্ গাছের নীচে দিয়ে চলা একটি পথ ধরে আগাছে। মেয়েটির পরনে লাল আর নীল মেশানাে একটি পোশাক, লম্বা তার ঝুল—মনে হলাে, ও যেনাে উপকথার এক সম্ভ্রান্ত রমণী।'

আল্-আরিশের পাম্ বাগিচা যেমন আকৃষিক নজ্জরে পড়লো তেমনি দ্রুত তা আড়াল হয়ে গেলো চোখের। এখন আমরা সফর করছি শাখ-রঙ আলোর ভিতর দিয়ে। বাইরে কাঁপতে থাকা জানালার সার্শিগুলি, ওপাশে অমন একটা নীরবতা জেঁকে আছে যা আমি কখনো সম্ভব বলে ভাবতেও পারিনি। যতো রূপ আর গতিবিধি নন্ধরে পড়লো, মনে হলো, কোনোটিরই যেনো গতকাল বা আসছে কাল বলে কিছু নেই, ওগুলি যেনো ওখানেই জমানো রয়েছে ইচ্ছাকৃত অনন্যতায়। দেখতে পেলাম নরম মোলায়েম বালু, বাতাস সেই বালুকে রূপান্তরিত করেছে নরম নরম বালু-টিলায়, যা সূর্যের নীচে খুব পুরোনো পার্চমেন্টের মতোই দীপ্তি পাচ্ছে মান কমলালেবুর রঙে—তবে, পার্চমেন্টের চাইতে কিছুটা নরম কেবল, আর ভাঙতি ও বাঁকগুলিতে তা কম ভঙ্র-টিলার চূড়ায় চূড়ায় বালু আঘাত করছে, বীণাযন্ত্র তীক্ষ সুনির্দিষ্ট আঘাতের মতো, টিলাগুলির পার্শ্বদেশ অপরিসীম কোমল, যার অগভীর গর্ত ও ভাঁজগুলিতে পড়েছে কল লঙ ছায়া-রক্তবর্ণ, হালকা নীল, রক্তিমাভ, আর মর্চের মতো ফ্যাকাশে লাল রঙ। দুধের মতো উচ্ছ্বল সাদা মেঘ, এখানে ওখানে ক্যাকটাস ঝোঁপ এবং কখনো কখনো লম্বা শাখাবিশিষ্ট শক্ত ঘাস নজরে পড়লো। দু'একবার আমি দেখলাম হালকা-পাতলা খালি-পা বেদুঈনদেরকে এবং পাম্ শাখা বোঝাই এক উটের কাফেলাকে, যা' তারা এক জায়গা থেকে নিয়ে চলছে আরেক জায়গায়। মহৎ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি!

কয়েকবারই আমরা থামি ছোটো ছোটো স্টেশনগুলিতে, যা সাধারণত কাঠ আর টিনের তৈরি কতিপয় ব্যারাক ছাড়া আর কিছুই নয়। তামাটে রঙের, ছেঁড়া কাপড় পরা ছেলেরা ঝুড়ি নিয়ে ছুটাছুটি করছে, জলপাই, পুরা সিদ্ধ আগু আর মাছ এবং চেপ্টা আটার পাউরুটি বিক্রির জন্য হাঁকছে। আমার বিপরীতদিকে যে বেদুঈন বসেছিলো সে তার মাথার পাগড়ি খুলে পরে জানালাটা খুলে দিলো। তার মুখখানা পাতলা, বাদামী, তীক্ষ—সেই বাজপাখীর মুখ, যা সবসময়ই নিবিষ্টভাবে চেয়ে থাকে সামনের দিকে। সে একটি কেক কেনে এবং মোড় ফিরে বসার উপক্রম করে; এমন সময় তার নজর পড়ে আমার উপর এবং কোনো কথা না বলেই সে কেক্টি ভেংগে দু'টুকরা করে অর্ধেকটা আমার দিকে আগিয়ে দেয়। কিছু ও যখন দেখলো আমি ইতস্ততে ও বিষয় বোধ করছি, ও হেসে ফেললো এবং আমি দেখতে পেলাম সেই কোমল হাসিটি তার মুখে এবং তার মুহুর্তকাল আগেকার অভিনিবেশের সাথে মানিয়েছে চমৎকার; সেই কোমল হাসি হেসে সে

অমন একটি শব্দ উচ্চারণ করলো যা তথন আমি বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝতে পারি; সে বললো 'তফদ্দাল'—'আমাকে অনুগৃহীত করুন।' আমি কেকের টুকরাটি নিলাম এবং মাথা নেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। আরেকজন মুসাফির, তার মাথায় একটি লাল ফেল্ল টুপি, এ ছাড়া তার বাকী সর কাপড়–চোপড়ই ইউরোপীয়, মনে হলো লোকটি একজন ছোটো–খাটো ব্যবসায়ী, অ্যাচিতভাবে সে দোভাষীর দায়িত্ব গ্রহণ করলো। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সে বললো—

—'সে বলে, তুমি মুসাফির, সে–ও মুসাফির। তার পথ এবং তোমার পথ একই।'
এখন যখন আমি সেই ছোটো ঘটনাটির কথা ভাবি, আমার মনে হয়, আরব চরিত্রের
প্রতি আমার পরবর্তী সকল প্রেমের মূলে হয়তো পড়েছে এরি প্রভাব। কারণ, এই যে
বেদুঈনটি অপরিচয়ের অভো সব বাধা সত্ত্বেও সফরে এক আক্ষিক সহ্যাত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব
উপলব্ধি করেছে—এবং তার সংগে ফটি ভাগ করে খেতে চাইছে, তার আচরণে আমি এরি
মধ্যে এক ভারমুক্ত মনুষ্যত্বের বিশ্বাস ও পদক্ষেপ অবশ্যি অনুভব করে থাকবো!

এর কিছুক্ষণ পরেই পথে পড়লো পুরোনো গাদ্ধা শহর, যেনো একটা মাটির কিল্লা, তার বিস্তৃত দ্বীবন কাটাচ্ছে একটি বালু-পাহাড়ের উপর, ফণিমনসার প্রাচীরের মধ্যে। আমার বেদুঈন সংগীটি তার বোঝার থলেগুলি জমা করে গম্ভীর হাসির সাথে আমাকে সালাম জানালা, তারপর ঘাটির উপর লুটিয়ে পড়া কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে বালুতে ঝাড়ু দিতে দিতে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। বাইরে প্রাটফর্মে আরো দু'জন বেদুঈন দাঁড়িয়েছিলো, ওরা তার সাথে হাত মোসাফা করে এবং তার দু'গালে চুমু খেয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

ইংরেজি বোল্নেওয়ালা ব্যবসায়ীটি তার হাত রাখলো আমার বাজুর উপর, বললো 'আমার সাথে আসুন। এখনো পনেরো মিনিট সময় আছে।'

স্টেশন ঘরের ওপাশে একটি কাফেলা তাঁবু খাটিয়েছে। আমার সাথী আমাকে জানালো—ওরা উত্তর হিজাযের বেদুইন, ওদের মুখমগুল বাদামী রঙ্কের, ধূলি-ধূসর, আর বুনো আবেগে উত্তপ্ত। আমাদের বন্ধুটি গিয়ে দাঁড়ালো ওদের মাঝে। মনে হলো, ও বেশ কিছুটা মান্যগণ্য ব্যক্তি, কারণ ওরা সবাই ওকে ঘিরে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেলো এবং ওর প্রশাদির জবাব দিতে লাগলো। ব্যবসায়ীটি ওদের সাথে কথা বলে। তথন ওরা আমাদের দিকে ঘূরে দাঁড়ায়। আমাদের শহরে জীবনের কথা তেবে ওরা বন্ধুতৃপূর্ণ দৃষ্টিতে,...আমার মনে হলো, কতকটা গর্বিত উন্মুসিকতার সংগেই যেনো আমাদের দিকে তাকালো। ওদেরকে ঘিরে রয়েছে একটি আযাদীর পরিবেশ, একটি মুক্ত আবহাওয়া। ওদের জীবনকে বুঝবার জন্য আমার মনে একটা তীব্র খায়েশ জাগলো। বাতাস তক্না ও শিহরণ—জাগানো; মনে হলো, শরীর তেদ করে যেনো সে বাতাস আমার তেতরে ঢুকছে। এই আবহাওয়ায় যেনো সমস্ত কাঠিন্যের গেরো খুলে যায়, সমস্ত চিন্তা হয়ে পড়ে এলোমেলো, অলস আর নিশ্চল! এর মধ্যে অমন একটা সময়হীনতা রয়েছে, যাতে প্রত্যেকটি দৃশ্য, প্রত্যেকটি ধ্বনি, প্রত্যেকটি ঘ্রাণ একেকটি সুনির্দিষ্ট নিজস্ব মূল্যের রূপ ধারণ করে। ক্রমে আমার এ উপলব্ধি হলোঃ মরন্ডুমির পরিবেশে যেসব বেদুঈন বাস করে

তারা জীবনকে নিশ্চয়ই অন্য সকল অঞ্চলের মানুষের চেয়ে একেবারে আলাদাভাবে দেখে, অনুভব করে; যে–সব অরসেসন ও স্বপু অধিকতরো ঠাণ্ডা ও সম্পদশালী অঞ্চলের বাসিন্দাদেরই বৈশিষ্ট্য, ওরা নিশ্চয়ই সেগুলি থেকে মুক্ত এবং সম্ভবত বহু স্থপ্প থেকেও, এবং নিশ্চয়ই তাদের বহু রুটি থেকেও! ওরা যেহেতু ওদের নিজের অনুভূতিরই উপর অন্তরংগতরোভাবে নির্ভর করে, তাই ঐ সব মরুবাসী অবশ্যি জাগতিক সকল বন্তুর জন্যই স্থির করে সম্পূর্ণ আলাদা মূল্যমান।

হয়তো এ ছিলো আমার নিজের জীবনেরই ভাবী বিপ্লবের পূর্বাভাস—যা আমাকে আছন্ন করে ফেলেছিলো এক আরব দেশে, সেই পয়লা দিনটিতে বেদুঈনদের দৃশ্যে,—এমন এক জগতের পূর্বাভাস, যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় অমন কোনো সীমা নেই, অথচ যা রূপহীনও নয়ঃ যে জগত নিজেতেই নিজে পূর্ণ— এবং তা সত্ত্বেও, সবদিক দিয়েই উনুক্ত ঃ এমন এক জগৎ, যা কিছুদিন পরেই হয়ে উঠলো আমার নিজের জগৎ! একথা ঠিক নয় যে, ভবিষ্যৎ আমার ভাগ্যে কী রেখেছে সে সম্বন্ধে আমি তখন সচেতন ছিলাম; নিশ্চয়ই নয়। বয়ং এ হচ্ছে সেই অনুভূতি যখন আপনি, জীবনে পয়লা এক অপরিচিত বাড়িতে ঢোকেন এবং অর্ধ পথে একটি অনির্দেশ্য গদ্ধে আপনাকে অস্পষ্ট আভাস দেয়, যা—কিছু সে ঘরে ঘটবে সে সবের—যা ঘটবে আপনাকেই কেন্দ্র করে এবং সেগুলি যদি আনন্দের হয়, আপনি অনুভব করবেন আপনার হদয় যেনো আকম্বিক হর্ষের ছুরিতে বিদ্ধ হয়েছে— এবং এসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক—অনেক পরেও আপনার তা মনে পড়বে এবং আপনি মনে মনে বলবেন, আমি তো বছ আগে, ঠিক এভাবেই—অন্য কোনো রূপে নয়, এ সমস্তের আভাস পেয়েছিলাম সেই হল্ ঘরে, সেই পয়লা মূহুর্তেই!

## দই

মরুভূমির উপর দিয়ে বয়ে যায় তীব্র হাওয়া, আর মুহূর্তের জন্য জায়েদ ভাবে, আমরা আরেকটা বালু-ঝড়ের সমুখীন হতে চলেছি। বালু-ঝড় এলো না বটে, কিন্তু হাওয়া আমাদেরকে রেহাই দিলো না—আমাদেরকে অনুসরণ করতে লাগলো নিয়মিত দমকা বায়ুর রূপে এবং আমরা যখন এক বালু উপত্যকায় নামি তখন সেই বাতাসের ঝাপটাগুলি এক হয়ে বয়ে যেতে লাগলো এক নিরবছিল শন্শন্ ধ্বনিরূপে। উপত্যকায় মাঝখানটাতে পাম্ গাছে ভরা একটি গাঁ, ক'টি আলাদা আলাদা বস্তি নিয়ে—আর প্রত্যেকটি বস্তি মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা—গাঁণটি ঘূর্ণি–বা'য়ুতে উড়ানো ধুলা–বালুতে প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে।

এলাকাটি যেনো বাতাসের একটি গুহাঃ হর্রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বায়ু এখানে তার সবল ডানা দিয়ে ক্রমাণত ঝাপ্টা মারে, রাতের বেলা চুপ করে থাকে এবং পরদিন আবার নতুন শক্তি নিয়ে জেণে ওঠে। বাতাসের এই বিরামহীন আঘাতে নুমে-পড়া পাম্ গাছগুলি যতোটুকু উঁচু হওয়া উচিত ততো উঁচু হতে পারে না,—বাধার্যন্তই থেকে যায়, জমিনের কাছাকাছি চারদিকে শাখা প্রসারিত ক'রে। এসব পাম্ গাছের জন্য সবসময়ই রয়েছে চারদিকে আগিয়ে আসা বালিয়াড়ির ভয়। প্রত্যেকটি মেওয়া বাণিচার

চারপাশে গাঁর লোকেরা সারি সারি তামারিস্ক না লাগালে গা'টি অনেক আগেই বালুতে ভূবে যেতো। এই লম্বা গাছগুলির প্রতিরোধ—ক্ষমতা পাম্ গাছের চাইতে বেশি। এ সব গাছ, বস্তিগুলির চারপাশে তাদের মজবুত কাণ্ড এবং মর্মর-ধ্বনি জাগানো চিরহরিৎ শাখা দিয়ে তৈরি করে একটা জীবস্ত দেয়াল আর ওদেরকে দেয় একটা অনিশ্চিত নিরাপতা।

আমরা গাঁ'র 'আমিরে'র মাটির ঘরের কাছে অবতরণ করি—ইচ্ছা ঃ বিকালের এই গরমে এখানে আমরা একটু বিশ্রাম নেবো। মেহমানদের অভ্যর্থনার জন্য যে 'কাহওয়া' নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে তা উন্মুক্ত এবং তাতে রয়েছে দারিদ্রোর চিহ্ন। কফি জ্বাল দেয়ার পাথুরে চুলার সামনে রয়েছে কেবল একটি খড়ের মাদুর। কিন্তু স্বভাবতই আরবের মেহমানদারির কাছে সব রকমের দারিদ্রাই হার মানে—কারণ, মাদুরের উপর আমরা বসতে না বসতেই চুলায় ডালপালা গুঁজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো; সদ্য–ভাজা কফির দানাগুলি তামার যে হামানদিস্তায় গুঁড়া করা হচ্ছে তার ঝনঝন শব্দ কামরাটাকে দেয় একটা বাসের উপযোগী বৈশিষ্ট্য; আর মন্ত বড়ো একটা থালায় স্থৃপীকৃত হালকা বাদামী রঙ্কের স্কেধা দূরে করে মুসাফিরদের।

আমাদের মেজবান ছোট্ট হাল্কা-পাতলা এক বৃদ্ধ, বেতো, মিটমিটে চোখ, গায়ে কেবল একটি সূতী কাপড় আর মাথায় পাগড়ি—আমাদেরকে এতে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান করেন ঃ

— 'আল্লাহ্ আপনাদের হায়াত দরাজ করুন। এ বাড়ি আপনাদের বাড়ি। আল্লাহ্র নামে থান। আমাদের কেবল এ–ই আছে'—আর তিনি তাঁর হাত দিয়ে একটি ওজরখাহীর তথগি করেন, একটি মাত্র তথগি—আর তার তাগ্যের সমস্ত তার ব্যক্ত হয় মানুষকে সম্বোধন করার সেই অকৃত্রিম শক্তিতে, যা সেইসব জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যারা সহজ অনুভূতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখে জিন্দেগী গুজরান করে—তবে খেজুরগুলি মন্দ নয়, খান হে মুসাফিরেরা, আমাদের সাধ্যমতো যা দিতে পারছি…।'

সত্যি, আমি জীবনে যতো উৎকৃষ্ট খেজুর খেয়েছি এ খেজুর তারি মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য আর আমাদের মেজবানও স্পষ্টই খুশি আমাদের খিদায়, যা তিনি মেটাতে সক্ষম! তিনি আবার শুরু করেন ঃ

— 'বাতাস...বাতাস...আমাদের জীবনকে এ করে তোলে কঠোর, কষ্টময়; কিন্তু আল্লাহ্রই মর্জি! আমাদের গাছ-গাছড়াগুলিকে ধ্বংস করে দেয় বাতাস। এগুলি যাতে বালুতে ঢাকা না পড়ে এজন্য হামেশাই আমাদেরকে লড়াই করতে হয়। অবশ্য সব সময়ই যে এমনটি ছিলো তা নয়। আগেকার দিনে এতো বাতাস এখানে ছিলো না, আর তখন গাঁ'টা ছিলো বড়ো আর সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু এখন গাঁ'টা ছোটো হয়ে গেছে। আমাদের তরুণদের অনেকেই এখান থেকে চলে যাছে—কারণ, সবাই এ ধরনের জীবন বরদাশ্ত করতে সক্ষম নয়। দিনে দিনে বালু ক্রমেই চারদিকে ঘেরাও করে ফেলছে আমাদেরকে। বেশি দিন নেই যখন আর এ পাম্ গাছগুলির জন্য কোনো জায়গাই থাকবে না। এই বাতাস...কিন্তু আমরা নালিশ করি না। আপনারা জানেন নবী—তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত হোক—আমাদেরকে বলেছেন... 'আল্লাহ্ বলেন, নিয়তিকে তিরস্কার করো না, কারণ জেনে

রাখো, আমিই নিয়তি...।'

খুব সম্ভব আমি চমকে উঠেছিলাম—কারণ, বৃদ্ধ তাঁর কথা বন্ধ করে দিয়ে মনোযোগের সাথে তাকালেন আমার দিকে, যেনো আমি কেন চমকে উঠেছি তা বৃঝতে পেরে তিনি খিত হাসলেন। অনেকটা যেনো রমণীর মুখের হাসি—সেই ক্লান্ত জ্বরাজীর্ণ মুখে সে হাসি দেখতে অদ্ভূত ঠেকলো। বৃদ্ধ মৃদু স্বরে, যেনো অনেকটা স্বগত, আবার বলেনঃ

'জেনে রাখো আমিই নিয়তি'—তাঁর কথার সংগে তাঁর মাথা যেভাবে আন্দোলিত হলো তাতেই ব্যক্ত হলো জীবনে তাঁর নিজের স্থানের গর্বিত স্বীকৃতি। অতটুকু প্রশান্তি আর নিশ্চয়তার সংগে বাস্তবের এরপ স্বীকৃতি জীবনে আমি কখনো দেখিনি, এমনকি সুখী মানুষের মধ্যেও নয়। তিনি শূন্যে একটি বৃত্ত রচনা করেন বাহু অনেক প্রসারিত ক'রে অস্পষ্টভাবে; যেনো অনেকটা ইন্দ্রিয়াসক্তিরই দ্যোতক তাঁর বাহুর আন্দোলন।

এমন একটি বৃত্ত তিনি আঁকলেন বাহ প্রসারিত করে যার মধ্যে মানুষের এই জীবনের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই পড়ে ঃ দরিদ্র, অন্ধকার ঘর, বায়ু আর তার চিরন্তন গর্জন, বালুর অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি, সুথের বাসনা আর যা অপরিবর্তনীয় তার কাছে আত্মসমর্পণ; খেজুর—ভর্তি থালা, চির—হরিৎ ঝাউ গাছের প্রাচীরের আড়ালে বেঁচে থাকার জন্য ফল—বাগিচাগুলির সংখ্যাম ; চুলায় ধরানো আগুন, ওপাশে উঠানের কোথাও কোনো এক তরুণীর হাস্য ঃ এবং আমি এই সমস্তর মধ্যে, এর যে অংগভংগী ও সংকেত এসবকে জীবন্ত ও একত্র করেছে তাতে এমন এক বলিষ্ঠ আত্মার সংগীত ভনতে পেলাম যা কোনো অবস্থাকেই বাধা বলে জানে না, যা নিজের মধ্যেই শান্ত।

আমি আবার ফিরে যাই, অনেক আগে, দশ বছর পূর্বে জেরুজালেমে, শরৎকালের সেই দিনটিতে, যখন আরো একজন বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কাছে আঅসমর্পণের কথা, মানুষ যে আঅসমর্পণের মাধ্যমেই কেবল পারে আল্লাহ্র সংগে শান্তিময় সম্পর্ক স্থাপন করতে, আর এভাবে, নিজের নিয়তির সাথেও।

সেই শরৎকালে, আমি ছিলাম আমার মামা ডোরিয়ানের বাড়িতে—পুরানা জেরুজালেম নগরীর ঠিক মাঝখানে। প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছিলো—ফলে আমি বাইরে বেশি যেতে পারছিলাম না। প্রায়ই আমি জানালায় বসে থাকতাম; বাড়ির পেছনের মস্ত বড়ো একটা উঠানের দিকে সেই জানালাটা থাকতো খোলা। উঠানটি ছিলো বৃদ্ধ এক আরবের; লোকে তাকে 'হাজী' বলতো—কারণ, তিনি মক্কায় হচ্ছু করেছিলেন। তিনি সওয়ারি আর মাল বহনের জন্য গাধা ভাড়া খাটাতেন। কাজেই তাঁর উঠানখানা হয়ে উঠেছিলো একটা সরাইখানার মতো।

রোজ সকালে সুরুজ ওঠার আগেই উট-বোঝাই করে শাক-সন্ধি, তরি-তরকারি ও ফলমূল আনা হতো আশ-পাশের গ্রামাঞ্চল হতে; তারপর সেগুলি গাধার পিঠে চাপিয়ে শহরের বাজারের চিপা গলিপথে পাঠিয়ে দেয়া হতো r দিনের বেলা দেখতাম উটের বিশাল ভারি দেহগুলি মাটির উপর বিশ্রাম করছে; লোকজন হামেশা হৈ হল্লা করে উট আর গাধাগুলির দেখ-শোন করছে, তত্ত্ব-তালাবি নিছে, অবশ্য মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলে ওরা

বাধ্য হয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতো আস্তাবলে। উট আর গাধা চালক এই লোকগুলি ছিলো দরিদ্র আর ওদের গায়ে দেখতাম ছেড়া জামা-কাপড়: কিন্তু চাল-চলনে আর আচরণে ওদের তুলনা করা চলে মুক্ত-স্বাধীন নৃপতিদের সাথে। যখন ওরা একত্রে খেতে বসতো জমিনের উপরে আর আটার তৈরি চেন্টা রুটি খেতো সামান্য পনীর বা দু'চারটি জ্লপাই-এর সাথে, আমি তাদের আচরণের আভিজাত্য ও স্বতঃস্কৃর্ততার এবং তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির প্রশংসা না করে পারতাম না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম—ওরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সকল বস্তুকেও ওরা শ্রদ্ধা করে। হাজী সাব একটি ছড়ি ভর করে পায়চারী করতেন, কারণ, তিনি ছিলেন বাতের রোগী, আর তাঁর হাঁটু গিয়েছিলো ফুলে, ওদের মধ্যে এক রকম সর্দার ছিলেন তিনি—। দেখতাম, ওরা কোনো আপত্তি না করেই ওঁর কথা শুনছে। দিনে কয়েকবার তিনি ওদেরকে জমায়েত করতেন সালাতের জন্য, আর বৃষ্টি না হলে ওরা খোলা জায়গায়ই সালাত আদায় করতো। ওরা সব ক'জন একটিমাত্র লম্বা কাতারে দাঁড়ায় এবং তিনি ওদের 'ইমাম' হিসাবে দাঁড়াতেন ওদের সম্মুখে। সালাতে নিখুঁৎ অংগ সঞ্চালনের দিকে দিয়ে ওরা যেনো সৈনিক, ওরা একই সংগে মঞ্চার দিকে মুখ করে মাথা নীচু করে, আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে এবং জমিনের উপর কপাল ঠেকায়। মনে হতো ওরা যেনো ইমামের মুখের অনুষ্ঠত শব্দগুলি অনুসরণ করছে, —ইমাম, যিনি সিজদা থেকে উঠে আবার সিজদায় যাওয়ার আগে নগু পায়ে দাঁড়ান জায়নামাজের উপর, তাঁর চোখ বোঁজা, হাত দু'টি ভাঁজ করে বুকের উপর রাখা, নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ছেন, ষ্পষ্টই তিনি গভীর ধ্যানে সমাহিত ঃ আমি দেখতাম, তিনি তাঁর সমগ্র আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করছেন!

এ ধরনের একটি প্রকৃত প্রার্থনার সাথে, প্রায় যান্ত্রিক অংগ সঞ্চালনের যোগ দেখে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করি এবং একদিন 'হাজী' সাবকে, যিনি কিছু ইংরেজি বোঝেন, জিগগাস করিঃ

— 'আপনারা কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ চান আপনারা বারবার নুয়ে হাঁটু গেড়ে সিজদা করে তাঁর প্রতি আপনাদের ভক্তি দেখাবেন? এর চেয়ে কি নিজের দিকে তাকানো এবং নিজের অন্তরের নিভূতে তাঁর প্রতি প্রার্থনাই উত্তম নয়ং আপনাদের এ ধরনের অংগ সঞ্চালনের কারণ কি?'

কথাগুলি মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথেই আমার অনুশোচনা হলো, কারণ, এই বৃদ্ধ লোকটির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিলো না। কিন্তু 'হাজী' সাবকে মোটেই আহত মনে হলো না। তাঁর দম্ভহীন মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো, তিনি বললেনঃ

— 'তাহলে, এ ছাড়া আমরা আর কীভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবো? তিনি কি দেহ আর আত্মা, দু'ই এক সংগে সৃষ্টি করেননি? শুনুন, আপনাকে বলছি, আমরা মুসলমানরা যেভাবে প্রার্থনা করি কেবল, সেইভাবেই প্রার্থনা করে থাকি, অন্যভাবে করি না। আমরা কাবা'র দিকে মুখ করে দাঁড়াই, মকায় অবস্থিত আল্লাহ্র পবিত্র ঘরের দিকে, এ সত্য উপলব্ধি করে যে দুনিয়ার সকল মুসলমানেরই মুখ—সে যেখানেই থাকুক না

কেন-প্রার্থনায় এই ঘরের দিকেই ফেরানো হয়, আর আমরা সকলে মিলে একটি মাত্র দেহের শামিল এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন আমাদের ধ্যান-ধারণার কেন্দ্র। প্রথম আমরা সরল সোজা হয়ে দাঁড়াই এবং পাক কুরআন থেকে তিলাওয়াত করি, একথা মনে রেখে যে, এ হচ্ছে তাঁরই কালাম. মানুষকে দেয়া হয়েছে যাতে সে জীবনে সরল, ন্যায়পরায়ণ ও অটল হতে পারে, তারপরে আমরা বলি, আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ। এর দারা আমরা নিচ্ছেদের একথা ব্যরণ করিয়ে দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই যে আমাদের উপাস্য হতে পারে। একথা বলার পরে আমরা গভীরভাবে নুয়ে পড়ি, কারণ আমরা তাঁকে সন্মান করি সকলের উপরে এবং তাঁর শক্তি ও মহিমার প্রশংসা জ্ঞাপন করি। এরপর আমরা সিজ্ঞদায় লুটিয়ে পড়ে জমিনে কপাল ঠেকাই, কারণ, আমরা উপলব্ধি করি যে, তাঁর সন্মুখে আমরা ধূলিকণা মাত্র এবং আমরা কিছুই না---আর তিনি আমাদের স্রষ্টা, লালন-পালনকর্তা। এরপর আমরা জমিন থেকে আমাদের মাথা তুলি আর স্থির হয়ে বসি, আর প্রার্থনা করি, যেনো তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেন, আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, আমাদের সোজা-সরল পথে পরিচালনা করেন: এবং আমাদেরকে স্বাস্থ্য ও রিথিক দেন-তারপর আবার আমরা সিজ্ঞদায় যাই, এক আল্লাহ্র মহিমার সমূবে ধূলিতে আমাদের কপাল ঠেকাই। এরপর আবার স্থির হয়ে বসি, আর প্রার্থনা করি যেনো তিনি, নবী মুহামদ, যিনি আল্লাহুর বাণী আমাদের কাছে এনে দেন তাঁর প্রতি রহমত করেন, যেমন তিনি রহমত করেছিলেন পূর্ববর্তী নবী-রসূলদেরকেঃ আমরা প্রার্থনা করি, যেনো তিনি আমাদেরকে এবং যারা সত্য পথে চলে তাদের সকলকে রহমত করেন; আমরা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করি যেনো তিনি আমাদেরকে ইহজগতের কল্যাণ এবং পরকালের কল্যাণ-দু'ই দান করেন। সবার শেষে আমরা আমাদের মাথা ডানদিকে এবং বামদিকে ঘুরাই—এবং বলি, তোমাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি আর রহমত বর্ষিত হোক, এবং এভাবে যাঁরা সৎকর্মপরায়ণ, যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন তাঁদের সকলের প্রতি আমরা জানাই অভিবাদন।

'এভাবেই আমাদের রসূল (সা) সালাত আদায় করতেন এবং এভাবেই সর্বকালে সালাত সম্পাদনের জন্য তিনি তাঁর উন্মতকে শিথিয়েছেন, যাতে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আর ইসলামের অর্থ এ–ই এবং এভাবেই তাঁর সংগে শান্তিময় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে আর পারে তাদের নিচ্ছেদের নিয়তির সংগেও।

অবশ্য বৃদ্ধ লোকটি হবহ এই শব্দগুলিই ব্যবহার করেননি—কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তার অর্থ হলো এ–ই এবং এভাবেই আমি এগুলি মরণ করে থাকি। কয়েক বছর পর আমি বৃথতে পেরেছিলাম 'হাজ্ঞী' সাব তাঁর এই ব্যাখ্যা দ্বারাই ইসলামের দরোজা পয়লা খুলে দিয়েছিলেন আমার জন্য। তা সত্ত্বেও আমি, ইসলাম আমার নিজের ধর্ম হয়ে উঠতে পারে এ চিন্তা আমার মনে প্রবেশ করারও বহু আগে অনত্যন্ত এক দীনতা অনুত্ব করতে শুক্ক করেছিলাম—যখনি দেখতাম, যেমন দেখতাম প্রায়ই—একজন লোক নাঙ্গা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জায়নামাযের উপর, কিংবা খড়ের মাদুরের উপর— বুকের উপর হাত দু'টি তাঁজ করে রেখে, মাথা নীচু করে সম্পূর্ণতাবে নিজের মধ্যে ভূবে গিয়ে, তার চারপাশে যা ঘটছে সম্পূর্ণ বিশ্বত হয়ে—দে মসজিদের ভেতরেই হোক, অথবা কর্মব্যন্ত কোনো রাস্তার

ফুটপাতেই হোক ঃ একজন মানুষ যার নিজেকে নিয়ে কোনো নালিশ নেই—শান্ত এবং তৃপ্ত!

মামা ডোরিয়ান আমাকে যে 'আরব পাথুরে ঘরের' কথা লিখেছিলেন তা ছিলো সত্যি আনন্দদায়ক। বাড়িটি ছিলো 'প্রাচীন নগরীর' কিনারে, 'জাফা–দরোজার' কাছে। এর প্রশস্ত, উঁচু সিলিং–বিশিষ্ট কোঠাগুলি, অতীতের বিভিন্ন জামানায় যেসব অভিজ্ঞাত এখানে বসবাস করতেন, তাঁদেরই স্থৃতিতে যেনো ভারাক্রান্ত—আর এর দেয়ালগুলির নিকটবর্তী বাজার থেকে ভেঙে–পড়া জীবন্ত বর্তমানের স্পন্দনে স্পন্দিত। আর সে সব দৃশ্য, ধ্বনি আর গন্ধ এমনি যার সংগে আমার অতীতের অভিজ্ঞতার কোনো মিলই নেই।

ছাতের চত্ব থেকে আমি দেখতে পেলাম—সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত প্রাচীন নগরীর এলাকা—জ্ঞালের মতো ছড়ানো তার অনিয়মিত পথ–ঘাট আর পাথরে খোদাই অলি–গিলিসহ। অপর প্রান্তে রয়েছেন, বিশাল বিস্তৃতির বিচারে অনেক কাছে, সুলায়মানের মসজিদ—এলাকা, আর রয়েছে একেবারে শেষ সীমানায় মসজিদূল আক্সা যা মক্কা মদীনার পরেই সবচেয়ে পবিত্র বলে গণ্য, আর ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে, 'পাথুরে গম্বুজ'। তার ওপাশে প্রাচীন নগরীর দেয়ালগুলি প্রসারিত রয়েছে কিদ্রণ উপত্যকার দিকে আর উপত্যকার ওপাশে জ্বেগে উঠেছে মোলায়েম মসৃণ লতা–পাতাশূন্য পাহাড়—কেবল পাহাড়ের ঢালুগুলিই এখানে–ওখানে জলপাই গাছের দ্বারা চিহ্নিত। পূর্বদিকে এর চেয়ে কিছুটা উর্বরতার চিহ্ন মেলে; ওদিকেই দেখতে পেলাম একটা বাগিচা, ঢালু হয়ে নেমে এসেছে রাস্তার দিকে, গাঢ় সবুজ সে বাগিচা আর দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এটি হচ্ছে 'জ্বেপ্সিমেনের উদ্যান'। এরি মধ্য থেকে একদিকে জলপাই ও অপরদিকে সাইপ্রেস গাছের মধ্যে সোনালী, শেঁয়াজের আকারের রুশ গির্জার গমুজগুলি ঝলমল করছে।

এ যেনো, কিমিয়াগরের বক্-যন্ত্রে আন্দোলিত কম্পিত ঢালাই তরল পদার্থ, পরিষ্কার অথচ অবর্ণনীয়, হাজারো রঙে বিচিত্র, যা শব্দের অতীত, এমনকি, চিন্তারও আয়ভাতীত। এ রকমই আমার মনে হতো জলপাই পর্বত থেকে জর্ভান উপত্যকা আর মৃত-সাগরক। ঢেউ-খেলানো পাহাড় আর দুশ্ধ-শুভ্র উচ্ছ্বেল পটভূমিকায় যেনো রুদ্ধশাসের মতো অংকিত; তার সংগে জর্ভান নদীর গাঢ়-নীল রেখা এবং দ্রে মৃত-সাগরের গোল আবর্ত এবং আরো দ্রে, যেনো নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরেকটি জগৎ, প্রদোষ-মগ্ন মোআব গিরিশ্রেণী—এমন একটি অবিশ্বাস্য, বিচিত্র রূপময় সৌন্দর্য-চিত্র যে, আমার অন্তর তাতে উত্তেজনায় কাঁপতে শুক্র করতো।

আমার কাছে চ্চেক্টজালেম ছিলো একটি সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া। 'পুরোনো নগরী'র প্রত্যেকটি স্থান থেকে জেগে উঠতো কতো ঐতিহাসিক খৃতি ঃ সেই সব রাস্তা, যারা শুনেছে ইশায়াকে প্রচার করতে, সেই সব খোয়া যার উপর দিয়ে হ্যরত ঈসা (আ) হাঁটতেন, সেই সব প্রাচীর যা পুরোনো হয়ে গিয়েছিলো যখন রোমান সৈনিকদের ভারি পদক্ষেপ প্রতিধ্বনিত হতো সেগুলি থেকে, আর দরোজার উপরের খিলান, যাতে খোদাই রয়েছে সালাহদ্দীনের আমলের লিপি। আসমান ছিলো গাঢ় নীল, যা ভূমধ্যসাগরীয়

অন্যান্য দেশকৈ যারা জানে তাদের কাছে হয়তো নতুন মনে হতো না। কিন্তু আমার কাছে—যেহেতু আমি বেড়ে উঠেছি অনেক কম-বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায়—এই নীল ছিলো যুগপং একটি আহ্বান ও একটি প্রতিশ্রুতি। বাড়ি—ঘর আর রাস্তাঘাটগুলি যেনো কাঁপতে থাকা একটা কোমল উজ্জ্বলতায় মোড়ানো, আর লোকজনের চলন-বলন শতস্কৃর্ত, জড়তামুক্ত, অংগতংগী সম্ভ্রম ও আভিজ্ঞাত্যপূর্ণ—আর লোকজন মানেই এখানকার আরবেরা,—কারণ ওরাই শুক্ত থেকে আমার চেতনায় ছাপ একে দিয়েছিলো এদেশের মানুষ হিসাবে—এদেশেরই মাটি আর ইতিহাস থেকে তা জন্ম লাভ করেছে এবং এখানকার আলো–বাতাসের সাথে ওরা আছে এক হয়ে। ওদের পোশাক–পরিচ্ছদ বিচিত্র, বর্ণাঢ্য, বাইবেলী বর্ণনার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তাদের পরনের কাপড়ের; 'ফেলাহ' হোক, আর বদ্যু হোক—কারণ, আমি প্রায়ই দেখতাম বদ্যা শহরে আসছে জিনিস–পত্র কেনা–বেচা করার জন্য প্রত্যেকেই তাদের কাপড়–চোপড় পরে নিজের মতো করে, সবসময়ই অন্যদের থেকে কিছুটা আলাদা, যেনো মুহুর্তের প্রেরণায় সে একটা নেহাৎ–নিজস্ব ফ্যাশন উদ্ভাবন করেছে।

ডোরিয়ানের বাড়ির সামনেই, সম্বত চল্লিশ গজের মতো দূরেই দাউদের কেল্লার খাড়া কাল-জীর্ণ প্রাচীরগুলি উঠেছে—এই কেল্লাটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের অংশবিশেষ; এটি একটি খাঁটি মধ্যযুগীয় আরব নগর-দুর্গ, আর সম্ভবত এটি তৈরি হয়েছিলো হিরোদীয় আমলের বুনিয়াদের উপরে: এর প্রহরা-কক্ষটি মিনারের মতো উচ্ আর সংকীর্ণ। (বাদশাহ দাউদের সাথে এর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ না থাকলেও ইছদীরা সবসময়েই একে এ নামেই অভিহিত করেছে; কারণ, বলা হয়, এখানে 'জিওন' পাহাড়ের উপরেই পুরানো শাহী প্রাসাদ ছিলো অবস্থিত)। 'প্রাচীন নগরী'টির দিকে রয়েছে একটি নীচ প্রশস্ত দালান, যার ভেতর দিয়ে চলে গেছে প্রবেশ দরোজাটি আর দরোজার সমুখে পুরোনো পরিখাটির উপরই রয়েছে পাথরে তৈরি ধনুকের মতো বাঁকা তোরণ—একটি পুল। বদ্যরা যখন শহরে আসে তখন এই পথটিকে ওরা নিয়মিত ব্যবহার করে ওদের মিলনের জায়গারূপে। একদিন আমি দেখতে পেলাম—এক দীর্ঘ-দেহ বদ্য সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, রূপালী ধূসর আসমানের পটভূমিকায় একটি দেহাকৃতি, যেনো প্রাচীন কোনো উপকথার এক মূর্তি। ছোট্ট লাল-বাদামী দাড়ির ফ্রেমে, ধারালো চোয়াল-মুখমণ্ডলে একটি গভীর গান্তীর্যের অভিব্যক্তিঃ বিষ্ণু মলিন মুখমণ্ডল—যেনো সে কোনো কিছুর প্রত্যাশা করছে, অথচ ভাবতে পারছে না যে, সত্যি তা ঘটবে। তার গায়ের চওড়া বাদামী-সাদা ডোরাওয়ালা আল্থিল্লাটি জীর্ণ এবং ছেঁড়া! জার হঠাৎ আমার মনে হলো, কেন মনে হলো জানি না, এ আল্থিল্লাটি লোকটির গায়ে রয়েছে বহু মাস ধরে বিপদ আর পালিয়ে বেড়ানোর বহু মাস—ও কি তা হলে সেই ক'জন যোদ্ধারই একজন, যারা হযরত দাউদের অনুগমন করেছিলো যখন দাউদ তাঁর রাজা সলের ভয়ংকর ঈর্ষা থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়েছিলেন, হয়তো এই মুহূর্তে কোথাও জুদী পাহাড়ের কোলে এ গুহায় শুকিয়ে ঘুমিয়ে আছেন দাউদ, আর এই বিশ্বন্ত ও সাহসী বন্ধটি একজন সংগী নিয়ে চুপি চুপি এই রাজধানী শহরে এসেছে দেখতে—'সল' তাদের নেতা সম্পর্কে কী ভাবেন আর তাঁর জন্য ফিরে আসা নিরাপদ কি না এবং এখন, এই মুহূর্তে, দাউদের এই বন্ধুটি এখানে অপেক্ষা করছে তার সংগীটির জন্য, সমূহ অমংগলের আশংকা নিয়ে ঃ ওরা হয়তো খোশ–খবর নিয়ে যেতে পারবে না দাউদের কাছে...

হঠাৎ বদ্যুটি নড়ে ওঠে এবং ঢালু বেয়ে নীচুতে নামতে ভরু করে আর আমার স্থানকল্পনা টুটে যায়। তখন, সহসা আমার মনে পড়লোঃ এই লোকটি হচ্ছে একজন আরব, আর ওরা, বাইবেলের সেই মূর্তিগুলি ছিলো ইছদী। কিন্তু আমার এই বিশ্বয় কেবল মূহুর্তকাল স্থায়ী হলো, কারণ, অকস্মাৎ আমি বুঝতে পারলাম সেই স্বচ্ছতার সংগে যা হঠাৎ বিদ্যুৎ—ঝলকের মতো কখনো কখনো আমাদের অন্তরে ঝলসে ওঠে এবং পৃথিবীকে উদ্ধাসিত করে দেয় হৃদয়ের একটি মাত্র স্পালন—কালের জন্য সেই স্বচ্ছতার সংগে আমি বুঝতে পারলাম—দাউদ এবং দাউদের সময় ইবরাহীম ও ইবরাহীমের সময়ের মতোই তাদের আরব উৎসমূলের অনেক কাছে, আর সে কারণে, আজকের বেদুঈনদেরও তা নিকটতরো আজকের ইছদীদের চাইতে—যাঁরা নিজেদেরকে মনে করে দাউদ ও ইবরাহীমের খালান বলে…

আমি প্রায়ই বস্তাম জাফা–দরোজার নীচে, পাথর নির্মিত সূঁচালো স্তন্তটির উপর এবং দেখতাম দলে দলে মানুষ প্রাচীন নগরীতে ঢুকছে আর সেখান থেকে বের হঙ্কে, স্বাই একে অপরের সাথে গা ঘষতে ঘষতে, একে অপরকে কুনইয়ের ধাকা দিতে দিতে চলছে— আরব এবং ইহুদী যতো রকমের হতে পারে, সকলেই। এদের মধ্যে রয়েছে শক্ত হাড্ডিওয়ালা 'ফেলাহীন'; মাথায় বাদামী রঙের কাপড় অথবা কমলা–রঙের পাগড়ি; আরো রয়েছে বেদুঈনেরা, মুখমণ্ডল, তাদের তীক্ষ, পরিচ্ছন্ন এবং প্রায় সব সম্যাই কৃশ; ওরা আল্থিল্লা পরে এক আশ্চর্য আত্মন্থ ভংগীতে, প্রায়ই দু'হাত নিতম্বের উপর রেখে কনুই প্রসারিত করে দিয়ে, যেনো তারা নিশ্চিত যে, প্রত্যেকেই ওদের জন্য জায়ণা ছেড়ে দেবে। ওদের মধ্যে কিষাণ রমণীদেরও দেখতাম ঃ কালো বা নীল রঙের সূতী বন্ধ্ব গায়ে, বুকের উপর সাদা স্তায় ফুল তোলা; প্রায়ই ওদের মাথায় থাকতো জুড়ি এবং ওরা চলতো একটা নম্র, সহজ সুন্দর গতিচ্ছন্দে। পেছন দিক থেকে তাকিয়ে অনেক ষাট বছরের রমণীকেও মনে হতো রমণী। ওদের চোখের দৃষ্টি মনে হতো পরিক্ষার এবং বয়সের প্রভাব–মুক্ত—যদি না ওরা আক্রান্ত হতো 'ট্রাকোমা' দ্বারা—এটি একটি দুরারোগ্য মিসরীয় চক্ষুরোগ, যা ভূমধ্যসাগরের পূর্বের সকল দেশের জন্যই এক অভিশাপ বিশেষ।

এবং ইহুদীদেরও দেখতাম ঃ স্থানীয় ইহুদী, যারা পরতো 'তারবৃশ,' আর চওড়া, বিশাল আলখিল্লা, মুখাকৃতির দিক দিয়ে যাদের গভীর মিল রয়েছে আরবদের সাথে; পোলাও আর রাশিয়া থেকে এসেছে যে ইহুদীরা, তারা তাদের অতীত ইউরোপীয় জীবনের এতো ক্ষুদ্রতা আর সংকীর্ণতা নিয়ে এসেছে সাথে করে যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তারা দাবি করে তারা আর মরকো ও তিউনিসিয়ার সাদা বার্নাস পরিহিত গর্বিত ইহুদীরা একই বংশের লোক। তবু, ইউরোপীয় ইহুদীরা তাদের চারপাশের চিত্রের সংগে স্পষ্টই বেমানান হলেও ইহুদী জীবন ও রাজনীতির সুর এবং মেজাজ তারাই সৃষ্টি করে, আর এ কারণে, আরব ও ইহুদীদের মধ্যে প্রায় দৃশ্যমান মন—কষাক্ষির জন্য ওরাই দায়ী।

ঐ সময়ে একজন সাধারণ ইউরোপীয় কতোটুকু জানতো আরবদের সম্বন্ধে? আসলে কিছুই না। সে নিকট প্রাচ্যে আসার সময় সংগে বয়ে নিয়ে আসতো কতকণ্ডলি রোমান্টিক এবং ক্রান্ত ধারণা এবং যদি সদিছা থাকতো এবং বৃদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে যদি সে সং হতো, তা' হলে তাকে শ্বীকার করতেই হতো যে, আরবদের সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। ফিলিন্তিনে আসার আগে আমি তো কখনো এ দেশকে আরবদেশ বলে তাবিনি। অবশ্য, আমার এ অস্পষ্ট ধারণা হয়েছিলো যে, এখানে 'কিছু সংখ্যক' আরবও বাস করে—তবে ওদের আমি কল্পনা করেছিলাম কেবল মক্রভূমির তাঁবুর বাসিন্দা যাযাবর এবং মিশ্ব মরুদ্যানের বাসিন্দারূপে। ফিলিন্তিন সম্পর্কে এর আগে আমি যা কিছু পড়েছি সবই জিওনিস্টদের লেখা; শতাবতই এবং কেবল নিজেদের দৃষ্টিভংগীতেই ওরা লিখে থাকে। তাই আমি বুঝতে পারিনি যে, শহরগুলিও আরবদের দ্বারা পূর্ণ, বুঝতে পারিনি যে, আসলে ১৯২২ সনেও ফিলিন্তিনে যেখানে ইহুদী ছিলো একজন, সেখানে শাঁচজন ছিলো আরব, সে কারণে ফিলিন্তিন যতোটা না ইহুদীদের দেশ তার চাইতে বহু—বহু গুণে বেশি আরবদেরই দেশ!

আমি যখন জিওনিস্ট সংখ্যাম কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ উসীশকিনের নিকট এ বিষয়ে মন্তব্য করলাম, আমার মনে হলো, জিওনিস্টরা আবরদের এই সংখ্যাগুরুত্বের সত্যটিকে বিষেচনা করে দেখতেও রাজী নয়। জিওনিজমের বিরুদ্ধে আরবদের বিরোধিতাকে তারা কোনো গুরুত্ব দিতেই তৈরি নয়। মিঃ উসীশ্কিনের প্রতিক্রিয়া আরবদের প্রতি ঘেনা ও তাছিল্য ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না ঃ

— 'এদেশে আমাদের বিরুদ্ধে আরবদের সত্যিকার কোনো আন্দোলনই নেই—অর্থাৎ, এমন কোনো আন্দোলনই নেই যার মূল রয়েছে জনতার মধ্যে। যাকে আপনি বিরোধিতা মনে করছেন এ সবই আসলে কতিপয় অসন্তুষ্ট এজিটেটরের চিৎকার মাত্র। নিজে নিজেই তা তেঙে পড়বে কয়েক মাসেই—বড়জোর কয়েক বছরেই।'

তাঁর এ যুক্তি আমার কাছে মোটেই সন্তোষজ্ঞনক মনে হলো না। তব্দ থেকেই আমার মনে হছিলো ফিলিন্তিনে ইহুদী বসতি স্থাপনের গোটা ধারণাটি কৃত্রিম, অবাস্তব আর তার চাইতে বিপদের কথা—এতে করে, ইউরোপীয় জীবনের সকল জটিলতা ও অসমাধ্য সমস্যা এমন একটি দেশে আমদানি হওয়ার আশংকা রয়েছে যা হয়তো এ সবকে বাদ দিয়েই অধিকতরো সুঝী থাকতে পারে। ফিলিন্তিনে ইহুদীরা সত্যি এমনভাবে আসহিলো না যাকে বলা যেতে পারে প্রত্যাবর্তন, বরং তারা, ফিলিন্তিনকে ইউরোপীয় লক্ষ্য নিয়ে ইউরোপীয় ছকে সদেশে পরিণত করার জন্যই মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। অন্ধ কথায় ওরা হচ্ছে দরোজায় প্রবিষ্ট বিদেশী। তাই নিজেদের মাঝখানে ইহুদীদের একটি সদেশের ধারণার বিরুদ্ধে আরবদের দৃঢ় বিরোধিতায় আমি আপত্তির কিছুই খুঁজে পাইনি। বরং আমি শীগ্ণীরই বৃঝতে পারলাম, জোর করে একটি ইহুদী রাষ্ট্র চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে আর এর বিরুদ্ধে আরবরা সংগতভাবেই সংগ্রাম করে চলেছে।

১৯১৭ সনের ব্যালফোর ঘোষণায়, ফিলিস্তিনে একটি ইছদী 'জ্বাতীয় আবাসে'র ওয়াদা করা হয়। আমি এই ঘোষণায় দেখতে পেলাম একটি নিবিড় রাজনৈতিক চাল, সকল ঔপনিবেশিক শক্তিই যার আশ্রম নিয়ে থাকে। চালটি হচ্ছে ভেদনীতির মাধ্যমে কোনো দেশ শাসনের বহু পুরোনো নীতি। ফিলিস্তিনের বেলায় এই নীতিটি ছিলো আরো নির্লছ্জ। কারণ, ১৯১৬ সনে ত্রক্ষের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে ইংরেজরা তখনকার মক্কার শাসক শরীফ হোসেনকে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কথা ছিলো, তৃমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী সব ক'টি দেশ নিয়ে গঠিত হবে এ রাষ্ট্র। ইংরেজরা যে কেবল এক বছর পরই ফ্রান্সের সাথে সাইফ–পিক্ট চুক্তি করে (যাতে ক'রে লেবানন ও সিরিয়ার উপর ফরাসী প্রতৃত্ব কায়েম হয়) সে ওয়াদা খেলাফ করে তা নয়, বরং আরবদের ব্যাপারে ওরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো কার্যত ফিলিস্তিনকে তার আওতা থেকেও বাদ দেয়া হয়।

নিজে ইহুদী খালানের লোক হলেও শুরু থেকেই আমি জিওনি–নিজমের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আপত্তি অনুতব করি। আরবদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির কথা বাদ দিলেও বিদেশী বৃহৎ শক্তির সাহায্যে বহিরাগতরা বাইরে থেকে এ দেশে আসবে সংখ্যা শুরুত্ব অর্জনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আর এভাবে একটা জাতিকে উদ্দেদ করবে তার দেশ থেকে, যে–দেশ ব্যরণাতীতকাল থেকে ব্যাবরই তারই দেশ—ব্যাপারটি আমার কাছে ঘোর নৈতিকতা–বিরুদ্ধ বলে মনে হলো। তাই আরব–ইহুদী সমস্যা নিয়ে যখনি কোনো কথা ওঠে আমি স্বভাবতই আরবদের পক্ষ নিই। আর এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো প্রায়ই। এ মাসগুলিতে যে–সব ইহুদীর সংস্পর্শে আমি আসি তাদের প্রায় সকলেই আমার মনোভাব বৃষতে ছিলো অপারগ। আমি আরবদের মধ্যে যা দেখেছি তা ওরা বৃষতে পারতো না। ওদের মতে, আরবরা এক পশ্চাদ্পদ জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কিছুই নয়। অমন এক মনোভাব নিয়ে ওরা আরবদের প্রতি তাকাতো যা মধ্য আফ্রিকার ইউরোপীয় আবাদীদের মনোভাবের থেকে খুব আলাদা নয়। আরবরা কী ভাবছে এ নিয়ে ওদের মোটেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ওদের প্রায় কেউই আরবী শেখার কোনো চেষ্টা করতো না, আর সকলেই বিনাদ্বিধায় এই আপ্তবাক্য গ্রহণ করেছিলো যে, ফিলিন্তিন হচ্ছে ইহুদীদেরই ন্যায্য উত্তরাধিকার।

এ বিষয়ে, জিওনিস্ট আন্দোলনের তর্কাতীত নেতা শাইম ওয়াইজম্যানের সংগে আমার যে মুখতসর আলোচনা হয়েছিলো এখনো তা আমার মনে আছে। তিনি ফিলিস্তিনে তাঁর নিয়মিত সফরের একটিতে এখানে এসেছিলেন। (আমার বিশ্বাস, তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিলো লগুনে) তাঁর সাথে আমার দেখা হয় এক ইহুদী বন্ধুর বাড়িতে। এ লোকটির অপরিসীম প্রাণশক্তিতে আমি প্রভাবিত না হয়ে পারিনি—এমন এক প্রাণশক্তি যার অভিব্যক্তি ঘটেছিলো তাঁর দৈহিক গতিবিধিতেও, তাঁর দীর্ঘ স্প্রিং-এর মতো পদক্ষেপেও, কারণ এভাবেই তিনি পায়চারি করছিলেন ঘরের ভেতর। আমি প্রভাবিত না হয়ে পারিনি তাঁর প্রশক্ত কপালে ফুটে ওঠা বৃদ্ধির দীপ্তিতে আর তাঁর চোখের মর্মভেদী চাহনিতে।

তিনি কথা বলছিলেন টাকা-কড়ির অসুবিধা সম্বন্ধে যে-সব অসুবিধা ইহুদী জাতীয়-আবাসের স্বপ্নকে রূপ দেবার পথে ছিলো বাধাস্বরূপ—আর বলছিলেন, বিদেশে ইহুদীরা এই স্বপ্নে যে সাড়া দেয় তার ক্ষীণতা সম্বন্ধে। এতে আমার এই বিরক্তিকর ধারণাই হলো ঃ ওয়াইজম্যানও প্রায় অন্য সকল ইছদীর মতোই উৎসুক ছিলেন ফিলিপ্তিনে যা কিছু ঘটছিলো তার নৈতিক দায়িত্ব 'বহির্জগতে' চালান দিতে। এর ফলে আমি বাধ্য হলাম সেই সশ্রদ্ধ নীরবতা ভাঙতে যে নীরবতার সাথে উপস্থিত সকলেই তাঁর কথা শুনছিলো। আমি জ্বিশ্গাস করি ঃ

—'কিন্তু আরবদের সম্বন্ধে কী?'

আলোচনার মধ্যে এ ধরনের একটি তাল-কাটা সুর এনে নিশ্চয়ই আমি 'ভুল' করেছিলাম, কারণ, ওয়াইজম্যান তাঁর মুখ ধীরে ধীরে ফেরালেন আমার দিকে, তাঁর হাতের পেয়ালাটি রেখে দিলেন আর আমরা কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ

- —'এবং আরবদের সম্বন্ধে কী?'
- 'আরবদের তুমুল বিরোধিতার মুখে আপনি কী করে আশা করছেন যে, ফিলিস্তিনকে আপনারা নিজেদের স্বদেশ বানিয়ে ফেলবেন? অথচ, মোদ্দাকথা তো এই, আরবরাই এদেশে সংখ্যাগুরু।'

জিওনিস্ট নেতা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—'আমরা আশা করছি, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ওরা আর মেজরিটি থাকছে না।'

- —'হয়তো তা—ই! আপনি এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বহু বছর ধরে, আপনি পরিস্থিতি আমার চেয়ে অবশ্যই ভালো বোঝেন। কিন্তু, আরবরা যে—সব রাজনৈতিক বাধাবিঘ্ন আপনাদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে—হয়তো না–ও করতে পারে—সে–সবের কথা বাদ দিয়েও, এ সমস্যার নৈতিক দিকটা কি আপনাকে মোটেই বিব্রত করে না? আপনি কি মনে করেন না যে, যারা এদেশে চিরকাল বসবাস করে এসেছে তাদের উচ্ছেদ করা আপনাদের পক্ষে অন্যায়?'
  - 'কিন্তু এদেশ তো আমাদের', ডঃ ওয়াইজম্যান ভূক জোড়া কপালে তুলে জবাব দেন, 'যা থেকে আমাদেরকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিলো আমরা তো তাই ফেরত নেয়ার বেশি কিছু করছি না।'
  - 'কিন্তু আপনারা প্রায় দু'হাজার বছরের কাছাকাছি, ফিলিন্তিন থেকে দূরে রয়েছেন। এর আগে, আপনারা এদেশ শাসন করেছিলেন, কিন্তু পুরা দেশটি কখনো নয়—পাঁচশো বছরেরও কম। আপনি কি মনে করেন না যে, একই যুক্তিতে আরবরা দাবি করতে পারে স্পেন, কারণ, তারাও তো স্পেনে কর্তৃত্ করেছিলো প্রায় সাতশো বছর, আর প্রায় পাঁচশো বছর আগে তা সম্পূর্ণ খুইয়ে বসে।'

দেখতে পেলাম ডঃ ওয়াইজম্যান অধৈর্য হয়ে উঠেছেনঃ

- —'বাজে কথা! আরবরা তো স্পেন 'জয় করেছিলো' মাত্র; সে দেশ কথনো তাদের নিজেদের আদি বাসভূমি ছিলো না। তাই, স্পেনীয়রা শেষ নাগাদ ওদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছিলো—তা ঠিকই হয়েছিলো।'
- 'মাফ করবেন' আমি পাল্টা জবাব দিই, 'আমার মনে হচ্ছে এতে ঐতিহাসিক তথ্যগত কিছু তুল রয়ে গেছে। আসলে, হিব্রুরাও তো ফিলিস্তিনে এসেছিলো বিজয়ী হিসাবে। তাদের বহু বহু আগে এখানে বাস করতো অনেক সেমিটিক এবং অ–সেমিটিক

গোত্র—যেমন আমেরাইত, এদুমাইত, ফিলিস্টাইন, মোআইবাত এবং হিট্টাইট প্রভৃতি। ইসরাঈল এবং যুদা'র রাজত্বকালেও তো এসব কবিলা এখানেই বাস করতো। রোমানরা যখন আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয় তখনো ঐসব গোত্র এখানেই বাস করতো। ওরা এখানেই বাস করছে। সপ্তম শতকে যে—সব আরব এ অঞ্চল জয় করে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে, তারা সবসময়ই জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র মাইনরিটি মাত্র ছিলো। বাকী যাদেরকে আমরা আজ ফিলিস্তিনী বা সিরীয় 'আরব' বলে বর্ণনা করে থাকি আসলে তারা হচ্ছে এখানকার আরবায়িত মূল বাসিলা মাত্র। বহু শতান্দীতে এদের অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছে। অন্যরা খ্রিস্টানই রয়ে গেছে। মুসলমানেরা স্বভাবতই আরব থেকে আগত তাদের ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়। কিছু আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, ফিলিস্তিনের বেশির ভাগ লোক, যারা আরবীতে কথা বলে, তারা মুসলমানই হোক বা খ্রিস্টানই হোক, তারা সরাসরি সূত্রে, এখানকার আদি বাসিলাদেরই বংশধর—আদি এই অর্থে যে, হিক্ররা এখানে আসার বহু শতান্দী আগেও তারা এখানেই বাস করতো!'

আমার এই বিস্ফোরণে ডঃ ওয়াইজম্যান ভদ্র হাসিতে মোলায়েম হয়ে ওঠেন এবং আলোচনার মোড় অন্য বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেন।

আমার এই হস্তক্ষেপের যে পরিণতি হলো তাতে আমি সুখী হইনি। আমি অবশ্যি আশা করিনি, উপস্থিত কেউ—ডঃ ওয়াইজম্যান তো ননই—আমার সাথে একমত হবেন যে, নৈতিকতার বিচারে জিওনিস্ট আদর্শটি মুবই দুর্বল এবং খেলো। কিছু এই প্রত্যাশা আমার ছিলো ঃ আরবদের লক্ষ্যের প্রতি আমার সমর্থন আর কিছু না হোক জীওনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে অন্তত কিছুটা অস্বস্তির জন্ম দেবে—এমন এক অস্বস্তি যা ওদের মধ্যে এনে দিতে পারে আরও বেশি অন্তর্মুখিতা, আর তাতে করে হয়তো একথা মেনে নেয়ার জন্য সৃষ্টি করতে পারে অধিকতরো মানসিক প্রস্তুতি। কথাটি এই যে আরবদের জিওনিজম বিরোধিতার মধ্যে একটি নৈতিক অধিকারের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু তার কিছুটা ঘটলো না। তার বদলে আমি দেখতে পেলাম একটা শূন্য দেয়াল যেন চোখ বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকেঃ আমার হঠকারিতার বিরুদ্ধে তিরস্কারই ভরা প্রতিবাদ—এখন সেই হঠকারিতা, যা ওদের পূর্বপুরুষদের দেশে, ইহুদীদের প্রশ্নাতীত অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার দুঃসাহস করেছে!

তেবে তেবে বিশ্বিত হতাম আমি—অমন সৃজনধর্মী বৃদ্ধির অধিকারী ইহুদীদের পক্ষ্যে জিওনিস্ট-আরব বিরোধটিকে কী করে কেবল ইহুদীদেরই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব হচ্ছে! ওরা কি বুঝতে পারেনি যে, শেষতক ফিলিন্তিনে ইহুদীদের সমস্যাটির সমাধান কেবলমাত্র আরবদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভেতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে? ওদের এই পলিসি যে যন্ত্রণাদায়ক ভবিষ্যৎ ডেকে আনবে অনিবার্যভাবেই সে বিষয়ে ওরা কি ছিলো সতি্য সত্যে অতোটা অন্ধ? যদি সাময়িকভাবে সফলও হয় তবু এক শক্রভাবাপন্ন আরব সমৃদ্দুরের মধ্যে ইহুদী-রাষ্ট্ররূপ ছোট্ট দ্বীপটি চিরকালের জন্য যে সংঘাত, ঘেন্না ও তিক্ততার মুখোমুখি হবে তা দেখার মতো দৃষ্টিশক্তি কি ওদের একেবারেই ছিলো না?

এবং কী আশ্চর্য, আমি ভাবতাম, যে জাতি তার দীর্ঘ এবং যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাসে, বারবার অন্যায় জুলুম–নিপীড়নের শিকার হয়েছে, আজ সে–ই তার নিজের লক্ষ্য হাসিলের প্রকান্তিক চেটায় অপর একটি জাতির প্রতি মারাত্মক জুলুম করতে উদ্যত— আর সে জাতিও এমন এক জাতি যারা ইহুদীদের অতীত দুঃখ–কটের ব্যাপারে একেবারেই নিরপরাধ! আমি জানতাম, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কখনো ঘটেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার চোখের সামনেই তা ঘটতে যাচ্ছে দেখে আমার দুঃখের সীমা রইলো না।

সে সময়ে, ফিলিন্ডিনের রাজনৈতিক দৃশ্যপট নিয়ে আমার এই অষ্টপ্রহর চিন্তা-ভাবনার মূলে যে কেবল আরবদের প্রতি আমার সহানুভূতি আর জিওনিস্টদের এক্সপেরিমেটে আমার উদ্বেগই কাজ করেছে তা নয়—এর মূলে আমার সাংবাদিক কৌতৃহলও ছিলো সাক্রিয়—কারণ আমি তখন 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ–এর বিশেষ সংবাদদাতা আর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলির অন্যতম ছিলো এ কাগজ। অনেকটা আক্রিকভাবেই আমি এ সুযোগ পেয়ে যাই।

এক সন্ধ্যায় আমি আমার এক স্যুটকেসে ঠাঁসা পুরোনো কাগজপএগুলি বাছাই করছি—কাগজ ঘাটতে ঘাটতে এক বছর আগে বার্লিনে ইউনাইটেড টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি হিসাবে যে কার্ডটি আমাকে দেওয়া হয়েছিলো, তা পেয়ে গেলাম। আমি প্রায় ওটি ছিড়েই ফেলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ডোরিয়ান মামা আমার হাত ধরে রসিকতার সাথে বলে উঠলেন ঃ 'ছিড়ো না। তুমি যদি হাইকমিশন অফিসে এই কার্ডটি পেশ করো, কয়েকদিনের মধ্যেই সরকারী তবনে খানার দাওয়াত পেয়ে যাবে। এদেশে সাংবাদিকরা খুবই বাঙ্কিত জীব।'

আমি যদিও অনাবশ্যক কার্ডটি ছিড়ে ফেললাম, তবু মামার ঠাট্টা আমার মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। অবশ্য আমি সরকারী তবনে খানার দাওয়াতের জন্য মোটেই উদগ্রীব ছিলাম না—কিন্তু তাই বলে এমন একটি সময়ে নিকটপ্রাচ্যে থাকার এই দুর্লভ সুযোগ কেন আমি কাজে লাগাবো না—যখন দেখতে পাচ্ছি—মধ্য ইউরোপের খুব কম সাংবাদিকই এখানে সফরের সুযোগ পাচ্ছে, আমি কেন আবার আমার সাংবাদিক কাজকর্ম শুরুক করবো নাং তবে ইউনাইটেড টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি হিসাবে নয়, কোনো একটি মশহুর দৈনিকের সংবাদদাতা হিসাবে। এবং যেরূপ অক্যাৎ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তেমনি সহসা আমি স্থির করে ফেললাম—আমি 'সত্যিকার' সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করবো!

'ইউনাইটেড টেলিথাফে'র সাথে এক বছর কাজ করলেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের সাথেই আমার সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তাছাড়া, যেহেতু আমার নিজের নামে আজো কিছুই ছাপা হয়নি, তাই সংবাদপত্র জগতে আমার নাম এখনো সম্পূর্ন অজানা, অপরিচিত। অবশ্য, এতে আমি নিরাশ হয়ে পড়িনি। আমি ফিলিন্তিন সম্পর্কে আমার ধারণার উপর একটি প্রবন্ধ লিখলাম এবং দশটি জার্মান সংবাদপত্রে পাঠালাম তার কিন। সংগে আমি এ প্রস্তাবও দিলাম যে, নিকট–প্রাচ্যের উপর আমি ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে তৈরি আছি।

এ হচ্ছে ১৯২২ শেষের দিকের মাসগুলির কথা—তখন জার্মানীতে চরম সর্বনাশা মুদ্রাক্ষীতি বিরাজ করছে। জার্মান সংবাদপত্রগুলির পক্ষে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছিলো। অতি অল্পসংখ্যক খবরের কাগজই পারতো মুদ্রায় তাদের বৈদেশিক সংবাদদাতাদের খরচ বহন করতে। কাজেই এ মোটেই আশ্চর্যজ্ঞনক ছিলো না যে, আমি যে—দশটি সংবাদপত্রে আমার নমুনা প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলাম তারা একের পর এক, কমবেশি ভদ্র ভাষায় তাদের প্রত্যাখ্যানের কথা লিখে জানালো। দশটি পত্রিকার মধ্যে কেবল একটিই আমার পরামর্শ গ্রহণ করে এবং মনে হয়, আমি যা লিখেছিলাম তাতে খুশি হয়েই আমাকে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের বিশেষ ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা নিয়োগ করে, আর তার সংগে একটি চুক্তিপত্রও পাঠায়—ফিরে গিয়ে আমাকে একটি বই লিখে দিতে হবে। এই পত্রিকাটিই 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'। আমি প্রায় কাৎ হয়ে গেলাম, যখন দেখতে পেলাম, আমি যে কেবল একটি সংবাদপত্রের সাথে (আর কী সে সংবাদপত্র!) সম্পর্কই স্থাপন করতে পেরেছি তা নয়, পয়লা চেষ্টায়ই অমন একটা মর্যাদা হাসিল করেছি যা বহু ঝানু সাংবাদিকেরও স্থ্র্যার বস্তু হতে পারে!

অবশ্য এর মধ্যে একটা কাঁটাও ছিলো। মুদ্রাক্ষীতির জন্য 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ' আমাকে নগদ টাকায় আমার মাইনে দিতে সক্ষম ছিলো না। বিনয়ের সাথে তারা বললো, আমার পারিশ্রমিক দেয়া হবে জার্মান মার্কের হিসাবে; ওদের মতোই আমিও জানতাম যে, এতে আমার প্রবন্ধগুলি পাঠাবার জন্য খামের উপর যে টিকেট লাগাতে হবে তার খরচ বহন করাও কঠিন হবে। কিন্তু 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'—এর বিশেষ সংবাদদাতা হওয়ার গৌরব অনেক—অনেক বেশি মূল্যবান মনে হলো—সংবাদদাতা হিসাবে টাকা–কড়ি না পাওয়ার সাময়িক অসুবিধা সত্ত্বেও। আমি ফিলিস্তিনের উপর প্রবন্ধ লিখতে তক্ক করে দিলাম এই আশায় যে, শীগ্গীরই হোক বা বিলম্বেই হোক, ভাগ্যে কোনো তত পরিবর্তনের ফলে, একদিন হয়তো আমি গোটা নিকট–প্রাচ্যেই, সফর করতে সক্ষম হবো।

\* \* \* \* \* \* \* \*

ফিলিস্তিনে এখন আমার বন্ধু অনেক—ইহুদী এবং আরব, উভয়ই।

একথা সত্য যে, আরবদের প্রতি আমার সহানুতৃতির জন্য, যা 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'—
এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলিতে ছিলো সুস্পষ্ট, জিওনিস্টরা আমাকে দেখতো অনেকটা
বিষয়—মেশানো সন্দেহের সংগে। স্পষ্টই তারা স্থির করতে পারছিলো না আমি কি
আরবদের দ্বারা 'খরিদ' হয়ে গেছি (কারণ, জিওনিস্টরা প্রায় সমস্ত কিছুকেই টাকা—কড়ির
অর্থে ব্যাখ্যা করতে ছিলো অভ্যন্ত)! না কি, আমি কেবল একটা উদ্ভট বৃদ্ধিজীবী, বিদেশী
সবকিছুকেই যে ভালোবাসে। কিন্তু তখন যেসব ইহুদী ফিলিন্তিনে বাস করতো তাদের
সবাই যে জিওনিস্ট ছিলো তা নয়। ওদের কেউ কেউ ফিলিন্তিনে এসেছে, রাজনৈতিক
কোনো মতলব নিয়ে নয়, বরং পাকভূমি আর তার সাথে জড়িত বাইবেলী স্কৃতি—অনুষংগের
প্রতি একটি ধর্মীয় অনুরাগবশে।

এই দলের মধ্যে ছিলেন আমার ডাচ্ বন্ধু ইয়াকব দ্য হান—দেখতে ছোটো–খাটো, গোলগাল, মুখে সোনালী রঙের দাড়ি, বয়স পরতাল্লিশের কাছাকাছি। এখানে আমার মক্কার পথ–৮

আসার আগে তিনি ছিলেন হল্যাণ্ডের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক। এখন তিনি আমস্টার্ডামের 'হ্যাণ্ডেশ্সরাড' ও লগুনের 'ডেলি একপ্রেসে'র বিশেষ সংবাদদাতা। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিলো গভীর, পূর্ব ইউরোপের যে–কোনো ইহুদীর মতোই গোঁড়া—কিন্তু তিনি জ্বিওনিস্ট চিন্তাধারা সমর্থন করতেন না, কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, 'প্রতিশ্রুত ভূমিতে তাঁর জ্বাতির প্রত্যাবর্তনের জন্য তাদেরকে মিসাইজ্যার আগমনের অপেকা করতে হবে।'

- 'আমরা ইহদীরা', তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছেন, 'আমরা পাক ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম এবং পৃথিবীর সর্বত্র আমাদেরকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো, কারণ আল্লাহ্ আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমরা তা পালন করতে পারিনি। তিনি আমাদেরকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর কালাম প্রচারের জন্য, কিন্তু আমরা আমাদের উদ্ধৃত অহংকার—বশে ভাবতে ভক্ত করলাম, তিনি কেবল খাতিরেই 'মনোনীত ছাতি' করেছেন—এবং এভাবে, আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এখন আর তওবা করা আর অন্তর সাফ করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। এবং আমরা যখন আবার তাঁর কালাম শোনার লায়েক হবো, তিনি একজন মিসাইঅ্যা পাঠাবেন তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশে আবার নিয়ে যাবার জন্য।'
- 'কিন্তু', আমি জিগ্গাস করি, 'জিওনিস্ট' আন্দোলনের মূলেও এই মিসাইজ্যার ধারণা নেই কিঃ আপনি জানেন, আমি তা সমর্থন করি না; কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই কি এ বাসনা স্বাভাবিক নয় যে, তাদের একটি নিজস্ব আবাস—ভূমি থাকবেং

ডঃ দ্য হা'ন আমার দিকে একটু গঘু পরিহাস মেশানো নজরে তাকান,—'আপনি কি মনে করেন, ইতিহাস কেবল কতকগুলি ঘটনাপরস্পরাং আমি তা মনে করি না। আল্লাই যে আমাদেরকে বাধ্য করেছিলেন আমাদের দেশ হারাতে, আর আমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা দেশে, তা উদ্দেশ্যহীন ছিলো না। কিন্তু জিওনিস্টরা নিজেরা একথা স্বীকার করতে রাজ্ঞী নয়; যে–আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব আমাদের পতনের জন্য দায়ী ওরা সেই অন্ধতায়ই ভূগছে। ইহুদীদের দৃ'হাজার বছরের নির্বাসন এবং দৃঃখ–কষ্ট ওদেরকে কিছুই শেখায়নি। আমাদের দৃঃখ–কষ্টের মূল কারণটি বুঝবার চেষ্টা না করে তাকে এখন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে; বলা যায়, পশ্চিমা শক্তির রাজনীতি থেকে পাওয়া বুনিয়াদের উপর একটা 'জাতীয় আবাস' তৈরি করে—এবং জাতীয় আবাসভূমি তৈরির এই প্রচেষ্টায় অপর একটি জাতিকে তার নিজের আবাস থেকে বঞ্চিত করার অপরাধই করে চলেছে ওরা!

বভাবতই, ইয়াকব দ্য হানের রাজনৈতিক মতামত তাকে জিওনিস্টদের মধ্যে খুবই অপ্রিয় করে তোলে (আসলে আমার ফিলিন্তিন ত্যাগের কিছুদিন পরেই, আমি তনে মর্মাহত হই যে, তাঁকে সম্ভ্রাসবাদীরা এক রাত্রে গুলী করে হত্যা করেছে)। তাঁর সংগে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তাঁর নিজের মতের অন্ধ ক'জন ইহদীদের মধ্যেই তাঁর সামাজিক মেলামেশা ছিলো সীমাবদ্ধ—এদের কেউ কেউ ছিলো ইউরোপীয়, কেউ কেউ ছিলো আরব। আরবদের প্রতি তাঁর খুবই দরদ ছিলো বলে মনে হয়, আর তাঁর সম্বদ্ধ আরবদেরও ছিলো খুব উচ্চ ধারণা। ওরা প্রায়ই ওঁকে দাওয়াত করতো ওদের বাড়িতে।

আসলে তখনো আরবরা ইহুদী হিসাবেই ইহুদীদের প্রতি সর্বতোভাবে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেনি। কেবল ব্যালফোর ঘোষণার পরই—অর্থাৎ শত শত বছর পাশাপাশি সম্প্রীতির সাথে বসবাস এবং একটা জাতিগত ঐক্য—চেতনা সত্ত্বেও আরবরা ইহুদীদেরকে রাজনৈতিক দুশ্মন ভাবতে ভক্ন করে। কিন্তু দ্বিতীয় দশকের প্রথমদিকের বদলে–যাওয়া পরিস্থিতিতেও আরবরা জিওনিস্ট এবং ডঃ দ্য হা'নের মতো বন্ধুভাবাপন্ন ইহুদীদেরকে স্পষ্টভাবেই আলাদা করে দেখতো।

আরবদের মধ্যে আমার সফরের এই প্রথমদিকের নিয়তি–নির্দিষ্ট মাসগুলি যেনো আবেগ–অনুভূতি ও চেতনা প্রতিবিশ্বের এক প্রবাহ বইয়ে দিলো। বলতে কি, ব্যক্তিগত ধরনের কতকগুলি অনুচারিত আশা–আকাঞ্জ্ঞা আমার চেতনায় স্থান পাবার দাবি জানাতে থাকলো।

আমি অমন একটা জীবনবোধের সম্মুখীন হলাম যা ছিলো আমার কাছে একেবারেই নতুন। মনে হলো, এই মানুষগুলির রক্ত থেকে একটি উষ্ণ, তপ্ত, মানবিক নিশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে ওদের চিন্তায়, ওদের অংগ-ভংগীতে—আত্মার সেইসব যন্ত্রণাদায়ক ফাটল, তয়, ক্ষোভ এবং মানসিক বাধার সেইসব প্রেত যা ইউরোপের জীবনকে কুৎসিততরো এবং প্রতিশ্রুতির দিক দিয়ে অতো কাঙাল করেছে...এই আরবদের মধ্যে এর কোনোটিরই অন্তিত্ব নেই। আমি আমার নিজেরও অজান্তে হামেশা যা কামনা করে এসেছি তারই কিছুটা পেতে তক্ত করি আরবদের মধ্যঃ হালকাভাবে জীবনের সকল প্রশ্নের মুকাবিলা করার জন্য এটি একটি আবেগধর্মী মনোভাব। বলা যায়, অনুভৃতির ক্ষেত্রে এক মহৎ কাওজ্ঞান।

কালক্রমে, এই মুসলিম জাতির মর্মকথা বোঝা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠলো। এর কারণ এ নয় যে, ওদের ধর্ম আমাকে আকর্ষণ করেছিলো (কারণ তখনো এ সম্বন্ধে আমি জানতাম সামান্যই) বরং তা এ কারণেই আমার কাছে অতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, ওদের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম মন ও ইন্ত্রিয়ের এক সহজাত সংগতি, যা ইউরোপ খুইয়ে বসেছিলো। আরো নিবিড়ভাবে আরবদের জীবন বোঝার মাধ্যমে কি আমাদের পশ্চিমা জগতের দুঃখ—যন্ত্রণা, মানবিক সংহতির ক্ষয়কর অভাব আর সেই দুঃখ—যন্ত্রণার কারণের মধ্যে যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে তা আবিক্ষার করা সম্ভব নয়ং কী সেই জিনিস, যা আমাদেরকে, পশ্চিমাদেরকে, জীবনের সেই পরম সাধীনতা থেকে পলায়ন করতে শিথিয়েছে, যে স্বাধীনতার অধিকারী এই আরবেরা, ওদের এই মানসিক রাজনৈতিক অবক্ষয়ের যুগেও— যার অধিকারী আমরাও হয়তো ছিলাম অতীতের কোনো এক সময়ে? তা যদি না হতো, আমরা কী করে সৃষ্টি কব্রতে পারতাম আমাদের অতীতের মহৎ সব শিল্পকলা, মধ্যযুগের সার্থক গির্জাসমূহ, রেনেসাঁসের উন্মাদ উল্লাস, রেমব্রাতের চিত্রের আলো—আঁধারের খেলা, বাঝের সুর—মূর্ছনা, মোজার্টের স্লিশ্ব মোলায়েম অস্ব্র্পা, আমাদের চাষীদের চিত্রকলায় ময়ুরের পেথমের গৌরব এবং অস্পষ্ট, প্রায় অমৃন্য শিথর—চূড়ার দিকে বীথোফেনের গর্জনময় আশায়—দীপ্ত উড্ডয়ন, যেখান থেকে

মানুষ বলতে পারে--- 'আমি আর আমার নিয়তি অভিনু।

আত্মশক্তির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী তা আমরা জানি না বলে আমাদের পক্ষে আর ঐসব শক্তির সতি্যকার ব্যবহার সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে আর কখনো জন্ম হবে না কোনো বীথোফেনের বা কোনো রেমব্রাতের! তার বদলে এখন আমরা জানি শিল্পকলায়, সমাচ্চ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি – বিজ্ঞানে প্রকাশের নব নব রূপ নিয়ে কেবল মারাত্মক দলাদিন, কেবলি পরস্পরবিরোধী গ্রোগান, ও সৃত্মতাবে, পরিকল্পিত নীতির মধ্যে তুমূল সংগ্রাম। আমাদের সব যন্ত্রপাতি, আর আসমান – ছোঁয়া দালানকোঠা আমাদের আত্মার সমগ্রতা পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও …ইউরোপের অতীতের সেই হারানো আত্মিক গৌরব কি প্রকৃতপক্ষে চিরদিনের জন্যই হারিয়ে গেছে? আমরা কোথায় ভূল করেছি তা উপলব্ধি করে আমরা কি সেই আত্মিক গৌরবের কিছুটা ফিরে পেতে পারি না?

এবং প্রথমে যা, আরবদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি, আরবীয় জীবনের বাইরের রূপ, আর আমি এ জাতির পোকদের মধ্যে আবেগের দিক দিয়ে যে স্থির-নিশ্চয়তা লক্ষ্য করেছি তার প্রতি আমার পক্ষে সহানুভূতি মাত্র ছিলো, তাই ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে, এমন কিছুতে রূপান্তরিত হলো যা এক ব্যক্তিগত অনেষার সাথেই তুলনীয়। আমি ধীরে ধীরে আরো সচেতন হয়ে উঠলাম একটি আচ্ছন্ল-করা তন্ম বাসনা সম্পর্কে—জানার এ বাসনা যে. আবেগের দিক দিয়ে ওদের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার মূলে কী রয়েছে, আর কী সেই জিনিস যা আরবদের জীবনকে অতো আলাদা করে দিয়েছে পাশ্চাত্য জীবন থেকে? আর মনে হলো, এই বাসনা যেনো আমার নিজের গহনতম সমস্যাগুলির সাথেই রহস্যজনকতাবে জড়িত। আমি পথ খুঁজতে লাগলাম যা আমাকে দেবে আরবদের চরিত্রে, তাদের ধ্যান-ধারণায় গভীরতরো অন্তর্দৃষ্টি, যে-চরিত্র ও ধ্যান-ধারণা ওদেরকে দিয়েছে একটা বিশেষ রূপ আর আত্মিক দিক দিয়ে ওদেরকে করেছে ইউরোপীয়দের থেকে অতো স্বতন্ত্র! ওদের ইতিহাস, তমদুন আর ধর্ম সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করে দিলাম। আর এই তাগিদ, যা আমি সেই জিনিসটি আবিষ্কার করার জন্য অনুতব করি যা ওদের হৃদয়কে করেছে উদ্বন্ধ আর পরিপূর্ণ আর দিয়েছে ওদের পথের দিশা—তারি মধ্যে যেনো আমি আভাস পেলাম একটি প্রেরণার, এক গোপন শক্তি আবিকারের, যা আমাকে উদ্বন্ধ করেছে, পূর্ণ করেছে, আর দিয়েছে দিক্-নির্দেশনার প্রতিশ্রুতি—।

## কণ্ঠস্বর

## এক

আমরা চলছি উটের উপর সওয়ার হয়ে, আর জায়েদ গান গাইছে। বালিয়াড়িগুলি এখন আগের চেয়ে আরো প্রশস্ত। এখানে ওখানে বালু জায়গা ছেড়ে দেয় নৃড়ি পাথরের শয্যার জন্য এবং খণ্ড খণ্ড বেসন্টের জন্য, আর আমাদের সমুখেই, অনেক দক্ষিণে, জ্বেগে ওঠে গিরিশ্রেণীর ছায়া ছায়া রেখা ঃ জাবাল শাম্মার পর্বতশ্রেণী।

জামেদের গানের পদগুলি একাকার হয়ে ভেদ করে আমার নিদ্রাল্তাকে—কিন্তু ঠিক অমন মাত্রায় যে, আমাকে এড়িয়ে যাঙ্গে যে–শদগুলি সেগুলিই এমন এক বিস্তৃততরো, গভীরতরো তাৎপর্যমঞ্জিত হয়ে উঠছে যার সাথে তাদের বাহ্য অর্থের কোনো যোগই নেই!

এ হচ্ছে উট সওয়ারের সেই গানগুলির একটি, যা আপনি প্রায়ই ভনতে পাবেন আরব দেশে—এমন গান যা মানুষ গায় তাদের জতুগুলির পদক্ষেপকে নিয়মিত ও ক্ষিপ্র রাখতে এবং ঘূমিয়ে—পড়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে— মরু—মানবের সুর, যারা অমন স্থানের সাথে দিন গুজরান করে যার কোনো সীমা—সরহদ নেই, প্রতিধ্বনিও নেইঃ যে সুর সবসময়ই তোলা হয় বাদ্যযন্ত্রের প্রধান চাবিতে, সুরের একই সমতলে, টিলা—ঢালা আর কিছুটা কর্কশ— বেরিয়ে আসছে গলার একেবারে উপর থেকে, আর আন্তে আন্তে হারিয়ে যাছে গুছ হাওয়ায় ঃ যেনো. মরুভূমির নিখাস ধরা পড়েছে মানুষের একটি কণ্ঠশরে। মরুভূমির ভেতর দিয়ে যে মানুষ কখনো সফর করেছে সে কিছুতেই ভূলতে পারবে না এই কণ্ঠশ্বর। এ কণ্ঠশ্বর যেখানে ছামি নিক্ষলা, বাতাস উষ্ণ আর চতুর্দিক উন্মুক্ত অবারিত আর ছীবন কঠিন—সব জায়গায় একই।

আমরা চলেছি উটের উপর সওয়ার হয়ে আর জায়েদ গেয়ে চলেছে, যেমন তার আগে নিশ্চয়ই গেয়েছে তার আবা এবং তার কবিলার আর সকল মানুষ এবং আরো বহু কবিলার মানুষ, হাজার হাজার বছর ধ'রে; কারণ, এই গভীর, একঘেয়ে সুরগুলি গড়ে তুলতে এবং তাদেরকে চূড়ান্ত রূপ দিতে দরকার হয়েছে হাজার হাজার বছরের। বহু সুরে সুরেলা পাশ্চাত্য সংগীত প্রায় সবসময়ই প্রকাশ করে কোনো—না—কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতি, কিন্তু এই আরবীয় সুরগুলি—অগণিতবার যাতে তোলা হয়েছে একই সুরের আমেজ—এগুলি যেনা, অনুভূতি থেকে পাওয়া উপলব্ধির সুরময় প্রতীক মায়ে, যার অভিজ্ঞতা রয়েছে বহু মানুষের, যার উদ্দেশ্য কোনো একটা ভাব জাগানো নয়, বরং আপনাকে আপনার আত্মিক অভিজ্ঞতার কথা শ্বরণ করিয়ে দেয়া। এইসব সুরের জন্ম হয়েছিলো বহু বহু আগে, মরুভূমির আবহাওয়া থেকে, বাতাসের আর যাযাবর জিন্দেগীর ছন্দ থেকে, বিশাল মাঠ—প্রান্তরের বিশালতার অনুভূতি থেকে, এক চিরন্তন বর্তমানের ধ্যান থেকে ঃ এবং ঠিক যেমন জীবনের মৌলিক বিষয়গুলি সব— সময়ই একই থাকে তেমনি এই সুরগুলিও সময়ের অতীত, পরিবর্তনের অতীত।

এই ধরনের সুরের কথা প্রতীচ্যে কুচিৎ কেউ ধারণা করতে পারে। প্রতীচ্যে, আলাদা আলাদা সুর কেবল সংগীতেরই একটা দিক নয়, এ তার অনুভূতি ও কামনা– বাসনারও একটি দিক। শীতল আবহাওয়া, ছুটে চলা নদী-নালা, পর পর চারটি ঋতু-- এসব উপাদান জীবনকে এতো বহুমুখী তাৎপর্য ও দিক নির্দেশ করে যে, পাশ্চাভ্যের মানুষ অতি স্বাভাবিকভাবেই পীড়িত হয় বহু কামনা-বাসনা দ্বারা' এবং পরিণামে একটি তীব্র আকাজ্ঞার দ্বারা, সে আকাজ্ঞা কেবলমাত্র করার তাগিদেই কান্ধ করার আকাজ্ঞা। তাকে সবসময়ই সৃষ্টি করতে হবে, নির্মাণ করতে হবে, জয়ী হতে হবে, তার নিজের জীবনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে, নিজের অন্তিতুকে বারবার উপলব্ধি করার জন্য; আর এই নিত্য পরিবর্তনশীল জটিলতা তার সংগীতেও প্রতিফলিত। তরংগিত উদান্ত পশ্চিমা সংগীতেও ধ্বনি আসে বুকের ভেতর থেকে এবং উদান্ত সব- সময়ই—বিভিন্ন তালে ওঠা-নামা করতে করতে; এ সংগীতে কথা বলে সেই 'ফাউস্টীয় প্রকৃতি—যার প্রভাবে পশ্চিমী মানুষেরা অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে, অনেক বেশি কামনা করে এবং জয়লাভের ইচ্ছায় অনেক বেশি সংখ্যাম করে—কিন্তু তার সংগে হয়তো ওরা হারায়ও অনেক বেশি এবং তা হারায় বেদনাদায়কভাবে! কারণ, পশ্চিমী মানুষের জ্বাৎ হচ্ছে ইতিহাসের জ্বাৎ ঃ কেবলি হওয়া, ঘটা আর অতীত হয়ে যাওয়া; এতে শান্ত থাকার প্রশান্তিটুকু নেই ঃ সময় হচ্ছে একটি দুশমন-- যাকে সবসময়ই দেখতে হবে সন্দেহের নজরে; এবং 'এখন' এই কথাটি কখনো বহন করে না চিরন্তনের কোনো ইংগিত...

পক্ষান্তরে মরুভূমি আর স্তেপ অঞ্চলের আরবকে তার চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য সংশ্লের মারাময় জগতে নিয়ে যায় না, এ দৃশ্য তার কাছে দিনের মতোই কঠোর বান্তব; এতে অনুভূতির আলো–ছায়া খেলার কোনো অবকাশ নেই। বাহির আর ভেতর, আমি আর পৃথিবী তার কাছে বিপরীত এবং পরস্পরবিরোধী কোনো সত্থা নয়, বরং এক অপরিবর্তনীয় বর্তমানেরই বিভিন্ন দিক; গোপন ভয় তার জীবনের উপর প্রভূত্ব করে না এবং যখনই সে কোনো কাজ করে সে তা করে বাহ্য প্রয়োজনে, মানসিক নিরাপত্তার বাসনার তাগিদে নয়। ফলের দিক দিয়ে সে পশ্চিমাদের মতো দ্রুত বৈষয়িক 'সাফ্ল্য' হাসিল করতে পারেনি সত্য, কিন্তু সে তার আত্মাকে বাঁচাতে পেরেছে।

…'কতো কাল'—আমি প্রায় একটা শরীরী চমকের সাথে নিজেকে নিজে স্থাই—
ভায়েদ আর জায়েদের জাতের লোকেরা, অমন সৃন্ধভাবে, অমন নির্দয় কঠোরতার সাথে
যে–বিপদ তাদেরকে যিরে ফেলছে চারদিক থেকে তার মুকাবিলায় বাঁচাতে পারবে তাদের
আত্মাকে? আমরা বাস করছি অমন একটা সময়ে যখন অগ্রসরমান পশ্চিমের মুকাবিলায়
আর নিক্রিয় থাকতে পারবে না প্রাচা। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—হাজারো শক্তি
এসে আঘাত করছে মুসলিম জাহানের দরোজায়। মুসলিম জাহান কি অভিভূত হয়ে পড়বে
পশ্চিমী বিশ শতকের চাপে এবং এই প্রক্রিয়ায় হারাবে কেবল তার নিজের ঐতিহ্যিক
রূপগুলিকে নয়, তার আত্মিক বুনিয়াদকেও?

## দুই

মধ্যপ্রাচ্যে আমি যে বছরগুলি কাটিয়েছি ১৯২২ থেকে ১৯২৬ তক্, একজন সহানুভূতিশীল বাইরের লোক হিসাবে এবং এরপর থেকে, মুসলিম হিসাবে ইসলামী কওমের আশা–আকাঞ্জন ও লক্ষ্যের অংশীদার রূপে সেই সময়টাতে আমি লক্ষ্য করেছি, কীডাবে ইউরোপীয়রা ধীরে ধীরে অপ্রতিহতভাবে মুসলমানদের তামদূনিক জীবন ও রাজনৈতিক আযাদীকে গ্রাস করে চলেছে; এবং যেখানেই মুসলিম জাতিগুলি এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নিজেদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সাধারণ জনমত তাদের প্রতিরোধকে আখ্যামিত করছে 'জেনোফোবিয়া বলে, তাদের সরল বিশাস আহত হয়েছে, এই মনোভাব নিয়ে!

মধ্যপ্রাচ্যে যা-কিছু ঘটছে তাকে এমনি স্থুণভাবে সরল করে দেখতে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ইভিহাসকে কেবলমাত্র ইউরোপের স্থার্থের এলাকা বিচার করতে ইউরোপ বহুকাল ধ'রে অভ্যন্ত। যদিও পশ্চিমের সর্বত্র (বৃটেন ছাড়া) জনমত সব— সময়ই প্রচুর সহানুভূতি দেখিয়েছে আইরিশ আযাদী আন্দোলনের প্রতি অথবা (রাশিয়া ও জার্মানীর বাইরে) পোল্যাণ্ডের জাতীয় জাগরণের প্রতি, তবু মুসলমানদের এরূপ আশা—আকাঞ্জন ও স্বপ্নের প্রতি সে সহানুভূতি কখনো সম্প্রসারিত হয়নি। পশ্চিমের প্রধান যুক্তিই হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ভাঙন এবং অর্থনৈতিক জনগ্রসরতা; এবং প্রত্যেকটি সক্রিয় পশ্চিমী হস্তক্ষেপেরই উদ্দেশ্য, এই হস্তক্ষেপের উদ্যোভাদের মতে (এবং খালিস নিয়তের ভান করেই তারা এরূপ বলে থাকে), কেবল পশ্চিমের 'আইনসংগভ' স্বার্থ সংরক্ষণ নয়, স্থানীয় লোকদের নিজ্ঞেদের প্রগতি সাধনও বটে!

বাইরের প্রত্যেকটি সরাসরি, এমনকি, সদাশম হস্তক্ষেপও যে একটি দেশের বিকাশকে কেবল বিত্মিতই করে, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ের পশ্চিমী জ্ঞানার্থীরা তা বেমালুম ভূলে গিয়ে এ ধরনের দাবিগুলি গিলতে হামেশাই উৎসুক! তারা কেবল দেখে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি দ্বারা তৈরি নতুন রেলপথসমূহ; একটি দেশের সামান্তিক কাঠামোর ধ্বংস তাদের নজরে পড়ে না। তারা নতুন বিজ্ঞলীর কিলোয়াট্ গোণে, একটি জাতির আত্মগৌরবের উপর যে আঘাত হানা হয় তা গোণে না।

বল্কানে অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপের যুক্তিসংগত অজুহাত হিসাবে অস্ট্রিয়া কর্তৃক বলকানকে 'সভ্য করার মিশন' যে–সব লোক কখনো গ্রহণ করবে না, তারাই কিন্তু একই রকমের অজুহাত সাগ্রহে গ্রহণ করে থাকে ব্রিটেনের বেলায় মিসরে, রালিয়ার বেলায় মধ্য এলিয়ায়, ফ্রান্সের বেলায় মরকোতে এবং ইতালীর বেলায় লিবিয়াতে; এবং একথা কখনো তাদের মনে জাগে না যে, মধ্যপ্রাচ্য যে–সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যাধিতে ভূগছে তার অনেকগুলিই এই পশ্চিমী স্বার্থেরই প্রভ্যক্ষ পরিণাম; একথাও তাদের মনে জাগে না যে, পশ্চিমী হস্তক্ষেপের অনিবার্য লক্ষ্য হচ্ছে আভ্যন্তরীণ যে ভাঙন এরি মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তাকে স্থায়ী এবং প্রশন্ততরো করে তোলা আর এভাবে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির আত্মন্থ হওয়াকে অসম্ভব করে তোলা।

আমি এটা পয়লা অনুভব করতে শুরু করি ১৯২২ সনে, যখন আমি আরব আর জিওনিস্টদের বিরোধের ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসকদের দৈত ভূমিকা লক্ষ্য করি। আমার কাছে তা আরো পুরোপুরি লাষ্ট হয়ে উঠলো ১৯২৩ সনের শুরুর দিকে, যখন অনেকগুলি মাস ফিলিন্তিনে ঘুরে ঘুরে কাটানোর পর আমি আসি মিসরে। মিসর তখন প্রায় একটানা বৈপ্রবিক আন্দোলন করে চলেছে ব্রিটিশ প্রটেক্টরেটের বিরুদ্ধে। যে—সব প্রকাশ্য জায়গায় ব্রিটিশ সেপাইরা প্রায়ই যেতো সেখানেই নিক্ষেপ করা হতো বোমা—এবং তার জবাব দেওয়া হতো নানারকম দমনমূলক পদ্মায়—সামরিক শাসন, রাজনৈতিক গ্রেফতারী, নেতাদের নির্বাসন, পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু এ ব্যবস্থাগুলি যতো কঠোরই হোক এর কোনোটিই জনসাধারণের আযাদী স্পৃহাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। গোটা মিসরীয় জাতির মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো ব্যাকুল নিরুদ্ধ কান্নার ঢেউ—এর মতো একটা কিছু—নৈরাশ্যে নয়, বরং এ ছিলো বার্থ উৎসাহজনিত কান্না, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির মূল আবিষ্কারের উত্তেজনায় ক্রন্দন!

সেই দিনগুলিতে কেবলমাত্র ধনী পাশারা, বিশাল বিশাল জমিদারীর যারা ছিলো মালিক, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তারাই ছিলো আপোসধর্মী। বাকী অগণিত মানুষ, যাদের মধ্যে ছিলো হতভাগা 'ফেলাহিনে'রা, এক একর জমি যাদের মনে হতো একটা গোটা পরিবারের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ এক সম্পদ, তারা সবাই সমর্থন করতো আ্যাদী আন্দোলনকে। একদিন হয়তো শোনা গেলো, খবরের কাগজের হকারেরা রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করছে—'গুয়াফদ পার্টির সকল নেতা মিলিটারী গভর্নর কর্তৃক গেরেফতার', কিন্তু পরদিনই, নতুন নেতার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেতো তাদের স্থান—এভাবে, আ্যাদীর ক্ষুধা এবং বিদ্বেষ দুই বাড়তে থাকে। ইউরোপীয়দের এর জন্য একটি মাত্র শঙ্কাই ছিলো—'জেনোফোবিয়া।

সে সময়ে আমার মিসরে আসার মূলে ছিলো একটি ইচ্ছা—আমি 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ্ড'-এর জন্য আমার কাজের পরিসর সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলাম ফিলিন্তিনের বাইরে, অন্যান্য দেশেও। ডোরিয়ান মামার আর্থিক অবস্থা অমন ছিলো না যে তিনি আমার এই সফরের খরচ বহন করতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, আমি এই সফরের জন্য অত্যুৎসুক তখন তিনি নিজেই অর্থানী হয়ে আমাকে কিছু আগাম টাকা দিলেন, যাতে আমার জেকজালেম থেকে কায়রো যাওয়া—আসার রেলের ভাড়া এবং সেখানে পনেরো দিন থাকার খরচ কোনো রকমে চলে।

কায়রোতে আমি থাকবার ছায়গা পেলাম একটি চিপা গলিতে, যেখানে প্রধানত আরব হস্তশিল্পী ও গ্রীক দোকানদাররাই বাস করতো। আমার বাড়ির মালিক ছিলেন ত্রিয়েস্তিনের এক বৃদ্ধা, দীর্ঘাংগী, ভারিক্কি, এলোমেলো, শুদ্রকেশী। তিনি সকাল থেকে শুক্ত করে সন্ধ্যা পর্যন্ত কড়া গ্রীক শরাব গলায় ঢালতেন এবং এক মেজাজ থেকে আরেক মেজাজে হোঁচট খেয়ে পড়তেন। তাঁর মেজাজ ছিলো খুবই উগ্র আর তীব্র, যা কখনো তার নিজ স্বরূপ বৃশ্বতো বলে মনে হয় না। কিন্তু তিনি আমার প্রতি ছিলেন বন্ধুভাবাপন্না, আর তাঁর

উপস্থিতিতে আমার ভালোই লাগতো।

প্রায় এক হপ্তা পরে আমার হাতের নগদ টাকা প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমার ইচ্ছা ছিলো না যে আমি অতো তাড়াতাড়ি ফিলিস্তিনে আমার মামার বাড়ির নিরাপত্তায় ফিরে যাই। তাই আমি আমার রুদ্ধির অন্য উপায় খুঁজতে শুরু করি।

আমার জেরুজালেমের বন্ধু ডঃ দ্য হা'ন কায়রোর এক ব্যবসায়ীর নিকট একটি চিঠি দিয়েছিলেন আমার পরিচয় দিয়ে। আমি তাঁর কাছেই গেলাম পরামর্শের জন্য। তিনি হল্যান্ডের লোক; দেখলাম, তিনি খুবই উদার আর সহদয়, আর তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে বহু দূর বিস্তৃত তাঁর বৃদ্ধিবৃত্তিক ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ। ইয়াকব দ্য হা'নের চিঠি থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, আমি 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'—এর একজন সংবাদদাতা। তাঁর অনুরোধে আমি যখন তাঁকে হালে ছাপা আমার কয়েকটি প্রবন্ধ দেখালাম, বিশ্বয়ে তাঁর চোখের ভুক্ব একেবারে কপালে উঠে গেলোঃ

- -- 'বলুন, আপনার বয়স কতো?'
- -- 'বাইশ বছর।'
- —' তা' হলে মেহেরবানী করে আমাকে অন্য কথা বলুন। এই প্রবন্ধগুলি দিয়ে আপনাকে কে সাহায্য করেছে?—দ্য হা'নং'

আমি হাসলাম—'অবশ্যি নয়, আমি নিজেই লিখেছি! আমি আমার কাজ হামেশা নিজেই করি। কিন্তু আপনি সন্দেহ করছেন কেনং'

তিনি তাঁর মাথা নাড়েন যেনো বিশ্বয়বিমৃঢ় হয়ে—'কিন্তু খুবই তাজ্জব মনে হচ্ছে…এ ধরনের প্রবন্ধ শেখার পরিপক্কতা আপনি কোথে কে পেলেনং আপনি কেমন করে অর্ধেক একটি বাক্যে, যে–সব ব্যাপার অতো সাধারণ বলে মনে হয়, তাতেও প্রায় মরমী এক তাৎপর্য দান করেনং'

এর মধ্যে যে শ্রদ্ধা লুকানো ছিলো তাতে আমি অতোটা গৌরববোধ করি যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ফলে, আমার আত্মর্যাদাবোধ বেড়ে গেলো অনেক। আমার এই নতুন পরিচিত দোস্তের সাথে আলোচনায় বোঝা গেলো, তাঁর নিজের ব্যবসায়ে কর্ম—সংস্থানের কোনো সুযোগ নেই; কিন্তু তিনি মনে করেন, তিনি হয়তো একটি মিসরীয় ব্যবসা–প্রতিষ্ঠানে আমাকে একটি কান্ধ যোগাড় করে দিতে পারেন—যে প্রতিষ্ঠানটির সংগে রয়েছে তাঁর নিজের লেনদেন।

তিনি আমাকে যে অফিসটি দেখিয়ে দিলেন সেটি ছিলো কায়রোর এক প্রাচীনতরো মহন্ত্রায়। আমার বাসা থেকে তা খুব দূরে ছিলো না ঃ একটি চিপা গলি—যার দু'পাশে রয়েছে এককালের অভিজাত বাড়িঘর; এখন যা অফিস আর সস্তা এপার্টমেন্টে রূপান্তরিত। আমার ভাবী মূনিব একজন বয়স্ক, টেকো, মিসরীয় ব্যবসায়ী, যার মুখখানা সময়ে—পাকা এক শকুনেরই মুখের মতো। তাঁর একজন পার্ট—টাইম কেরানী দরকার, তাঁর হয়ে ফরাসী ভাষায় চিঠি—পত্রের আদান—প্রদানের জন্য। আমি তাঁকে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলাম যে, এ দায়িত্ব পালন আমি করতে পারবো, যদিও ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা আমার একদম নেই। আমাকে মাত্র তিন ঘণ্টা কাজ করতে হবে। সে অনুপাতে মাইনেও কম, কিন্তু এ

মাইনেও আমার বাড়িভাড়া চুকানো আর অনির্দিষ্টকাল আমাকে রুটি, দুধ ও জলপাই-এ তৃপ্ত রাখার জন্য ছিলো যথেষ্ট।

আমার বাসা আর অফিসের মধ্যেই পড়ে কায়রোর বারাগুনা পল্লী। এলাকাটি হচ্ছে একটি জটিল গোলক—ধাঁধা বিশেষ, যেখানে অভিজাত আর নীচ বারাগুনারা কাটায় তাদের দিন আর রাত। বিকালে আমি যখন কাজে যাই অলিগলিগুলি দেখি শূন্য, নীরব। ঘূলঘূলি দেয়া জানালার ছায়ায় কোনো নারী হয়তো তার দেহ ছড়িয়ে দিতো আলসভরে; এ—বাড়ি না হয় ও—বাড়ির সমুখে, ছোটো ছোটো টেবিলের পাশে বসে গঞ্জীর মুখে, দাড়িওয়ালা লোকদের সাথে, শাস্তভাবে কফি পান করে বালিকারা, আর তারা ঐকান্তিকতার সব লক্ষণ সমেত, অমন সব বিষয়ে আলাপ করে যা সব রক্ষের উত্তেজনা আর দৈহিক মন্ততা থেকে অনেক দ্বের বলে মনে হতো।

কিন্তু সন্ধ্যায় যখন আমি ঘরে ফিরে আসি তখন দেখতে পাই মহক্লাটি জন্য যে-কোনো মহল্লা অপেক্ষা অধিকতরো প্রাণবন্ত। আরবীয় বাঁশির নরম মোলায়েম সূর এবং ঢোল ও নারীর হাসিতে গুঞ্জন উঠেছে মহল্লাটিতে। বহু বিজ্ঞলী বাতি আর রঙিন লগ্ঠনের আলোর নিচ দিয়ে যখন আপনি হাঁটছেন, প্রতি পদক্ষেপেই একটি মোলায়েম বাহ জড়িয়ে ধরবে আপনার গলায়, বাহটি হতে পারে বাদামী অথবা সাদা—কিন্তু সব-সময়ই তা সোনা ও রূপার চেন আর চুড়িতে ঝনঝন করবে এবং সবসময়ই তাতে পাওয়া যাবে মেশ্ক, গুগ্থল ও উষ্ণ জন্তু-তৃকের গন্ধ। আপনাকে খুবই দৃঢ় থাকতে হবে—নিজেকে এই সব সহাস্য আলিংগন এবং 'ইয়া হাবিবী' 'হে আমার প্রিয় সাআদাতাক', 'সুখী হও তৃমি'— এই সব আহ্বান থেকে মুক্ত রাখতে। আপনাকে পথ করে যেতে হবে স্পন্দিত অংগ-প্রত্যংগের মধ্য দিয়ে, যার অধিকাংশই সরল, সুন্দর এবং ইংগিতপূর্ণ দেহ-ভাজ দ্বারা আপনাকে মাতিয়ে দেয়। গোটা মিসর যেন ভেঙে পড়ছে আপনার উপর, ভেঙে পড়ছে মরকো, আলজিরিয়া, ভেঙে পড়ছে সুদান, নুবিয়া, ভেঙে পড়ছে আরব, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, ইরান-গৃহের দেয়ালের সাথে লম্বালম্বি করে রাখা বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসেছে লম্বা, রেশমী জামা-কাপড় পরা লোকেরা...হর্ষে উৎফুল্প...হাসছে, মেয়েদের ডাকছে, অথবা নীরবে নারকেলের হুকা টানছে। ওরা সকলেই কিন্তু এখানকার 'খদ্দের' নয়...অনেকেই এসেছে, এই মহলার গতানুগতিকতামুক্ত হর্ষোৎফুল্ল আবহাওরায় দ–একটা ঘণ্টা কাটাতে...কখনো বা আপনাকে পিছিয়ে যেতে হচ্ছে সুদানের ছেঁড়া-জীর্ণ কাপড় পরা দরবেশের সমুখ হতে, যিনি ভিক্ষা চেয়ে গান গাইছেন আবিষ্ট মুখে, জনড় দু'হাত বাড়িয়ে। সুগন্ধি বিক্রেতা হকারের দোলায়মান ধুনুচি থেকে ওঠা ধূপের ধোঁয়া, কুওলী-পাকানো মেঘের আকারে আপনার মুখকে বুরুণ্ করে দিছে! প্রায়ই আপনি ভনতে পাছেন মিলিত কণ্ঠে গান এবং আপনি বুঝতে ভরু করবেন শোঁ শোঁ করা, মোলায়েম আরবী ধ্বনিগুলির কোনো কোনোটির অর্থ।...এবং ঘুরে ফিরে আপনি ভনতে পাচ্ছেন কোমল, কল-কল্লোলের মতো, সুখের উক্তি...ঔসব বালিকার জান্তব সুখ (কারণ ওরা সন্দেহাতীতভাবেই উপভোগ করছিলো নিজেদেরকে), যাদের পরনে রয়েছে হালকা-নীল, হলদে, লাল, সবুজ, সাদা, ঝিলিক-মারা সোনালি পোশাক, মিহি রেশমী, সৃন্ধ জালি জালি

করে বোনা পাতলা টিউল, ভয়েল অথবা বৃটিদার কাপড়ে তৈরি—আর ওদের হাসি যেনো নৃড়ি বিছানো ফুটপাতের উপর দিয়ে বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে ছুটে চলেছে—এই উচ্ছসিত, এই নিম্নগামী এবং পরমূহুর্তেই আবার ক্ষরিত হচ্ছে অন্যদের ওষ্ঠ থেকে...।

এই মিসরীয়রা---কী করে ওদের পক্ষে সম্ভব হতো এই হাসি? কী আনন্দ আর ফুর্তির সংগেই ना ওরা, দিন নেই রাত নেই, চলতো কায়রোর পথে পথে, দুলুনী চালে, লম্বা লম্বা ধাপে পা ফেলতে ফেলতে, ওদের দীর্ঘ শার্টের মতো 'গাল্লাবিয়া' গায় দিয়ে, যাতে থাকতো ভোরা, রংধনুর প্রত্যেকটি রঙের-চলতো ওরা লঘু চিত্তে, মুক্ত মনে, যাতে করে মনে হতো, মানুষের জীবনকে চূর্ণ করা দারিদ্রা, অসন্তোষ আর রাজনৈতিক বিক্ষোভ, এ সমস্তকে মানুষ শুরুত্ব দেয় কেবলি আপেক্ষিক অর্থে। এই মানুষগুলির প্রচণ্ড বিক্ষোরণমুখী উত্তেজনায় সবসময়ই, দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো ভাবান্তর ছাড়াই অবকাশ থাকতো। পরিপূর্ণ শান্তি, এমনকি আলস্যের যেনো কিছুই কখনো ঘটেনি এবং কিছুই খোয়া যায়নি। এজন্য षिकाश्म इँ हें द्वां शीयता मत्न कर्ताला (এवः इसला अथता मत्न करत) जातवता मानुस হিসাবে লঘু, ভাসাভাসা! কিন্তু প্রথমদিকে, সেই দিনগুলিতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম—আরবদের প্রতি পশ্চিমের এই তাচ্ছিল্যের মূলে রয়েছে যে-সব আবেগ 'গভীর' প্রতীয়মান হয় সেগুলিকে অতি-গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতা এবং যা-কিছু 'লঘু' 'ভাসাভাসা, যা–কিছু হারা, বায়বীয় এবং নির্ভার তাকেই নিন্দা করার প্রবণতা। আমি উপলব্ধি করেছিলাম—যে-সব মানসিক দ্বন্দু সংঘাত ও চাপ পশ্চিমের বৈশিষ্ট্য আরবরা মুক্ত রয়েছে সেগুণি থেকে। কাজেই আমাদের মাপকাঠি আমরা ওদের বেলায় কী করে ব্যবহার করতে পারি? ওদের যদি 'লঘু' ভাসাভাসাই মনে হয়, তারো কারণ হয়তো াই যে, ওদের আবেগগুলি দ্বন্দ্-সংঘাতের মুকাবিলা না করেই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় ওনের আচরণের মধ্যে। হয়তো 'পশ্চিমীকরণের' চাপে ওরাও ধীরে ধীরে বাস্তবের সাথে সাক্ষাৎ যোগাযোগের এই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসবে। কারণ, ঐ পশ্চিমী প্রভাব নানাভাবে সমকালীন আরব চিন্তার ক্ষেত্রে একটা উদ্দীপক ও ফলপ্রস্ নিমিত্ত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্যভাবেই তা আরবদের মধ্যে সেই সব মারাত্মক সমস্যাই সৃষ্টি করে যার দ্বারা পশ্চিমের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন পীড়িত, বিড়ম্বিত।

আমার ঘরের ঠিক বিপরীতদিকেই—এবং অতো নিকেট যে আমি হাত বাড়িয়ে প্রায় নাগাল লেতে পারি—দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা মসজিদ, যার রয়েছে সরু একটি মিনার, যে-মিনার থেকে রোজ পাঁচবার সালাতের জন্য দেয়া হয় আযান। সাদা পাগড়ি পরা একজন লোক মিনারে চড়ে দু'হাত তুলে সুর করে গায়—'আল্লাহ—আকবর'—আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমি সাক্ষ্য দিছি যে, মুহামদ আল্লাহর রসূল…ও যখন ধীরে ধীরে চারদিকে মুখ ফেরায় তার কণ্ঠের ধ্বনি উঠতে থাকে উর্ধ্ব দিকে, পরিকার হাওয়ায় তা বুলন্দ হয়ে ওঠে, আরবী ভাষায়—গলা থেকে—আসা গভীর শন্তপালর উপর দোল থেতে খেতে, আন্দোলিত হয়ে, কখনো আগিয়ে, কখনো পিছিয়ে। ওর গলার স্বর গাঢ় উদান্ত,

মোলায়েম এবং দৃঢ়—যার মধ্যে অবকাশ রয়েছে অনেক ওঠা—নামার। কিন্তু আমি ব্ঝতে পারি, তপ্ত আবেগই কণ্ঠস্বরকে করেছে সুন্দর, বলার চাতুর্য নয়!

— 'মুয়াজ্জিন' – এর এই সুর ছিলো কায়রোতে আমার দিবস ও সন্ধ্যার. মূল সংগীত—ঠিক যেমন তা আমার জন্য মূল সংগীত ছিলো প্রাচীন জেরুজ্জালেম নগরীতে এবং পরবর্তীকালেও মুসলিম দেশগুলিতে তা—ই আমার প্রত্যেকটি সফরকালে বিদ্যমান ছিলো আমার একমাত্র সংগীতরূপে। উপভাষার পার্থক্য এবং লোক—সমাজ্জের রোজকার কথাবার্তার উচ্চারণের যে বৈষম্য ল্পষ্ট হয়ে ওঠে তা সত্ত্বেও আযান ঘোষিত হয় সর্বত্র ঃ শব্দের এই ঐক্য থেকে, আমি আমার কায়রোর সেই দিনগুলিতেই উপলব্ধি করি, সকল মুসলমানের মধ্যে জন্তরের ঐক্য কতো গভীর এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের যে রেখা রয়েছে তা কতো কৃত্রিম আর অর্থহীন। ওদের চিন্তার পদ্ধতি একই, ভাল—মন্দ সং—অসতের মধ্যে পার্থক্য নিরপণের বেলায় সকল মুসলমানই এক এবং মহৎ জীবনের উপাদানগুলি সম্পর্কে ওদের ধারণাও অভিন্ন!

এই প্রথমবারের মতো আমার মনে হলো আমি অমন একটি জনগোষ্ঠীর দেখা পেয়েছি যেখানে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা, দৈবক্রমে একই রক্ত—বংশজাত হওয়ার উপর বা অর্থনৈতিক স্বার্থভিত্তিক নয়—বরং তার ভিত্তি অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি স্থায়ী কিছু। এ আত্মীয়তার উৎস একই দৃষ্টিভংগি, যে দৃষ্টিভংগি মানুষে মানুষে নিঃসংগতাম্বরূপ যতো রকম প্রতিবন্ধক রয়েছে সমস্ত কিছুকেই করে উন্মূলিত।

১৯২৩ সনের থীন্মে মধ্যপ্রাচ্যের জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছতরো দৃষ্টিভংগিতে সমৃদ্ধ হয়ে আমি ফিরে আসি জেব্লুযালেমে।

আমার বন্ধু ইয়াকব্ দ্য হানের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী এলাকা ট্রান্সজর্তানের আমীর আবদুল্লাহ্র সাথে আমি পরিচিত হই। তিনি আমাকে দাওয়াত করেন তাঁর মৃশুকে। এখানেই আমি পরলা দেখলাম একটা খাঁটি বেদুঈন দেশ। রাজধানী আমান, টলেমিআস ফিলাডেলফাস কর্তৃক নির্মিত গ্রীক উপনিবেশ ফিলাডেলফিয়ার ধ্বংসাবশেষের উপর তৈরি একটি ছোট শহর ছিলো তখন। লোক সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি ছিলো না। রাস্তাঘাটগুলি ভর্তি বেদুঈনদের ঘারা, খোলা স্তেপ অঞ্চলের খাঁটি বেদুঈন, যাদের কৃচিৎ দেখা যায় ফিলিস্তিনে—স্বাধীন যোদ্ধা আর উটপালক বেদুঈন! সার্কাসিয়ান গরুর গাড়িগুলি কোরণ, শহরটি প্রথম আবাদ করেছিলো সার্কাসিয়ানরা; ওরা উনিশ শতকে ওদের স্বদেশ রাশিয়ানরা দখল করে নিলে এদেশে চলে এসে এখানে বসতি স্থাপন করে) আন্তে আন্তে কষ্টে—সৃষ্টে চলতো বাজারের মধ্য দিয়ে। বাজারটি আকারে বড় হলেও এতে যে হট্টগোল ও উত্তেজনা দেখা যেতো তা অনেক বেশি বড়ো এক নগরীকেই মানায়।

শহরে দালান–কোঠা খুব বেশি ছিলো না; তাই আমীর আবদুল্লাহ্ তখন বাস করছিলেন পাহাড়ের উপর এক তাঁবু খাটানো ক্যাম্পে; পাহাড়িটি যেনো উপর দিক হতে তাকিয়ে আছে নিচে, আমানের দিকে। তাঁর তাঁবুটি ছিলো অন্যান্য তাঁবুর চেয়ে কিছুটা বড়ো; তার মধ্যে ছিলো ক্যানভাসের পার্টিশন দেয়া কয়েকটি কোঠা; চূড়ান্ত সরলতায় তাঁবৃটি আলাদা ছিলো অন্য সকল তাঁবৃ থেকে। এরি একটি কোঠায়, এক কোণে জমিনের উপর কালো ভালুকের চামড়া বিছিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিছানা। অভ্যর্থনা কোঠায়, কেউ যখন গালিচার উপর বসতো তখন তার বাহুছয় রাখার জন্য সেখানে ছিলো রূপার কাজ—করা অগ্রভাগ বিশিষ্ট এক জোড়া সুন্দর উটের জীন।

আমীরে'র প্রধান পরামর্শদাতা ডঃ রিজা তওফিক বে'র সাথে যখন আমি তাঁবুতে ঢুকলাম, তথন কেবল একজন নিগ্রোই ছিলো সেখানে, যার পরনে ছিলো জমকালো ব্রোকেডের জামা-কাপড় আর কোমরে একটি সোনার ছুরি। রিজা তওফিক বে' ছিলেন একজন তুর্কী, আগে ছিলেন এক বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক, আর কামাল আতাতুর্কের আগে, তিন বছরের জন্য ছিলেন তুর্কী মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। তিনি আমাকে বললেন, আমীর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরবেন। এই মুহুর্তে তিনি কয়েকজন বেদুঈন সর্দারের সাথে আলাপ করছেন দক্ষিণ ট্রান্সজর্ডানে সর্বশেষ নযদী হানা নিয়ে। ঐ সব নযদী ওয়াহাবীরা. ডঃ রিছা আমাকে বোঝালেন, ইসলামের অভ্যন্তরে অমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে যা খুশ্চান জগতের গৌড়া সংস্কারপন্থীদের থেকে আলাদা নয়, কারণ ওরা পীর–দরবেশের পূজার ঘোর বিরোধী, বহুশতকের পরিক্রমায় যে-সব মরমী কুসংস্কার ইসলামের ডেতরে ঢুকে পড়েছে সেগুলিরও ঘোর বিরোধী। তা'ছাড়া, ওরা শরীফী খান্দানেরও আপোসহীন দুশমন, যে-খান্দানের প্রধান হচ্ছে 'আমীরে'র পিতা, হিজাজের বাদশাহ হোসাইন। রিজা তওঞ্চিক বে'র মতে, ওয়াহাবীদের ধর্মীয় মতামত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা যায় না; আসলে, ওদের মতামত, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে যে-সব ধারণা রয়েছে তার চেয়ে আলু কুরআনের মর্মের অনেক কাছাকাছি। আর তা ইসলামের সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর বিস্তার করতে পারে এক কল্যাণকর প্রভাব। অবশ্য ওদের অতিশয় গোড়ামি অন্যান্য মুসলমানের পক্ষে ওয়াহাবী আন্দোলনকে পুরাপুরি বোঝা কিছুটা কঠিন करत जूलाए; जात এই व्किंग, जिनि वर्लन, कारना कारना विरम्स भरत रुग्राजा অনভিপ্রেত নয়, যারা আরব জাতিগুলির সম্ভাব্য পুনর্মিলনকে এক ভয়ংকর বিপদের সম্ভাবনা বলে গণ্য করে।

কিছুক্ষণ পর 'আমীর এসে ঢুকলেন। চল্লিশের মতো বয়েস—মাঝারী আকৃতি, ছোটো সোনালী রঙের দাড়ি, কালো প্যাটেন্ট চামড়ার চটি পায়ে, মৃদু পদক্ষেপে, সাদা ঝকঝকে রেশমের ঢিলা আরবী পোশাকে— যার উপরে রয়েছে প্রায় ক্বচ্ছ সাদা সৃতী 'আবায়া। তিনি বললেন ঃ

— 'আহ্লান ওয়া সাহ্লান,— 'এ আপনারই ঘর, সহজ হোন', এই প্রথম আমি তনলাম—এই সুন্দর আরবী অভিবাদন!

আমীর আব্দুল্লাহ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে অমন কিছু রয়েছে যা আকর্ষণীয়, যা প্রায় বলপূর্বক জয় করে নেয় মানুষকে—আর সে জিনিস হচ্ছে তাঁর প্রগাঢ় রসবোধ, তাঁর আবেগ–তৃপ্ত কথাবার্তা আর তাঁর প্রত্যুৎপনুমতিত্ব। সে সময় যে তিনি কী জন্য তাঁর লোকজনের কাছে আতা জনপ্রিয় ছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের প্ররোচিত শরীফীয় বিদ্রোহে যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তার জন্য বহু আরব খুশি ছিলো না।

ওরা তাঁর এই ভূমিকাকে মুসলিমের প্রতি মুসলিমের বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করতো। তা সত্ত্বেও জিওনিজমের বিরুদ্ধে আরবদের স্বার্থ রক্ষায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তিনি বেশ কিছুটা মর্যাদা হাসিল করেন। সেদিন তখনো আসেনি যখন তার রাজনীতির পাক্চক্র তাঁর নামকে গোটা আরব জাহানে করে তুলবে ঘৃণ্য।

হাব্শী পরিচারক, ছোটো ছোটো যে পেয়ালায় আমাদের কফি পরিবেশন করলো, তা থেকে চুমুক দিয়ে কফি খেতে খেতে আমরা কথা বলছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের সাহায্য করছিলেন ডঃ রিছা, তিনি চমৎকার ফরাসী বলতেন। আমরা কথা বলছিলাম এই নতুন দেশ ট্রাঙ্গজর্ডানের শাসন বিষয়ক অসুবিধাগুলি নিয়ে। ওখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে এবং কেবল নিজের কবিলার আইন-কানুন মানতেই সে অভ্যন্ত।—'কিন্তু, 'আমীর বললেন, 'আরবদের কাণ্ডজ্ঞান চমৎকার। বেদুঈনরা পর্যন্ত ক্ষক্র করেছে—বিদেশী প্রভূত্ব থেকে মুক্ত হতে হলে, ওদের পুরানো যেমন-খুশি চলার অভ্যাস অবশ্যি বর্জন করতে হবে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব ঝগড়া—ফাসাদের কথা আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন সেগুলি এখন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে।

এরপর তিনি অসংযত চঞ্চল বেদুঈনদের বর্ণনা করে চলেন ঃ ওরা সামান্যতম উসিলায়ই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে থাকে। ওদের খালানগত শক্তা প্রায়ই বহু পুরুষ ধরে চলতে থাকে এবং কখনো কখনো তা পিতা থেকে পায় পুর, এমনকি শতাব্দির পর শতাব্দি ধ'রে—যার ফলে চলতে থাকে নিত্যনতুন খুনজারি, রক্তপাত এবং নবতরো তিক্ততা, আদি কারণটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিস্কৃতির অতলে হারিয়ে গেলেও। শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ মাত্র একটিই আছে; পূর্বতন নিহত ব্যক্তিটির গোত্র ও কবিলার কোনো জোয়ান যদি অপরাধীর গোত্র ও কবিলার কোনো কুমারীকে অপহরণ করে এবং তাকে বিয়ে করে, তাহলে বিয়ের রাতের রক্ত—যা খুনীর কবিলার রুক্ত—প্রতীক–রূপে এবং চ্ড়ান্তভাবে, হত্যার সময় যে রক্তপাত করা হয়েছিলো তারই প্রতিশোধরূপে গণ্য হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়, বহু পুরুষ ধরে বিদ্যমান শক্রতায় উতয় গোত্রের লোকেরাই ক্লান্ড হয়ে পড়েছে, কারণ তাতে উতয় দলেরই শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এমন সব ক্ষেত্রে প্রায়ই তৃতীয় গোত্রের কোনো ঘটক কর্তৃক অপহরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

— 'আমি এর চাইতেও তালো করেছি', আমীর আমাকে বললেন, 'আমি যথার্থ খালানী শত্রুতা কমিশন' গঠন করেছি; এই কমিশন বিশ্বস্ত লোকদের নিয়ে গঠিত। ওরা সারা দেশে ঘুরে বেড়ায় এবং বিবদমান গোত্রগুলির মধ্যে এই ধরনের প্রতীকী অপহরণ ও বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। 'কিন্তু', বলতে বলতে তাঁর চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে— 'আমি সবসময় কমিশনের সদস্যদের বোঝাবার চেষ্টা করি'—যেনো তারা কুমারীদের নির্বাচন করতে গিয়ে হশিয়ারির সাথে কান্ধ করে—কারণ, আমি চাই না যে, বরের সম্ভাব্য হতাশার কারণে আবার পরিবারের 'ভেতরেই শত্রুতা সৃষ্টি হোক'।…

দরমের আড়াল থেকে বার হয়ে একটি বালক, বারো বছরের মতো ওর বয়স। সন্ধ্যার আঁধার নামা তাঁবুর কামরার ভেতর দিয়ে ও ছুটে যায় ক্ষিপ্রগতিতে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে, আর তাঁবুর বাইরে রাখা একটা ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে, রেকাবে

পা না রেখেই; একটি নওকর, ঘোড়াটিকে ধরে দাঁড়িয়েছিলো—ওরি জন্য প্রস্তুত ছিলো ঘোড়াটিঃ ছেলেটি আর কেউ নয়, 'আমীরে'র বড়ো ছেলে তালাল; তার হাল্কা দেহে, যোড়ার পিঠে একলাফে তার আরোহণে, তার উজ্জ্বল চাউনিতে আবার আমি লক্ষ্য করলাম সেই জিনিসঃ নিজের জীবনের সাথে স্বপুমুক্ত বাস্তব যোগ, যা আমি ইউরোপে যা–কিছু জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম তার সব কিছু থেকেই আরবকে স্থাপন করেছে অত দূর বাবধানে!

তাঁর ছেলের প্রতি আমার এই স্ম্পুষ্ট সপ্রশংস দৃষ্টি লক্ষ্য করে 'আমীর' বললেন—'অন্য প্রত্যেকটি আরব শিন্তর মতোই সে বেড়ে উঠেছে কেবল একটিমাত্র চিন্তা মনে নিয়ে ঃ মুক্তি, আযাদী।' আমরা আরবরা মনে করি না যে, আমাদের কোনো ফ্রটি নেই অথবা আমরা ভূল থেকে মুক্ত। তবে আমরা আমাদের ভূলগুলি নিজেরাই করতে চাই এবং এভাবে শিখতে চাই—কেমন ক'রে এই ভূলগুলি থেকে বাঁচা যায়। ঠিক যেমন একটি গাছ বাড়তে বাড়তেই জানে কেমন করে বাড়তে হয়; কিংবা একটি স্রোত চলতে চলতে খুঁজে পায় ওর নিজের সঠিক চলার পথ। যে সব লোকের নিজেদের কোনো প্রজ্ঞা নেই—যাদের আছে কেবল ক্ষমতা আর বন্দুক আর অর্থবিত্ত, যারা জানে কেবল সেইসব বন্ধুদের হারাতে যাদেরকে প্রঞ্জার পথ দেখাক!'

অনির্দিষ্টকালের জন্য ফিলিন্ডিনে থাকার ইচ্ছা আমার ছিলো না। ইয়াকব দ্য হা'ন আবার ছুটে এলেন আমার সাহায্যে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিলো সূপ্রতিষ্ঠিত এবং ইউরোপের সর্বত্র নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ছিলো তাঁর সম্পর্ক। তাঁর স্পারিশের ফলে আমি দুটি ছাট্ট খবরের কাগজের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে সক্ষম হই ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখার জন্য; কাগজ দু'টির একটি ইংল্যাপ্তের, অপরটি সুইজারল্যাপ্তের। চুক্তি হলোঃ কাগজ দু'টি আমার পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে ডাচ্ গিভারে এবং সুইস্ ফ্রাঁলত। কাগজগুলি ছিলো প্রাদেশিক ধরনের আর এদের খুব বেশি মর্যাদাও ছিলো না। মোটা মাইনা দেবার ক্ষমতা ওদের ছিলো না। কিছু আমার চালচলন সরল হওয়ায় ওদের কাছ থেকে আমি যে অর্থ পেলাম তাই আমার পরিকল্পিত মধ্যপ্রাচ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সফরের খরচের জন্য যথেষ্ট মনে হলো।

আমার ইচ্ছা ছিলো—প্রথমে আমি যাই সিরিয়ায়। কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ, যারা সবেমাত্র এক শক্রভাবাপনু জনতার মাঝখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, অস্ট্রিয়ার একজন প্রাক্তন বিদেশী শক্র-সৈন্যকে প্রবেশ পত্র দিতে রাজী ছিলো না। এ আঘাত ছিলো নিষ্ঠুর; কিন্তু এ ব্যাপারে আমার করবার কিছুই ছিলো না। তাই আমি স্থির করলাম—আমি

১. সে সময়ে (১৯২৩) কেউই আঁচ করেনি যে, পরবর্তীকালে আমীর আবদুল্লাহ এবং তাঁর পুত্র তালালের সম্পর্ককে নট্ট করে দেবে তীব্র বিরোধিতা—পুত্র ঘেন্না করছেন আরব স্কপতে বিটিশ নীতির প্রতি তাঁর পিতার আপস মনোভাবকে এবং পিতা তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করছেন তাঁর তীব্র স্পট্ট ভাষণের বিরুদ্ধে। তখন কিংবা পরে তালালের মধ্যে কখনো আমি দেখিনি—কোনো 'মানসিক ব্যাধির লক্ষণ, যে ওক্সহাত তাঁকে ১৯৫২ সনে বাধ্য করা হয় জর্তানের তথ্ত ত্যাগ করতে।

হাইফা যাবো এবং সেখানে গিয়ে জাহাজে উঠবো ইস্তান্থূলের পথে। বলাবাহল্য এ-ও ছিলো আমার পরিকল্পনার অন্তর্গত।

জেরুযালেম থেকে হাইফা যাওয়ার ট্রেনে সফরে আমি এক মুসিবতে পড়ি। আমার একটা কোট পথে হারিয়ে যায়, যার মধ্যে ছিলো আমার ছাড়পত্র আর একটি ছোট্ট থলে। আমার কাছে রইলো কেবল কটি রূপার মুদ্রা আমার প্যান্টের পকেটে। কাজেই এখনকার মতো আমার ইস্তামূল যাওয়ার কোনো প্রশুই ওঠে নাঃ পাসপোর্ট নেই, টাকাও নেই। বাসে করে জেরুযালেম ফেরা ছাড়া আমার আর কোনো গতি রইলো না। তাড়া পরিশোধ করতে হবে সেখানে পৌছুনোর পর, বরাবরকার মতোই, ডোরিয়ান মামার কাছ থেকে ধার ক'রে। জেরুযালেম আমাকে অপেক্ষা করতে হবে কয়েক সপ্তাহ, কায়রোর অস্থীয় কনসুলেট থেকে একটি ছাড়পত্রের জন্য কোবা, তখন ফিলিন্তিনে কোনো কনসুলেট ছিলো না) এবং হল্যাও ও সুইজারল্যাও থেকে আরো কিছু অর্থের জন্য।

এমনি করে পরদিন সকালবেলা আমি গিয়ে হাজির হই হাইফার প্রান্তে, একটি বাস—
অফিসে। ভাড়া সম্পর্কে কথাবার্তা শেষ করে নিলাম। বাস ছাড়ার তথনো এক ঘন্টা বাকি।
সময় কাটানোর জন্য আমি রাস্তায় পায়চারি জক্ত করি, কথনো সামনে, কথনো পেছনে
ফিরে আসি; নিজের প্রতি আমার অপরিসীম বিরক্তি—বিরক্তি আমার ভাগ্যকে নিয়ে যা
আমাকে বাধ্য করেছে জীবন সংগ্রামে অমন হীনভাব পিছু হটতে। ইন্তেজারি সবসময়ই
অপ্রীতিকর—এবং জেরুন্যাশেম প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, আমার এই চিন্তা,
এই পরাজয়বোধ ছিলো সবচাইতে তিক্ত, বেশি করে আরো এ কারণে য়ে, এরূপ সামান্য
টাকা–পয়সা নিয়ে আমি আমার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারবো কি–না, এ সম্বন্ধে
ডোরিয়ান ছিলেন হামেশাই সন্দিহান। তাছাড়া আমি সিরিয়া সফর করতে পারবো না এবং
আল্লাহই জ্ঞানেন, আবার কখনো আমি আসতে পারবো কি–না পৃথিবীর এই এলাকায়। এ
সম্ভাবনা অবশ্যি ছিলো য়ে, পরবর্তী কোনো সময় 'ফ্লাঙ্কফুটার শাইটুঙ' মধ্যপ্রাচ্যে আমার
আরেকটি সফরের থরচ বহন করতে পারে এবং ফরাসী সরকারও পারে কোনো একদিন
প্রাক্তন–শক্র বিদেশীদের উপর থেকে তাদের বাধা–নিষেধ তুলে নিতে। কিন্তু তা নিশ্চিত
ছিলো না এবং ইত্যবসরে দামেশ্ক সফরের সৌভাগ্য আমার এবার আর হলো না…'কেন'
আমি নিজেকে জিগ্গাস করি, তিক্তভাবে, 'দামেশ্ক নিষিদ্ধ হলো আমার জন্যং'

কিন্তু আসলে কি তা–ই সত্য? অবশ্য আমার পাসপোর্ট নেই, টাকা–কড়িও নেই। কিন্তু পাসপোর্ট আর টাকা–কড়ি কি সত্যি একেবারে অপরিহার্য ছিলো..?

চিন্তায় এতোদ্র আগানোর পর হঠাৎ আমি থেমে যাই। যদি মনোবল থেকে যথেষ্ট, আমি পায়দল সফর করতে পারি, আরব গেরামবাসীদের উপর ভরসা করে। এবং হয়তো— বা আমি কোনো—না—কোনোভাবে গোপনে পার হয়ে যেতে পারি সর্হদ—পাসপোর্ট আর প্রবেশপত্রের অন্য মাথা না ঘামিয়েই...

এবং আমি এ ব্যাপারে পুরাপুরি অবহিত হওয়ার আগেই আমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেলো ঃ আমি দামেশক যাচ্ছি।

মকার পথ-১

আমি আবার মত বদলে ফেলেছি এবং শেষতক আমি জেব্রুযালেম যাচ্ছি না, বাস চালকদের একথা বোঝাতে মিনিট দুয়েক সময়ই ছিলো যথেষ্ট। আমার আরো কয়েক মিনিট লাগলো, একজোড়া নীল ওভার—অল ও একটি আরবী 'কৃফিয়া' যোগাড় করতে...(এ হচ্ছে আরবের ঝলসানো রোদ্দ্র থেকে বাঁচার সম্ভাব্য উত্তম উপায়) কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস একটি থলেতে ভরতে আর আমার স্মুটকেসটি ডোরিয়ান, সি. ও ডি— এর নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। এরপর আমি রওনা দিলাম দামেশকের দীর্ঘ পায়ে ইাটা—পথে।

যে অদম্য মুক্তিবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলো তাকে সৃষ্থ থেকে আলাদা করা সম্ভব ছিলো না। আমার পকেটে ছিলো মাত্র কয়েকটি ভাঙতি মুদ্রা। আমি একটি বেআইনী কাজের বুঁকি নিতে যাচ্ছি, যার ফলে আমি নিক্ষিপ্ত হতে পারি জিন্দানখানায়। অস্পষ্ট, অনিশ্চিতরূপে আমার সামনে রয়েছে সরহদ্ পার হবার সমস্যাটি। আমি কেবল আমার চাতুর্যের উপর বাজি ধরেছিলাম সবকিছু। কিন্তু আমি আমার সমস্ত কিছুই যে একটিমাত্র পণের জন্য ধরে দিয়েছি এই উপলব্ধিই হলো আমার সুখের কারণ, আজ আমি সুখী!

জামি গ্যালিলির পথ ধরে হাঁটতে শুরু করি। বিকালের দিকে 'ইন্দ্রেলন' প্রান্তর পড়লো জামার ডানদিকে। জামি যে–পথ দিয়ে হাঁটছিলাম তার থেকে নিচু সেই প্রান্তর; এখানে ওখানে পড়েছে জালো আর ছায়ায় টুকরা টুকরা ফালি। আমি আগিয়ে গেলাম নাজারাতের মধ্য দিয়ে এবং রাতের জাগেই পৌছুলাম একটি জারবীয় গাঁয়ে—দারুচিনি জার সাইপ্রেস তব্ধর ছায়াঘেরা একটি পত্নীতে। পয়লা বাড়িটির দরোজায় বসে আছে তিন চারজন পুরুষ ও মেয়েলোক। জামি ওখান থেকে জিগ্গাস করি—এ গাঁ'টি 'আর–রায়না' কি না। যখন জনলাম তা'ই, জামি আবার রগুনা করতে উদ্যত হই। জমন সময় মেয়েদের একজন জামাকে ডাকলো— 'ইয়া সিদি, আপনি কি নিজেকে একটু তাজা করে নেবেন না।' তারপর, যেনো আমার পিয়াসের কথা বুঝতে পেরেই সে ঠাঙা পানি ভর্তি একটি সুরাহী আগিয়ে দেয় আমার দিকে।

যখন আমি পানি খেয়ে জিঁউ ঠাণ্ডা করেছি তখন পুরুষদের একজন, বলাবাহল্য, ঐ মেয়েটিরই সামী, আমাকে জিগুগাস করে ঃ

'—আপনি কি মেহেরবানী করে আমাদের সাথে খানা খাবেন না? এবং রাতটা আমাদের ঘরেই কাটাবেন না?'

ওরা আমাকে জিগ্গাস করলো না, আমি কে, কোথায় চলেছি এবং আমার উদ্দেশ্যই বা কী! আমি রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিলাম ওদের মেহমান হিসাবে।

কোনো আরবের মেহমান হওয়া—ইউরোপের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত এ সম্পর্কে নানা কাহিনী তনতে পায়।—কোনো আরবের মেহমান হওয়ার অর্থই হচ্ছে, করেক ঘণ্টার জন্য, কিছুক্ষণের জন্য, সত্যিকারভাবে ও সম্পূর্ণভাবে এমন সব মানুষের জীবনে প্রবেশ করা যারা হতে চায় 'আপনার ভাই আর বোন'। আরবদের অমন প্রবল, প্রাণঢালা মেহমানদারির মূলে যে কেবল একটা মহৎ ঐতিহাই কাজ করছে তা নয়, এর আসল কারণ হচ্ছে ওদের অন্তরের স্বাধীনতা। ওরা ওদের নিজেদের প্রতি অবিশ্বাস থেকে অতোটা মুক্ত

যে ওরা সহজেই ওদের হৃদয়কে মেলে ধরতে পারে অপরের কাছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রতিটি মানুষ তার নিজের ও পড়শীর মধ্যে যে–সব আপাতসুন্দর প্রাচীর গড়ে তোলে তার একটিও দরকার হয় না এই সব আরবের।

আমরা এক সঙ্গে খেলাম নারী ও পুরুষে মিলে, একটা মন্তবড়ো থালার চারপাশে, মাদুরের উপর পায়ের উপর পা রেখে বসে। থালাটি, মোটা ক'রে ভাঙা গম আর দুধ মিশিয়ে তৈরি 'পরিজে ভর্তি'। আমার মেজবানেরা বড়ো বড়ো অথচ কাগজের মতো পাতলা রুটির ছোটো ছোটো টুকরা ছিড়ে নিয়ে তার দ্বারা অমন কৌশলের সাথে পরিজ তুলছিলো যে, ওদের আঙুল কখনো লাগছিলো না পরিজে। আমাকে ওরা একটি চামচ দিলো; কিন্তু আমি তা না নিয়ে চেষ্টা করলাম, সাফল্যের সংগেই চেষ্টা করলাম ওদের সহজ অথচ পরিক্ষন্ন চমৎকার খাবার পদ্ধতি অনুকরণ করতে এবং তাতে আমার বন্ধুরা ল্পাষ্টই খুশি হলো।

আমরা যখন তায়ে পড়লাম, প্রায় এক ডজন মানুষ, একই কোঠায়, আমি তাকালাম উপরে কড়িকাঠের দিকে, যেখান থেকে সারি সারি তাকনা মরিচ ও বেগুন গাছ ঝুলছে, তাকালাম তামা ও পাধরের তৈজ্ঞস-পত্রে ভর্তি দেয়ালের তাকগুলির দিকে, আর ঘুমন্ত নারী ও পুরুষের দেহগুলির দিকে আর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম—আমার নিজের বাড়িই কি কখনো এর চাইতে বেশি আপনতরো মনে হতে পারতো আমার কাছে?

এরপরের দিনগুলিতে, যুদী পাহাড়ের মর্চে-বাদামী রঙ, তার নীলাভ-ধূসর আর বেগুনি ছায়া ধীরে ধীরে পেছনে পড়লে গ্যালিলির প্রসন্তরো এবং উর্বরতরো পাহাড়গুলি নজরে এলো। বহু ফোয়ারা জার নহর আত্মপ্রকাশ করলো অপ্রত্যাশিতভাবে। লতাপাতা উদ্ভিত ক্রমেই ঘনতরো হয়ে ওঠে। দেখতে পেলাম—সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ঘনপ্রস্থা ছাওয়া জলপাই এবং উঁচু গাঢ় সাইপ্রেস বৃক্ষ; বিগত গ্রীশ্বের ফুল তখনো দেখা যাজিলো গাহাড়ের ঢালগুলিতে।

কখনো কখনো আমি উট চালকের সাথে পথের কিছুটা অংশে হাঁটি এবং কিছুক্ষণের জন্য ওদের সরল হৃদয়ের উষ্ণতা উপভোগ করি। আমরা সবাই আমার ক্যান্টিন থেকে পানি খাই এবং সকলে মিলে একই সিমেট পান করি; তারপর আমি একাকী হাঁটি, রাতগুলি কাটাই আরবদের বাড়িতে, আর তাদের সংগে বসে তাদের রুটি খাই। আমি দিনের পর দিন হাঁটতে থাকি, গ্যালিলি হ্রদের কিনার ঘেঁষে প্রসারিত গরম নিচু এলাকার ভেতর এবং হিউল হ্রদ এলাকার মোলায়েম স্লিশ্ব শৈত্যের মধ্য দিয়ে। হ্রদটি একটি ধাতব আয়নার মতো যার উপর রয়েছে রূপালী কুয়াশা, পানির উপর ঝুলে পড়া সক্ষ্যা—সূর্যের শেষ কিরণে কিছুটা রক্তিমাভ। উপকৃলের নিকটেই বাস করে আরব জেলেরা, ডাল-পালা দিয়ে তৈরি করা চালের উপর কোনো রকমে চাপিয়ে দেয়া খড়ের চাটাই-এর ঘরে। ওরা খুবই গরীব, কিন্তু ওদের এই হাওয়াই কুটিরে, রঙ-চটা, বিবর্ণ কিছু পরিচ্ছদ গায়ে, ফাটি তৈরির জন্য ক্যেক মুঠা গম এবং ওদের নিজেদের হাতে ধরা মাছ—এর বেশি কিছুর প্রয়োজন ওদের আছে বলে মনে হয় না, এবং সবসময়ই মনে হয় মুসাফিরকে ওদের ঘরে আহবান করা ও সংগে বসে বাওয়ার জন্য ওদের দাওয়াত প্রচুর রয়েছে।

ফিলিন্ডিনের সবচাইতে উন্তরের স্থান হচ্ছে ইয়াহুদী উপনিবেশ মেতৃলা; পরে আমি জানতে পেরেছিলাম এই মেতৃলা ব্রিটিশ–শাসিত ফিলিন্ডিন আর ফরাসী অধিকৃত সিরিয়ার মধ্যে একটুখানি ফাঁকা বিশেষ। দু' গভর্নমেন্টের মধ্যে একটি চুক্তির ভিন্তিতে কিছুদিন পরই মেতৃলা এবং পার্শ্ববর্তী আরো দু'টি উপনিবেশ ফিলিন্তিনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তবর্তীকালীন এই অন্ধ কটি হপ্তায় দু' গভর্নমেন্টের কোনোটিরই কার্যকর কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না মেতৃলার উপর। কাজেই এটি ছিলো এক উন্তম স্থান, যেখান থেকে অতি সহজেই সিরিয়ায় ঢুকে পড়া যায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এরপর থেকে বড়ো রান্তায় মুসাফিরদের কাছ থেকে সনান্তি কাগজ—পত্র দাবি করা হয়। সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণই নাকি কঠোর ছিলো বেশি। কার্যত বেশি দূর আগানো সম্ভবই ছিলো না। পুলিশ প্রত্যেক যাত্রীকেই বাধ্য করতো থামতে। তখনো মেতৃলাকে মনে করা হতো সিরিয়ার একটি অংশ। কাজেই দেশের জন্য জায়গার বাসিন্দাদের মতোই, এখানকার প্রত্যেকটি বাসিন্দাকেই ফরাসী কর্তৃপক্ষের দেয়া পরিচয়—পত্র বহন করতে হতো। এ ধরনের একটি পরিচয়—পত্র যোগাড় করা আমার জন্য বিশেষ জক্ষরী হয়ে পভলো।

আমি খুব সতর্কতার সাথে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করতে থাকি। শেষপর্যন্ত আমাকে এমন একজন লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যিনি, হয়তো-বা কিছুটা লাভের বিনিময়েই, তাঁর নিজের পরিচয়-পত্রটি আমাকে দিয়ে দিতে পারেন। তিনি ছিলেন এক বিশাল পুরুষ, চক্লিশের কাছাকাছি বয়েস; বুক-পকেট থেকে ভাঁজকরা তেল চিট্চিটে যে দলিলখানা তিনি বের করলেন তাতেও তাঁর বর্ণনা এক্রপই ছিলো। কিন্তু দলিলটিতে কোনো ফটোগ্রাফ না থাকায় সমস্যাটি অসমাধ্য মনে হলো না।

- 'আপনি এর জন্য কতো চান?' আমি জিগগাস করি।
- —'তিন পাউও।'

আমি আমার পকেটে যে ক'টি মুদ্রা ছিলো সব কটি বের করে গুণতে শুরু করি; গুণে দেখলাম পঞ্চানু 'পিয়াস্তার' আছে—অর্থাৎ কুক্লে আধ গাউণ্ডের সামান্য কিছু উপরে।

—'এ–ই আমার সব', আমি বলগাম, 'এ থেকে কিছুটা আমার সফরের বাকি অংশের জন্য অবশ্যি আমাকে রাখতে হবে। আমি আপনাকে কুড়ি পিয়াস্তারের বেশি দিতে পারবো না (অর্থাৎ তাঁর দাবির ঠিক এক–পঞ্চমাংশের বেশি দেবার ক্ষমতা আমার নেই)।

কয়েক মিনিট দর-কষাকষির পর ঠিক হলো প্রাত্রনা 'পিয়ান্তার' দেয়া হবে। দলিলটা এখন আমার হাতে। এর একটা পাতা ছিলো ছাপানো, তাতে দু'টি কলাম—একটি ফরাসী ভাষায়, আরেকটি আরবীতে। প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ কালিতে লেখা হয়েছে বিন্দু বিন্দু রেখার উপরে। তাতে ব্যক্তিগত যে বর্ণনা রয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর খুব প্রয়োজন হয়নি আমার, কারণ এ ধরনের বর্ণনার বেলায় সাধারণত যা হয়ে থাকে এটিও তাই; অর্থাৎ বিশ্বয়করভাবে অস্পষ্ট ঝাপসা এই বর্ণনা। কিন্তু তাতে যে বয়েস লেখা হয়েছে তা উনচল্লিশ অথচ আমার বয়স মাত্র তেইশ বছর এবং আমাকে দেখতে দেখায় কুড়ি বছরের। একজন অসতর্ক পুলিশ অফিসারের কাছেও এই গরমিল সহজেই ধরা পড়বে; কাজেই দলিলে বয়সের পরিমাণটা কমানো জরুরী হয়ে পড়লো, তবে বয়সের উল্লেখ কেবল এক

জায়গায় থাকলে এ পরিবর্তন তেমন অসুবিধাজনক হতো না, কিন্তু আমারই বদ্নসিব, তা লেখা হয়েছে ফরাসী এবং আরবী উভয় ভাষাতেই। খুবই ইনিয়ারির সাথে আমি কলম ব্যবহার করি এই অংকটি বদলাবার জন্য; কিন্তু তাতে যা দাঁড়ালো সে জালিয়াতি বিশ্বাস পয়দা করার খুব উপযোগী মনে হলো না। আর চোখ আছে অমন হরেক আদমির কাছেই ধরা পড়বে যে, দুটি কলমেই অংকটি বদলানো হয়েছে। কিন্তু এছাড়া আর কোনো করণীয় ছিলো না আমার। আমাকে নির্ভর করতে হবে আমার কপাল এবং পুলিশের অমনোযোগিতার উপর!

খুব সকালে আমার ব্যবসায়ী ইয়ারটি আমাকে নিয়ে গোলো গাঁয়ের পেছনে একটি গলিতে এবং প্রায় আধ মাইল দূরের কয়েকটি টিলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো—'অই যে সিরিয়া।'

আমি গলির ভেতর দিয়ে চলছিলাম। তখন সকাল হলেও খুবই গরম পড়েছিলো এবং যে বৃদ্ধা আরব মহিলাটি টিলার কাছে এক গাছতলায় বসেছিলো, যে-টিলার ওপারেই রয়েছে সিরিয়া, তারো নিশ্চয়ই খুবই গরম লাগছিলো, কারণ সে ভকনো ভাঙা গলায় আমাকে ডেকে বললোঃ

— 'তুমি কি এই বুড়িকে একটু পানি খাওয়াবে বেটা?'

আমি আমার এই মাত্র ভর্তি করা ক্যান্টিন কাঁধ থেকে নামিয়ে ওকে দিই। বুড়ি লোভীর মত ঢক্ ঢক্ করে খায় এবং ক্যান্টিনটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে ঃ

- 'আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহমত করুন; তিনি তোমাকে সহিসালামতে রাখুন এবং তোমার কাম্য মন্যিলে পৌছিয়ে দিন।'
- —'ভকরিয়া মা, আমি এর বেশি কিছু চাই না। এবং যখন আমি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম বৃদ্ধার ঠোঁট দুটি প্রার্থনায় কাঁপছে—আন্দোলিত হচ্ছে; আমি এক অন্তুত উল্লাস অনুতব করলাম।

আমি টিলাগুলি পর্যন্ত পৌছে সেসব পেছনে ফেলে যাই। আমি এখন সিরিয়ায়। আমার সামনে পড়ে আছে এক কিন্তীর্ণ অনুর্বর সমতল এলাকা। বহু দূরে, দিগন্তের কাছে আমি দেখতে পেলাম গাছপালার চেহারা, আর অমন কিছু যা দেখতে অনেকটা ঘরের মতো। নিশ্চয়ই এ 'বানিয়াস' শহর। এই সমতল এলাকাটি আমার ভালো লাগলো না; কারণ এতে নেই গাছপালা, ঝোপঝাড় যার আড়ালে আবভালে গা ঢাকা দেয়া যেতে পারে, যা সরইদের অতো নিকটে বলেই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিলো না। কেউ যখন স্বপ্লে এক জনবহল রাজার মধ্য দিয়ে উলংগ হয়ে হাঁটে তখন তার স্বপ্লে যেমন মনে হয় আমারও নিজেকে ঠিক সেইয়প মনে হলো।

তখন অনেকটা দুপুর হয়ে গেছে যখন আমি একটা ছোট নহরের কাছে পৌঁছুই—যে নহরটি প্রস্তরটিকে করেছে দু'ভাগ। আমি বসে জুতা ও মোজা খোলার চেষ্টা করছি এমন সময় দূরে তাকিয়ে দেখি চারটি ঘোড়—সওয়ার আসছে আমার দিকে। ওদের রাইফেলগুলি জিনের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা; ফলে ওদেরকে দেখাঙ্গিলো ভয়ানক চেহারার ফৌজী পুলিশের মতো। আসলে ওরা ফৌজী পুলিশই 'বটে'। তাই আমার পালানোর চেষ্টা করার

কোনো মানেই হতো না। আমি মনে মনে এভাবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি যে, যা ঘটার তাই ঘটবে। এখন যদি ধরা পড়ি, আমাকে হয়তো রাইফেলের কয়েক ঘার বেশি দেয়া হবে না, আর আমাকে ওরা আবার নিয়ে যাবে মেতুলায়।

আমি নহরটি পার হয়ে উপরে গিয়ে বসি এবং খুব আন্তে আন্তে পা ভকাতে থাকি আর ফৌজী পুলিশেরা কাছে আগিয়ে আসুক, তারি ইন্তেজারি করি। ওরা এসে আমার দিকে সন্দেহের নন্ধরে তাকায়; কারণ যদিও আমি আরবী পাগড়ী পরেছিলাম, আমি যে একজন ইউরোপীয় তাতে কোনো সন্দেহই ছিলো না।

- 'কোথে কে?' ওদের একজন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আরবী জবানে আমাকে জিগগাস করে।
- —'মেতৃলা থেকে।'
- —'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'
- —'দামেশকে।'
- --- 'মতলবং'
- —'ও, তেমন কিছু নয়, প্রমোদ ভ্রমণ!'
- —'কাগজপত্ৰ কিছু আছে?'
- —'অবশ্যি!'

সংগে সংগে 'আমার' পরিচয়-পত্র বের হয়ে এলো আমার পকেট থেকে আর তার সংগে আমার হৃদপিওটা উঠে এলো আমার মুখে। ফৌজী পুলিশ কাগজের তাঁজ খুলে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো। আমার হৃদপিওটি আবার পিছলে নেমে গেলো যথাস্থানে আর স্পাদিত হতে ভক্ত করলো। কারণ আমি দেখতে পেলাম, কাগজটির উপর দিকটা ও নিচ্ করে ধরেছে; বুঝতে কষ্ট হলো না যে, ও পড়তে জানে না। দু'তিনটি বড়ো বড়ো সরকারী মোহরেই সে সন্তুষ্ট, কারণ সে কী ভাবতে ভাবতে কাগজটি আবার ভাঁজ করে আমার হাতে ফিরিয়ে দেয় ঃ

—'হ্যা, সব ঠিক আছে, যেতে পারেন।'

মূহূর্তের জন্য ইচ্ছা হলো, আমি ওর সাথে মুসাফা করি, কিছু পরে আবার ভাবলাম আমাদের সম্পর্কটিকে পুরোপুরি সরকারী সম্পর্ক রাখাই ঠিক হবে; লোক চারজন ঘোড়া ঘুরিয়ে কদমতালে দূরে হারিয়ে যায় এবং আমি আবার সফর ওক করি আমার নিজ পথে।

বানিয়াসের কাছে এসে আমি পথ হারিয়ে ফেলি। আমার ম্যাপে যা বর্ণিত ছিলো 'চাকাণ্ডুয়ালা গাড়ি–ঘোড়া চলার লায়েক রান্তা' হিসাবে, দেখা গোলো, তা প্রায় এক অদৃশ্য পথ, আরু স্কেপভূমি, জলা, ও ছোটো–খাটো নদী–নহর পার হয়ে একে বেঁকে চলে গেছে সেই পথ এবং শেষতক্ একদম ফুরিয়ে গেছে বড়ো বড়ো পাধর–ছড়ানো কতকগুলি টিলার কাছে এসে। এই টিলাগুলির উপর আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াই কয়েক ঘণ্টা, চড়াই–উৎরাই ভেঙে এবং এভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিকালে দেখা হয়ে গোলো দৃটি আরবের সাথে; ওরা গাধার পিঠে চাপিয়ে আঙ্বে আর পনির নিয়ে যাছিলো বানিয়াসে। রান্তার শেষ নাগাদ আমরা এক সাথেই হাঁটি। ওরা আমাকে খেতে দিলো রসালো আঙ্বে। শহরের আগে বাগানে পৌছে আমরা নিজ নিজ পথ ধরি। রান্তার পাশে একটি স্বচ্ছ, সরু থরগতি স্রোড

উদ্মূলিত! আমি আমার বুকপেট যমীনে রেখে তয়ে পড়ি, বরফ-ঠান্ডা পানিতে কান নাগাদ মাথা ডুবিয়ে দিই এবং পানি গিলতে থাকি—খেতে থাকি!

আমি খুবই লেংগা, খুবই ক্লান্ত বটে, তবু বানিয়াসে থাকার ইচ্ছা আমার নেই—কারণ আমার আশংকা, এটি সিরিয়ার দিকের পহেলা ফাঁড়ি হওয়ায় এখানে নিশ্চয়ই পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। ফৌজী পুলিশের সাথে আমার মোলাকাত সাধারণ সিরীয় সেপাই সম্পর্কে আমাকে অনেকটা নিশ্চিত করেছে—কারণ ধরে নেয়া যায়, ওদের বেশির ভাগই উমী, নিরক্ষর এবং সে কারণে ওরা আমার জালিয়াতি ধরতে অক্ষম, অপারগ। কিন্তু পুলিশ ফাঁড়ি, যেখানে রয়েছে একজন অফিসার, তার কথা আলাদা। আমি তাই ক্ষিপ্র পায়ে অলিগালির ভেতর দিয়ে বাজারের বড়ো রাজাটি এড়িয়ে চলতে ভক্ল করি, কারণ পুলিশ ফাঁড়ি ঐ রাজায়ই থাকার সন্তাবনা বেশি। একটি গলিতে আমি ভনতে পেলাম বাঁশের বাঁশির সুর আর হাততালির সংগে একটি মানুষের গান। তাতে আকৃষ্ট হয়ে আমি ঘুরে আসি বাঁকটি আর একেবারে নির্বাক, নিশ্চল দাঁড়িয়ে যাই। আমার ঠিক উন্টা দিকেই সম্ভবত দশ পা দূরে রয়েছে একটি দরোজা যার উপর খোদিত রয়েছে দুটি শব্দ 'পুলিশ–ফাঁড়ি, তাতে রয়েছে ক্ষেকজন সিরীয় পুলিশ, তাদের মধ্যে একজন অফিসার। ওরা বিকালে রোদে টুলের ওপর একজন সাথীর গান উপডোগ করছে। এখন পিছু হটার কোন উপায় নেই; কারণ ওরা এরি মধ্যে আমাকে দেখে ফেলেছে এবং অফিসারটি, বাহ্যত সে–ও একজন সিরীয়, আমাকে ডেকে বললো—'ওহে এদিকে আসো!

হকুম তামিল করা ছাড়া উপায় নেই। ধীরে ধীরে আসতে থাকি আমি, হঠাৎ আমার মগচ্ছে একটি বৃদ্ধি খেলে যায়। ক্যামেরা হাতে নিয়ে আমি অফিসারটিকে ফরাসী ভাষায় অভিনন্দন জানাই এবং তার সওয়ালের অপেক্ষা না করেই বলতে থাকিঃ

— 'আমি মেৃতৃলা থেকে আসছি এই শহরে, সংক্ষিপ্ত সফরের জন্য। কিন্তু আপনার যে–বন্ধুর গান আমাকে অমন মোহাবিষ্ট করেছে, তার এবং আপনার ফটো না নিয়ে আমি এখান থেকে ফিরছি না।'

আরবরা তোষামোদ পছন্দ করে। তার উপর ওরা নিজেদের ছবি তুলে আনন্দ পায়। তাই অফিসারটি মৃদু হাসির সাথে আমার প্রস্তাবে সমতি জানায় এবং আমাকে অনুরোধ করে আমি যেনো ফটো ডেন্ডেশপ আর প্রিনিং-এর পর তার ফটো তাকে পাঠাই (আমি তা পাঠিয়েছিলাম আমার ধন্যবাদসহ)। আমার পরিচয়-পত্র চাওয়ার কথা তার আর মনেই পড়লো না। তার বদলে সে আমাকে মিটি চা খাইয়ে আপ্যায়িত করে। এবং অবশেষে আমি যখন মেতুলায় ফিরে যাবার জন্য উঠলাম, আমাকে সে 'ওভ বিদায়' জানালো। আমি যে পথে এসেছিলাম সে পথে আবার পেছনে ফিরে যাই, শহরের চারদিকে চক্কর দিয়ে আসি এবং এতাবে আবার দামেশকের পথ ধরি।

হাইফা ছাড়ার ঠিক দু'হন্তা পর আমি বেশ বড়ো একটি গাঁয়ে এসে পৌঁছাই, বলা যায় একটি শহর, যার নাম মাজ্দাল আশ্লাম্স। এ গাঁয়ে বেশির ভাগই দ্রুল্জ এবং কিছু খ্রিস্টান বাস করে। আমি একটি বাড়ি পছল করলাম; মনে হলো বেশ সম্পন্ন মানুষের বাড়ি। কড়া নাড়তেই দরোজা ফাঁক করে বার হয়ে এলো এক নৌযোয়ান। ওকে আমি বললাম, রাতের

জন্য আশ্রয় পেলে আমি সর্ফরায হবো। চিরাচরিত 'আহ্লান ওয়া সাহ্লান' সভাষণের সাথে দরোজা একেবারে খুলে গেলো এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখতে পেলাম, আমি এই ছোট্ট পরিবারে সাদরে গৃহীত হয়ে গেছি।

আমি এখন সিরিয়ার অনেক ভেতরে। এখান থেকে অনেক পথই রয়েছে দামেশৃকের। তাই আমি আমার দুজ্জ মেজবানকে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইবার ইরাদা করি। আমি জানতাম যে, কোনো আরবই তার মেহমানের প্রতি বে—উফাই বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। তাই আমি তাকে সমস্ত কিছু খুলে বলি, এমন কি, আমি যে জাল পরিচয়—পত্র নিয়ে সফর করছি—তা'ও। আমার মেজবান তখন আমাকে বললো, বড়ো রাস্তা ধরে চলা আমার পক্ষে বিপজ্জনক হবে খুবই। কারণ, এখান থেকে তক্ষ করে গোটা রাস্তাই ফরাসী কৌজী পুলিশেরা পাহারা দিচ্ছে; ওরা সিরীয় পুলিশের মতো অতো সহজ্ঞে আমাকে ছেড়ে দেবে না।

— 'আমি ভাবছি, তোমার সাথে আমার ছেলেকে পাঠাবো, আমার মেজবান বললো—যে নৌযোয়ান আমার জন্য দরোজা খুলে দিয়েছিলো তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'ও তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, তোমাকে মদদ করবে, যাতে তুমি এড়িয়ে চলতে পারো বড়ো রাস্তান্তলি।'

সন্ধ্যার আহারের পর আমরা বাড়ির সামনে খোলা চত্বরে বসি এবং পরদিন সকালে কোন্ পথ ধরবো তাই নিয়ে আলোচনা করি। আমার হাঁটুর উপর মেলা রয়েছে ফিলিন্তিন ও সিরিয়ার একখানি ছোট্ট ম্যাপ, জার্মানীতে তৈরি। আমি জেরুখালেম থেকে এটি নিয়ে এসেছি সাথে করে। এই ম্যাপের উপর অনুসরণের চেষ্টা করি আমার দ্রুদ্ধ বন্ধুর প্রদর্শিত রাস্তা। আমরা যখন এই আলাপে মশগুল রয়েছি, পূলিশ অফিসারের উর্দিপরা একটি লোক, বোঝাই যাঙ্গিলো একজন সিরীয়, সে গাঁয়ের পথে পায়চারি করতে করতে এসে হাজির হয়। আড়াল থেকে লোকটি অমন হঠাৎ আবির্ভূত হলো যে, ম্যাপটি ভাঁজ করারই সময় পেলাম না, ওর নজর থেকে ওটি গোপন করার তো কথাই ওঠে না। অফিসারটি বৃথতে পারলো যে, আমি একজন পরদেশী, কারণ মেজবানের প্রতি একটুখানি মাথা ঝুঁকিয়ে চতুরটি পার হয়ে সে আন্তে আন্তে আমাদের কাছে পৌছে।

—'কে আপনি?' ফরাসী জবানে আমাকে ও জ্বিশ্গাস করে এমন এক স্বরে যা খুব নির্দয় বলে মনে হলো না।

আমি আমার চিরদিনের অভ্যাস মতো দীর্ঘ অসংলগ্ন বন্ধৃতায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে থাকি, আমি মেতুলাবাসী একজন ঔপনিবেশিক, প্রমোদ সফরে বেরিয়েছি। তবু যখন সে আমার কাছে পরিচয়–পত্র দাবি করে বসলো আমি তা ওর হাতে না দিয়ে পারলাম না। মনোযোগের সাথে ও কাগজটি দেখলো, আর তার ঠোঁট দু'টি বেঁকে গেলো একটা ভকনো হাসিতে।—'কিন্তু আপনার হাতে ওটি কী?' জার্মান ম্যাপটির দিকে ইশারা ক'রে আমাকে ও প্রশ্ন করে।

—'এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়,' আমি বলি; কিন্তু অফিসারটি ওটা দেখবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় এবং ম্যাপ দেখতে অভ্যন্ত মানুষের কুশলী আঙুল দিয়ে ভাঁছ খুলে কয়েক সেকেণ্ড ম্যাপটির দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সযত্নে আবার ভাঁচ্চ করে শিত হাসির সাথে আমার হাতে তা ফিরিয়ে দেয়। তারপর ভাঙা ছার্মান জবানে বলে ঃ

—'যুদ্ধের সময় আমি জার্মানদের পাশাপাশি তুর্কী বাহিনীতে কাজ করেছি।'— কথা শেষ ক'রে ফৌজী কায়দায় আমাকে স্যালুট করে দাঁত বের করে ও আবার হাসে, তারপর চলে যায়।

—'ও বৃঝতে পেরেছে তুমি একজন 'আলেমানি'—অর্থাৎ জার্মান, জার্মানদের ও তালবাসে এবং ফরাসীদেরকে ঘেন্না করে। ও আর তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

পরদিন সকালে, আমি আমার তব্রুণ দ্রুক্ত সাথীটিকে নিয়ে পথচলা ভব্রু করি। খ্ব সন্তব এ সফর ছিলো আমার জীবনের দুরুহতম সফর। দুপুরে বিশ মিনিটের খানিক বিরতিসহ আমরা এগারো ঘণ্টারও বেশি চলি, শিলামর পাহাড় ডিঙিয়ে, গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে, ভকিয়ে যাওয়া নদীর তলা ধরে, আবার পাহাড় ডিঙিয়ে, বড়ো বড়ো পাথরের মধ্য দিয়ে, ধারালো নৃড়ি পাথরের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে, উৎরাই চড়াই চড়াই ভিৎরাই ভেঙে— যতক্ষণ না আমি টের পেলাম যে, আমার আর হাঁটার শক্তি নেই। যখন আমরা বিকালে দামেশ্কের সমতল অঞ্চলে আল্—কাতানা শহরে পৌছুলাম তখন আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি—আমার পায়ের আকুলগুলি ছিড়ে ছিড়ে গেছে, আর আমার পা দৃটি গেছে ফুলে। আমার ইচ্ছা হলো, রাতটা এখানেই কাটাই, কিন্তু আমার তব্রুণ বন্ধুটি বাধা দেয় প্রবশভাবে, চারপাশে বহু ফরাসী পুলিশ রয়েছে এবং এটি যখন গাঁ নয়, শহর, এখানে মনোযোগ আকর্ষণ না করে আশ্রয় পাওয়া সহজ্ব হবে না মোটেই। একমাত্র উপায় হচ্ছে, এখান থেকে দামেশ্কের মধ্যে যে মোটর চলাচল করে তারি একটিতে চড়ে বসা। এখনো আমার হাতে রয়েছে কুড়ি 'পিয়ান্তার' (হাইফা থেকে, আমার গোটা সফরে একটি পেনিও খরচ করতে হয়নি) এবং এখান থেকে দামেশ্কে যাওয়ার গাড়ি ভাড়াও কুড়ি 'পিয়ান্তার'।

শহরের প্রধান চকে ট্রাঙ্গপোর্ট ঠিকাদারের ভাঙাচোরা অফিসে আমি জানতে পারলাম পরবর্তী গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত আমাকে এখানে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। আমি আমার বন্ধু রাহ্নুমার কাছ থেকে বিদায় নিই; ও আমাকে আলিংগন করে আপন ভাইয়ের মতো, তারপর দেরী না করে নিজ্ঞ বাড়ি ফেরার পথ ধরে। বুকিং অফিসের দরোজার কাছে ন্যাপস্যাকটি পাশে রেখে শেষ বিকালের মিষ্টি রোদে আমি ঢুলছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমার কাঁধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দেয়ায় আমার ঝিমুনি টুটে যায়; লোকটি একজন সিরীয় ফৌজী পুলিশ। আমি মামুলি প্রশ্লাদির মুকাবিলা করি এবং মামুলি জওয়াব দিই। কিন্তু মনে হলো, লোকটি আমার জবাবে খুলি হতে পারেনি।

— 'আমার সাথে থানায় চলুন,'—ও বলে, ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে কথা বলুন।' আমি এমনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি ধরা পড়ি বা না পড়ি তা আর আমার জন্য মোটেই ভাবনার বিষয় ছিলো না।

ইস্টিশন-কামরায় পেছনে বসা 'অফিসার'টি একজন হটপুট লম্বা চওড়া ফরাসী সার্জেন্ট; তার সামনেই ডেক্কের উপর রয়েছে আরকের একটি খালি বোতল আর একটি ময়লা গ্রাস। সে শরাবে একেবারেই চুর হয়ে রেগে মেগে আছে; খুন-রাঙা চৌখ মেলে উৎকট দৃষ্টিতে সে তাকালো পুলিশটির দিকে যে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।

—'এখন আবার কীং'

পুলিশটি তাকে আরবী জবানে বোঝায়—সে আমাকে, একজন পর্দেশীকে, প্রধান চকে বাস থাকতে দেখে। এদিকে আমি তাকে ফরাসী জবানে বুঝাই যে, আমি পরদেশী নই, আমি একজন অনুগত নাগরিক।

— 'অনুগত নাগরিক?' সার্জেন্টি চিৎকার করে ওঠে—'তোমরা হচ্ছো নচার, বাউপুলে। দেশের ভেতর ঘোরাফেরা করো—কেবল আমাদেরকে উত্তাক্ত করার জন্য। কোথায় তোমার কাগজপত্র?'

নিতান্ত অসহায়ভাবে আমি সোজা শক্ত আঙুল দিয়ে পকেট হাতড়াচ্ছি আমার পরিচয়– পত্রের জন্য, এমন সময় সে তার বদ্ধমৃষ্ঠি দিয়ে একটি কিল মারে টেবিলের ওপর আর ঝড়ের মতো গর্জন করে ওঠেঃ

—'থাক, দরকার নেই, বেরোও এখান থেকে' এবং বের হয়ে আসতে আসতে যখন আমি আমার পেছন দিকে দরোজা লাগান্দি আমি দেখতে পেলাম, সে আবার হাতে গ্রাস ও বোতল তুলে নিচ্ছে।

দীর্ঘ, দরাজ পায়দল সফরের পর আল-কাতানা থেকে মোটরে করে কোশাদা রাজপথের উপর দিয়ে, ফল-ফুলের বাগিচায় ঢাকা দামেশ্ক প্রান্তরে প্রবেশ—কী যে এক মুক্তি, কী যে আরাম সে গাড়ি চড়ে! না, যেনো হাওয়ায় তর করে তেসে চলা! দিগন্তে রয়েছে আমার মন্যিল, ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের মাথায় মাথায় তৈরি এক জন্তহীন সমুদ্রর, আসমানের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে কয়েকটা গন্থুজ এবং মিনার, আবছা আবছা। অনেক দ্রে কিছুটা ভানদিকে, দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ অনাবৃত পাহাড়টির চ্ড়া, এখনো সূর্যের কিরণে স্লাত, যদিও নরম ছায়া এরি মধ্যে লতিয়ে উঠতে তক্ত করেছে ওর তলদেশে। সেই পাহাড়ের উপর ঝুলে আছে কেবল একখণ্ড মেঘ— সক্তা, দীর্ঘ, ঝলোমলো, কালচে; দ্রে হাল্কা নীল আসমান, একেবারে সোজা, ঝাড়া-প্রান্তরের উপর আমাদের ভান ও বাঁয়ের পাহাড়গুনির পটভূমিকায় ছড়িয়ে আছে ঘুঘু-ধূসর এক স্বর্ণাভা। আর হাওয়া—সে কতো হাল্কা!

তারপর—পথে পড়ে ফুলের উঁচ্ উঁচ্ বাগিচা, মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা; নানা রকমের সওয়ারী, ঠেলাগাড়ি, জানোয়ারে টানা গাড়ি, সৈনিক ফেরাসী সৈনিক), কতো কি! গোধূলি সবৃদ্ধ হয়ে এলো পানির মতো। একজন অফিসার মোটর সাইকেলে করে প্রচণ্ড ধ্বনি তুলে পাশ দিয়ে ছুটে যায়, চোখে তার মস্ত বড়ো গগলৃস—এক ধরনের গভীর সমুদ্দুরের মাছের মতো দেখতে। তারপর—প্রথমে বাড়িটি পাশে পড়ে। তারপর—তারপরই দামেশ্ক, খোলা প্রান্তরের নীরবতার পর হটুগোলে উচ্ছসিত, উদ্বেলিত ফেনপুঞ্জ যেনো। জানালায় আর রান্তায় সন্ধ্যার প্রথম বাতি সব জ্বলে উঠছে। আমার সন্থা উল্লসিত হলো অমন একটা আনন্দের অনুভৃতিতে যা আমি মনে রাখতে পারিনি।

কিন্তু আমার খুশি, আমার আনন্দ হঠাৎ চুরমার হয়ে গেলো, যখন শহরের কিনারায় 'থানা'র কাছে এসে গাড়িটি থেমে গেলো।

- —'ব্যাপার কী?' আমি আমার পাশে বসা গাড়ি-চালককে জ্বিগুগাস করি।
- —'ওহ্, কিছ্ই না। বাইরে থেকে যতো গাড়ি আসে তার প্রত্যেকটিকে এখানে পৌছনোর পর পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে হয়।'

ইস্টিশন থেকে একজন সিরীয় পুলিশ বের হয়ে আসেঃ

- —'আপনি কোথে কে আসছেন?'
- —'কেবল আল-কাতানা থেকে,' ড্রাইভারটি জবাব দেয়।
- —'বেশ, তাহলে যেতে পারেন, (কারণ এ হচ্ছে নেহায়েতই স্থানীয় সফর) দ্রাইভার দাঁত কিড়মিড় করে গাড়ি স্টার্ট দেয়। আমরা চলতে ভক্ত করি এবং অবাধে শ্বাস—প্রশ্বাস নিই। কিছু সেই মূহূর্তেই আবার কে একজন রান্তা থেকে চিৎকার করে ওঠে—'ছাদ ঢিলা হয়ে পড়েছে,' এবং 'থানা' ছাড়িয়ে কয়েক পা পরেই দ্রাইভারটি তার নড়বড়ে গাড়িখানা থামালো খোলা ছাদটি ঠিক করার জন্য, যা এতোক্ষণে ঝুলে পড়েছে একপাশে। দ্রাইভার যখন এ নিয়ে ব্যস্ত ভখন পূলিশটি আবার আন্তে আন্তে আগিয়ে এলো আমাদের দিকে—মনে হলো দ্রাইভারের যান্ত্রিক গোলাযোগ ছাড়া আর কিছুর প্রতিই সে আকৃষ্ট নয়। পরে অবশ্য, তার নজর পড়লো আমার উপর, আমি দেখলাম আর সংগে সংগে আমার সারা শরীর কঠিন হয়ে উঠলো; ওর চোখ দৃ'টি সজ্বাগ—সতর্ক হয়ে উঠেছে; আমার মাথা থেকে পা নাগাদ ও জরীপ করছে। আরো কাছে এসে ও তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো গাড়ির মেঝের দিকে, যেখানে আমার ন্যাপস্যাকটি পড়ে আছে।
  - —'আপনি কে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে আমাকে জ্বিগুগাস করে।
- —'মেতৃলা থেকে—' আমি শুরু করি; কিন্তু দেখলাম, পুলিশটির মাথা সন্দেহে দূলছে। তারপর ও ফিসফিস করে কথা বলে ড্রাইভারটির সাথে। আমি শব্দগুলি বৃঝতে পারছিলাম—'ইংরেজ সিপাই, দলত্যাগী'। এবং এই পহেলা আমার জ্ঞান হলো যে, আমার নীল ওভারকোট, আমার বাদামী জরীর কাজ করা ইগাল—চাপা 'কৃফিয়া' আর আমার ফৌজী—ধরনের ন্যাপস্যাক যো আমি কিনেছিলাম জেন্ফযালেমে, একটি পুরানো জিনিসের দোকান থেকে) সবকিছুরই মিল রয়েছে আইরিশ কনস্টেবলের পোশাকের সাথে, যাদেরকে সে সময়ে নিয়োগ করেছিলেন ফিলিন্তিন সরকার। এ—ও আমার মনে পড়লো, ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ দলত্যাগীদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবে।

আমি আমার ভাঙা ভাঙা আরবী বুলিতে পুলিশটিকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আমি দলত্যাগী নই, কিন্তু ও আমার ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে বলেঃ

— 'সবকিছু ইঙ্গপেক্টর সাবকে বুঝান।'

এবং এভাবে আমাকে মজবুর হয়েই যেতে হলো থানায়। ড্রাইভার বিড়বিড় করে বললো—ও আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে না; এরপর সতিয় ও গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে আমার চোখের আড়ালে হারিয়ে গেলো। ইন্সপেক্টর তখন থানায় ছিলেন না; তবে আমাকে বলা হলো, যে–কোনো মুহূর্তেই তিনি ফিরে আসতে পারেন। আমাকে একটি কামরায় অপেক্ষা করতে হক্ষে। কামরাটিতে একটিমাত্র বেঞ্চি রয়েছে বসবার জন্য, আর

দরোজা রয়েছে দু'টি, প্রধান প্রবেশ পর্থটি ছাড়া। এর একটির উপর খোদাই রয়েছে 'কারারক্ষী' এই কথা দু'টি; আর জন্যটির উপর কেবল 'কয়েদখানা' এই শন্দটি। এই অক্ষন্তিকর পরিবেশে আমাকে অপেক্ষা করতে হলো আধ ঘণ্টারও বেশি, এবং প্রতি মূহূর্তে আমার এ বিশ্বাস পাকাপোক্ত হতে লাগলো যে, আমার সফরের এখানেই শেষ; কেননা আমার কাছে 'ইন্সপেক্টর' শন্দটি গুধু–'অফিসার' শন্দটির চেয়ে অনেক—অনেক বেশি অন্তন্ত মনে হলো। আমি যদি এখন ধরা পড়ি, আমাকে কয়েকদিন, হয়তো, কয়েক হপ্তা কাটাতে হবে জেলে, বিচারাধীন কয়েদী হিসাবে; তারপর আমাকে দেওয়া হবে প্রথান্যায়ী তিন মাসের শাস্তি। এভাবে জেলখানায় তিন মাসের শাস্তি ভোগের পর আমাকে আবার রওয়ানা করতে হবে পায়দল—ঘোড় সওয়ার ফৌজী পুলিশের প্রহরাধীনে, আবার ফিলিন্তিন সরহদের দিকে এবং সর্বোপরি, পাসপোর্ট আইনের খেলাফ করার অপরাধে আমাকে হয়তো বের করে দেয়া হবে ফিলিন্তিন থেকে। ওয়েটিংক্রমে যে বিষণ্ণতা বিরাজ করছে আমার ভিতরের বিষাদের তুলনায় তা কিছুই নয়।

হঠাৎ আমার কানে এলো একটি গাড়ির শব্দ। গাড়িটি থানায় ঢুকে পথের সামনেই এসে থামে; মূহূর্তকাল পরেই, গাড়ি থেকে নেমে এলো একজন লোক, বেসামরিক পোশাকে, মাথায় 'তারবুশ' পরা। তার পিছু পিছু নামে একটি পুলিশ যে উত্তেজিতভাবে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে সাদা পোশাক পরা লোকটাকে। বোঝাই যাচ্ছে, ইন্সপেক্টর অতিমাত্রায় বাস্ত।

এরপর যা ঘটলো তা যে ঠিক কেমন করে ঘটলো তা আমি জ্বানি না। সেই সংকট মুহূর্তে আমি যা করলাম তা হয়তো প্রতিভার সেই দূর্লভ এক হঠাৎ-ঝলকানির ফল, যা আলাদা আলাদা পরিস্থিতিতে আর ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে এমন-একেকটি ঘটনার জন্ম দেয় যা ইতিহাসকে দেয় বদলে। আমি এক লাফ মেরে দাঁড়ালাম এসে ইগপেক্টরের একেবারে কাছে, তারপর তার প্রশাদির অপেক্ষা না করেই তার উপর ছুঁড়ে মারলাম ফরাসী জবানে এক ঝাঁক অনুৰ্গল নালিশ, পুলিশটির অপমানজনক বিশ্রী ব্যবহারের বিরুদ্ধে, যে আমাকে আমার মতো একজন মাসুম নাগরিককে দলত্যাগী সেপাই গণ্য করেছে যার জন্য শহরে যাওয়ার গাড়ি আমাকে হারাতে হয়েছে! ইন্সপেক্টর কয়েকবার আমাকে থামাবার চেষ্টা করলো—কিন্তু আমি তাকে সুযোগ দিলাম না একবারও, আর এক অনর্গল শব্দ-প্রবাহ দ্বারা আমি আচ্ছন করে দিই তাকে, যার দশ ভাগের এক ভাগও সে বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না, 'মেতুলা' 'দামেশুক'—এ দু'টি নাম ছাড়া। যা অগুণতিবার আমি উল্লেখ করেছি আমার কথার মধ্যে। বোঝা গেলো, তার এক জরুরী কাজ থেকে ভাকে আটকে রাখার জন্য সে বিব্রত বোধ করছে। কিন্তু আমি ভাকে একটি কথাও বলতে **मिनाम ना. निशाम त्नवात जनाउ ना (थरम जामि जविताम চानिएस यारे जामात गर्मत** গোলাবাজি। শেষপর্যন্ত সে তেতো বিরক্ত হয়ে হাত ছুঁড়ে মারলো শূন্যে আর চিৎকার করে উঠলোঃ

— 'থামূন, থামূন, আল্লাহ্র ওয়ান্তে থামূন। আপনার কোনো কাগন্ধপত্র আছে?' আমার হাত যান্ত্রিকভাবেই প্রবেশ করে আমার বুক-পকেটে এবং তখনো অনর্গল

প্রোতে কথার পর কথা বলতে বলতেই আমি আমার জাল পরিচয়-পত্রখানা তার হাতে গুঁজে দিই। অসহায় লোকটির হয়তো তখন এই উপলব্ধিই হয়েছিলো যে, সে ডুবে যাচ্ছে, কারণ সে দ্রুত ভাঁজ করে কাগজটির একটি কোণের উপর লক্ষ্য করে এবং সরকারী স্ট্যাম্পটি দেখে আর তারপর সেটি হুঁডে মারে আমার উপর।

— 'ঠিক আছে, হু, সব ঠিক আছে, এখন যান, মেহেরবানী করে কেবল যান।' আমি তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করলাম না।

কয়েকমাস আগে জেরুযালেমে এক দামেশ্কী শিক্ষকের সাথে আমার দেখা হয়। তিনিই আমাকে দাওয়াত করেছিলেন, আমি যখন দামেশ্কে আসি, আমি যেনো তাঁর মেহমান হই। তাঁর বাড়ির খোঁজে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। একটি ছোট্ট ছেলে রাজী হয়ে গোলো আমার পথ-প্রদর্শক হতে। সে-ই আমার হাত ধরে আমার উদ্দিষ্ট বাড়ির পথ ধরলো।

গাঢ় সন্ধ্যা, পুরানো নগরী। রাস্তাগুলি চিপা; সংকীর্ণ রাস্তার উপর ঝুলে থাকা কোঠাগুলির জানালা, রাত যতোটা তাঁধার করে তুলতে পারে তার চাইতে বেশি তাঁধার করে তুলেছে রাস্তাগুলিকে। এখানে ওখানে কেরোসিনের হল্দে আলোতে আমি দেখতে পাল্লি—কোনো—না—কোনো ফলওয়ালার দোকান, যার সামনেই রয়েছে স্থূপীকৃত তরমুজ এবং ঝুড়িভর্তি আগ্রুর। মানুষগুলি যেনো ছায়ামূর্তি। কখনো কখনো খড়বড়ির জানালার ওপাশ থেকে ভেসে আসে কোনো রমণীর বাজখাই গলার আওয়াজ। তারপর সেই ছোট ছেলেটি একবার বলে উঠলো—'এই যে সেই বাড়িটি!'

আমি একটা দরোজায় ধাকা দিই। কে একজন ভেতর থেকে জবাব দেয়। আমি দরোজার সিটকিনি খুলে প্রবেশ করি একটি শান–বাঁধা প্রাংগণে। আঁধারেও আমি দেখতে পেলাম, ফলের ভারে নুয়ে পড়া আঙ্ক্রের গাছসমূহ এবং একটি পাথরের বেসিন যা থেকে উদ্থিত হচ্ছে একটি ফোয়ারা। কে একজন উপর থেকে ডেকে বললো—

— 'তফদ্দল, ইয়া সিদি, মেহেরবানী করে প্রবেশ করুন!' আমি তথন ঘরের বাইরের দেয়ালের পাশ ঘেঁষে ওঠা একটি সংকীর্ণ সিড়ি বেয়ে উপরে উঠি এবং একটি খোলা চত্বর পার হয়ে একেবারে আমার বন্ধুর দরাক্ষ আলিংগনে গিয়ে পড়ি।

আমি তখন ক্লান্ত, অবসন্ধ—একেবারেই হতশক্তি। তাই আমাকে যে বিছানা দেয়া হলো তাতেই আমি ধণ্ করে ছেড়ে দিলাম নিজেকে। সুমুখের প্রাংগণের গাছগুলিতে এবং বাড়িব পেছনের বাগানের গাছপালার হাওয়ার মর্মর ধ্বনি ভনতে পাচ্ছি। দূর থেকে ডেসে এলো অনেক স্তিমিত ধ্বনি ঃ এক বৃহৎ আরব্য নগরী ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, তারই আওয়াজ!

একটা নতুন উপলব্ধির উত্তেজনা নিয়ে, যে–সব বস্তু বা বিষয় সম্বয়ে আগে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিলো না সেগুলির প্রতি চোখ খোলা রেখে, আমি সেই শীল্মের দিনগুলিতে দামেশ্কের পুরানো বাজারের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর ডার বাসিন্দাদের জীবনকে যে অপূর্ব প্রশান্তি ঘিরে রেখেছে তা অনুতব করছিলাম। ওদের অন্তরের এই নিরাপত্তাবোধ লক্ষ্য করতাম একের প্রতি অন্যের ব্যবহারে, যে আবেগ–উষ্ণ

মর্যাদাবোধের সাথে ওরা একে অপরের সাথে দেখা করে বা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নেয় তাতে, অপরকে বন্ধু বলে তাবে কেবল এ-কারণেই শিশুদের মতো পরস্পর হাত ধরে দু'টি মানুষ যেভাবে এক সাথে পথ চলে তার মধ্যে—দোকানীদের একের প্রতি অন্যের আচরণে, ছোটো ছোটো দোকানের সেইসব ব্যবসায়ী যারা অবশ্যই পথচারীদের চিৎকার ক'রে ডাক্বে-মনে হতো না এ-সব নাছোড়বান্দা দোকানীর কোনো বুক চাপা ভয় আছে কিংবা ওদের মধ্যে কোনো ঈর্ষা আছে —বিশ্বাস অতোটা চূড়ান্ত পর্যায়ের যে দোকানের মালিক, যখনি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাবার দরকার হয় সে তার দোকানপাট তার প্রতিবেশী এবং প্রতিশ্বন্দ্বী দোকানদারের হেফাজতে রেখে চলে যায় বিনাদ্বিধায়। আমি প্রায়ই দেখতাম, এভাবে ফেলে যাওয়া দোকানের সামনে থেমেছে কোনো সভ্যিকারের খন্দের, বোঝাই যাচ্ছে সে নিজের মনে মনে ভাবাগোনা করছে— দোকানদার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, না সে যাবে পাশের দোকানে জ্বিনিস কিনতে। আর সে অবস্থায় প্রত্যেকবারই পাশের দোকানীটি, যে আসলে অনুপস্থিত দোকানীর প্রতিষদ্দী, আগিয়ে এসে দ্বিশাস করছে, খদের কি চায় এবং তার নিকট বিক্রি করছে অনুপস্থিত দোকানীর দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি—তার নিজের জিনিস নয়, তার অনুপস্থিত প্রতিবেশীর জিনিস, এবং দামটা সে রেখে দিচ্ছে প্রতিবেশীর বেঞ্চির উপর। ইউরোপে এ ধরনের বেচাকেনা কে কবে কোথায় দেখেছে!

বাজারের কোনো কোনো রাস্তায় জটলা পাকায় শত সবল পরিশ্রমী বেদুঈনেরা, প্রশস্ত লম্বা ঝুলওয়ালা জোবা প'রে। ওরা এমনিতরো মানুষ যে, দেখলেই মনে হয় ওরা যেনো নিজেদের জীবনকে নিজেরাই সংগে নিয়ে চলেছে এবং সবসময়ই চলছে নিজেদের পথে। দীর্ঘদেহী লোকগুলি, গভীর জ্বলজ্বলে ওদের চোখ, দল বেঁধে ওরা দাঁড়ায়, না হয় বসে পড়ে দোকানের সামনে। একে অন্যকে খুব বেশি কথা ওরা বলে না—একটি শব্দ, একটি ছোট্ট বাক্য মন দিয়ে বললে এবং মন দিয়ে তা ভনলে, দীর্ঘ আলাপের জন্য তা-ই হয় যথেষ্ট। বুঝতে পারলাম, এই বেদুঈনের দল অযথা বকবক করতে জ্ঞানে না। বকবক করা মানে সেই ধরনের কথা বলা যার কোনো বিষয় নেই, যাতে নেই কোনো ঝুঁকি, যা ক্ষয়িত আত্মার একটা বিশেষ চিহ্ন। এবং আমার মনে পড়লো আল্-কুরআনের সেই শব্দগুলি যাতে বর্ণনা করা হয়েছে জান্লাতের জীবনকে—'এবং তৃমি সেখানে ভনতে পাবে না কোনো অসার কথা।' মন হলোঃ নীরবতা হচ্ছে একটি বেদুঈনী গুণ। ওরা নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে চওড়া বাদামী, সাদা অথবা কালো জোবায় এবং চূপ করে থাকে। ওরা যখন আপনার পাশ দিয়ে যায় ওরা আপনার দিকে তাকাবে শিওর নীরব দৃষ্টিতে—গর্বিত, নমু ও সঞ্চাগ। তাপনি যখন ওদের সম্বোধন করেন ওদের ভাষায় ওদের কালো চোখের তারায় সহসা क्तिं इस चिंठ शामा! कातन खता निष्करमत मर्था पूर्व थाकि ना এবং खता हास रा, অপরিচিতরা ওদের বুঝুক। ওরা হচ্ছে 'অভিজ্ঞাত...শরীফ'..একেবারেই চুপচাপ অথচ জীবনের সকল বিষয়ের প্রতিই মুক্ত হৃদয়।

স্ক্রকবারে, যা মুসলমানদের ছুটির দিন, আমি দামেশ্কের জীবনে শক্ষ্য করতাম এক ছন্দ পরিবর্তন, আনন্দময় উন্তেজনার একটুখানি চাঞ্চ্যা, একটা ঝটকা এবং তারই সাথে ভাবের গান্ধীর্য। আমার মনে পড়লো—ইউরোপে আমাদের রোববারগুলির কথা— নগরীর নির্জন রাস্তাঘাট এবং বন্ধ দোকানপাটের কথা, সেই সব অর্থহীন শূন্যগর্ভ দিন আর সেই শূন্যতা যা দূর্বহ পীড়ন এনে দিতো, তার কথা। কিন্তু প্রশু হচ্ছে এরপ কেনই বা হবে। ক্রমে আমার এই উপলব্ধি হতে লাগলো ঃ এর কারণ, প্রতীচ্যের প্রায় সকল লোকের কাছেই ওদের রোজকার জীবন হচ্ছে একটি বোঝা, যা থেকে কেবল রোববারগুলিই ওদের দিতে পারে নিস্তার। রোববার এখন আর অবকাশের দিন নয়, বরং তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অবান্তব জগতে, এক আত্মপ্রতারণামূলক বিস্কৃতিতে পালানোর একটি উপায়, যে–বিস্কৃতির পেছনে উকি মারছে বিশুণ ভারী আর ভয়ংকর বিগত হগ্যার দিনগুলি।

এদিকে, আরবদের কাছে কিন্তু ভক্রবার হপ্তার বাকি দিনগুলি বিশ্বত হবার একটি স্যোগ নয়; এর মানে এ নয় যে, এ লোকগুলির কোলে জীবনের ফল-ফসল সহজে এবং অনায়াসে ঝরে পড়ে। বরং এর সোজা মানে হচ্ছে—ওদের পরিশ্রম, হোক না কঠোরতম, ওদের ব্যক্তিগত আরজু—আকাঞ্জার সাথে সংঘাত বাঁধায় না। রুটিনের জন্য রুটিন এদের জীবনে নেই। তার পরিবর্তে একজন কর্মরত মানুষ ও তার কাজের মধ্যে রয়েছে একটা নিবিড় আন্তরিক যোগ। কাচ্ছেই এদের জীবনে বিশ্রামের ওধু তখনি প্রয়োজন হয় যখন ওরা ক্লান্তি বোধ করে। মানুষ আর তার কাজের মধ্যে সংগতি, এই মিলকে ইসলাম নিশ্চয়ই সাভাবিক অবস্থা বলে বিবেচনা করে, আর এজন্যই ভক্রবারে বাধ্যতামূলক বিশ্রামের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। কুটির শিল্পী এবং দামেশুক বাজারের দোকানীরা কয়েক ঘণ্টা কাজ করে, কয়েক ঘণ্টার জন্য দোকানপাট রেখে দিয়ে ওরা যায় মসজিদে জুম'আর সালাত আদায় করতে। তারপর কোনো ক্যাফেতে গিয়ে বসে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ করে। এরপর ওরা আবার ফিরে আসে ওদের দোকানপাটে, নিজ নিজ কাজে। এবং আরো কয়েক ঘণ্টা আনন্দ ও স্ফূর্তির সাথে ডারমুক্ত হৃদয়ে ওরা কাজ করে চলে, যার যেমন খুশি। মাত্র অল্প ক'টি দোকানই আমি বন্ধ করতে দেখেছি এবং সে-ও কেবল সালাতের সময়ে, যখন লোকজন গিয়ে জমা হতো মসজিদে। দিনের বাকি সময়ে রাস্তাগুলিতে মানুষ গমগম করে, কর্মমুখর থাকে হপ্তার অন্য দিনগুলির মতোই।

এক তক্রবারে আমি 'উমাইয়া মসজিদে' গিয়েছিলাম আমার এক দোন্তকে নিয়ে, য়য়র মেহমান ছিলাম আমি। মসজিদের গয়ড় অনেকগুলি স্তক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে; জানালার তেতর দিয়ে আলা এসে পড়ায় তা ঝলমল করছে। বাতাসে তাসছে মেশকের খোলবু। মসজিদের মেঝেটি লাল নীল কার্পেট দিয়ে ঢাকা। দীর্ঘ সমান সমান সারিতে কাতারবন্দী হয়ে লোকেরা দাঁড়িয়েছে 'ইমামে'র পেছনে। গুরা মাথা নিচু করছে, ইাটু গেড়ে বসছে, ভূমিতে ঠেকাছে কপাল এবং আবার সোজা হয়ে দাঁড়াছে; সকলের মধ্যে এক সৃশৃংখল এক্য, সৈনিকদের মতো। এমনি নিরিবিলি চুপচাপ ব্যাপার। লোকেরা যখন জামা'আতে দাঁড়ালো, আমি অনেক দূরে। বিশাল মসজিদের তেতর থেকে শুনতে পাছিলাম বৃদ্ধ 'ইমামে'র কণ্ঠস্বর। তিনি কুরআনের আয়াত আবৃন্তি করছিলেন। তিনি যখন মাথা নিচু করছেন বা সিজ্ঞদায় যাছেন, গোটা জামা'আতই একটিমাত্র ব্যক্তির মতো অনুসরণ করছে তাঁকে। আল্লাহ্র সামনে তারা মাথা নিচু করছে এবং সিজ্ঞদায় যাছে, যেনো আল্লাহ্ তাদের

চোখের সামনেই রয়েছেন।

ঠিক সেই মূহূর্তে আমি উপলব্ধি করলামঃ এই লোকগুলির কাছে ওদের আল্লাহ এবং ধর্ম কতো কাছের, কতো আপন!

- —'কী বিশ্বয়কর! কী চমৎকার!' আমি আমার বন্ধুকে বলি মসজ্জিদ থেকে বের হতে হতে—'তোমরা আল্লাহকে তোমাদের এতো কাছে বলে অনুভব করো! আমার ইচ্ছা হয়, আমি নিজেও বদি ঠিক এরপ অনুভব করতে পারতাম!'
- 'কিন্তু তাই, এর চেয়ে অন্যরূপ হওয়াই বা কি করে সম্ভবং আমাদের পবিত্র কিতাব যেমন বলে, ''আল্লাহ কি তোমার গর্দানের রগের চেয়েও তোমার নিকটতরো ননং'

এই নতুন উপলব্ধিতে চঞ্চল হয়ে আমি দামেশকে আমার প্রচুর সময় ব্যয় করি, ইসলাম সম্পর্কে যথনি যে কিতাব পাই তা—ই প'ড়ে প'ড়ে। আরবী ভাষার উপর আমার দখল কথাবার্তার জন্য যথেষ্ট হলেও তথনো তা মূল কুরআন পাঠের জন্য ছিলো খুবই অপ্রচুর। কাজেই আমি দৃটি তর্জমার আশ্রয় নিই—একটি ফরাসী, অপরটি জার্মান। তর্জমাগুলি আমি সংগ্রহ করেছিলাম এক লাইব্রেরী থেকে। এছাড়া বাকী সবকিছুর জন্য আমাকে নির্ভর করতে হলো ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের বই—পুত্তক আর আমার বন্ধুর ব্যাখ্যা—বিশ্রেষণের উপর।

যতো আর্থশিক এবং বিচ্ছিনুই হোক না কেন, আমার জন্য এই সব পড়াশোনা এবং আলাপ–আলোচনা হলো যবনিকা তোলার মতো—এমন একটি চিন্তার জ্ঞাৎ দেখতে স্করু করলাম যার বিষয়ে এতোদিন আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

মনে হলো ঃ ধর্মকে সাধারণ অর্থে লোকে যা বোঝে ইসলাম সে রকম কিছু নয়—বরং এ যেনো এক জীবন–ব্যবস্থা, শান্ত্রবিধি এ যতোটুকু নয় তার চাইতে অনেক অনেক বেশি গুণে, এ হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের একটি কর্মসূচী, যার ভিত্তি আল্লাহ্র উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে কোথাও আমি কোনো উল্লেখ পেলাম না 'পরিত্রাণের' প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। ব্যক্তি এবং তার নিয়তির মধ্যে কোনো আদি জন্মগত পাপ দাঁড়িয়ে নেই; 'কারণ মানুষ কিছুই পাবে না যার জন্য সে চেষ্টা–সাধনা করে তা ছাড়া।' পবিত্রতার কোনো গোপন প্রবেশদার খোলার জন্য কোনো কৃচ্ছব্রত বা সন্মাসের প্রয়োজন নেই—এবং আল্লাহ্ যে–সব সহজাত কল্যাণকর গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন প্রতিটি মানুষকে সেগুলি থেকে বিচ্যুতিই তো পাপ। পাপ তো এছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে কোনো দ্বৈতবাদের অবকাশ রাখা হয়নি। দেহ আর আত্মা মিলে এক অখণ্ড সন্থা মনে করে ইসলাম।

প্রথমে আমি, কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, বরং আপাতদৃষ্টিতে যা জীবনের তুচ্ছ এবং বৈষয়িক ব্যাপার তা নিয়েও আল—কুরআনের ঔৎসুক্যে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি বৃঝতে তক্ত করলামঃ মানুষ যদি দেহ জার আত্মা নিয়ে একটি গোটা সতা হয়ে থাকে, যা ইসলাম দাবি করে, তাহলে জীবনের কোনোদিকই এতো তুচ্ছ হতে পারে না যে, তা ধর্মীয় এখতিয়ারের বাইরে পড়বে। এ সব বিষয়কে নজরে রেখেই কুরআন কখনো তার জনুসারীদের একথা ভুলতে দেয় না যে মানুষের এই পার্থিব জীবন মানুষের উচ্চতর

জীবনের পথে একটি স্তর মাত্র এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। বৈষয়িক উনুতি ও সমৃদ্ধি কাম্য, কিন্তু তা—ই লক্ষ্য নয়। এজন্য, মানুষের ক্ষুধা—তৃষ্ণার যদিও নিজন্ম যৌক্তিকতা আছে তবু তা নৈতিক চেতনার দ্বারা অবশ্য সংযত ও নিয়ন্ত্রিক করতে হবে। কেবল যে আল্লাহ্র সংগে মানুষের সম্পর্কের সাথে এই চেতনার যোগ থাকবে তা নয়, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের সাথেও এর যোগ থাকবে; কেবল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সঙ্গেই তা সম্পর্কিত হবে তা নয়, বরং সেই সামাজিক অবস্থা সৃষ্টির সংগেও তার সম্পর্ক থাকবে যা সকলের আত্মিক বিকাশেরও অনুকূল, যা'তে করে সকল মানুষই পূর্ণ জীবন—যাপন করতে পারে।

এ সবই ছিলো, এর আগে আমি ইসলাম সম্বন্ধে যা কিছু ন্তনেছি এবং পড়েছি সে—সব থেকে, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশি 'শ্রদ্ধেয়'। আত্মিক জগতের সমস্যাবলী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী ওল্ড টেস্টামেন্টের চাইতে অনেক বেশি গভীর মনে হলো। অধিকন্তু বিশেষ একটি জাতির প্রতি ওল্ড টেস্টমেন্টের যে পক্ষপাত দেখা যায় এতে তা—ও নেই। তা ছাড়া, জৈবিক সমস্যাবলীর প্রতি এর দৃষ্টি নিউ টেস্টামেন্টের চাইতে সম্পূর্ণ কতন্ত্র এবং খুবই ইতিবাচক। আত্মা ও দেহের সম্পর্ক, দুয়ের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, আল্লাহ্—র সৃষ্ট মানব—জীবনের যুগল দিক ছাড়া আর কিছু নয়।

—'এই শিক্ষাই কি,' আমি জিগ্গাস করি নিজেকে, 'এতোদিন আরবদের মধ্যে যে– আবেগ অনুভূতির নিশ্চয়তা আমি উপশব্ধি করেছি, তার জন্য দায়ী নয়?'

এক সন্ধ্যায় আমার মেহমানদার আমাকে দাওয়াত করেন তাঁর সংগে দামেশ্কের এক ধনী বন্ধুর বাড়িতে খানার মন্ধলিসে। বন্ধুটি তাঁর এক পুত্রের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন।

আমরা দু'জনে হাঁটছিলাম ভেতরের নগরীর আঁকা-বাঁকা গলিপথে। এতোই সংকীর্ণ সে গলি যে, রান্তার দু'পাশের বাড়ি-ঘরের দেয়াল থেকে রান্তার উপর বের হয়ে আসা জানালা ও জাফরি দেওয়া ব্যালকনি প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকেছে। পাথরের তৈরি পুরানো বাড়িগুলির মধ্যে জেঁকে আছে গাঢ় ছায়া আর প্রশান্ত নীরবতা, কখনো কখনো দু'একটি কালো বোরখায় ঢাকা মেয়ে তৃরিং ছােট্ট পদক্ষেণে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাছে। একবার দেখলায়ঃ একজন দাড়িওয়ালা লাক লম্বা 'কাফতান' গায়ে, পথের একটি মোড় থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গোলা অন্য এক মোড়ে। রান্তার মোড় এবং অনিয়মিত কোণগুলি সর্ব্য একই ধরনের; একই রকম সংকীর্ণ গলি, যার একটি অপরটিকে কেটে চলে গেছে নানাদিকে, হামেশাই এই প্রতিশ্রুতিসহ যে, সামনেই কোনো–না–কোনো বিশ্বয়কর আবিকার রয়েছে এবং প্রত্যেকবারই একই ধরনের অন্য এক গলিতে গিয়ে মিশেছে!

কিন্তু আবিক্রিয়াটি ঘটলো একেবারে শেষে। আমার বন্ধু এবং রাহনুমা একটা সাদামাটা, মাটির আন্তর দেয়া দেয়ালের উপর স্থাপিত নাম নম্বরহীন এক কাঠের দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং মৃষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে দরোজায় ধাক্কা দিতে দিতে বললো ঃ এই যে, আমরা এসে পড়েছি।

একটা কাঁচকোঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে যায়। একজন একদম বুড়ো লোক তার দন্তহীন মুখে আমাদের খোশ্ আমদেদ জানালো 'আহ্লান ওয়া সাহলান' বলে। তারপর আমরা একটি ছোট্ট করিডোরের ভেতর দিয়ে, যার ছিলো দুটি সমকোণবিশিষ্ট বাঁক, ঢুকলাম বাড়ির প্রাংগণে—যা বাইরে থেকে একটি মেটে রঙের খোলার বেশি কিছু মনে হচ্ছিলো না।

প্রাংগণটি প্রশন্ত এবং হাওয়া খেলানো। সাদা এবং কালো রঙের মার্বেলের টুকরা দিয়ে প্রাংগণটি মোড়ানো। দেখতে মনে হয় যেনো মস্ত বড়ো একটা দাবার ছক। মাঝখানে একটি নিচু আট কোণা বেসিন থেকে একটি ফোয়ারা খেলছে, গুঁড়া গুঁড়া পানি ছিটাচ্ছে। মার্বেলে মোড়া মেঝের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছোটো ছোটো ফাঁক। সেই ফাঁকগুলিতে লাগানো লেবু গাছ এবং ওলিয়েগুরের ঝোপ তাদের ফুল-ফলে নুয়ে-পড়ে শাখা–প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত প্রাংগণের উপর এবং ভেতরের গৃহপ্রাচীরের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, দেয়ালগুলি ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত অতি সৃষ্ণ কারুকার্য করা অ্যালাবাস্টার রিলিফে ঢাকা, যাতে রয়েছে জটিল জ্যামিতিক নক্শা আর লতাপাতা আঁকা আরাবেস্ক, ব্যতিক্রম কেবল খিড়কিগুলি যাতে স্থাপন করা হয়েছে মার্বেলের উপর খোলা জালির কাজ করা প্রশন্ত ফ্রেম। প্রাণ্যাণের একদিকে দেয়ালগুলি বেঁকে গিয়ে ভূমি থেকে প্রায় তিন ফুট উচুতে তৈরি করেছে একটি গভীর কুলুংগি, যার আকার একটি বড় কোঠার মতো, যেখানে উঠতে হয় মার্বেলের প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে। এই যে কুলুর্ঘগিটি, যাকে বলা হয় 'লিওয়ান'—এর তিনটি দেয়াল ঘেঁষে পাতা রয়েছে নিচু বুটিদার দিওয়ান এবং মেঝের উপর বিছানো রয়েছে একটি थ्व माभी गानिहा। कुनुर्शित रमयानश्वनिष्ठ नागारना इरय़ ए वर्ष पायना, यात একেকটির উচ্চতা হবে প্রায় পনেরো ফুট এবং গোটা প্রাংগণটি, তার গাছপালা, তার সাদা-কালো মেঝে, তার অ্যালাবাস্টার, রিলিফ, মার্বেলের জানালার জালি এবং বাড়ির ভেতরে ঢোকার খোদাই করা দরোজা, আর মেহমানদের বর্ণাঢ্য ভিড়, যাদের কেট কেট বসেছে দিওয়ানে আর কেউ কেউ পানির বেসিন্টির চারপাশে ঘোরাফেরা করছে—এ সব কিছুই প্রতিবিশ্বিত হচ্ছিলো শিওয়ানের' আয়নাগুলিতে এবং আমি যখন সেগুলির দিকে তাকালাম. আমি আবিষ্কার করলাম, উঠানের বিপরীত প্রাচীরটিও আগাগোড়া এমনি আয়না দিয়ে মোড়ানো, যার ফলে গোটা দৃশ্যটিই প্রতিবিশ্বত হচ্ছিলো দু'বার চারবার শতবার এবং এভাবে রূপ নিচ্ছিলো এক ইন্দুজালে, মার্বেল অ্যালাবাস্টার, ফোয়ারা, অগণিত লোকজন, লেবু গাছের ঝাড়, ওলিয়েণ্ডার, ঝোপের অন্তহীন পরিক্রমণ-এক অন্তহীন স্বপুরী ঝলমল করছে সান্ধ্য আকাশের নিচে, যার বর্ণ অন্তগামী সূর্যের রশ্মিতে এখনও গোলাপী।

এ ধরনের একটি বাড়ি, রান্তার দিকে সাদামাটা, অলংকৃত, ভেতরে জমকালো ও মনোরম, আমার কাছে ছিলো একেবারেই অভিনব। কিন্তু কালক্রমে আমি জানতে পারলাম, কেবল সিরিয়া এবং ইরাকে নয়, বরং ইরানেরও সংগতিপন্ন মানুষের চিরাচরিত বাসগৃহের এই হচ্ছে নমুনা। আগেকার দিন আরব কিংবা ইরানী কেউই বাড়ির সমুখভাগ নিয়ে মাথা ঘামাতো না। তাদের কাছে ঘর ছিলো বাস করার জন্য এবং এর উপযোগিতা ছিলো ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ জিনিসটি, আধুনিক পশ্চিমা স্থাপত্যে জোর করে যে

'উপযোগিতা' সৃষ্টির এতো চেষ্টা করা হয়ে থাকে তা থেকে কতোই না ভিন্ন। এক ধরনের বিকৃত রোমান্টিসিজমের জালে আটকা পড়া, নিজস্ব অনুভূতি সম্পর্কে অনিশ্চিত প্রতীচ্যের লোকেরা আজকাল বাড়ির নক্শা করতে গিয়ে তৈরি করে সমস্যা, আর আরব এবং ইরানীরা তৈরি করে, অথবা গতকালও তৈরি করতো, ঘর।

আমার মেহমানদার আমাকে তাঁর ডান পাশে দেয়ালের উপর বসালেন। একটি নগুপদ নওকর ছোট্ট একটি পিতলের ট্রেতে করে কফি পরিবেশন করে; গুড় গুড় আওয়ান্ধ ওঠা 'নারকেলে'র হকা থেকে ধোঁয়া উঠে 'লিওয়ানের' গোলাব পানির খোশ্বু মিশানো হাওয়ার সংগে মিশে যায় এবং কুগুলী পাকিয়ে ভেসে যায় কাঁচের ঢাকনা দেয়া মোমবাতিগুলির দিকে আর মোমবাতিগুলি জ্বালানো হচ্ছিলো একটির পর একটি, দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এবং গাছপালায় ঘনায়মান সবুজের ফাঁকে ফাঁকে।

উপস্থিত লোকজন সকলেই পুরুষ এবং অতি বিচিত্র ধরনের। ওদের অনেকের গামে <u>ডোরাকাটা খসখসে দামেশকী রেশম অথবা হাতীর দাঁতের বর্ণবিশিষ্ট মোটা চীনা রেশমের</u> কাফতান অথবা নীলচে মিহি পশমের বিশাল 'জোবা'। আর মাথায় লাল 'তারবুশে'র **উপর** জরির কাজ করা সাদা পাগড়ি। কেউ কেউ পরেছে ইউরোপীয় পোশাক, কিন্তু তা নিয়েই, **ষ্পষ্টই** বোঝা যাচ্ছে, ওরা দিওয়ানের উপর, পায়ের উপর পা রেখে বসে আছে পরম আরামে। কোনো কোনো বেদুঈন সর্দার ওদের দলবল নিয়ে এসেছে স্তেপ অঞ্চল থেকে. ওদের চোখগুলি উজ্জ্বল, আর কৃশ বাদামী রংয়ের মুখে খাট কালো দাড়ি। ওদের প্রত্যেকটি অংগ সঞ্চালনের সংগে সংগে ওদের নতুন কাপড়– চোপড়ের খসখস আওয়াজ হচ্ছে; ওরা প্রত্যেকেই বহন করছে ব্রপার খাপে ঢাকা তলোয়ার। আলস্যভরে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত্ত আরামের ভংগী ওদের ঃ খাঁটি অভিজাত ওরা—কেবল ওদের বেলা ইউরোপীয় অভিজাতদের থেকে তফাতটা এই যে, ওরা বহু পুরুষের আন্তরিক যত্ন এবং ভদ্র জীবন-যাপনের ফলে উদ্ভূত মৃদু উজ্জ্বল এক জাত নয়, বরং ওরা যেনো নিজেদের অনু**ভৃতির** নিশ্চয়তা থেকে বার হয়ে আসা তপ্ত আগুন। সুন্দর বাতাস, একটি ভকনা পরিষার আবহাওয়া ওদেরকে ঘিরে আছে। ঠিক একই ধরনের আবহাওয়া আমি একবার বাস্তবে অনুভব করেছিলাম মরুভূমির প্রান্তদেশে ঃ এই আবহাওয়া তার বিশুদ্ধতার দারা **ঘিরে** রেখেছে সবাইকে, তবে অ্যাচিতভাবে নয়। এই লোকগুলি যেনো সূদরের বন্ধু, এ জায়গার ক্ষণিক মুসাফির ঃ ওদের মুক্ত লক্ষ্যহীন জীবন ওদের জন্য অপেক্ষা করছে অন্য কোথাও।

নাচনেওয়ালী এক মেয়ে বের হয়ে এলো একটি দরোজা দিয়ে এবং হালকা পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গোলো 'লিওয়ানে'। মেয়েটি বয়সে খুবই কাঁচা, নিশ্চয়ই কুড়ি বছরের বেশি হবে না এবং দেখতে অতি খুবসুরত। চড়চড় আওয়াজ করা, অবস্থান বদলের সাথে সাথে বং বদলায় এমনি এক ধরনের রেশমের ঢেউ খেলানো ইজার প'রে, সোনালী রংমের এক জোড়া চটি পায়ে আর মুক্তার বর্ডার দেয়া বিডিস পরে, যা যতোটুকু না ঢেকেছে তার চাইতে বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে তার উঁচু উন্নত স্তন যুগলকে, মেয়েটি আগালো এমনি এক তক্ষণীর ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য ছড়িয়ে যে সকলের প্রশংসা পেতে ও বাঞ্ছিতা হতে অভ্যন্ত আর

তরুণীটির নরম মোলায়েম অংগ–প্রত্যংগ এবং তার টান টান হাতির দাঁতের মতো শুদ্র ত্বকের দৃশ্যে এই মন্ধ্রলিসের ভেতর দিয়ে আনন্দের যে একটা কল্লোল উঠলো, আমি যেনো তা শুনতে পেলাম।

মেয়েটি তার সাথেই 'লিওয়ানে' যে মাঝারি বয়সের লোকটি এসে ঢুকেছে তার হাতের তবলার বোলের সংগে তাল রেখে ঐ ধরনের চিরাচরিত কামোদ্দীপক নাচ নাচতে ভক্র করে যা প্রাচ্যের অতি প্রিয় জিনিস, ঘুমন্ত বাসনাকে জাগিয়ে তোলা আর রুদ্ধশ্বাস বাসনা পূর্তির আশ্বাস দানই যে নাচের উদ্দেশ্য।

—'ওহো, কি বিশ্বয়কর তুমি! ওহো, কি চমৎকার তুমি!' আমার মেহমানদার বিড় বিড় করে, তারপর আমার হাঁটুতে আলতো করে থাপ্পড় মেরে বলে, 'ছুড়ি কি একটি জখমের ওপর স্লিগ্ধ শীতল মলমের মতো নয়?'

নাচনেওয়ালীটি যেমন দ্রুত এসেছিলো তেমনি তৃরিৎ আবার সে চলে গেলো—তার কিছুই আর অবশিষ্ট রইলো না কেবল বেশিরভাগ লোকের চোখে একটি অস্পষ্ট ঝিকিমিকি ছাড়া। 'লিওয়ানে'র গালিচার উপর এখন নাচনেয়ালীর স্থান গ্রহণ করেছে চারজন গায়ক। —মেহমানদের একজন আমাকে বললো ঃ 'এদের মধ্যে কেউ কেউ হচ্ছে সিরিয়ার সেরা গায়ক।' ওদের একজনের হাতে একটি লম্বা গলাওয়ালা বাঁশের বাঁশী। অপরজনের হাতে একটা চ্যাপটা এক মাথাওয়ালা ঢোল, অনেকটা ঘুংঘুর ছাড়া তামুয়ার মতো, তৃতীয় জনের হাতে এমন একটি যন্ত্র রয়েছে যা দেখতে গীটারের মতো এবং চতুর্থ জন নিয়েছে একটি মিসরীয় 'তামুরা', যেনো একটা খুব চওড়া পিতলের বোতল, যার তলা ঢোলের চামড়া . দিয়ে মোড়া।

প্রথমে ওরা খেলাচ্ছলে সৃক্ষভাবে টুঙটাঙ আওয়াজ তোলে, ঢোলে আঘাত করে, কোনো রকম অনুভবযোগ্য স্পষ্ট তান লয় ছাড়াই; যেনো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে বাস্ত, যেনো তারা যন্ত্রগুলিতে সূর তুলছে একটা সাধারণ উর্ধ্বমুখী তাল সৃষ্টির প্রস্তৃতি হিসাবে। যার হাতে গীটার রয়েছে সে তার যন্ত্রের তারগুলির উপর দিয়ে উচ্ থেকে নিচ্ দিকে কয়েকবার তার আঙুলের ডগা টেনে নেয়, ফলে একটা নিয়ন্ত্রিত বীণাধ্বনির আমেজ সৃষ্টি হয়। তামুরা-বাদক মোলায়েমভাবে তার 'তামুরা' বাজায়, বিরতি নেয় এবং আবার বাজায়। বাঁশীওয়ালা যেনো আনমনা পর পর দ্রুতগতিতে কয়েকটি নিচু, তীক্ষ তন্ত্রীতে আঘাত করে, এমন সব তন্ত্রী, যা মনে হয়, যেনো আকম্বিকভাবেই শুষ্ক একথেঁয়ে বার বার আঘাত-করা খন্ত্রদীর সংগে মিলে যাচ্ছে এবং এই মুহূর্তে বাঁশীর, পরমূহূর্তে গীটারের তারের প্রচও ঝংকারের প্রতি দ্বিধার সংগে সাড়া দিতে 'তান্বুরা'কে বাধ্য করছে—আমি এ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার আগেই একটি ঐকিক তান লয়, চারটি যন্ত্রকে এক সংগে বেঁধে দিলো আর একটি ঐকতানে রূপ নিলো। একটি ঐকতান?—আমি বলতে পারবো না, আমার মনে হলো, একটি সংগীত অনুষ্ঠানের প্রতি আমি যতোটা না মন দিয়েছি তার চেয়ে বেশি আমি প্রত্যক্ষ করছি একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা। আর যন্ত্রগুলির অবোধ্য তীক্ষ বর থেকে জন্ম নিলো একটি নতুন তান লয়, যা উঠছে উচ্চগ্রামে, যেনো গাঢ়, শংখের মত পেঁচানো রেখায় এবং তারপর হঠাৎ নেমে যাচ্ছে একেবারে নিচুতে, একটা ধাতব বস্তুর

ছলোময় উথান ও পতনের মতোঃ কথনো দ্রুতগতিতে, কথনো আন্তে, কথনো মোলায়েম তাবে, কথনো সজোরে, নিস্পৃহ ঐকান্তিকতা ও অন্তহীন পরিবর্তনের মাধ্যমে এই নির্বিদ্ন ঘটনা, এই ধ্বনি ও শ্রুতিগত ব্যাপার, যা কাঁপছে একটি সংযত নেশার মধ্যে, বেড়ে উঠে প্রবলতাবে ছড়িয়ে পড়ে প্রবেশ করে আমার চেতনায়ঃ এবং যখন ক্রমে, উচ্চগ্রামে ধাবমান এক সংগীতের মধ্যে হঠাং (তা কতো শীঘ্র আহা! কতো শীঘ্রই না থেমে গোলো!—) আমি বুঝতে পারলামঃ আমি বন্দী হয়েছি। এই সংগীতের উত্তেজনা আমাকে আমার জলক্ষ্যেই করে তুলেছিলো মোহাবিষ্ট, আমাকে যেনো পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই সব সুরের রাজ্যে, যে সুরগুলি তাদের বাহ্যিক একঘেয়েমিরই মাধ্যমে শ্বনণ করিয়ে দেয় অন্তিত্বান সকল বস্তুর চিরন্তন পুনরাবৃত্তির কথা, এবং আমার অনুত্তির দরজোয় ধাকা দিয়ে, আমার জজাতে যা–কিছু আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে সবকিছুকে ধাপে ধাপে আনে বা'র করে— এমন কিছুকে জনাবৃত ক'রে সামনে রাখে যা সবসময়ই ছিলো, যা এখন আমার কাছে স্পন্ট হয়ে উঠেছে এমন এক তীব্র উচ্জ্বণতার সংগে যে, আমার হুৎশিও ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো।

পাশ্চাত্য সংগীতের সাথে আমি পরিচিত। এ সংগীতে সুরকারের আবেগের সমগ্র পটভূমি প্রতিটি স্বতন্ত্র সুরে টেনে আনা হয় এবং প্রতিটি মেজাঙ্গে প্রতিফলিত করে সম্ভাব্য আর সকল মেজাঙ্গকে। কিন্তু এই আরবী সংগীত যেনো উৎসারিত হলো চেতনার একই সমতল থেকে, একটি মাত্র নাজুক হালত থেকে—নাজুক হালত ছাড়া আর কিছুই যা ছিলো না—আর সে কারণেই তা প্রত্যেক শ্রোতার অনুভূতির ব্যক্তিগত মেজাঙ্গগুলিকে ধারণ করতে ছিলো সক্ষম....

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতার পর নিচু চাপা ভারিক্কি সুরে 'তাম্বরা' বেজে ওঠে এবং বাকি যন্ত্রগুলি করে তার অনুসরণ। এবারকার সূর আগের চেয়ে অনেক বেশি নারীসুলভ; প্রসারণ অনেক বেশি মোলায়েম, প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা কণ্ঠস্বর একে অপরের সাথে খাপ খেয়ে যায় নিবিড়ভাবে, পরম্পরকে আলিংগন করে আবেগ–উষ্ণতার সাথে এবং যেনো একটা যাদুমন্ত্রে একত্র বাঁধা প'ড়ে অনেক-অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওরা একে অন্যকে আঘাত করে একে অপরকে ঘিরে প্রবাহিত হয় মৃদু তরংগায়িত রেখায়, যা প্রথমে কয়েকবার সংঘর্ষ বাধায় 'তামুরা'র দ্রুত তালের সংগ্রে, যেনো একটি কঠিন বাধার সংগে সংঘর্ষ। কিন্ত ধীরে ধীরে ওরা আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং 'তাম্বরা'র উপর বিজয়ী হয়ে ওকে বন্দী করে ফেলে, ওকে টেনে হিচড়ে নিয়ে আসে একটি সাধারণ, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা সুরের উচ্চগ্রামে এবং তামুরা প্রথম অনিচ্ছুক হলেও শিগ্গিরই সাধারণ विद्यनाणात निकात इरा পড়ে जात तनाम माणान इरा याग प्रमा जात नवात नशरा। তরংগায়িত রেখা হারিয়ে ফেলে তার নারীসুলত কমনীয়তা আর ছুটে চলে বেড়ে ওঠা প্রচন্ধতার সংগে, দ্রুততরো উচ্চতরো তীক্ষ্ণতরো হয়ে—সচেতন প্রবৃত্তির এক শীতল ক্রোধের মধ্যে, যে-প্রবৃত্তি সংযমের সমস্ত বাঁধন ছিড়ে ফেলেছে! সে তরংগায়িত রেখাই এবার পরিণত হলো শক্তি ও সার্বভৌত্বের অদৃশ্য কয়েকটি চূড়ার দিকে এক মাতাল বিহ্বল উর্ধ্বাভিসারে; কিছুক্ষণ আগেকার একে-অপরকে ঘিরে ঘূর্ণমান প্রবাহ থেকে জন্ম নেয়

সুরের সঙ্গতিতে এক প্রচণ্ড চক্রবং ঘূর্ণন, চিরন্তন থেকে চিরন্তনের দিকে ছুটে চলা চক্রসমূহ, যার মান নেই, সীমা নেই, লক্ষ্য নেই, যেনো অতল গর্ডের ছুরির মতো ধারালো কিনারের উপর দিয়ে টানা রশির উপর ছুটে চলেছে এক রুদ্ধশ্বাস বেপরোয়া বাজিকর, এক চিরন্তন বর্তমানের মধ্য দিয়ে, এমন একটি উপলব্ধির দিকে যাকে বলা যায় মুক্তি এবং শক্তি—এবং যা সমস্ত চিন্তার অগোচর। হঠাৎ এক উর্ধ্বাভিমুখী প্রসারণের মাঝখানে একটি বিরতি, একটি মৃত্যুর নীরবতা—নির্দয়! সং। স্বচ্ছ।

গাছের পাতার মর্মর ধ্বনির মতো শ্বাস ফিরে এলো শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্যে এবং দীর্ঘায়িত গুঞ্জন 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্' উঠলো তাদের মধ্য থেকে। ওরা যেনো এমনিতরো বৃদ্ধিমান শিশু যারা এমন সব খেলায় মগু থাকে, যা তাদের বহু পরিচিত এবং হামেশা তাদেরকে প্রলুক্ধ করে। ওরা সুখে আনন্দে শ্বিত হাসি হাসছিলো।

### তিন

আমরা আমাদের উট হাঁকিয়ে চলি এবং জায়েদ গান গায়; সবসময় একই তালে, সবসময় একই একঘেয়ে সুরে। কারণ, আরবের মনই হচ্ছে একঘেয়ে; কিন্তু তার মানে এনয় যে, কল্পনার দিক দিয়ে সে দরিদ্র। কল্পনা শক্তি তার যথেষ্ট। কিন্তু তার সহজাত অনুভূতি প্রতীচ্যের মানুষের মতো বিস্তার, ত্রিমাত্রিক মহাশূন্য এবং এক সংগে আবেগের নানা সূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়ে মগ্ন নয়। আরবীয় সংগীতের মাধ্যমে কথা বলে একটি মাত্র বাসনা, প্রতিবার, একটি একক আবেগধর্মী অভিজ্ঞতাকে তার সীমার একেবারে শেষপ্রান্তে নিয়ে যাবার জন্য। এই খাটি মনোটনিতে, অনুভূতিকে একটি নিরবিচ্ছিন্ন উর্ধ্বাভিসারী রেবায় ঘনীভূত করে দেখার এই প্রায়—ইন্দ্রিয়জ বাসনার মধ্যে আরব চরিত্রের শক্তি এবং ক্রেটি দু—ই নিহিত রয়েছে। এর ক্রেটি ঃ এই জ্বগং জাগতিক পরিসরেও আগে অভিজ্ঞ হতে চায়। আর এর শক্তি ঃ আবেগধর্মী জ্ঞান একটি অনন্ত রেখায় উর্ধ্বাভিসারী হতে পারে, এ সম্ভাবনায় বিশ্বাসের পরিণাম, মনোজগতে মানুষকে পৌছাতে পারে আল্লাহর উপলব্দিতে, অন্য কোথাও নয়। কেবলমাত্র এই জন্মগত প্রবণতা, যা মরুবাসীদের একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য, এর বুনিয়াদের উপরেই সম্ভব হয়েছিলো আদি ইছদীদের ভৌহিদ বা একেশ্বরবাদের উদ্ধ্ব এবং তার সাফল্যজনক পরিপূর্ণ রূপ, মুহাম্মদের ধর্মের। দুয়েরই পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মরুভূমি, মায়ের মতো।

# আত্মা এবং দেহ

#### এক

দিনগুলি গড়িয়ে চলে এবং রাভগুলি সংক্ষিপ্ত। আর আমরা দু'জন ক্ষিপ্র পদে চলি দক্ষিণদিকে। আমাদের উটগুলি এখন খুবই সুস্থা, শক্তিমান। সম্প্রতি তাদের পানি খাওয়ানো হয়েছে এবং গত এক দু'দিন তাদেরকে প্রচুর ঘাস খেতে দেওয়া হয়েছে চারণ ক্ষেত্রে। মক্কা আর এ জায়গার মধ্যে এখনো রয়েছে চৌদ্দ দিনের পথ এবং তার বেশিও হতে পারে, যদি আমরা কিছুটা সময় কাটাই—যার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে—হাইল ও মদীনা নগরীতে, যে শহর দু'টি পড়বে আমাদেরই রাস্তায়!

এক অস্বাভাবিক অধৈর্য আমাকে পেয়ে বসেছে—এমন একটা ভাগিদ যার কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। এতোদিন আমি মনের আনন্দে কোনোরকম তাড়াহুড়া না করেই সফর করেছি; জ্বল্দি জ্বল্দি গন্তব্যে পৌছানোর বিশেষ তাকিদ ছিলো না কখনো। সফরে যে দিন আর হপ্তান্তলি কেটেছে তার প্রত্যেকটিরই ছিলো একটা নিজস্ব সাফল্য, নিজস্ব পূর্ণতা এবং লক্ষ্যস্থল সবসময়ই মনে হয়েছে আকন্মিক। কিন্তু এখন আমি উপলব্ধি করতে ভক্ত করলাম তা–ই যা আমি আরব দেশে আমার বহু বছরে কখনো উপলব্ধি করিনি ঃ রাস্তার শেষপ্রান্তে পৌছানোর অধৈর্য। রাস্তার শেষ কী? মকা দেখা? আমি এই পবিত্র নগরীতে এতোবার গিয়েছি এবং এ জীবনধারাকে এতো বিশদভাবে আমি জানি যে. মক্কা আর আমার জন্য নতুন কোনো আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি বহন করে না—অথবা একটি নতুন কোনো আবিষ্কার, যা আমি প্রত্যাশা করছি? নিশ্চয়ই তা-ই হবে। কারণ আমি মঞ্জার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি একটি অদ্ভূত ব্যক্তিগত প্রত্যাশায়। পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চল থেকে আগত বহু জাতির মানুষের জামায়েতসহ মুসলিম বিশ্বের এই আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটি, আমি এখন যে-জগতে বাস করছি তার চাইতে, প্রশন্ততরো এক জগতের প্রবেশ-পথ যেনো। এ নয় যে, আমি আরব দেশ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; না, আমি আরবের মরুভূমি, তার শহর, তার অধিবাসীদের জীবনধারা ভালোবাসি, যেমন আমি সবসময়ই তাদের ভালবেসেছি। প্রায় দশ বছর আগে সিনাই মরুভূমিতে আরব-জীবনের যে প্রথম আভাস পেয়েছিলাম, তারপর কখনো আমার কাছে নৈরাশ্যের কারণ ঘটেনি এবং পরবর্তী বছরগুলি আমার প্রথম প্রত্যাশাকেই কেবল মজবুত করেছে। কিন্তু দু'দিন আগে ইদারার কাছে আমি যে-রাতটা কাটিয়েছি তখন থেকে আমার মধ্যে এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, আরব মৃপুক আমাকে তার যা দেবার ছিলো সবই দিয়েছে নিঃশেষে।

আমি শক্ত-সমর্থ, তরুণ এবং শ্বাস্থ্যবান। অহেতৃক ক্লান্ত না হয়ে আমি একলাগা ঘণ্টার পর ঘণ্টা উট হাঁকিয়ে চলতে পারি। আমি সফর করতে পারি এবং বহু বছর ধরেই আমি সফর করে চলেছি বেদুঈনের মতো, তাঁবু এবং ছোটো-খাটো সেসব আরাম-আয়েশ ছাড়াই, যা নযদের শহুরে লোকদের মতে দীর্ঘ সফরে অপরিহার্য। বেদুঈন জীবনের

ছোটো—খাটো সব রকম নিপুণতার সাথেই আমি অভ্যন্ত এবং আমার প্রায় অজান্তেই আমি গ্রহণ করেছি নয়দী আরবের চালচলন ও রীতিনীতি। কিন্তু এ—ই কি সম্ভাব্য সব কিছু? আমি কি এতোদিন আরব মুলুকে বাস করেছি কেবলমাত্র একজন আরব হওয়ার জন্য? কিংবা একি এমন কিছুর জন্য প্রস্তুতি যা এখনো ঘটেনি?

আমি যে চাঞ্চল্য এখন অনুতব করছি তা মধ্যপ্রাচ্যে আমার পয়লা সফরের পর ইউরোপে ফিরে এসে যে তীব্র অধৈর্য আমি উপলব্ধি করেছিলাম অনেকটা তারই মতোঃ একটি প্রচণ্ড আবিষ্কারের ঠিক পূর্বমূহূর্তে হঠাৎ থেমে যাওয়ার উপলব্ধি—যে আবিষ্কার ঘটতে পারতো আমার জীবনে, যদি আমার হাতে থাকতো কেবল আরো বেশি কিছু সময়।

আরব জাহান ছেড়ে আবার ইউরোপে প্রবেশ করার প্রাথমিক চাপ কিছুটা ফিকা হয়ে এসেছিলো—১৯২৩ সালের শর্পকালে, সিরিয়া ত্যাগের পর, আমার কয়েক মাস তুরঙ্কে কাটানোর ফলে। মোন্তকা কামালের তুরঙ্ক তখনো প্রবেশ করেনি তার সংস্কারবাদী অনুকরণের পর্যায়ে। তখনো তুরঙ্ক ছিলো তার জীবনধারার ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে বাঁটি তুর্কী; এবং এজন্য ইসলাম ধর্মের ঐক্যবন্ধনে তখনো সে ছিলো আরব জীবনের সাধারণ গতিধারার সংগে সম্পর্কিত। কিন্তু তুরঙ্কের হৃদয়ের ছম্মে মনে হয়েছিলো বেশ কিছুটা তারিঞ্জি, কম বছ কম লঘু এবং অনেক বেশি প্রাচ্য দেশীয়। যখন আমি স্থলপথে সফর করি ইস্তান্থল থেকে সোফিয়া এবং বেলয়েছে, মাশরিক থেকে মাগরিবে প্রবেশ আকষ্মিক একটা ছেদের মতো মনে হয়নি আমার; চিত্রগুলি বদলালো ধীরে ধীরে, ক্রমশ, একটি পরিবেশ হারিয়ে গেলে তার স্থান দখল করছে, অলক্ষ্যে এবং অজান্তে, আরেকটি পরিবেশ—মিনারের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, পুরুষধদের লম্বা 'কাফতানে'র জায়গায় দেখা গেলো কিষাণদের কোমরবন্ধ আঁটা জামা। আনাতোলিয়ার বিক্ষিপ্ত গাছপালা ও উপবন যখন হারিয়ে গেলো সার্বিয়ার ফার বনাঞ্চলে তখন সহসা ইতালীর সীমান্তে আমি দেখতে পেলাম—আমি আবার ইউরোপে ফিরে এসেছি।

বিষেপ্ত থেকে ভিয়েনার দিকে যান্ধি আমি ট্রেনে। চলতে চলতে তুরঙ্ক আমার মনের উপর যে—সব ছাপ একে দিয়েছিলো সেগুছিলো সেগুলির সজীবতা হারিয়ে যেতে লাগলো এবং আরব মূলুকগুলিতে আমি যে আঠারোটি মাস কাটিয়েছিলাম তা—ই কেবল টিকে রইলো একমাত্র বাস্তবরূপে। এ আমার কাছে মনে হলো যেনো একটা কশাঘাত যথন আমি বুঝতে পারলাম, আমার এককালের অতো পরিচিত ইউরোপীয় দৃশ্যাবলীর দিকে আমি তাকাছি এক বিদেশীর চোখে। মানুষগুলি মনে হলো ভয়ানক কুর্থসিত, গতিবিধি ওদের রুঢ় এবং বিশ্রী; ওরা যা সত্যি সত্যি অনুভব করে আর চায় তার সাথে ওদের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্কই নেই; এবং হঠাৎ এক ঝলকে আমি বুঝতে পারলাম, ওরা যা—কিছু করছে তাতে একটা উদ্দেশ্যের বাহ্যিক আভাস থাকলেও ওরা ওদের অজান্তেই বাস করছে এক ছলনার জগতে...আরবদের সহবতে আসার ফলে জীবনে আমি যাকে অপরিহার্য এবং মৌলিক মনে করেছি, অতোদিনে তার প্রতি আমার মনোভাব একেবারে স্পষ্টই এবং অপরিবর্তনীয়ভাবেই বদলে গেছে; অনেকটা বিশ্বয়ের সংগে আমি শ্বরণ করলাম—আমার

পূর্বে বহু ইউরোপীয়ই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে আরব জীবনধারা ; তাহলে এ কী করে সম্ভবপর হলো যে, আমি যে আবিষ্কারের ধাক্কায় বিচলিত হয়েছি ওদের সে ধাক্কা লাগেনিং অথবা ওদেরও কি তা লেগেছেং ওদের কেউ কেউও কি ওদের মর্মের গভীরে বিচলিত হয়েছে যেমন আমি এখন হয়েছিং

এ প্রশ্নের জবাব কয়েক বছর পর আমি পেয়েছিলাম আরব মূলুকে। জবাবটি এসেছিলো জেলায় তথনকার দিনের ডাচ মন্ত্রী ডঃ ড্যান ডার মিউলেনের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন এক উদার বহুমূখী সংস্কৃতির মানুষ। আপন ধর্ম খৃশ্চানিটিকে তিনি এমন একটি আবেগ ও নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে ছিলেন যা আজকের পশ্চিমী লোকদের মধ্যে একেবারেই বিরল। কাজেই বলা যায়, বোধগম্যভাবেই তিনি ধর্ম হিসাবে ইসলামের বন্ধু ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি আমার কাহে শ্বীকার করেছিলেন—জীবনে যেসব দেশের সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছে তার প্রত্যেকটি থেকে, এখন কি তাঁর নিজের দেশ থেকেও আরব দেশকে তিনি ভালোবাসেন বেশি। হিজাজে তাঁর কাজের মেয়াদ যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তখন আমাকে তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, কোনো তীক্ষ অনুভূতিশীল মানুষ কখনো আরবীয় জীবনের যাদু—প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে না, পারবে না আরবদের মধ্যে কিছুদিন কাটানোর পর এ প্রভাবকে তার হৃদয় থেকে উপড়ে তুলে ফেলতে। কেউ যদি এদেশ থেকে চলে যায়, চিরদিনের জন্য তবু সে হৃদয়ে বহন করবে এই মরুভূমির হাওয়া এবং হামেশাই সে পেছনে ফিরে এর দিকে তাকাবে উৎসূক আকাংখায়, তার নিজের ঘরবাড়ি যদি অনেক বেশি ঐশ্বর্যশালী এবং অনেক বেশি সুন্দর অঞ্চলে হয়…তব্ও!'

আমি কয়েক হপ্তার জন্য ভিয়েনায় থাকি এবং আমার আবার সংগে একটা আপোসে আসি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ এবং যে অসৌজন্যের সাথে আমি তাঁর বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলাম তার জন্য তিনি তাঁর রাগ ইতিমধ্যেই জয় করেছিলেন। আর যা'ই–হোক, আমি এখন 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'–এর সংবাদদাতা; এটি এমন একটি নাম, যা তখনকার দিনে মধ্য ইউরোপে উচ্চারিত হতো প্রায় সভয় শ্রদ্ধার সাথে। এই পত্রিকার সংবাদদাতা হয়ে আমি সকলের উপর থাকবো, আমার এই দৃত্বপূর্ণ দাবি আমি সার্থক প্রমাণ করেছি।

ভিয়েনা থেকে আমি সোজা রওনা করি ফ্রাঙ্কফুর্টে, সশরীরে সেই কাগজের অফিসে হাজিরা দিতে, যার জন্য আমি এক বছরেরও অধিককাল ধরে লিখে চলেছি। ওথানে আমি হাজির হই প্রচুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে; কারণ ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমি যে–সব চিঠি–পত্র পেয়েছিলাম তাতে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, আমার কাজে ওরা খুবই খুল। আমি সত্যি সত্যিই ওথানে 'হাজির হয়েছি' এই উপলব্ধি নিয়ে ঢুকলাম 'ফ্রাঙ্কফুর্টার শাইটুঙ্ড'–এর গঞ্জীর পুরানো ফ্যাশনের প্রাসাদে। ঢুকে প্রধান সম্পাদক বিশ্ববিখ্যাত ডক্টর হাইনবিশ্ সাইমন–এর নিকট আমার কার্ড পাঠিয়ে দিলাম।

যখন আমি তাঁর কামরায় ঢুকি, মুহূর্তকালের জন্য তিনি তাকালেন নির্বাক বিশ্বয়ে; চেমার থেকে উঠতেও তিনি ভূলে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিগুগিরই তিনি তাঁর সমাহিত ভাব ফিরে পেলেন এবং দাঁড়িয়ে আমার সংগে হাত মেলালেন।

- 'বসুন, বসুন। আমি আপনারই অপেক্ষা করছিলাম।' তিনি আমার দিকে নিষ্পালক চোকে তাকিয়ে রইলেন আর কোনো কথা না বলে। ফলে, আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।
  - —'কোনো ত্রুটি হয়েছে কি ডঃ সাইমন?'
- —'না, না, কোনো ক্রটি হয়নি। কিংবা বলতে পারেন সবই ভূন...।' তারপর তিনি সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং বললেন, —'যেমন করেই হোক, আমি আশা করেছিলাম একটি মাঝারি বয়সের লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি, যার চোথে রয়েছে সোনাপী ফ্রেমে আঁটা চশমা; আর আমি কি না দেখতে পাচ্ছি একটি বালককে...ওহো, আমাকে মাফ করুন—যদি কিছু মনে না করেন—আপনার বয়স কতো?'

হঠাৎ আমার মনে পড়লো কায়রোর ফুর্তিবাজ ডাচ সওদাগরের কথা; সেও আমাকে এক বছর আগে একই প্রশ্ন করেছিলো। আমি উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লাম, 'আমার বয়স তেইশের কিছু উপরে স্যার, চন্দিশের কাছাকাছি!' তারপর আমি যোগ করি, 'আপনি কি মনে করেন 'ফ্রাকফুর্টার শাইটুঙ'-এর জন্য এ বয়স খুবই কম?'

— 'না', ধীরে ধীরে জবাব দেন সাইমন, 'ফ্রাঙ্কফুর্টার শাইট্ড'—এর জন্য নয়, আপনার প্রবন্ধগুলির জন্য। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম আত্মপ্রচারের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে জয় করে নিজের ব্যক্তিতৃকে সম্পূর্ণরূপে লেখার আড়ালে রেখে দেয়া, যেমনটি আপনার লেখায় লক্ষ্য করেছি, তা আরো জনেক বেশি বয়সের মানুষের পক্ষেই সম্প্র। আপনি জানেন, এ হচ্ছে পরিণত সাংবাদিকতার গোপন রহস্য ঃ আপনি যা দেখেছেন, ওনেছেন এবং ভাবছেন তার সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠভাবে লেখা, সেই সব অভিজ্ঞতাকে আপনার নিজের একান্ত 'ব্যক্তিগত' অভিজ্ঞতার সংগে না জড়িয়ে...। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে চিন্তা করে এখন আমার মনে হচ্ছে ঃ কেবল খুব এক তব্রুণই লিখতে পারতো অতো বেশি আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে, অতো বিপুল—আমি কেমন করেই যে বলি—অতো বিপুল পুলক রোমাঞ্চের সাথে...

এরপর তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—'আমি এ আশাই করছি যে, এ যেনো ক্ষয়ে না যায়। এবং আপনি যেনো আর সন্বাইর মতো আত্মতুষ্ট, ভোঁতা, স্থূল হয়ে না পড়েন—।'

মনে হয়, আমার এই অতি তারুণ্যের আবিদ্বারই ডঃ সাইমনের এ বিশ্বাসকে আরো শক্ত ও জারদার করে তোলে যে, তিনি আমার মধ্যে খুবই সম্ভাবনাময় এক সাংবাদিকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি পুরাপুরি একমত হলেন যে, যতো জ্পদি সম্ভব আমার আবার মধ্যপ্রাচ্যে ফিরে যাওয়া উচিত। যতো শীগ্গিরই ফেরা যায় ততোই ভাল। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে এ ধরনের একটি পরিকল্পনার পথে আর কোনো বাধা নেই। কারণ শেষপর্যন্ত জার্মান মৃদ্রাস্থীতিকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে এবং মৃদ্রামূল্যে স্থিতিশীলতা আসার ফলস্করপ প্রায় সংগে সংগ্রেই এসেছে সমৃদ্ধির এক প্লাবন। 'ফ্রাক্ট্রুটার শাইট্রুড' আবার সামর্থ্য অর্জন করেছে তার বিশেষ সংবাদদাতাদের ভ্রমণের খরচ বহন করতে। অবশ্য আবার মধ্যপ্রাচ্যের পথে বের হয়ে পড়ার আগেই. এ সংবাদপ্রটির সাথে যে বইটি লেখার

জন্য প্রথমে আমি চুক্তি করেছিলাম, সে বইটি আমাকে লিখে দিতে হবে এবং এ-ও ঠিক হলো যে, এই সময়ের মধ্যে আমাকে সম্পাদকীয় দফতরের সংগে যুক্ত থাকতে হবে, যাতে করে আমি একটি বড় খবরের কাগজের কাজের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি।

ফের বিদেশে যাবার জন্য আমার অধৈর্য সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কফুর্টের এ মাসগুলি ছিলো ভয়ানক রকমের উদ্দীপনাপূর্ণ। 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ কেবল একটি বড় সংবাদপত্রই ছিলো না. এ ছিলো রীতিমতো এক গবেষণা কেন্দ্র। পঁয়তাল্লিশজন পুরা সম্পাদক ছিলো এ কাগজটির। বার্ডাকক্ষে যে বহু সংখ্যক সহ-সম্পাদক এবং সহকারী কাজ করতো তাদেরকে এখানে গোণা হয়নি। সম্পাদকীয় কাজটি ছিলো বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞদের কাজ। পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চল এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক বিষয় অর্পিত ছিলো এমন একজন সম্পাদকের হাতে যিনি ছিলেন নিজ ক্ষেত্রে এক অসাধারণ বিশেষজ্ঞ। আর এ ছিলো সেই পুরানো ঐতিহ্যেরই অনুসরণ যে, 'ফ্রাঙ্কফুর্টার শাইটুঙ'-এর রচনা ও খবর কেবল চলমান ঘটনার ক্ষণিক প্রতিফলনই হবে না, বরং তা হবে এক ধরনের প্রামাণ্য সাক্ষ্য, যার উপর রাজনৈতিক এবং ইতিহাসবিদেরা পারবেন নির্ভর করতে। একথা সবাই জানতো—বার্লিনের পররাষ্ট্র দফতরে 'ফ্রাঙ্কফুর্টার শাইটুঙ'-এর সম্পাদকীয় এবং রাজনৈতিক ভাষ্যগুলি ফাইল করা হয়—বিভিন্ন বিদেশী সরকারের 'চিঠিপত্র' যেমন শ্রদ্ধার সাথে ফাইল করা হয় তেমনি। (বস্তুত এই পত্রিকার বার্লিন দফতরের তখনকার দিনের প্রধান সম্পর্কে বিসমার্ক বলেছিলেন ঃ ডঃ স্টেইন হচ্ছেন বার্লিন দরবারে 'ফ্রাঙ্কফুর্টার শাইটুঙ্'-এর রাষ্ট্রদৃত) এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া আমার বয়সের একজন তরুণের জন্য ছিলো সত্যি সত্যি গৌরবের ও আনন্দের। এ আনন্দ আরো বেশি করে অনুভব করি এজন্য যে, মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমি দিধার সাথে যে-সব মতামত পেশ করেছি সেগুলির প্রতি সম্পাদকেরা গভীর মনোযোগ দিয়েছেন এবং প্রায়ই সেগুলি দৈনিক সম্পাদকীয় বৈঠকের বিষয়ক্ত হয়েছে। অবশ্য আমার চূড়ান্ত সাফল্য সেই দিনই এলো যেদিন আমাকে বলা হলো সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার উপর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে।

'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'-এ আমাকে যে কাজ দেওয়া হলো তা আমার সজ্ঞান চিন্তার পেছনে যোগায় বিপুল উদ্দীপনা। আগে সবসময়েই আমার চিন্তার যে স্বচ্ছতা ছিলো তার চাইতে আরো অনেক বেশি স্বচ্ছতার সাথে আমি আমার প্রাচ্যদেশের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম পাশ্চাত্যের সাথে, যার আমি অংশ হয়েছি আবার, ঠিক যেমন ক'মাস আগে আরবদের হৃদয়ের নিরাপত্তাবাধ এবং তাদের আচরিত ধর্মের মধ্যে একটা যোগ আবিক্ষার করেছিলাম তেমনি এখন আমার মনে হতে লাগলো—ইউরোপের যে আত্মিক সংহতি নেই আর তার নৈতিকতায় যে নৈরাজ্য বিদ্যমান তার কারণ হয়তো ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদ—যে বিশ্বাস পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রূপ দিয়েছিলো একদিন।

এখানে আমি দেখতে পেলাম এমন এক সমাজ যা আল্লাহকে পরিত্যাগ করার পর

একটা নতুন রহানী পথের সন্ধানে রয়েছে; কিন্তু জাহিরা পশ্চিমের খুব কম লোকই উপলব্ধি করেছে সমাজের সেই লক্ষ্যটি কী—! জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে প্রতীচ্যের অধিকাংশ লোক কম—বেশি অনেকটা এ ধরনেরই চিন্তা করতো বলে মনে হয়—'যেহেতু আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ, আমাদের হিসাব—নিকাশ, মানব জীবনের সূচনা এবং দৈহিক মৃত্যুর পর তার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু ব্যক্ত করে না, আমাদের তাই উচিত সমস্ত শক্তিকে আমাদের বৈষয়িক এবং বৃদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা বিকাশের জন্য নিয়োজিত করা—অতীন্ত্রিয় নীতিশাক্ত্র আর স্বতঃসিদ্ধ ধ্যান—ধারণা, যা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ধার ধারে না, তার দ্বারা আমাদের নিজেদেরকে বন্দী করা উচিত নয়।' তাই প্রতীচ্যের সমাজ যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করেনি তবুও তার বৃদ্ধিবৃত্তিক জীবন—ব্যবস্থায় তাঁর জন্য আর কোনো স্থানই সে রাখেনি।

বেশ কয়েক বছর আগে আমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম সম্বন্ধে আমি যখন নিরাশ হয়ে পড়ি তখন আমি খৃশ্চান ধর্ম নিয়ে কিছু চিন্তা করেছিলাম। আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ সম্পর্কে খৃশ্চান ধারণা ছিলো ওল্ড টেস্টামেন্টের ধারণা থেকে অনেক—অনেক বেশি মহৎ, কারণ এ ধর্ম আল্লাহ্র ভাবনাকে কোনো এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনি, বরং তিনি যে গোটা মানবজাতির পিতা—এই ধারণার জন্ম দিয়েছে। অবশ্য, খৃশ্চান ধর্ম—বিশ্বাসের মধ্যে এমন একটি উপাদান রয়েছে যা এই ধর্মের সার্বিক দৃষ্টিভংগী থেকে এক বিচ্যুতি; সে উপাদানটি হচ্ছে ঃ খৃশ্চান ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেহ ও আত্মার মধ্যকার প্রভেদ, বিশ্বাসের জগৎ ও বাস্তব বৈষয়িক জগতের মধ্যকার ব্যবধান ও পার্থক্য।

যে-সব প্রবণতা জীবনকে এবং জাগতিক উদ্যমকে সত্য বলে স্বীকার করতে চায় সে-সব থেকে ভরুতেই খৃশ্চান ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়, আমার মনে হলো, খৃশ্চান ধর্ম বহু আগেই পাশ্চাত্য সভ্যতার পেছনে একটি নৈতিক উদ্দীপনা যোগাবার শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ্ফেলেছে। খৃশ্চান ধর্মের অনুসারীরা এ ধারণায় অভ্যন্ত হয়ে ওঠে যে, মানুষের ব্যবহারিক জীবনে নাক গলানো ধর্মের কাজ নয়। ওরা ধর্মীয় বিশ্বাসকে একটা শান্তিপ্রদ প্রথা তেবেই সমৃষ্ট, যে প্রথার উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগতভাবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা অস্পষ্ট ব্যক্তিগত নৈতিকভাবোধের, বিশেষ করে যৌন ব্যাপারে নৈতিকভার পোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে চার্চের একটি বহু প্রাচীন দৃষ্টিভংগীর সহায়তায় ওরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গোটা ক্ষেত্রটিকেই নিজেদের গণ্ডির বাইরে রেখে দিয়েছে। চার্চের সেই দৃষ্টিভংগীটি হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্র পাওনা আল্লাহকে দাও এবং সিজারের পাওনা দাও সিজারকে' — এই বিভাগ। এভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রকে নিজেদের গণ্ডির বাইরে রেখে দেওয়ায় খৃশ্চান রাষ্ট্রনীতি ব্যবসা–বাণিজ্য যে–পথ ধরে বিকাশ লাভ করেছে তা হ্যরত ঈসা কল্পিত পথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জাগ্তিক ব্যাপারে তাঁর অনুসারীদের একটা বাস্তব পস্থা নির্দেশ করতে না পারায় পাশ্চাত্য জগত যে ধর্ম অনুসরণ করে, আমার মতে, তা হ্যরত ঈসার সত্যিকার উদ্দেশ্যের এবং বলা যায়, প্রত্যেক ধর্মেরই যা মূল লক্ষ্য তার বিচারে ব্যর্থ হয়েছেঃ সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যটি কিং মানুষ কিভাবে অনুভব করবে ভধু তা'ই নয়, বরং কিভাবে সে সঠিক জীবন–যাপন করবে

তা দেখানোই হচ্ছে সেই লক্ষ্য। নিজের ধর্ম একভাবে না একভাবে তাকে নিরাশ করেছে, ব্যর্থ করেছে, এই সহজাত অনুভূতির ফলে প্রতীচ্যের মানুষ বিগত কয়েক শতাদীতে খৃশ্চান ধর্মে তার সর্বপ্রকার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এই বিশ্বাস হারানোর ফলে সে এই প্রত্যয়ও হারিয়েছে যে, বিশ্বজগত একটিমাত্র পরিকল্পক মনের অভিব্যক্তি এবং সে কারণে, তা এক সুসমন্বিত সমধ্য। আর এ প্রত্যয় হারিয়েছে বলেই এখন সে জীবন—যাপন করছে এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শূন্যতার মধ্যে। পশ্চিম যে এভাবে ধীরে ধীরে খৃশ্চান ধর্ম থেকে দ্রে সরে পড়েছে তার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম, ইহজ্ঞীবনের প্রতি সেন্ট পলের যে ঘৃণা একেবারে তর্বতেই এবং সম্পূর্ণভাবেই হযরত ঈসার শিক্ষাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছিলো তারই বিরুদ্ধে এক সবল বিদ্রোহ। তাহলে, পাশ্চাত্য সমাজ কি ক'রে এখনো দাবি করতে পারে খৃষ্ট সমাজ বলে? এবং একটি বাস্তব বিশ্বাস ছাড়া কী করেই বা ওরা ওদের বর্তমান নৈতিক নৈরাজ্যকে কাটিয়ে ওঠার আশা করতে পারে?

নিজস্ব অবস্থান থেকে উলট-পালট, উৎক্ষিপ্ত বিপর্যন্ত এক বিশ্ব ঃ এ-ই ছিলো আমাদের পাশ্চাত্য জ্ব্পত। অভূতপূর্ব ব্যাপকতার সাথে রক্তপাত, ধ্বংসলীলা, হিসাত্মক হানাহানি, বহু সামাজিক প্রথাপদ্ধতির ভাঙন, আদর্শের সংঘাত, নতুন নতুন জীবন-পদ্ধতির পক্ষে তিক্ত, সর্বাত্মক সংখ্যাম—এগুলিই ছিলো আমাদের সময়কার লক্ষণ। একটি বিশ্বযুদ্ধের ধুম্রজাল আর ध्वरमिना (थरक प्रमर्श) हारो। हारो। गुर्खिक्यर जर वह विश्वव ७ প্রতিবিপ্লবের মধ্যে থেকে—তখন পযন্ত লিপিবদ্ধ সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে যাওয়া অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে—এককথায়, ভয়ংকর এ সকল ঘটনা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালো একটি সত্য যে. কেবল বৈষয়িক এবং কারিগরি প্রগতির উপর প্রতীচ্যের বর্তমান একান্ত-নির্ভরশীলতাই আজকের নৈরাজ্য ও বিশৃংখলাকে দূর করে একটা ঐক্য ও শৃংখলা স্থাপন করতে কিছুতেই সক্ষম নয়। মানুষ কেবল রুটি থেয়েই বাঁচে না, আমার এই সহজাত যৌবন-ধর্মী প্রত্যয় দানা বাঁধলো এই বুদ্ধিগত প্রত্যয়ে যে, মানুষ বর্তমানে 'প্রগতির' যে পূজা করছে তা আগের দিনের অবিমিশ্র মূল্যে বিশ্বাসেরই একটি দুর্বল অস্পষ্ট প্রতিকল্প ছাড়া কিছুই নয়—আর এই মিথ্যা বিশ্বাস সে–সব মানুষই উদ্ভাবন করেছে যারা অবিমিশ্র শর্তাতীত মূল্যে বিশ্বাস করবার হৃদয়গত সমস্ত ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে এবং এখন এই বিশ্বাসের দ্বারা নিজেদের ছলনা করছে যে, কোনো-না-কোনোভাবে কেবল বিবর্তনের তাড়নায়ই মানুষ তার বর্তমানের বাধা-বিষ্মগুলি কাটিয়ে উঠবে। আমি বুঝতে পারলাম না, এই খেয়ালী বিশ্বাস থেকে নির্গত নতুন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোনো একটি কী ক'রে পাশ্চাত্য সমাজের দুঃখ-দুর্দশার একটি সাময়িক প্রতিষেধকের বেশি কিছু হতে পারে? এ ব্যবস্থাগুলি বড় জ্বোর এর কোনো-না-কোনো লক্ষণেরই কেবল চিকিৎসা করতে পারে, কিন্তু ব্যাধির মূল কারণের কখনও নয়।

আমি যখন 'ফ্রাঙ্কফূর্টার শাইটুঙ'-এর সম্পাদকীয় দফতরে কাজ করছিলাম তখন প্রায়ই বার্লিনে যেতাম যেখানে ছিলো আমার প্রায় সকল বন্ধু-বান্ধব এবং বার্লিনে এ ধরনের একটি সফরকালেই সেই নারীর সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়, পরবর্তীকালে যে হয়েছিলো আমার সহধর্মিণী।

রোমানিশেজ ক্যাফের জমজমাট ভিড়ের মধ্যে যে মুহূর্তে আমাকে এলুসার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তখন থেকেই আমি তার প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। এ আকর্ষণ কেবল তার চেহারার নাজুক সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং তার সংকীর্ণ, সুবিন্যস্ত অস্থিবিশিষ্ট মুখমওলের জন্য, যাতে রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ গভীর নীল দু'টি চোখ আর অনুভূতিশীল নাজুক মুখ, যা ব্যক্ত করে রসবোধ ও মেহেরবানী,—বরং তারও চাইতে বেশি, যে-হদয়গত ইন্দ্রিয়জ সহজ গুণের মাধ্যমে সে মানুষ এবং বস্তুকে গ্রহণ করে, সে কারণে। এলসা ছিলো একজন চিত্রশিল্পী। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম ওর শিল্পকর্ম উচ্ দরের না হলেও ওর সেই মিশ্ব উচ্ছ্রল গভীরতা—ওর সমস্ত কথায় ও অংগভংগীতে যা ব্যক্ত হতো—ওর সমস্ত শিল্পকর্মও বহন করতো তারই ছাপ, যদিও তার বয়স ছিলো আমার চাইতে পনেরো বছর বেশি, অর্থাৎ তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশের উপর-- তবু তার মসৃণ মুখমগুল আর ক্ষীণ, নমনীয় শরীরের জন্য তাকে দেখলে মনে হতো অনেক কম বয়সের। জীবনে খাটি নর্ডিক জাতের যতো মানুষ আমি দেখেছি, সম্ভবত এলসাই হচ্ছে তাদের সুন্দরতম প্রতিনিধি। বিশুদ্ধ নর্ডিক জাতের মানুষের চেহারায় যে পরিচ্ছনুতা ও তীক্ষতা থাকে সবই ছিলো তার মধ্যে; কিন্তু এ জাতেরই মানুষের মধ্যে প্রায়ই যে অনমনীয়তা এবং অনুভূতিহীনতা দেখা যায় এলসা ছিলো তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এলসার জনা সেই সব পুরানো হলস্টিন পরিবারগুলির একটিতে, যাদেরকে বর্ণনা করা যেতে পারে ইংরেজ 'জোতদার সম্প্রদায়ের' উত্তর-জার্মান সমগোত্রীয়রূপে। কিন্তু তার চলাফেরা ও আচরণের মধ্যে যে সংস্কারমুক্ত স্বাধীনতা ছিলো তা'ই জোতদারসূলত বস্তুনিষ্ঠতার স্থলে তাকে দিয়েছিলো সম্পূর্ণ এক অ–নর্ডিকসূলভ উঞ্চতা আর স্বাভাবিক বিচক্ষণতা। এলসা ছিলো বিধবা, তার ছিলো ছ' বছরের একটি পুত্র, যাকে সে খুবই ভালোবাসতো।

নিশ্চরই ভক্ত থেকেই এ আকর্ষণ ছিলো দু'তরফা, কারণ প্রথম সাক্ষাতের পর প্রায়ই আমরা একে অপরের সাথে দেখা করতে থাকি। আরব জগতের সাম্প্রতিক ছাপ আমার মনকে এতোটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো যে, আমি স্বাভাবিকভাবেই এলসাকে সেসব বলতে থাকি আর এ–সব ছাপ আমার মধ্যে যে মজবুত অথচ এখনো বিচ্ছিন্ন অনুভূতি ও ধারণার জন্ম দিয়েছে সেগুলির প্রতি সে আমার বেশিরভাগ বান্ধু–বান্ধব থেকে ভিনুরূপে এক অসাধারণ সমঝদারি ও সহানুভূতির পরিচয় দেয়। এলসাকে এতো গভীর করে এসব জানাতে চেয়েছি যে, নিকট–প্রাচ্যে আমার সফরের বর্ণনা করে আমি যে বইটি লিখছিলাম তারি একটি ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমার মনে হলো, আমি যেনো এলসাকেই সম্বোধন করে লিখছি ঃ

যখন কোনো ইউরোপীয় ইউরোপের এমনো কোনো দেশে সফর করে যা সে আগে কখনো দেখেনি তখন সে কিছুটা বিস্তৃততরো হলেও নিজের পরিবেশের মধ্যেই বিচরণ করে চলে এবং সহজেই, অভ্যাস যে–সব জিনিসের সংগে তাকে পরিচিত করেছে এবং চলার পথ যে–নতুনের সাথে তার সাক্ষাৎ হচ্ছে তার পার্থক্য সে বুঝতে পারে; কারণ আমরা জার্মানই হই আর ইংরেজই হই এবং ফ্রান্স, ইতালি অথবা হাঙ্গেরী যে–কোনো দেশের ভিতর দিয়েই সফর করি না কেন, ইউরোপের মন ও চেতনা আমাদের স্বাইকে বেঁধে দেয় এক

ঐক্যবন্ধনে। আমরা যেহেতু নানা অনুষঙ্গের একটি সুনিদিষ্ট পরিধির মধ্যে বাস করি সে কারণে আমরা একটা সাধারণ ভাষার মতোই এই সব অনুসংগের মাধ্যমে একে অপরকে বুঝতে এবং নিজেদেরকে অন্যের বোধগম্য করে তুলতে সক্ষম হই। আমরা এই ব্যাপারটিকে বলি সাংস্কৃতিক মিলন। এ জিনিসটির অস্তিতু নিশ্চয়ই একটি সুবিধা, একটি ফায়দা। কিন্তু অভ্যাস থেকে যে–সব সুবিধা উদ্গত হয় সে সবের মতোই এটিও কখনো কখনো অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়; কারণ মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই, আমরা সেই বিশ্বজনীন চেতনায় যেনো সৃতী পশম দ্বারা আচ্ছাদিত। আমরা লক্ষ্য করি সে অভ্যাস আমাদের ঘুম পাড়িয়ে হৃদয়ে এনে দিয়েছে আলস্য; এ আমাদের ভূলিয়ে দিয়েছে আমাদের আগেকার অধিকতরো সৃজ্জনশীল সময়ের বিপজ্জনক পথে চলার উদ্যমকে. সেই স্পর্শাতীত সত্যের সন্ধান লাভের প্রয়াসকে। আগেকার সেই সব জামানায় হয়তো এগুলিকে বলা হতো স্পর্ণাতীত সম্ভাবনা, এবং আবিষ্কারক, অভিযাত্রী অথবা শিল্পী, যারাই তার সন্ধানে বার হয়ে পড়েছিলো তারা সবসময়ই নিজেদের জীবনের গহনতম উৎসেরই অনুসন্ধান করেছে। আমরা যারা দেরীতে এসেছি তারাও নিজেদেরই জীবনকে খুঁজে ফিরছি; কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবন আপনা–আপনি পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি মেলে বিকশিত হবার আগেই আমরা তাকে পাবার বাসনায় আচ্ছনু এবং এই ধরনের প্রয়াসের আড়ালে যে পাপ প্রচ্ছন রয়েছে আমরা অস্পষ্টভাবে তা আশংকা করছি। বহু ইউরোপীয় আজ অনুভব করতে শুরু করেছে ঃ বিপদকে এড়িয়ে চলার ভয়ংকর বিপদ!

এ বইটিতে আমি এমন একটি এলাকায় আমার সফরের কথা বর্ণনা করছি ইউরোপ থেকে যার পার্থক্য এতোই বৃহৎ যে, এ দৃ'য়ের মধ্যে সহজে সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়, এবং বলা যায়, এ পার্থক্যটি এক দিক থেকে বিপদেরই শামিল। আমরা পেছনে ফেলে চলেছি এতো বেশি এক—রূপ এক—পরিবেশের নিরাপত্তাকে, যেখানে অপরিচিত তেমন কিছুই নেই এবং নেই বিশ্বয়কর কিছু—আর আমরা প্রবেশ করছি অন্য এক জগতের বিশ্বয়কর অদৃষ্টপূর্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে।

আমরা যেনো আত্মপ্রতারণা না করি ঃ সেই ভিন্ন জগতে যে বছ বর্ণাঢ্য ছবি আমাদের পথে পড়বে, আমরা হয়তো তার এটির বা ওটির মর্ম বৃষ্ণতে পারি; তবে, একটি পাশ্চাত্য দেশে গোটা চিন্রটির মর্ম যেমন সচেতনভাবে বোঝা সম্ভব এই আলাদা জগতে তা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। এই ভিন্ন জগতের মানুষ থেকে আমাদেরকে যা আলাদা করেছে তা কেবল স্থান নম, স্থানের অতিরিক্ত আরো কিছু। কী করে ভাবের আদান—প্রদান চলতে পারে ওদের সংগো? তথুমান্র ওদের ভাষা বলতে পারাই যথেষ্ট নয়। ওরা ওদের জীবনকে কিভাবে উপলব্ধি করে কেউ যদি তা বৃথতে চায় তাকে পুরাপুরি সংকারমুক্ত হয়ে ঢুকতে হবে ওদের পরিবেশে এবং ওদের সংগ ও অনুষঙ্গতলির ভেতর তক্ষ করতে হবে জীবন—যাপন। তা কি সম্ভবং এবং তা বাঞ্কনীয় হবেং হয়তো আমাদের পুরানো পরিচিত চিন্তাভ্যাসের বদলে বিদেশী অপরিচিত চিন্তাভ্যাস গ্রহণ করা তেজারতি হিসাবে পরিণামে ক্ষতিকরই হবে!

কিন্তু সত্যই কি আমরা ওই জগতের বহির্ভূত? আমি তা মনে করি না। আমরা যে . নিজেদেরকে বহির্ভূত বলে অনুভব করি তার প্রধান কারণ আমাদের পাশ্চাত্য চিন্তা– পদ্ধতি আমাদেরই একটি নিজস্ব ভূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বিদেশী অপরিচিত সূজনধর্মী মূল্যকে খাটো করে দেখতে অভ্যন্ত এবং সবসময়েই তাকে আঘাত করতে, আমাদের নিজ শর্তে তাকে আত্মসাৎ করতে, আমাদের নিজ বৃদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে তাকে গ্রহণ করতে প্রশূব্ধ। অবশ্য আমার মনে হয়, আমাদের এ উৎকণ্ঠার যুগে এ ধরনের উদ্ধত প্রয়াসের আর কোনো অবকাশ নেই। আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছি যে, সাংস্কৃতিক ব্যবধান বুদ্ধিগত বলাৎকারের মাধ্যমে নয় বরং অন্য উপায়ে জয় করা যেতে পারে এবং জয় করা উচিত। হয় তো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে এর নিকট সমর্পণ করেই তা জয় করা যেতে পারে। যেহেতু এই অপরিচিত জগত, আপনি যা কিছু আপনার স্বদেশে জেনেছেন তা থেকে এতো সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, যেহেতু সেই জগতে এতো বেশি কিছুর অবকাশ রয়েছে যা রূপে ও ধ্বনিতে আশ্চর্য রকমে অভিনব এবং বিচিত্র সে কারণে, আপনি যদি মনোযোগী হন, কখনো কখনো তা, সুদূর অতীতে যে–সব বস্তুর সংগে ছিলো আপনার পরিচয় এবং দূর-অতীতে যা বিশৃতির আড়ালে হারিয়ে গেছে, সে-সবের ক্ষণিক শৃতির পরশ বুলিয়ে যাবে আপনার উপর—আপনার নিজের জীবনের সেই স্পর্ণনাতীত বাস্তবতাগুলি। এবং আপনার জগতকে সেই ভিনু, সেই অপরিচিত জগত থেকে আলাদা করেছে যে গহবর তার ওপার থেকে স্মৃতির এই নিশ্বাস যখন আপনার নিকট পৌছোয় তখন আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন ঃ হয়তো এখানেই—এবং কেবল এখানেই সকল সফর, সকল ভবঘুরেমীর অর্থ নিহিত কি না ঃ কী সেই অর্থ? না. আপনার চারপাশের জগতের অজ্ঞাত–পরিচয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠা আর তাতে করে আপনার নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বত বাস্তবতাকে নতুন করে জাগ্রত করা...।

এবং আমি অন্ধকারে পথ হাতড়ানো মানুষের মতো এই বাধো বাধো কথাগুলির দ্বারা এতো অসার্থকভাবে যা বলবার চেষ্টা করেছিলাম—এলসা যেহেতু তার সহজাত অনুভূতি দিয়ে তার মর্ম বুঝতে পেরেছিলো, তা'ই আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম যে, এলসা এবং কেবল এলসাই—বুঝতে পারে আমি কিসের পেছনে ছুটেছি এবং এলসাই পারে আমার এই অনুসন্ধানে আমাকে সাহায্য করতে!

# দৃই

দীর্ঘ উদ্দেশ্যহীন সফরের আরো একটি দিন ফুরিয়ে গেলো। নৈঃশব্দ আমার ভেতর এবং নৈঃশব্দ আমার চারপাশের রাত্রিতে। বালিয়াড়ির উপর দিয়ে বাতাস বয়ে চলে আন্তে আন্তে, আলতো পরশ বুলিয়ে এবং বালিয়াড়ির ঢালুর বালুতে কোঁকড়ানো চুলের মতো ঢেউ খেলে। যে আগুন জ্বালানো হয়েছে তারই সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আমি দেখতে পাই জায়েদের মূর্তি...তার পাত্র ও কড়াইগুলি নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের জীনের থলেগুলি পড়ে আছে নিকটেই, রাতের জন্যে তাঁবু খাটানোর সময় আমরা যেখানে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম সেখানেই—আর উঁচু কাঠের হাতলওয়ালা আমাদের জীনগুলিও। কিছুদূরে এরই মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে যাঙ্গেছ হামাগুড়ি দিয়ে পড়া দুটি উটের দেহ; দীর্ঘ সফরে ওরা ক্লান্ত, ওদের গলা বালির উপর প্রসারিত এবং আরো কিছু দূরে রয়েছে তারার আলোকে কেবল আবছা আবছা দৃশ্যমান অথচ আপনার হৃদ্স্পন্সনের মতোই আপনার নিকটে, শূন্য মরুভূমি।

পৃথিবীতে এর চাইতে সৃশর অনেক ল্যাগ্ডঙ্কেপ রয়েছে, কিন্তু কোনোটিই, আমি মনে করি, এমনি চূড়ান্ত ক্ষমতা সহকারে মানুষের আত্মাকে গড়ে তুলতে পারে না। মরুভূমি তার কাঠিন্যে ও প্রায় –বসতিহীন গাছপালা – শূন্য বিস্তৃতিতে সমস্ত ছলাকলাকে মুছে দেয় আমাদের জীবনের মর্ম – উপলব্ধির বাসনা থেকে— মুছে দেয়, অধিকতর সদয় প্রকৃতি যে – বছবিধ প্রবঞ্চনার ফাঁদে ফেলে মানুষকে তার চারদিকের জগতে তার নিজের কল্পনা আরোপ করতে বাধ্য করতে পারে, সেগুলিকে; মরুভূমি হচ্ছে নগ্ন এবং পরিচ্ছন্ন— সে আপোস করতে জানে না। যে – সব মনোরম খেয়াল মর্জি মাফিক চিন্তার মুখোল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, মরুভূমি সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দেয় মানুষের হৃদয় থেকে এবং এভাবে তাকে মুক্ত করে এমন এক পরমের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য— যার কোনো আকার নেই ঃ সকল দূরের চাইতে দূর, অথচ যা – কিছু নিকট তার চাইতেও কাছে!

মানুষ যখন চিন্তা করতে শিখেছে তখন থেকেই মরুভূমি হচ্ছে এক আল্লাহ্তে তার সমস্ত বিশ্বাসের লালনকেন্দ্র। একথা সত্য, কোমলতরো পরিবেশ এবং আরো বেশি অনুকূল আবহাওয়ায়ও মানুষ বারবার তাঁর অন্তিত্বের এবং একত্বের হদিস পেয়েছে—যেমন প্রাচীন ইউনানীদের 'মৈরা'র ধারণায়ঃ এই মৈরা এমন একটি অনির্বচনীয় শক্তি যা অলিম্পাসের সকল দেবদেবীর ক্ষমতার উৎস এবং তাদের আয়ত্তের বহির্ভূত। কিন্তু এ জাতীয় ধারণা কখনো একটা অম্পষ্ট অনুভূতি, একটা কিয়াসী উপলব্ধির ফল ছাড়া বেশি কিছু ছিলো না, ছিলো না তা নিশ্চিত প্রজ্ঞার ফল, যতক্ষণ না চোখ—ধাধানো নিশ্চয়তার সংগে এই জ্ঞান উদ্ধাসিত হলো মরুভূমির মানুষের নিকট, মরুভূমিরই মধ্য থেকে। মিদিয়ানের মরুভূমির একটি আগুন—ধরা কাঁটাবন থেকেই আল্লাহ্র বাণী ধ্বনিত হয়েছিলো মূসার নিকট; যুদী মরুভূমির বিয়াবানেই হয়রত ঈসা পেয়েছিলেন আল্লাহ্র রাজ্যের পয়গাম এবং মক্কার নিকটে মরু—পাহাড়ের হেরা গুহায়ই প্রথম ওহী নাযিল হয়েছিলো আরবের নবী মূহাম্মদের নিকটে।

তাঁর নিকট এ এসেছিলো শিলাময় পাহাড়ের মধ্যবর্তী সেই সংকীর্ণ, তক্ক গিরি সংকটে, সেই মরুভূমির রোদে পোড়া নগু উপত্যকায়। কী ছিলো সেই পয়গামঃ—না, দেহ ও আত্মার মিলনে যে জীবন সেই জীবনের সামগ্রিক স্বীকৃতি ঃ যে পয়গামের পরিণাম—বিভিন্ন কবিলার রূপহীন ধর্মহীন এক জাতিকে একটি নির্দিষ্ট অবয়ব ও লক্ষ্য দান করা এবং তার মাধ্যমে কয়েক দশকের মধ্যেই একটি শিখা, এবং একটি প্রতিশ্রুতির মতো ছড়িয়ে পড়া,

পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পূর্বদিকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত। তার নিয়তি ছিলো তেরোশ' বছরের অধিককাল পরেও, সব রকমের রাজনৈতিক অবক্ষয় কাটিয়ে উঠে, এমনকি, এ পয়গাম যে–মহৎ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলো সেই সভ্যতার পরও টিকে থেকে, আজ পর্যন্ত একটি মহান আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে কায়েম থাকা—সেই পয়গাম যা এসেছিলো আরবের নবীর নিকট...।

আমার সময় কাটে ঘূমিয়ে এবং জেগে। আমি চিন্তা করি সেই দিনগুলির কথা যা চলে গেছে, কিন্তু এখনো মৃত নয়। আমি ঘূমিয়ে পড়ি এবং স্থপ্প দেখি, আবার আমার ঘূম টুটে যায়, আবার আমি উঠে বসি। আমার জাগরণের আধো–আলো আধো–ছায়া স্থপ্প এবং স্মৃতি বয়ে চলে একত্রে, কোমলতার সংগে।

রাত এখন ভোরের কাছাকাছি। আগুন একদম নিতে গেছে। নিজের কম্বলে জড়িয়ে ঘুমাছে জায়েদ। আমাদের উট দু'টি পড়ে আছে নিস্পন্দ, যেনো মাটির দু'টি টিবি। নক্ষত্র এখনো দেখা যাছে আসমানে এবং আপনি ইয়তো ভাবতে পারেন, এখনো ঘুমানোর সময় আছে। কিন্তু পুব আসমানের নিচুতে দেখা দেয় অন্ধকার ফুঁড়ে ফ্যাকাশে হয়ে বের হয়ে আসা একটি অনুজ্জ্বল আলোর রশ্মি আরেকটি গাঢ়তর শিখার উপরে, যা ছড়িয়ে আছে দিগন্তের উপরে ঃ যুগল নকীব, ভোরের, ফজরের সালাতের সময়ে!

আমার উপরে আমি তেরছা দেখতে পাই ভকতারাটিকে, যাকে আরবরা বলে, আয-যোহরা, জ্বলজ্বলে নক্ষএ। আপনি যদি ওদেরকে জিগ্গাস করেন এ সম্পর্কে, আপনাকে ওরা বলবে, এককালে এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলো এক রমণী....

এক সময়ে দুই ফেরেশ্তা ছিলো হারুত আর মারুত নামে। বিনয় আর নমুতা যদিও ফেরেশৃতাদের জন্য শোভনীয়, তবু এই দুই ফেরেশৃতা ভূলে গিয়ে অহংকার করেছিলো যে, তাদের পবিত্রতা অক্ষয়, অজেয়। আমরা নূরের তৈরি—পুরুষের ঔরসজাত দুর্বল মানুষের মতো, নারীর অন্ধকার গর্ভজাত মানবের মতো আমরা পাপ এবং কামনার দাস নই, আমরা এসবের উর্ধে। কিন্তু তারা ভূলে গিয়েছিলো তারা পবিত্র কেবল এ কারণেই যে, তাদের कामना वर्त किছু तन्हें এवर कामनारक प्रमन कर्तवात क्रमा कथरना जारमत वनाउ हरानि। তাদের ঔদ্ধত্যে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং তাদেরকে বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং সেখানে তোমাদের পরীক্ষার মুকাবিলা করো।' দান্তিক ফেরেশ্তারা পৃথিবীতে নেমে আসে এবং মানুষের দেহে মানব সন্তানদের মাঝে ঘুরে বেড়াতে থাকে—আর পয়লা রাতেই ওরা দেখা পায় এক রমণীর, যার সৌন্দর্য এতো বিশ্বয়কর ছিলো যে, লোকেরা তাকে বলতো আয-যোহরা...উচ্জ্বল রমণী। যখন ফেরেশতা দু'জন তাদের এই মূহূর্তের মানুষের চোখ এবং অনুভূতি দিয়ে যোহরার দিকে তাকালো, তাদের বৃদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেলো এবং ওরা যেনো ঠিক মানুষেরই সন্তান, তাই তাদের মনে জাগলো যোহরাকে পাওয়ার অদম্য ইচ্ছা। ওদের দু'জনেই যোহরাকে বললো, 'তুমি রাষী হয়ে যাও আমার প্রতি।' কিন্তু যোহরা জবাব দিলো, 'আমি তো অন্য এক পুরুষের। তুমি যদি আমাকে চাও, ওর হাত থেকে আমাকে অবশ্যি মুক্ত করতে হবে।' তথন হারুত মারুত ওই লোকটিকে কতল মকার পথ-১১

করে বসে এবং ওরা অন্যায়ভাবে যে রক্তপাত করেছিলো সেই রক্তে রাঙা হাত নিয়েই ওরা সেই রমণীর উপর মিটায় ওদের উদগ্র কামনা। কিন্তু যে মুহূর্তে ওদের কামনা আর রইলো না, তখনি, কিছুক্ষণ আগেকার এ দুই ফেরেশতার চৈতন্যোদয় হলো যে, পৃথিবীতে ওদের পয়লা রাতেই ওরা দ্বিবিধ পাপ করে বসেছে ঃ হত্যা এবং ব্যভিচার, এবং ওদের অহংকারের কোনো অর্থই হয় না! তখন আল্লাহ্ বললেন, 'পার্থিব শান্তি এবং পরলোকের শান্তি'—এ দু'টির একটি বেছে নাও তোমরা।' তীব্র অনুশোচনায় পতিত ফেরেশতা দু'জন বেছে নেয় এই পৃথিবীর শাস্তি। তখন আল্লাহ্ ছকুম দিলেন—আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে এদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হোক শৃংখলিত করে এবং এভাবেই ওরা ঝুলানো থাকবে হাশরের দিন পর্যন্ত, ফেরেশতা এবং মানুষের প্রতি এই নসিহতরূপে যে, সমস্ত সদগুণই আপনা– আপনি ধ্বংস হয়ে যায় যখন তাতে থাকে না বিনয় এবং নম্রতা। কিন্তু কোনো মানব-চক্ষুই যেহেতু ফেরেশতাদের দেখতে সমর্থ নয়, তাই আল্লাহ্ আয্-যোহরাকে একটি নক্ষত্রে রূপান্তরিত করে ঝুলিয়ে দিলেন আসমানে, যাতে মানুষ সবসময়ই তাকে দেখতে পায় এবং তার কাহিনী ইয়াদ করে মানুষ শ্বরণ করে হারুত আর মারুতের দুর্ভাগ্যের কথা। এই কাহিনীর রূপরেখা ইসলামের চেয়ে অনেক—অনেক বেশি প্রাচীন মনে হয়। প্রাচীন সিমাইটরা তাদের দেবী ইশতারকে কেন্দ্র করে—পরবর্তীকালে যিনি হয়েছিলেন থীসীয়দের দেবী এফ্রোদিতে,—যে-সব উপকথার জ্বাল বুনেছিলো, তারই কোনো একটি থেকে এই কাহিনীর উৎপত্তি। আমরা যে গ্রহকে 'ভক্র' বলে জানি সেই গ্রহ আর এই দুই দেবীই এক বলে সনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমি যে রূপে এই গল্পটি শুনেছিলাম তাতে হারুত মারুতের কাহিনীটি হচ্ছে মুসলিম মানসের এক নিজস্ব সৃষ্টি। এ কাহিনী এ ধারণারই দৃষ্টান্ত যে, বস্তু-নিরপেক্ষ পবিত্রতার কোনো নৈতিক তাৎপর্যই নেই যতক্ষণ তা নির্ভর করে কামনা-বাসনা না-থাকার উপরে। কারণ বারবার ঘুরে ফিরে ভাল আর মন্দের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার প্রয়োজনই কি সমস্ত নৈতিকতার ভিত্তি নয়?

বেচারা হারুত মারুত এ—কথা জানতো না। যেহেতু ফেরেশতা হিসাবে ওরা কখনো কোনো প্রশোতনের সমুখীন হয়নি তাই ওরা নিজেদেরকে মনে করতো পবিত্র এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে মানুষের উর্চ্চের্য ওরা বুঝতে পারেনি যে, দৈহিক চাহিদার বৈধতা অখীকার করার পরোক্ষ অর্থ হবে মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সকল প্রকার নৈতিক মূল্যবোধের অখীকৃতি। কারণ কেবলমাত্র এই সব তাকিদ, প্রলোভন এবং সংঘাতের উপস্থিতিই...'বেছে নেয়ার সম্ভাবনাই—মানুষকে এবং কেবল মানুষকেই, আর কাউকে নয়। করে তোলে এক নৈতিক সন্ভাবান প্রাণী, যার রয়েছে একটি আআ।'

এই ধারণার ভিত্তিতেই সকল উনুততরো ধর্মের মধ্যে ইসলাম একাই আত্মাকে মানুমের ব্যক্তিত্বের একটি দিক বলে গণ্য করে এবং নিজের অধিকারেই তা একটি অন্য নিরপেক্ষ ব্যাপার, এরূপ মনে করে না। এর ফলে, মুসলিমের দৃষ্টিতে মানুমের আত্মার বিকাশ তার প্রকৃতির সবক'টি দিকের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৈহিক কামনা—বাসনা তার এই প্রকৃতির অবিক্ষেদ্য অংগ। এগুলি কোনো 'আদি পাপে'র ফল নয়, বরং বাস্তব আল্লাহ—প্রদন্ত শক্তি, যাকে শ্বীকার করে নিতে হবে এবং সেভাবেই ব্যবহার করতে

হবে বৃদ্ধিমন্তার সংগে। বলাবাহুল্য, আদি পাপের ধারণাই ইসলামী নীতিশান্ত্রের নিকট অপরিচিত; তাই দেহের চাহিদাকে কি করে দমন করা যাবে তা মানুষের সমস্যা নয়, বরং সমস্যা হচ্ছে কেমন করে তার আত্মার চাহিদার সংগে সেগুলির সমন্বয় সাধন করা যাবে এমনভাবে যাতে করে জীবন হয়ে উঠবে পূর্ণ এবং সুকৃতিময়।

এই প্রায় অদৈতবাদী জীবন-স্বীকৃতির মূল খুঁজে পাওয়া যাবে ইসলামের এই দৃষ্টিভংগীর যে, মানুষের আদি ফিতরত হচ্ছে মূলত সং। মানুষ জনাগতভাবেই পাণী—এই খৃশ্চান ধারণা, অথবা সে জনাগতভাবে হীন এবং অপবিত্র আর তাকে বহু জনার ভেতর দিয়ে করুণ ও দুঃখজনকভাবে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে মোক্ষণাভ করতে হবে—হিন্দু ধর্মের এই শিক্ষা থেকে ভিন্ন সুরে আল্-কুরআন বলছে ঃ 'আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে—পবিত্র অবস্থায়—(যে পবিত্রতা কেবল পরবর্তী ভ্রান্ত আচরণের ফলেই নষ্ট হতে পারে) অতঃপর আমি তাকে পরিণত করি হীনতমে, কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা বিশ্বাসী এবং সংকর্মপরায়ণ।'

### তিন

আমাদের সামনে রয়েছে হাইলের পাম-তব্রুর বাগিচা।

আমরা থামলাম একটি পুরানো ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়াচ—টাওয়ারের পাশে, শহর প্রবেশে আমাদের প্রস্তুতি হিসাবে। কারণ, পুরানো আরবীয় প্রথা, যার সংগে হামেশাই সম্পর্ক থাকে ব্যক্তিগত সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের, তার দাবি এই যে, সফরকারী যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে তখন সে যেনো তার সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে, নগরে প্রবেশ করে সজীব এবং পরিচ্ছনুভাবে যেনো এইমাত্র সে তার উটের উপর চড়েছে। কাজেই আমরা আমাদের বাকি পানি খরচ করে ফেলি আমাদের হাত মুখ ধোয়ার জন্য, আমাদের অবহেলিত দাড়ি ছেঁটে নিই এবং আমাদের জীনের উপর চাপানো থলে টেনে বের করি আমাদের শুভতম জামা—কুর্তা। আমরা আমাদের 'আবায়া'র উপর থেকে এবং জীনের উজ্জ্বল রংয়ের ঝুলস্ত টাসেল থেকে কয়েক হগুার জমে—ওঠা মরুবালি ঝেড়ে ফেলি বুরুশ দিয়ে এবং আমাদের উটগুলিকে সাজাই তাদের উত্তম অলংকারে।

এবং এতক্ষণে আমরা তৈরি হয়েছি হাইল শহরে আমাদেরকে পেশ করবার জন্য। এই শহরটি প্রকৃতির দিক দিয়ে অনেক বেশি আরবীয়, যেমন ধরুন, বাগদাদ অথবা মদীনা থেকে। আরব–বহির্ভূত কোনো দেশ বা জাতির কোনো উপাদানই এ শহরে নেই,—সদ্য দোয়ানো এক গামলা দুধের মতোই এ শহরটি পবিত্র এবং নির্ভেজাল। বাজারে এখানে দেখা যায় না কোনো বিদেশী পোশাক, দেখবেন কেবল ঢিলা আরবী 'আবায়া', 'কৃষ্টিয়া' এবং 'ইগাল'। মধ্যপ্রাচ্যের আর যে–কোনো রাস্তার চেয়েও এর রাস্তাপ্তলি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন—এমনকি, নযদের অন্য যে–কোনা শহর থেকেও—যে নযদ তার অপ্রাচ্য পরিচ্ছন্নতার জন্য মশহর (সম্ভবত তার কারণ এই যে, এ দেশের মানুষ চিরকালই 'আযাদ রয়েছে বলে প্রাচ্যের যে–কোন স্থানের চাইতে ওরা অনেক বেশি আত্মর্যাদাবোধ বজায়

রেখেছে।) এখানকার ঘর বাড়িগুলি চাপ দিয়ে শক্ত-করা কাদা-মাটির ঢেলা, একটির উপর আরেকটি বিছিয়ে তৈরি করা; ঘরগুলি মেরামত করা হয়েছে সুন্দরভাবে...ব্যতিক্রম কেবল বিধ্বস্ত নগরীর প্রাচীরগুলি যা এখনো সাক্ষ্য বহন করছে ইব্নে সউদ ও ইব্নে রশিদের পরিবারের মধ্যকার বিগত যুদ্ধের এবং ১৯২১ সালে এবং শয়ং ইব্নে সউদ কর্তৃক শহরটি বিজয়ের।

তামকারদের হাতৃড়িগুলি পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি করছে সকল রকমের পাত্র, মিস্ত্রীদের করাতত্তলি চিৎকার করে দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে কাঠের মধ্যে, মুচিরা তলী লাগাছে স্যাণ্ডেলের। ভীড় ঠেলে ঠেলে চলেছে উট, পিঠে লাকড়ির বোঝা এবং মাখন ভর্তি চামড়ার মশক নিয়ে বাকি সব উট, যাদের বেদুঈনেরা এনেছে বিক্রির জন্য, বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে তাদের গর্জনে। আল্হাসা থেকে আনীত উচ্জুল জীনের থলেসমূহ আঙ্রল দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করছে অভিজ্ঞ হস্ত। নিলামদারেরা বাজারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে চিৎকার করতে করতে, তাদের জিনিস বিক্রির ঘোষণা ক'রে ক'রে ঘুরে–ফিরে নির্দিষ্ট তারিখে। এ ধরনের নিগাম যে কোনো আরব শহরের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। এখানে তথানে আপনি দেখতে পাবেন শিকারী বাচ্চ পাখী ওদের কাঠের দাঁড়ের উপর নিচে লাফাচ্ছে ওদের পা বাঁধা পাতলা চামড়ার ফালি দিয়ে। 'মৌ–রঙা' 'সালুকী' হাউও কুকুর ওদের সুন্দর অংগ–প্রত্যপাত্তলি আলস্য ভরে রোদে ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে আছে। জীর্ণ 'আবায়া' গায়ে কৃশ বেদুঈনেরা, চমৎকার পোশাক পরা নওকরেরা এবং আমীরের দেহরক্ষীরা-প্রায় সকলেই দক্ষিণের প্রদেশগুলির লোক—মেলামেশা করছে বাগদাদ, বসরা এবং কুয়েতের সওদাগর আর হাইলের বাসিন্দাদের সাথে। এই সব স্থানীয় বাসিন্দা অর্থাৎ পুরুষেরা—কারণ মেয়েদের তো আপনি বেশি কিছু দেখতে পাবেন না ওদের কালো 'আবায়া' ছাড়া, যা ঢেকে রাখে ওদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত-এরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খুবসূরৎ খান্দানগুলির অন্যতম একটি খান্দানের লোক। আরবজাতি চেহারা আর অংগভংগীর যা কিছু সৌন্দর্য-সুষমা আজ পর্যন্ত লাভ করেছে, মনে হয়, তার সবই মূর্ত হয়েছে এই শামার কবিলার মধ্যে, যার সম্পর্ক প্রাক-ইসলামী যুগের কবি গেয়েছিলেনঃ উচ্চভূমিতে বাস করে ইস্পাতের মতো তেন্দ্রী পুরুষেরা আর গর্বিত সাধ্বী রমণীরা।

আমরা যখন 'আমীরে'র কিল্লা সম্মুখে পৌছুই, যেখানে আমরা পরবর্তী দু'দিন থাকবো বলে দ্বির করি, আমরা দেখতে পেলাম, আমাদের মেহমানদারেরা কিল্লার দরোজার বাইরে খোলা জায়গায় দরবার বসিয়েছে। আমীর ইব্নে মুসা'দ হচ্ছেন ইবনে সউদের খান্দানের জিলুতী শাখার লোক এবং বাদশাহ্র একজন শ্যালক। ইনি বাদশাহ্র শক্তিশালী গভর্নরদের অন্যতম। একে বলা হয় 'উত্তরের আমীর', কারণ, ইনি কেবল জবল শামার প্রদেশের উপর কর্তৃত্বই করেন না, সিরিয়া এবং ইরাকের সরহদ্ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর নয্দ, যে এলাকার আয়তন প্রায় ফ্রান্সের মতোই বিশাল, এই গোটা অঞ্চলটির উপরই তাঁরে কর্তৃত্ব।

'আমীর', যিনি আমার প্রানো দোন্ত এবং স্তেপ অঞ্চল থেকে এসেছে এমন একজন বেদুঈন 'শায়াখ' বসে আছেন কিল্লার দেয়াল বরাবর তৈরি একটি দীর্ঘ সংকীর্ণ ইটের বেঞ্চির উপর। শম্বা এক সারিতে তাঁদের পায়ের কাছে বসে আছে ইব্নে মুসা'দ–এর 'রাজাজিল'—রাইফেল আর রূপার খাপে ঢাকা তলোয়ারে সজ্জিত অস্ত্রধারী রক্ষীরা, যারা দিনের মধ্যে কখনো তাঁকে ছেড়ে যায় না, যতোটা না তাঁর রক্ষার জন্য, তার চেয়ে বেশি তাঁর মর্যাদার খাতিরে; ওদের পরে রয়েছে বাজ পাখী পোষণেওয়ালারা, পাখীগুলিকে দস্তানাপরা মুষ্টির উপর বসিয়ে—রয়েছে নিম্নন্তরের ভৃত্যেরা, বেদৃঈনেরা, একদল অনুচর, ছোটো এবং বড়ো, আন্তাবলের সহিস পর্যন্ত — সকলেই একে অপরকে সমান মনে করছে মানুষ হিসাবে, তাদের পদের পার্থক সত্ত্বেও। এবং এদেশে, যেখানে আপনি কখনো কাউকে সম্বোধন করেন না 'আমার প্রতু' বলে সালাতে আল্লাহ্কে সম্বোধন করা ছাড়া, সেখানে এর অন্যথা কী করেই বা সম্ভবপর হতে পারে? ওঁদের দিকে মুখ করে একটি বৃহৎ অর্ধবৃত্তের আকারে বসেছে বেদৃঈন এবং শহরে লোকেরা, যারা নিজেদের নালিশ এবং ঝগড়া—ফাসাদের বিষয় পেশ করছে 'আমীরে'র কাছে কয়্মসালার জন্য।

আমরা আমাদের উটগুলিকে এই বৃত্তের বাইরে বসিয়ে দিই। যে দু'জন অনুচর আমাদের দিকে দৌড়ে এসেছে তাদের হেফাজতে উটগুলিকে রেখে দিয়ে আমরা আগিয়ে যাই 'আমীরে'র দিকে। তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং যারা বসেছিলেন তাঁর পাশে বেঞ্চির উপর এবং সমুখে যমীনের উপর, তাঁরাও তাঁর সংগে সংগে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার দিকেই তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'আহলান ওয়া সাহলান'—'আসুন, বসুন, আল্লাহ্ আপনার হায়াত দারাজ করুন।'

আমি আমীরের নাকের ডগায় এবং কপালে চুমু খাই আর তিনি চুমু খান আমার উভয় গালে; তারপর আমাকে টেনে বসিয়ে দেন বেঞ্চিতে, তাঁর পাশে। ছায়েদ তার নিজের স্থান করে নেয় 'রাজাজিল'দের মধ্যে।

ইবনে মুসা'দ আমাকে তাঁর মেহমানদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের কেউ কেউ আমার কাছে একেবারে নতুন, আবার কেউ কেউ কয়েক বছর ধরে পরিচিত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন গাদবান ইব্নে রিমাল, সিজ্ঞারা শামারদের সর্বোচ্চ 'শায়খ'। এই হাসিখুশি প্রবীণ যোদ্ধাকে সবসময় আমি 'চাচা' বলে ডাকি। তাঁর এই প্রায়—সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ চেহারা দেখে কেউ আনাজও করতে পারবে না, তিনি উত্তর অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ধর্য সর্দার; তিনি তাঁর তব্ধণী ভার্যার গায়ে সোনা ও মণি—মুক্তার এতে। অলংকার চাপিয়ে দিয়েছেন যে, সাধারদের বিশ্বাস, এই তব্ধণী যখন তাঁর ষোলোটি খুঁটির ওপর স্থাপিত বিশাল তাঁবু থেকে বের হতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁকে তাঁর গায়ের ভার রাখতে হয় দু'টি ক্রীতদাসীর উপর। তাঁর চোখ দু'টি ঝিলিক মারতে লাগলো যখন তিনি আমাকে আলিংগন করলেন এবং আমার কানে ফিস ফিসে করে বললেন ঃ

—'এখনো নতুন বৌ পাওনি?'

আমি এর জবাবে কেবল শিত হাসি এবং কাঁধ ঝাঁকুনি দিই।

আমীর ইব্নে মুসা'দ নিশ্চয়ই এই রসিকতা ভনে ফেলেছেন, কারণ তিনি উচ্চেঃস্বরে হেসে বললেন,

— 'শ্রান্ত মুসাফিরের জন্য দরকার স্ত্রী নয়, কফি।' তারপর তিনি হাঁক দেন, 'কাহওয়া!'

—'কাহওয়া'—পুনরাবৃত্তি করে আমীরের নিকটতম নওকরটি এবং সারির শেষপ্রান্তে যে নওকরটি রয়েছে সেও এই ধ্বনিটি মুখে নিয়ে বলে 'কাহ্ওয়া'। এতাবেই তা চলতে থাকে যতোক্ষণ না আনুষ্ঠানিক আদেশটি গিয়ে পৌছায় দুর্গদ্বারে এবং তা আবার প্রতিধ্বনিত হয় ভেতরে। মূহূর্তের মধ্যে একটি নওকর আবির্ভূত হয় বাঁ হাতে ঐতিহ্যময় পিতলের কফিপাত্র এবং ডান হাতে ছোটো ছোটো কয়েকটি পেয়ালা নিয়ে, আর পহেলা সে কফি ঢালে 'আমীরে'র জন্য, দিতীয়বার ঢালে আমার জন্য আর তারপর, বাকি মেহমানদের কফি পরিবেশন করে ওঁদের মর্যাদানুসারে। একবার অথবা দু'বার ফের ভর্তি করা হছে পেয়ালা এবং কোনো মেহমান ইংগিত করেন যে, তাঁর আর দরকার নেই, তখন পেয়ালাটি আবার পূর্ণ করা এবং পরিবেশন করা হয় পরবর্তী মেহমানকে।

বোঝা যাচ্ছে, 'আমীর' ইরাক সীমান্তে আমার সফরের ফল জানতে উৎসুক। কিন্তু পথে আমার কী কী ঘটেছে, কেবল এই সব ছোটো–খাটো প্রশ্নের মধ্যে ধরা পড়ছে তাঁর ওৎসুক্য, পূর্ণতরো খোঁজ–খবর নেওয়ার কাজটি রেখে দিচ্ছেন সেই সময়ের জন্য যথন একলা হবো আমরা দৃ'জন। তারপর, আমাদের উপস্থিতিতে যে–বিচারের জনানীতে ছেদ পড়েছিলো তিনি আবার ভক্ষ করলেন সেই জনানী!

প্রতীচ্যে এ ধরনের সাদামাটা জটিলতামুক্ত বিচারালয় অকল্পনেয়, অবশ্য শর্সিক ও বিচারক হিসাবে সকল সন্মানই 'আমীরে'র প্রাপ্য। কিছু বেদুসনেরা তাঁকে যে সন্মান দেখায় তাতে গোলামি মনোভাবের কোনো চিহ্নন্ট নেই। বাদী এবং বিবাদী প্রত্যেকেই, সে—যে মানুষ হিসাবে আযাদ, এই চৈতন্যে সগৌরবে অবস্থান করছে। তাদের অংগভংগীতে কোনো দ্বিধা—জড়তা নেই, তাদের কণ্ঠ প্রায়ই সোন্চার এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক, আর প্রত্যেকেই 'আমীরে'র নিকট এভাবেই কথা বলছে যেনো সে কথা বলছে বড়ো ভাইয়ের সংগে—তাঁকে ডাকছে, বাদশাহ্র নিজের ক্ষেত্রেও প্রচলিত বেদুঈন রীতি মোতাবেক, তাঁর প্রথম নাম ধ'রে, তাঁর খেতাব ধ'রে নয়। উগ্রতার আভাস মাত্র নেই ইব্নে মুসা'দের আভিজাত্যের মধ্যে। তাঁর খাটো কালো দাড়ি শোভিত সুন্দর মুখখানা, তাঁর মাঝারি আকারের কিছুটা গাট্টাগোট্টা শরীরে ব্যক্ত করছে সেই সহজাত আত্মসংযম এবং সহজ মর্যাদাবোধ, যা আরবদেশে প্রায়ই দোর্দণ্ড প্রতাপের পাশাপাশি বিদ্যমান। ইবনে মুসা'দ খুবই গল্পীর এবং কথাবার্তায় অতি সংক্ষিপ্ত। কৃতিত্বপূর্ণ বাক্যে তিনি সহজ্ব মামলাগুলির ফয়সালা করে ফেলেন কালবিলম্ব না করে এবং একটু জটিল মামলাগুলি, যার জন্য আইনশাস্ত্রে পান্তিত্য প্রয়োজন, পাঠিয়ে দেন সে এলাকার 'কাযী'র নিকট।

কোনো বৃহৎ বেদুঈন অঞ্চলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সহজ নয়। বেদুঈনের নালিশের উত্তেজনাপূর্ণ জটিলতার মধ্যে সঠিক ফয়সালাটি পেতে হলে প্রয়োজন হবে সমূহ বেদুঈন কবিলা, বিভিন্ন পরিবারের সম্পর্ক, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গোত্রগুলির পশুচারণ ক্ষেত্র, অতীত ইতিহাস ও বর্তমান মানসিক মেজাজমর্জি সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞানের। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির ক্ষ্রধারের মতোই প্রয়োজন হদয়ের চাত্র্বের এবং ভূলের হাত থেকে বাঁচার জন্য উভয়কে অবশ্যই কাজ করতে হবে এক সংগে সূচাগ্র সৃষ্ম সঠিকতার সাথে। কারণ বেদুঈনেরা তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হলে জীবনে কখনো যেমন ভূলে না, ঠিক

তেমনি তারা, বিচারের যে রায়কে অন্যায় মনে করে তা'ও কখনো ভূলে না। অপরদিকে, ন্যায়সংগত রায়কে যাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে সে রায়, তারাও প্রায়় সবসময়েই হাসিমুখে গ্রহণ করে। সম্ভবত ইবনে সউদের আর 'সকল আমীর' থেকেই ইবনে মুসা'দ শ্রেষ্ঠতরো, এই সকল শর্ত পূরণের দিক দিয়ে। তিনি এতো আত্মসমাহিত, এতো চূপচাপ এবং অন্তর্দ্ধন্দ্ব থেকে এতোটা মুক্ত যে, যখনি তাঁর বিচারবৃদ্ধি একেবারে শেষপ্রান্তে পৌছোয়, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সহজাত অনুভূতি প্রায়্ম সবসময়ই তাঁকে দেখায় সঠিক পথ। তিনি জীবন–নদের সাঁতারু। তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দেন স্রোতের টানে এবং স্রোতের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন আর নিয়ন্ত্রণ করেন স্রোত।

এই মুহুর্তে দু'জন জীর্ণ পোশাক পরা বেদুঈন উত্তেজনাময় বাক্য আর অংগভংগীর সাথে তাদের ঝগড়ার বিষয় পেশ করছে। সাধারণত বেদুঈনদের বিষয়ে কিছু স্থির করা কঠিন কাজ; তাদের মধ্যে সব সময় এমন কিছু থাকে যার ব্যাপারে আগাম কিছু বলা যায় না—হঠাৎ স্বতঃস্কৃর্ত উত্তেজনার সম্ভাবনা, যা আপোস করতে জানে না—সবসময় জান্লাত আর জাহান্লাম যেনো একে অপরের কাছাকাছি। কিন্তু আমি এখন দেখতে পাঙ্কি কেমন করে ইবনে মুসা'দ ওদের জ্বলন্ত গোস্বার মধ্যে ওদেরকে আলাদা করে দিচ্ছেন এবং তাঁর নিব্রুতাপ কথার ঘারা শাস্ত করছেন ওদের। কেউ কেউ মনে করতে পারে. ওদের একজন যখন নিজের হক প্রতিষ্ঠার জন্য উকালতি করছে, তখন জন্যকে তিনি হকুম করবেন খামোশ হতে; কিন্তু না. তিনি তা করলেন না। বরং তিনি তাদের উভয়কে একই সাথে বলতে, গলাবান্ধিতে একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে দিলেন এবং কেবল মাঝে মাঝে তিনি ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছেন, এখানে একটি শব্দ, ওখানে একটি প্রশু নিয়ে, আর পরমুহর্তেই তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন ওদের উভঙ তর্ক-বিতর্কের মধ্যে; তিনি হার মানেন এবং মনে হয় যেনো ডিনি পিছু হটছেন, কেবল কিছুক্ষণ পরেই আর একটি ্উপযুক্ত মন্তব্য নিয়ে ওদের মধ্যে এসে দাঁড়ানোর জন্য। এভাবে বাস্তবের সংগে বিচারকের নিজের মনকে খাপ খাইয়ে নেয়া যে-বাস্তবের ব্যাখ্যা করে চলেছে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে দুই কুদ্ধ মানুষ—এ দৃশ্য মনোমৃশ্বকর ঃ এভাবে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়াস আইনের অর্থে সত্যানুদ্ধান যতোটুকু নয়, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে ধীরে ধীরে একটি গোপন বস্তুগত সত্যের উন্মোচন। 'আমীর' এই লক্ষ্যের দিকে অধ্যসর হন থেমে থেমে এবং সত্যকে টেনে বের করেন, যেনো একটি সৃক্ষ তারের সাহায্যে, ভান্তে ভান্তে পরম ধৈর্যের সংগে, বাদী-বিবাদী দুয়েরই প্রায় অলক্ষ্যে.. যখন ওরা হঠাৎ থেমে যায়, একে অপরের দিকে তাকায় বিশ্বয়-বিমৃঢ় দৃষ্টিতে এবং বুঝতে পারে ঃ রায় দেওয়া হয়ে গেছে এবং এ রায় স্পষ্টত এমনি ন্যায়সংগত যে, এর আর কোনো ব্যাখ্যাই দরকার করে না...এর ফলে ওদের দু'জনের একজন দাঁড়িয়ে পড়ে দ্বিধার সংগে, তার 'আবায়া' লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে এবং ওর কিছুক্ষণ আগেকার প্রতিদ্বন্দীর হাত ধরে প্রায় বন্ধুসূলভ ভংগীতে সবলে আকর্ষণ করে ঃ 'চলো' এবং দৃ'জনেই দরবার থেকে বের হয়ে পড়ে, এখনো কিছুটা হতবৃদ্ধি এবং একই সংগে ভারমুক্ত, 'আমীরে'র প্রতি অনুচ্চ কণ্ঠে শান্তি কামনা করতে করতে।

দৃশ্যটি চমৎকার—একটি খাঁটি শিল্প যেনো ঃ মনে হয় এটি যেনো একটি নমুনা, আইনশাস্ত্র ও ইনসাফের মধ্যে ফলপ্রস্ সেই সহযোগিতার, যা প্রতীচ্যের আদালত ও আইন সভাগুলিতে এখনো রয়েছে তার শৈশবে; কিন্তু এখানে, যা একজন আরব 'আমীরে'র কিল্লার সম্মুখে, ধূলাবালিপূর্ণ বাজারের চকে ফুটে উঠেছে তার সার্বিক পূর্ণতায়!

ইব্নে মুসা'দ মাটির দেয়ালে আলস্যভরে হেলান দিয়ে পরবর্তী মামলাটি নেন ভনানীর জন্য। তাঁর রেখা–পড়া দৃঢ় মুখমণ্ডল আর তার মধ্যে গহীন দু'টি চোখ, যার চাহনি উদ্দীপনাময় এবং মর্মভেদী—তাঁর এ মুখ হচ্ছে মানুষের এক সত্যিকার নেতার মুখ, তার জাতির মহন্তম গুণের উৎকৃষ্টতম প্রতীক। এই মহন্তম গুণটি কী? হ্বদয়ের সহজ্ঞ জ্ঞান।

উপস্থিত লোকজনদের আরো কেউ কেউ এমনতরো সপ্রশংস বিশ্বয় ব্যক্ত করে প্রকাশ্যে। হারব কবিলার এক বেদুঈন, যে নাকি 'আমীরে'র দেহরক্ষী, বসেছিলো আমার সামনেই মাটির উপর; লোকটি আমার দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে শিত হাসিতে মুখ উচ্জ্বল করে বলেঃ

'ইনি কি সেই সুলতানের মতো নন যাঁর সম্বন্ধে মৃতানুবী বলেনঃ

"তাঁর সংগে আমার মোলাকাত হয়েছিলো যখন তাঁর (চোখ) ঝলসানো তরবারি ছিলো কোষবদ্ধ,

আমি তাঁকে দেখেছি সে তরবারি ছিল রক্তরঞ্জিত,

এবং সবসময় আমি তাঁকে পেয়েছি

মানব জাতির সর্বোত্তমরূপে,

কিন্তু তবু তার মধ্যেও সবচেয়ে উত্তম ছিলো তাঁর মহৎ হৃদয়...?"

একজন নিরক্ষর বেদুঈন, দশম শতকে বাস করতেন এমন একজন শ্রেষ্ঠ আরব কবির কবিতা উদ্ধৃত করছে খনে আমার কাছে ততো বেখাগ্লা ঠেকেনি—নিশ্চয়ই ততোটা বেখাগ্লা নয়, যেমন ঠেকতো বেবেরিয়ার কোনো চাষীকে গ্যেটের কবিতা আওড়াতে ভনলে, কিংবা কোনো ইংরেজ খালাসীকে উইলিয়াম ব্ল্যাক বা শেলীর কবিতা আবৃত্তি করতে দেখলে। কারণ পাশ্চাত্য জনসাধারণের মধ্যে শিল্পের অধিকতরো বিস্তার সত্ত্বেও পশ্চিমা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিতে আসলে গড়পড়তা ইউরোপীয় বা আমেরিকানের কোনো অংশ নেই—পক্ষান্তরে অশিক্ষিত, এমনকি কখনো নিরক্ষর মুসলমানদেরও একটি বিপুল অংশ প্রত্যহ তাদের অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে শরীক হয়ে থাকে সচেতনভাবে। ঠিক যেমন এই বেদুঈনটি তার নিজের দেখা একটি অবস্থাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানোর জন্য মৃতানুবী থেকে একটি উপযুক্ত চরন মনে করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি বহু জীর্ণ পোশাক পরা ইরানী, যারা স্থূলে পড়াখনা করেনি—হতে পারে সে একজন ভিন্তি, বাজারের কুলি অথবা সীমান্ত চৌকির একজন সেপাই---হাফিজ, জামী অথবা ফেরদৌসীর অসংখ্য কবিতা বহন করে তাদের স্থৃতিতে এবং তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার বুনোটের মধ্যে সেগুলিকে দেয় ার্গৈথে। যে সৃজনশীলতা ওদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে করেছিলো অতো মহান, যদিও ওরা সেই সূজনশীলতাকে অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে, তবু এই মুসলিম জাতিগুলি আজো একটি প্রত্যক্ষ, জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে ঐ উত্তরাধিকারের শীর্ষ চূড়াগুলির সাথে,

এর মহত্তম সম্পদগুলির সাথে।

দামেশকের বাজারে যেদিন আমি এ আবিষ্কারটি করি তার কথা আজো আমার মনে পড়ে। আমার হাতে ছিলো একটি পাত্র, পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি একটি বৃহৎ গামলা। এর আকৃতিটি ছিল্যে অদ্ধৃত পান্তীর্যময় ঃ বড় এবং গোলাকৃতি, একদিকে চাপা একটি গোলকের মতো, যার অনুপাত প্রায় হবহু সাংগীতিক অনুপাতের সাথে তুলনীয়; পাত্রটির গোল উপরিভাগ থেকে, যার পেলবতা রমণীর গালের মতোই কোমল, দুটি হাতল নিখুঁতভাবে বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে বাইরের দিকে, যা গ্রীক 'এমফোরার' জন্য হতে পারতো গর্বের কম্ব। ওর এই হাতল দু'টি কাদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে হাতে। আমি তখনো এক দরিদ্র কুমারের হাতের আঙুলের ছাপ দেখতে পাঞ্চিলাম কাদার মধ্যে, পাত্রটির ভেতর দিকে ঘুরিয়ে দেয়া কাঁদি ঘিরে সে তার ছেনির দ্রুত সুনিশ্চিত আঁচড়ে এমন সৃক্ষ লতাপাতার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে যেনো প্রস্কৃটিত গোলাপ ফুলের এক বাগিচার ইণ্গিত বহন করছে ছবিটি। কুমারটি কাজ করেছে দ্রুত, প্রায় ঔদাসিন্যের সংগে যখন সে সৃষ্টি করে চলেছে এই আশ্চর্য সরলতা, যা ইউরোপের মিউজিয়ামগুলিতে এত প্রিয়-প্রশংসিত সেলজুক ও ইরানী মৃৎশিল্পের সমস্ত গৌরব জাগ্রত করে মনে ঃ কোনো শিল্প সৃষ্টির কোনো মতলব এই কুমারটির ছিলো না। সে যা তৈরি করছিলো তা হচ্ছে একটি রান্নার হাঁড়ি, আর কিছু নয়, কেবল একটি রান্নার হাঁড়িই, যা কোনো 'ফেলাহ্' বা বেদুঈন কয়েকটি তামার পয়সার বিনিময়ে যে-কোনো বাজারে যে কোনোদিন কিনতে পারে।

আমি জানি, ইউনানীরা অনুরূপ বা এর চেয়ে বেশি পূর্ণতা এনেছিলো, সম্ভবত রান্নার পাত্রেও; কারণ ওরাও—ভিন্তি এবং বাজারের কুলি, সেপাই এবং কুমার প্রত্যেকেই—এমন এক সংস্কৃতিতে সত্যিকার অংশীদার ছিলো যা কেবল গুটি কয়েক বাছা বাছা ব্যক্তির সূজনধর্মী ব্যগ্রতার উপর, কেবল প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই পৌছুতে পারে এমন গুটি কয়েক উত্তুংগ চূড়ার উপর স্থাপিত ছিলো না, যে—সংস্কৃতি ছিলো সকলের সাধারণ সম্পদ। সুন্দর বস্তু যে—সব বস্তু ছিলো সে সংস্কৃতির অংগ, সেগুলিকে তাদের গর্ববাধ ছিলো তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের অংগ ঃ সকলের মিলিত জীবস্তু অধিকারে নিরবচ্ছিন্ন অংশ গ্রহণ।

সেই পাএটি আমার দৃ'হাতে ধরে রাখতে রাখতে আমি উপলব্ধি করি—ধন্য সে সব মানুষ, যারা তাদের রোজকার রাঁধে এ ধরনের পাত্রে, ধন্য সে–সব মানুষ একটি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে যাদের দাবি ফাঁকা অহংকার নয়—তার চাইতে অনেক বেশি কিছু।

### চার

— 'মুহামদ, তৃমি কি এখন আমার সাথে খেতে বসে আমাকে সরফরায় করবে?' ইব্নে মুসা'দের কণ্ঠস্বরে আমার কল্পনার সূত্র ছিড়ে যায়; আমি চোখ মেলে তাকাই এবং দামেশক আবার হারিয়ে যায় অতীতে, যেখানে তার স্থান; আর আমি ফের নিজেকে আসীন দেখতে পাই বেঞ্চির উপরে. 'উত্তর অঞ্চলের আমীরে'র পাশে। বিচারসভা তথনকার মতো শেষ হয়েছে। মামলাবাজেরা বিদায় নেয় একে একে। ইবনে মুসা'দ বেঞ্চি থেকে উঠে পড়েন এবং তাঁর সংগে দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁর মেহমান ও সান্ত্রীরা।

দ্রটি দু'ভাগ হয়ে পথ করে দেয় আমাদের জন্য। আমরা দাখিল দরোজা অতিক্রম করার পর ওরা আবার জমা হয় এবং আমাদের পিছু পিছু আসে কিল্লা প্রাংগণে।

কিছুক্ষণ পর 'আমীর' গাদবান ইবনে রিমার এবং আমি একসাথে খেতে বসি মন্ত বড় একটি খাঞ্চায়। ভাতের উপর রয়েছে একটি আন্ত ভেড়ার কাবাব। আমরা ছাড়া কামরার মধ্যে রয়েছে 'আমীরে'র দু'জন পার্শ্বচর আর এক জোড়া সোনালী রঙের 'সালুকী' হাউও।

প্রবীণ গাদবান আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলেন, 'তুমি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি—এখনো নতুন বিবি জুটলো নাং'

আমি তাঁর এই জিদে হাসি, 'আপনি জানেন, মদীনায় আমার এক বিবি রয়েছে—আমি আরেকজন বিবি যোগাড় করতে যাবো কেন?'

- 'কেন?— আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করুন, 'এক' বিবি, আর তুমি এখনো এক নওজোয়ান! কেন, আমি যখন তোমার বয়সের ছিলাম...।'
- 'আমি ভনেছি, শায়খ গাদবান,' মাঝখানে বাধা দেন আমীর ইব্নে মুসা'দ, 'এখনো আপনি আগের চেয়ে কম যান না!'
- —'হে আমীর, আমি তো এখন জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। আল্লাহ্ আপনার হায়াত দারাজ করুন, কিন্তু কখনো কখনো আমার জীর্ণ হাড়গুলিকে তাতিয়ে নেওয়ার জন্য আমি চাই উষ্ণ নারী দেহের সান্নিধ্য।...কিন্তু তুমি বলো,' আমার দিকে ফেরেন গাদবান, 'সেই যে দু'বছর আগে মৃতায়েরী মেয়েটিকে শাদি করেছিলে, তার খবর কী? ওকে নিয়ে তুমি কী করেছো?'
  - 'কেন—কিছুই না; আর এই হচ্ছে আমার জবাব,' আমি বলি।
- 'কিচ্ছুই না…?' বৃদ্ধ তাঁর চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে পুনরাবৃত্তি করেন, 'সে কি এতোই বদস্যরৎ ছিলো?'
  - 'না, বরঞ্চ সে ছিলো ভারি খুবসুরং।'
- —'ব্যাপার কি?' জিগ্গাস করেন ইব্নে মুসা'দ, 'কোন্ মুতায়েরী নবীনা সম্পর্ক ্তোমরা কথা বলছো? একট্ট আলোকপাত করো মুহামদ।'

আমি সেই ব্যর্থ বিয়ে সম্পর্কে আমীরকে অবহিত করার চেষ্টা করি।

আমি তখন বাস করছি মদীনায়, স্ত্রী-হীন, একাকী। মৃতায়ের কবিলার এক বেদুঈন, নাম ছিলো যার ফাহাদ, রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতো আমার 'কাহ্ওয়ার মজ্বলিসে,' আর আমাকে বলতো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে লরেঙ্গের নেতৃত্বে তার যতো রকমের অবিশ্বাস্য অভিযানের কথা। একদিন সে আমাকে বললো, 'কোনো মরদেরই উচিত নয় একা জিন্দেগী গুজ্রান করা; কারণ, তাতে লোহ জমে দানা বাঁধবে তোমার শিরা–উপশিরায় ঃ তোমার উচিত শাদি করা।' এবং যখন আমি তাকে রসিকতা করে বললাম, তাবী একটা কনেকে এনে হাজির করতে সে জবাব দিলো, 'তা তো খুবই সহজ। আমার বোনাই মৃতরিকের কন্যা এখন শাদির লায়েক হয়েছে এবং তার মায়ের ভাই হিসাবে আমি

তোমাকে বলতে পারি, সে অতিমাত্রায় খুবসুরং।

ফের রসিকতার ভংগীতে আমি তাকে বলগাম ওর পিতা রাজী হবে কি না খোঁজ করে দেখতে। কী আশ্চর্য! পরদিন মুতরিক নিজেই আমার নিকটে এসে হাজির! স্পষ্টতই বিব্রতভাবে কয়েক পেয়ালা কফি শেষ করে, কিছু কেশে, কিছু ইতস্তত করে শেষতক তিনি আমাকে বললেন, ফাহাদ তাকে বলেছে যে, আমি নাকি তার মেয়েকে শাদি করতে চাই। 'তোমাকে দামাদরূপে পেলে আমি ধন্য হবো; কিন্তু রোকেয়া যে এখনো শিশু, তার বয়স মাত্র এগারো।'

মুত্রিক এখানে এসেছেন এ খবর পেয়ে ফাহাদ গোস্বায় একেবারে আশুন হয়ে উঠলো, 'বদমাশ! মিথুক বদ্মাশ, মেয়ের বয়স এখন পনেরো! আসলে সে গাঁয়ের আরব কারো কাছে মেয়ে শাদি দিতে চায় না। অন্যদিকে সে জানে ইব্নে সউদের সাথে তোমার সম্বন্ধ কতো ঘনিষ্ঠ। তাই সরাসরি প্রস্তাব না—মঞ্জুর করেও তোমাকে আঘাত দিতে চায় না। তাই সে ভান করছে যে, তার মেয়ে এখনো শিশু। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, তার বৃক দৃ'টি এই রকম'—এবং সে তার হাত দিয়ে বর্ণনা করে, আকারে ও অনুপাতে প্রলোভন জাগায়, এমন এক বক্ষদেশের—'ঠিক যেনো ছিড়ে খাওয়া যায় এমন পাকা ডালিম।'

এই বর্ণনায় বৃদ্ধ গাদ্বানের চোখ দু'টি ঝিলিক দিয়ে ওঠে ঃ 'পঞ্চদশী, হাসিন এবং কুমারী'...তারপরও সে বলে, 'কিছুই না! এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারতে তুমি?'

—'বেশ, সবুর করো, যতক্ষণ না কাহিনীর বাকি অংশটি শেষ করেছি...আমাকে অবিশ্য স্বীকার করতে হবে যে, আমার আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলেছিলো, হয়তো বা মৃত্রিকের আপন্তির জন্যই তা আরো উদ্দীপিত হয়েছিলো খানিকটা। আমি ফাহাদকে দশটি সোনার মোহর দিই। ফাহাদ আমার কাছে বিয়ে দেবার জন্য ক'নের মা–বাপকে বোঝাতে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। অনুরূপ একটা উপহার পাঠানো হলো ক'নের মা, ফাহাদের বোনের নিকট। ওদের বাড়িতে সত্যি সত্যি কী ঘটেছিলো তা আমি জানি না। আমি তথু এটুকু জানি যে, শেষতক ওরা দৃ'জনই এ বিয়েতে মৃতরিককে রাজী করাতে সফল হয়।

— 'মনে হয় এই ফাহাদ,' ইব্নে মুসা'দ বললেন, 'খুবই ধূর্ত লোক। বোঝাই যাচ্ছে, সে এবং তার বোন আরো বড়ো বখশিস আশা করেছিলো তোমার কাছ থেকে! কিন্তু এরপর কি হলো?'

আমি তাদেরকে বলে চলি, কী করে কয়েকদিন পরে যথারীতি শাদি সম্পন্ন হয়েছিলো ক'নের গর্–হাযিরিতে। রসুম মুতাবিক ক'নের প্রতিনিধিত্ব করেন তার পিতা, ক'নের গুলী এবং উকিল হিসাবে ঃ ক'নের উকিল নিয়ে, দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় এজিনের সত্যতা সম্বন্ধে। এরপর শাদি উপলক্ষে এক ব্যয়বহুল সুস্বাদু খানা পরিবেশন করা হয়, তার সাথে এলো চিরাচরিত উপহার ক'নের জন্য যোকে আমি এখন পর্যন্ত একবারো দেখিনি), তার আবো–আমার জন্য এবং আরো কয়েকজন নিকট আত্মীয়ের জন্য, যাদের মধ্যে, স্বাভাবিকভাবেই ফাহাদের স্থান ছিলো সর্বোচ্চ। সেই সন্ধ্যায়ই আমার জেনানাকে আমার

বাড়িতে নিয়ে আসেন ক'নের মা এবং কয়েকটি বোরখা–পরা মেয়ে, যখন পাশের বাড়িগুলির ছাদের উপর থেকে দফ বাজাতে বাজাতে বিয়ের গান গাইছিলো রমণীরা।

নির্ধারিত সময়ে আমি ঢুকি সেই ঘরে যেখানে আমার বউ এবং তার আমা ইন্তেজারি করছিলেন আমার জন্য। দু'য়ের মধ্যে আমি কোনো ফারাক করতে পারছিলাম না। কারণ দু'জনেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত বোরখাতে ঢাকা। কিন্তু আমি যখন রসুম মতো 'আপনি এখন যেতে পারেন,' এই শব্দগুলি উচ্চারণ করলাম তখন বোরখাপরা মহিলাদের একজন উঠে পড়েন এবং আন্তে আন্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যান; এভাবেই আমি জানতে পারি, যে নারী রয়ে গেলো সে–ই আমার স্ত্রী।'

- 'এবং তারপর বাবা...তারপর কী ঘটলো?'—ইব্নে রিমাল প্রশ্ন করেন, যখন আমার বর্ণনায় এই পর্যায়ে আমি একটু থামি। 'আমীর' আমার দিকে তাকালেন কৌতৃক মেশানো–দৃষ্টিতে।
- 'তারপর...বেচারী মেয়েটি বসে আছে ; সাফ বুঝতে পারছি সে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে—এভাবে একটা বিলকুল অপরিচিত মরদের নিকট ওকে সঁপে দেয়ায়। এবং যখন আমি ওকে আমার জানা পরম বিনয় ও নম্রতার সাথে বললাম, ওর মুখের নেকাব তুলতে, ও তার 'আবায়া' আরো মজবুত করে জড়ালো তার গায়।'
- 'ওরা সবসময় এরূপই করে।' উচ্চকিত কণ্ঠে বলেন ইবনে রিমাল, 'বাসর রাতের ভরুতে সবসময়ই ওরা এ রকম আতর্থকিত থাকে। আর তাছাড়া, তরুণী বালিকার জন্য শরমিন্দা হওয়া শোভনীয়ও বটে। কিন্তু পরে ওরা সাধারণত খুশিই হয়ে থাকে...তোমার উনি খিশ হননিং'
- —"না, তেমনি খুশি হয়নি। ওর মুখের নেকাব সরাতে হলো আমাকেই এবং তা সরানোর পর আমি দেখতে পেলাম অতি খুবসুরং এক লাড়কিকে, যার মুখের রঙ পাকা গমের, আকৃতি আত্তার মতো, চোখ দু'টি বিশাল, আর ওর সুদীর্ঘ কেশদাম ও যে কুশনের উপর বসেছিলো তারই উপর ঝুলে পড়েছে। কিন্তু আসলেই এ ছিলো একটি শিশুর মুখ—যার বয়স কিছুতেই এগারোর বেশি হতে পারে না—ঠিক যেমনটি বলেছিলেন ওর বাপ, ফাহাদ এবং তার বোনের লোভই ওকে বয়সের বিচারে শাদির লায়েক বলে আমার কাছে তুলে ধরেছিলো। বেচারা মুত্রিক মিথ্যা বলেননি একট্ও।"
- 'কিন্তু তাতে কি হলো?'— জিগ্গাস করেন ইব্নে রিমাল। যেনো আমি কি বলতে চাইছি তা তিনি বৃঝতে পারেননি, 'এগারো বছর কী অপরাধ করেছে? বালিকা তো বাড়ে—কেমন, বাড়ে না কি? আর সে আরো তাড়াতাড়ি বাড়ে ধসমের বিছানায়....।'

কিন্তু আমীর ইব্নে মুসা'দ বলেন, 'না, শায়খ গাদ্বান তা নয়; ও তোমার মতন একজন নয্দী নয়। ওর মাথায় মগজের পরিমাণ বেশি!' এবং আমার দিকে ফিরে ইচ্ছাকৃত হাসি হেসে বলেন, "মুহাম্মদ, তুমি গাদ্বানের কথা শোনো না। ও হচ্ছে একজন নয্দী এবং আমরা প্রায় সকল নযদীরই মগজ (হাতে মাথার দিকে ইশারা ক'রে) ওখানে নয়—কিন্তু এখানে"—বলে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন তার শরীরের সম্পূর্ণ এক তিন্ন

অংগের দিকে!

আমরা সকলেই হেসে উঠি এবং গাদ্বান তাঁর দাঁড়ির মধ্যে বিড়বিড় করে বলেন 'তাহলে হে আমীর, আপনার চাইতে নিশ্চয়ই আমার মগচ্চ বেশি!'

ওঁদের চাপে আমি ফের সেই কাহিনী বলে চলি ; এবং ওঁদেরকে জানাই, এ বিষয়ে বৃদ্ধ গাদ্বানের যা–ই হোক, আমার বাল–বধুর এক্কেবারে কাঁচা বয়স আমার কাছে বাড়তি কিছু পাওনা মনে হয়নি। ওর মামার একটা ন্যাক্কারজনক কৌশলের শিকার হয়েছিলো মেয়েটি। ওর প্রতি আমি করুণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করিনি। মানুষ একটা শিওর সাথে যেমন ব্যবহার করে আমিও ওর প্রতি তা-ই করি। ওকে আমি আশ্বাস দিই যে, আমার থেকে ওর ডর-ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ও একটা কথাও বললো না ; বরঞ্চ ও যেভাবে কাঁপছিলো তাতে ওর আতংকই প্রকাশ পেলো। একটা তাকের উপর আঁতি-পাঁতি খুঁজে আমি পেলাম একখণ্ড চকোলেট; সেই চকোলেটটি আমি 'ওফার' করি ওকে। কিন্তু खीवत्न कथत्ना ७ हरकालाँ एम् एथिन विल श्रह्मात्व भाषा त्नार का श्रद्धान करत्। আমি তথন 'আলেফ–লায়লা' থেকে মজাদার একটি কাহিনী বলে ওকে সহজ করে তোলার কৃশিশ করি। কিন্তু ও তা বুঝলো বলে মনে হলো না। কাহিনীটিকে ওর মজাদার মনে করার তো কথাই ওঠে না: শেষতক ওর এই পয়লা ক'টি কথা ও উচ্চারণ করে—'আমার মাথা ধরেছে'...আমি কটি এস্পিরিন ট্যাবলেট ওর হাতে গুঁজে দিই এক গেলাস পানিসহ; কিন্তু এতে ওর ভয়ের আকম্বিক অভিব্যক্তি ঘটলো আরো প্রচণ্ডভাবে (পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, ওর কোনো এক বান্ধবী ওকে বলেছে, বিদেশের এ সব অপরিচিত লোকেরা কখনো কখনো বাসর রাতে ওদের স্ত্রীদেরকে এ জাতীয় ওমুধ খাওয়ায় খুব সহজে ওদের উপর বলাৎকার করার জন্য!) পুরা দু'ঘণ্টা বা তার কাছাকাছি সময়ে আমি ওকে বোঝাতে সক্ষম হই যে, সেরূপ কোন জবরদন্তির মতলব আমার নেই। শেষতক ওর বয়েসী শিশুদের মতোই ও ঘূমিয়ে পড়ে, যখন আমি ঘরের এক কোণে গালিচার উপর বিছানা বিছাই নিজের জন্য।

পরদিন সকালে আমি ওর মায়ের জন্য লোক পাঠাই এবং দাবি করি যে, তিনি যেন তাঁর মেয়েকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। মহিলাটি তো বিশ্বয়ে একেবারে হতবাক! অমন একটি সুস্বাদু লোকমা, এগারো বছরের কুমারীকে, কেনো মরদ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, অমন কথা জীবনে কখনো যেনো শোনেননি আমার শান্তড়ী। নিশ্চয়ই মনে করে থাকবেন, আমার কোন মৌলিক ক্রটি রয়েছে!

- —'এবং তারপর,' গাদ্বান জিগ্গাস করেন।
- 'কিছুই না—আমি মেয়েটিকে তালাক দিলাম, যে-হালে সে আমার কাছে এসেছিলো ঠিক সেই হালেই। গুর পরিবারের জন্য তেজারতিটি মন্দ হয়নি, কারণ গুরা মেয়েটিকে ফিরে পেলো এবং আমি যে দেনমোহর দিয়েছিলাম তা-ও, সাদির সব উপহারসহ। আর আমার ব্যাপারে চারদিকে এই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আমি না-মরদ, পুরুষত্বহীন এবং আমার কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো—সম্ভবত কেউ কিংবা আমার আগের কোনো স্ত্রী যাদুটোনা করে থাকবে আমার উপর, যে যাদু থেকে

আমি নিজেকে কেবল আরেকটি পান্টা যাদুর সাহায্যেই আযাদ করতে পারি...।

— 'মুহাম্মদ, আমি যখন মদীনায় তোমার পরের শাদির কথা আর তোমার ছেলের . কথা ভাবি', আমীর হাসতে হাসতে বললেন, 'কোনো সন্দেহ নেই যে, তুমি সত্যি একটা বড় রকমের যাদু করেছিলে...।'

## পাঁচ

পরের রাতে আমি যখন আমার জন্য ছেড়ে দেয়া কামরায় ঘুমাতে যাচ্ছি, আমি দেখতে পেলাম জায়েদ, স্বভাবতই যেমন চুপচাপ তার চাইতে আজ সে অনেক বেশি নীরব। সে দরোজার কাছে এসে দাঁড়ায়, স্পষ্টই কোনো সুদূর চিন্তায় যেন ও হারিয়ে গেছে। ওর থুঁতনি ওর বুকের উপর স্থাপিত আর চোখ দু'টির নজর মেঝেতে বিছানো খোরাসানী গালিচার নীল এবং শ্যাওলা—সবুজ গোল গোল নক্শার উপর।

- 'এতোকাল পর, তোমার জোওয়ানী কালের শহরটাতে ফিরে এসে কেমন লাগছে জায়েদ?'— আমি ওকে প্রশ্ন করি, কারণ অতীতে আমি যখনই হাইলে এসেছি প্রত্যেক বারই জায়েদ এই শহরে ঢুকতে অমত করেছে।
- —'আমি ঠিক বলতে পারবো না চাচা'—ধীরে ধীরে ও জ্ববাব দেয়.... 'এগারো বছর—এগারো বছর চলে গেছে, আমি যখন শেষবার এখানে আসি। আপনি জানেন, আমি এখানে আসি, আমার অন্তর কিছুতেই রাজী হতে পারতো না এর আগে। কারণ, এলেই আমি দেখতে পেতাম দক্ষিণের লোকেরা বাদশাহী করছে ইবুনে রশিদের প্রাসাদে; এ আমার পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব হতো না। কিন্তু ফিলহাল আমি কিতাবের ভাষায় নিচ্ছেই বলছি—'হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দাও এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা, ক্ষমতা কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সন্মানিত করো এবং যাকে ইচ্ছা অধঃপতিত করো— তোমার হাতেই সমস্ত কল্যাণ এবং তোমার ক্ষমতা সমস্ত কিছুর উপরে।' বে-শক আল্লাহ্ ইবৃনে রশিদের খান্দানকে সুলতানাত দিয়েছিলেন, কিন্তু ওরা জানতো না. সেই ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ কী করে করতে হয়। ওরা ওদের কওমের প্রতি ছিলো দরাজ-দীল, কিন্তু সম্জনদের প্রতি কঠোর নির্দয় আর দেমাগে লাগাম ছাড়া, ওরা थुनाथूनि करतरह, ভाই ভাইকে কতল करतरह, जात এ জন্যই আল্লাহ্ ওদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন এবং তা ফিরিয়ে দিয়েছেন ইবনে সউদের কাছে। আমার মনে হয়, এ নিয়ে আমার আর দুগুথ করা উচিত নয়; কারণ কিতাবে কি লেখা নেই, 'কখনো কখনো তোমরা কোনো জিনিস ভালোবাসো এবং হতে পারে তা তোমাদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং কখনো কখনো তোমরা কোনো কিছুকে ঘৃণা করে থাকো—যদিও তা তোমাদের জন্য হতে পারে উত্তম?'

জায়েদের কণ্ঠশ্বরে একটা মিট্টি শ্লিগ্ধ আত্মসমর্পণের ভাব—এই আত্মসমর্পণের অর্থ যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে এবং এ কারণে, যাকে আর পান্টানো সম্ভব নয় তারই স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। অতীত অপরিবর্তনীয় এই বাস্তব সত্যের প্রতি মুসলিম হৃদয়ের এই নীরব সন্মতি, যার অর্থ এই স্বীকৃতি যে, যা কিছু ঘটেছে তা যেভাবে ঘটেছে ঠিক সেভাবেই ঘটবার ছিলো এবং আর অন্য কোনোভাবেই তা ঘটতে পারতো না—মুসলিম—হদয়ের এই রেজামন্দিকে অহরহ পাশ্চাত্যবাসীরা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্তর্নিহিত এক প্রকার 'অদৃষ্টবাদ' বলে ভূল ক'রে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের প্রতি মুসলমানদের এই রেজামন্দির সম্পর্ক হচ্ছে অতীতের সাথে, ভবিষ্যতের সাথে নয়; এই স্বীকৃতির অর্থ কর্মের প্রত্যাখ্যান নয়, আশা ছেড়ে দেওয়া নয়, নিজেকে উন্নত করার উদ্যম পরিত্যাগ করা নয়; বরং বাস্তব অতীতকে আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে অস্বীকার করা।

— 'এবং তা ছাড়া', জায়েদ তার কথার জের টেনে চলে— 'শামারদের প্রতি ইব্নে সউদ মন্দ কিছু করেননি। ওরাও তা জানে, কারণ বছর তিনেক আগে কুতা আদ্–দাবিশ যখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, তখন কি তারা তলোয়ার নিয়ে তাঁকে সমর্থন করেনি?'

সত্যই ওরা তা করেছিলো, আর খাটি আরবেরা ওদের জীবনের মহত্তম মুহুর্তগুলিতে যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে থাকে বিজিতের সেই পৌরুষের সাথে। তা ওরা করেছিলো সেই সাংঘাতিক বছরটিতে, ১৯২৯ সালে, যখন ফয়সল আদ্-দাবিশের নেতৃত্বে পরিচালিত ভয়ংকর বেদৃঈন বিদ্রোহ ইব্নে সউদের রাজত্বের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলো, তখন নযদের বাসিন্দা সবকটি শামার কবিলাই, বাদশাহুর প্রতি তাদের এককালের দৃশমনি ভূলে গিয়ে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। পরে বিদ্রোহীদের উপর বাদশাহ যে-বিজয় লাভ করেন তাতে ওদের অবদান রয়েছে প্রচুর। এই আপোস–মীমাংসা সত্যই এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, কারণ মাত্র ক' বছর আগে ইবনে সউদ হাইল জয় করেছিলেন অস্ত্র বলে, এবং এভাবে উত্তর অঞ্চলের উপর ফের কায়েম করেছিলেন দক্ষিণের হকুমত; এবং আরো উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, শামার খান্দান ও দক্ষিণ নযদের লোকদের মধ্যে যুগ যুগ স্থায়ী এই পারস্পরিক ঘূণা-বিদেষ যে নযদীদেরই একজন হচ্ছেন ইব্নে সউদ নিজে। এই ঘূণা কোনো রাজবংশের ক্ষমতার দদ্দের চাইতেও অনেক বেশি গভীর। বহুলাংশে এ ঘূণা (যা সাম্প্রতিক আপোস–রফাও পুরাপুরি মুছে দিতে পারেনি) হচ্ছে দক্ষিণ আর উত্তরের মধ্যে চিরাচরিত মুকাবিলারই প্রকাশ, যা আরবদের গোটা ইতিহাসের ধারা বেয়ে চলে এসেছে—যার নমুনা পাওয়া যাবে আরো অনেক জাতির ইতিহাসে। কারণ, বিলকুল স্বডন্ত্র পড়শী জাতিগুলির মধ্যে জাতিগত অপরিচয় যে দুশমনি সৃষ্টি করতে পারে, প্রায়ই দেখা যায়, নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত গোত্রগুলির মধ্যেও জীবনের আভ্যন্তরীণ ছন্দে–তালে সামান্য একটু পার্থক্য তার চেয়ে বেশি দৃশমনি পয়দা করতে পারে।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা ছাড়াও আরো একটি ব্যাপারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে আরবের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যকার আবেগাত্মক বৈপরীত্বের ক্ষেত্রে। নযদের দক্ষিণেই, রিয়াদের নয্দিকে প্রায় দু'শো বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন পিউরিটান সংস্কারক মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল ওয়াহাব; এবং বিভিন্ন গোত্রকে—যারা নামে মাত্র মুসলমান ছিলো সে সময়ে—উদ্দীপিত করেছিলেন ধর্মীয় এক নতুন আবেগে। তখনকার দিনের অখ্যাত ইব্নে সউদের খালানে—যারা ছিলো ছোট্ট শহর দাবিয়া'র সরদার—এই

সংস্কারক পেয়েছিলেন সেই লৌহ বাছ, যা তাঁর প্রেরণাগর্ভ বাণীকে দেয় কর্মের শক্তি এবং কয়েক যুগের মধ্যেই আরব উপদ্বীপের এক বিশাল অংশকে সেই জ্বুলন্ত আপোসহীন বিশ্বাসের আন্দোলনের আওতায় করে ঐক্যবদ্ধ—বিশ্বে যা পরিচিত 'ওয়াহাবী মতবাদ' নামে। গত দেড়শো বছরের সবকটি ওয়াহাবী যুদ্ধ এবং বিজয়ের ক্ষেত্রেই দক্ষিণের এই লোকেরা হামেশা উচ্চে তুলে ধরেছে পিউরিটানিজমের ঝাণ্ডা, আর উত্তরের লোকেরা কেবল আধমনাভাবে থেকেছে ওদের সাথে, কারণ তন্ত্রের দিক দিয়ে শাম্মার কবিলা ওয়াহাবী ময্হাবের সাথে একমত হলেও দক্ষিণের জ্বুলন্ত অনমনীয় ধর্মীয় প্রবর্তনা থেকে ওদের হৃদয় সবসময়ই অবস্থান করেছে বহুদূরে। সীমান্ত দেশ সিরিয়া এবং ইরাকের কাছাকাছি বাস করায় এবং সবসময়ই ওদের সাথে ব্যবসা—বাণিজ্যের সম্পর্ক থাকায় শাম্মার কবিলা বহু যুগের ধারায় তাদের দৃষ্টিভংগিতে লাভ করেছে একটি কোমল উদাসীনতা আর আপোসের জন্য মানসিক প্রস্তুতি, যা অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন দক্ষিণের মানুষ্বদের কাছে অজ্ঞাত। দক্ষিণের লোকেরা কেবল চরমের সাথেই পরিচিত; এবং গত দেড়শো বছরে ওরা জিহাদের খায়াব দেখা ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি। গর্বিত উদ্ধৃত এসব লোকেরা মনে করে, কেবল ওরা নিজেরাই হচ্ছে ইসলামের খাঁটি প্রতিনিধি এবং আর সকল মুসলিম জাতিই হচ্ছে খারেজী।

এসব সত্ত্বেও ওয়াহাবীরা কোনো আলাদা ফেরকা মোটেই নয়। 'ফেরকা'র কথা উঠলেই বুঝতে হবে কতকগুলি আলাদা আলাদা মতের অন্তিত্ব রয়েছে—যা একটি ফেরকার অনুসারীদেরকে একই ধর্মের আর সকল অনুসারী থেকে আলাদা করে দিয়েছে। অবশ্য, ওয়াহাবী মতবাদে কোনো পৃথক বিশ্বাস নেই; পক্ষান্তরে এ আন্দোলন, ইসলামের মৌলিক শিক্ষার চারপাশে বহু শতাব্দীর পরিক্রমায় যেসব আন্তর পড়েছে এবং যেসব নীতি ও বিশ্বাস ইসলামের উপর আরোপিত হয়েছে সেগুলি দূর করে রসূলুল্লাহ্র মৌলিক শিক্ষায় ফিরে যেতে চেয়েছে। আপোসহীন ষ্পষ্টতার দিক দিয়ে এ আন্দোলন নিশ্চয়ই এমন একটা উদ্যোগ ছিলো, যা ইসলামের শিক্ষাকে যেসব কুসংস্কার আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেগুলি থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে পারতো কালক্রমে। বলাবাহল্য, আধুনিককালের ইসলামের সবকটি রেনেসাঁ আন্দোলনেরই—ভারতের 'আহলে হাদীস' আন্দোলন, উত্তর আফ্রিকার সেনুসী पार्मानन, कामान छमीन पारुगानी এवः मिमत्त्रत मुरामन पार्वपृष्टत श्रद्धा अव কিছুরই—উৎস সোজা খুঁজে পাওয়া যাবে আঠারো শতকে মুহামদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব যে আধ্যাত্মিক গতিবেগের সূচনা করেছিলেন তারই মধ্যে। কিন্তু নযদে তাঁর শিক্ষার যে পরিণতি ঘটেছে তার দু'টি ক্রটি রয়েছে, যে কারণেও এ আন্দোলন আত্মিক বিকাশের একটি শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। এর একটি ত্রুটি হচ্ছে সেই সংকীর্ণতা যার দ্বারা এ আন্দোলন প্রায় সকল ধর্মীয় প্রচেষ্টাকেই আক্ষরিক অর্থে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ পালনের মধ্যে সীমিত করার চেষ্টা করে, বাইরের আবরণ ভেদ করে তার আধ্যাত্মিক মর্মকেন্দ্রে প্রবেশের প্রয়োজনকে অবহেলা ক'রে। অপর ক্রুটিটি খোদ আরব চরিত্রের মধ্যেই নিহিত-কেবল আমরাই সৎ পথ প্রাপ্ত-সেই অত্যুৎসাহী ধার্মিকনান্য অনুভূতির মধ্যে-যা কাউকে ভিনু মত পোষণ করার অধিকার দিতে রাজী নয়। এ মনোভংগী সত্যিকার সিমাইটের এক বৈশিষ্ট্য যেমন আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর ঠিক বিপরীত-ধর্মীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতা। আরবদের এ একটি দুঃখজনক গুণ যে, ওদেরকে সব সময়ই দোল খেতে হবে দু'টি মেরুর মধ্যে এবং ওরা কখনো একটা মধ্য পন্থা খুঁজে বের করতে সক্ষম নয়। একদা, প্রায় দু'শো বছর আগে নযদের আরবেরা ছিলো হদয়ের দিক দিয়ে মুসলিম জাহানের আর যে—কোন জনগোষ্ঠী ইসলাম থেকে অনেক দূরে; অথচ মুহামদ ইব্নে আবদুল ওয়াহাবের পর থেকে ওরা যে নিজেদেরকে কেবল দীনের যোদ্ধাই মনে করছে তা নয়, বরং দীনের প্রায় একমাত্র মালিক—মুখতার বলেও গণ্য করে আসছে।

মুসলিম সমাজের আন্তর্জাগতিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস ওয়াহাবী মতবাদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। কিন্তু এ তাৎপর্য ঠিক সেই মুহূর্তেই বিকৃত হয়ে পড়লো যখন এ মতবাদের বাহ্য লক্ষ্য—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন পূর্ণ হলো আঠারো শতকের শেষের দিকে, সউদী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আরবের বৃহত্তর অংশে সেই রাজ্যের সম্প্রসারণে। মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল ওয়াহাবের অনুসারীরা ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই তাঁর চিন্তাধারা পরিণত হলো স্যত্নে রক্ষিত মমিতে, কারণ আত্মা ক্ষমতার গোলাম হতে পারে না এবং ক্ষমতাও চায় না আত্মার গোলাম হতে।

ন্যদের ওয়াহাবের ইতিহাস হচ্ছে একটি ধর্মীয় ভাবধারার ইতিহাস, যে-ভাবধারা প্রথমে উদ্দীপনা ও প্রত্যাশার ডানায় ভর করে উঠেছিলো আকাশে এবং পরে পুটিয়ে পড়েছে 'কেবল আমিই ঠিক পথে আছি' এই অহমিকা বোধের নিম্নভূমিতে; কারণ সমস্ত সদৃশুণই আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যায়, যখন তাতে থাকে না প্রত্যাশা আর বিনয়—নম্রতাঃ হারুত!

# স্থ

#### এক

একজন মহান আরব 'আমীরে'র দোন্ত এবং মেহমান হওয়া মানেই হচ্ছে তাঁর সকল কর্মচারী, সকল 'রাজাজিল', রাজধানীর সকল দোকানদার, এমনকি তাঁর হকুমতের অধীন সকল বেদুঈনের দ্বারা দোন্ত এবং মেহমান বলে বিবেচিত হওয়া। মেহমান এমন কোনো ইচ্ছা কৃচিৎ ব্যক্ত করতে পারেন যা সহসা পূরণ করা হচ্ছে না—যখনি তা পূরণ করা সম্ভব; ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি আচ্ছার অভিভূত হন আবেগ–উষ্ণ নির্বিকার সহদয়তায়, যা তাঁকে ঘিরে থাকে, যেমন কিল্লার প্রশন্ত হল্ঘর এবং করিডোরগুলিতে তেমনি শহরের বাজারগুলিতে—একটুও কম নয়।

আগে যেমন প্রায়ই ঘটেছে এবারো তাই ঘটলো আমার বেলায়, হাইলে আমার দু'দিনের অবস্থিতিকালে। যখন আমি কফি খেতে ইচ্ছা করি সংগে সংগেই আমার ব্যক্তিগত অভ্যর্থনা কক্ষে বেজে ওঠে কাসার হামানদিস্তার সুরেলা ধ্বনি। কিছুক্ষণ আগে বাজারে আমি যে—সুন্দর জীনটি দেখেছিলাম তার কথা জায়েদের নিকট উল্লেখ করি, আমীরে'র নওকরদের একজন তা ভনতে পায় এবং বিকালে সে জিনিসটি এনে রেখে দেওয়া হয় আমার পায়ের কাছে। দিনের মধ্যে কয়েকবারই আসে একেকটি সওগাত— একেকটি উপহার ঃ আমের নক্শা আঁকা কাশ্মীরী পশমের একটি লম্বা জোব্বা, একটি ফুলতোলা 'কুফিয়া' জীনের জন্য একটি সফেদ বাগদাদী ভেড়ার চামড়ার অথবা রূপার হাতলাওয়ালা একটি বাকা নযদী ছোরা....আর আমি, ভবঘুরে আমি তার বদলে ইব্নে মুসা'দকে কিছুই দিতে পারছি না, আরব মুলুকের একটি বড় মাপের ইংরেজি মানচিত্র ছাড়া। তিনি ভারী খুশি হলেন যখন দেখলেন আমি সেই মানচিত্রটিকে কট করে চিহ্নিত করেছি বিভিন্ন আরবী নাম দিয়ে।

ইব্নে মুসা'দের মহানুভবতার একটি প্রবল সাদৃশ্য রয়েছে বাদশাহ্ ইব্নে সউদের ব্যবহারের সাথে। অবশ্য তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিচার করলে কেউ তাতে বিষয় বোধ করবে না। তাঁরা সম্পর্কে যে কেবল জ্ঞাতি তাই তাই নয়, ইব্নে সউদ যখন তরুণ ছিলেন এবং ইব্নে মুসা'দ ছিলেন তখনো একটি বালক, সে সময় থেকেই তাঁরা, বাদশাহ্র রাজত্বের প্রথমদিকের প্রায় সকল বিপদ—আপদে, বিপর্যয়ে ও স্বপ্নে ছিলেন একে অপরের সাথী। তাছাড়া, বহু বছর আগে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরো মজবুত হয় ইব্নে মুসা'দের বোন যওহারার সাথে ইব্নে সউদের শাদির ফলে। বাদশাহ্ এর আগে বা পরে যতো শাদি করেছেন তাঁদের সকলের চেয়ে এ মহিলার ইজ্জৎ ছিলো তাঁর নিকট অনেক বেশি।

যদিও বহু মানুষ তাঁর বন্ধুত্ব পেয়েছেন তবু খুব বেশি লোক ইব্নে সউদের প্রকৃতির সবচেয়ে নিবিড় এবং সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি নিরীক্ষণ করার সুযোগ পাননি। সেই দিকটি কী? তাঁর ভালোবাসার বিপুল সামর্থ্য, যাকে বিকশিত হতে ও টিকে থাকতে দিলে, তিনি যে উচ্চতায় পৌছেছিলেন হয়তো তারা চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতায় পৌছুতে পারতেন। তিনি যে—সব রমণীকে শাদি করেছেন ও তালাক দিয়েছেন তাঁদের বিপুল সংখ্যার উপর এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, বাইরের বহু লোক মনে করে তিনি একজন লম্পট, একজন কামুক বিশেষ, যিনি ভূবে আছেন দৈহিক উল্লাসের অনন্ত অনেষায়; এবং যদি এমন কেউ আসলে থেকেও থাকে, তাহলেও অতি অল্প লোকই এ বিষয়ে সজাগ যে রাজনৈতিক কারণে যে—সব বৈবাহিক রিশ্তা স্থাপিত হয়েছিলো সেগুলো বাদ দিলে, ইব্নে সউদের আর প্রত্যেকটি বিয়েই হচ্ছে হারানো প্রেমের কিছুটা ফিরে পাওয়ার অম্পষ্ট—অতপ্ত বাসনার ফল।

তাঁর দুই পুত্র মুহামদ আর খালিদের আমা ছিলেন ইব্নে সউদের আলা মাহবুবা, মহিমানিতা প্রেয়সী। এখনো, তাঁর মৃত্যুর তেরো বছর পরেও বাদশাহ্ যখনই তাঁর কথা বলেন তাঁর কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মহিলা—কেবল খুব-সুরতই নন কোরণ বাদশাহ্ তাঁর অত্যুচ্ছল প্রাণচঞ্চল বৈবাহিক জীবনে বহু খুবসূরত রমণীকে জানবার এবং পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন), বরঞ্চ তিনি ছিলেন সেই সহজাত নারীসুলভ বোধশক্তির অধিকারী যা আত্মার উল্লাস আর দেহের উল্লাসের মধ্যে রচনা করে সেতু। ইবৃনে সউদ রমণীদের সাথে তাঁর সম্পর্কের সংগে তাঁর আবেগ-অনুভৃতিকে প্রায়ই গভীরভাবে জড়িত হতে দেন না। আর সম্ভবত এটাই হচ্ছে কারণ, যার জন্য এত সহজভাবে তিনি শাদি করেন এবং তাশাকও দেন। কিন্তু যওহারার ব্যাপার স্বতন্ত্র কথা; মনে হয়, তাঁর মধ্যে তিনি তাঁর আকাংখার এমন একটা তৃপ্তি লাভ করেছিলেন যা আর কখনো পাননি। যদিও যওহারা যখন বেঁচেছিলেন তখনো তাঁর আরো স্ত্রী ছিলেন, তবু তাঁর প্রকৃত মুহব্বত রক্ষিত ছিলো কেবল তাঁরই জন্য, যেন তিনিই তাঁর একমাত্র স্ত্রী। বাদশাহু তাঁর জন্য তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইশকের কবিতা লিখতেন; এবং একবার তিনি তাঁর এক অধিকতরো দীলখোলা মুহুর্তে আমাকে বলেছিলেন—'যখন পৃথিবী আঁধার হয়ে এসেছে আর যে-সব বিপদ-আপদ আমার পথ রুদ্ধ করেছে সেগুলো থেকে যখনি আমি বেরিয়ে আসার কোন পথ খুঁজে পেতাম না তখনি আমি বসে পড়তাম এবং একটি গান রচনা করতাম যওহারার উদ্দেশে। গানটির রচনা যখন শেষ হতো সহসা পৃথিবী আবার আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠতো এবং আমার কাছে ষ্পষ্ট হয়ে উঠতো আমার কর্তব্য কী।'

কিন্তু যওহারা, ১৯১৯ সনে ইনফুয়েঞ্জা যখন মহামারী রূপে দেখা দেয়; তখন ইন্তেকাল করেন। একই অসুখে ইব্নে সউদের প্রথম সন্তান এবং সবচেয়ে প্রিয় পুত্র তুর্কীও ইন্তেকাল করেন। এ দু'টি ক্ষতি তাঁর জীবনে এমন একটি যখম রেখে গিয়েছে যা কখনো ভকায়নি।

কেবল যে তিনি স্ত্রী আর পুত্রের প্রতিই নিজের হৃদয়কে এমন পূর্ণরূপে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন তা নয়; তিনি তাঁর পিতাকে যেমন ভালোবাসতেন খুব কম মানুষই তার পিতাকে তেমন ভালোবাসে। তাঁর পিতা আবদুর রহমান, যাঁর সংগে আমি পরিচিত

হয়েছিলাম রিয়াদে আমার প্রথমদিকের বছরগুলিতে, যদিও তিনি মানুষ হিসাবে ছিলেন দয়ালু এবং নেক, তবু তাঁর পুত্রের মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন না। এবং তাঁর দীর্ঘ জীবনে তেমন কোনো লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও পালন করেননি। নিজের চেষ্টায় একটি রাজ্য লাভের পরেও এবং দেশের একচ্ছত্র শাসক হওয়া সত্ত্বেও ইবনে সউদ তাঁর পিতার প্রতি ব্যবহারে এতোই নমু আর বিনীত ছিলেন যে, আবদুর রহমান কিল্লার কোনো কামরায় থাকলে তার উপরের কামরায় পা রাখতেও তিনি রাজী ছিলেন না, 'কারণ,' তিনি বলতেন, 'আমি আমার আব্বার মাথার উপরে কী করে নিজেকে হাঁটতে দিতে পারি?' তিনি কখনো তাঁর সামনে বসতেন না বুসার জন্য প্রকাশ্যভাবে না ডাকলে। এই রাজকীয় নম্রতায় আমি একবার যেভাবে অপ্রতিভ হয়েছিলাম তার কথা আজো আমার মনে পড়ছে। (আমার মনে হয় তা ঘটেছিলো ডিসেম্বরে, ১৯২৭ সনে।) শাহী কিল্লায় বাদশাহুর পিতার থাকার ঘরে আরো অনেকবারের মতো প্রথানুযায়ী একবার আমি তাঁর সাথে মূলাকাত করতে গিয়েছিলাম; আর বৃদ্ধ আমাকে বুঝাচ্ছিলেন তাঁর প্রিয় একটি ধর্মীয় বিষয়। হঠাৎ একজন বিদমতগার এসে সেই কামরায় প্রবেশ করে বলে উঠলো, 'শৃয়ুখ আসছেন।' পর-মুহুর্তেই ইব্নে সউদ এসে দরোজায় দাঁড়ালেন। স্বভাবিকভাবেই আমি চাইলাম উঠে পড়তে; কিন্তু বৃদ্ধ আবদুর রহমান আমার কজিতে ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলেন, যেনো তিনি বলতে চান, 'তুমি হচ্ছো আমার মেহমান।'— বাদশাহ যখন দুর থেকে তার পিতাকে সালাম জানিয়ে দরোজায় দাঁড়িয়ে আছেন, বোঝাই যাচ্ছে, কামরায় ঢোকার জন্য তিনি তাঁর পিতার অনুমতির অপেক্ষায়, তখন আমাকে বসে থাকতে হচ্ছে নিশ্চল হয়ে। আমি যে এতে কতোটা বিব্রত-বোধ করেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু বাদশাহ নিশ্চয়ই তাঁর পিতার এ ধরনের খেয়ালীপনার সাথে পরিচিত ছিলেন, কারণ, তিনি স্বিত হাসির সাথে আমার প্রতি চোখের ইশারায় করলেন, আমার বিব্রত অবস্থা দূর করে আমাকে সহজ্ঞ শান্ত করার জন্য। এদিকে বৃদ্ধ আবদুর রহমান তাঁর আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন, যেন মাঝখানে কোন ছেদই পড়েন। কয়েক মিনিট পর তিনি মুখ তুলে তাঁর পুত্রের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন, তারপর বললেন, 'কাছে আসো বেটা, বসো।' বাদশাহুর বয়স তথন সাতচল্লিশ কিংবা আটচল্লিশ বছর হবে!

কয়েক মাস পর—আমরা তখন মঞ্চায়—বাদশাহ্র কাছে খবর এলো, তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেছেন রিয়াদে। আমি কখনো তুলবো না তিনি যে অবোধ্য অপলক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড পত্রবাহকের দিকে তাকিয়েছিলেন সেই দৃশ্য, যে নৈরাশ্য তাঁর স্বভাবত এতো স্লিম্ব এবং আত্মসমাহিত মুখমঞ্জলকে ধীরে ধীরে, দৃষ্টিগ্রহ্যভাবেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তার কথা; তুলতে পারবো না কেমন করে তিনি লাফ দিয়ে উঠেছিলেন প্রচণ্ড গর্জনের সাথে 'আমার আঘা নেই! আমার আঘা নেই!!' এবং লম্বা লম্বা ধাব ফেলে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিলেন কামরা থেকে, আর তাঁর 'আবায়া' তাঁর পেছনে গড়াছিলো মাটির ওপর; এবং কেমন করে তিনি সিড়ি বেয়ে উঠেছিলেন লাফ মেরে মেরে, তাঁর দেহরক্ষী ভীত—আতংকগ্রন্থস্ত মুখের উপর দিয়ে, চিৎকার করতে করতে, ''আমার আঘা ইন্তেকাল করেছেন! আমার আঘা নেই!!'' দুদিন তিনি কারো সংগে দেখা করেলেন না, কিছু খেলেন না বা পান করলেন না এবং

রাতদিন কাটালেন প্রার্থনায়।

মধ্যবয়সী ক'জন পুত্র, রাজা, যাঁরা নিজের শক্তি দিয়ে রাজ্য লাভ করেছেন এভাবে মাতম করতে পারতেন এক পিতার মৃত্যুতে যিনি বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, শান্তির সাথে!

## দুই

কারণ আবদূল আজীজ ইব্নে সউদ সম্পূর্ণভাবে নিজেরই চেষ্টায় তাঁর এতো বড় রাজ্য কায়েম করেছিলেন। যখন তিনি শিশু সে সময়েই মধ্য আরবে তাঁর বংশ তার শেষ ক্ষমতাটুকু হারিয়ে ফেলে এবং এককালে এই শাহী খালানের তাবেদার হাইলের ইব্নে রশিদ পরিবার তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে দিনগুলো ছিল আবদূল আজীজের জন্য বড় নিষ্ঠুর, বড় যন্ত্রণাকর। গর্বিত এবং সংযতবাক বালকটি দেখতে পাচ্ছিলো— আসলে একজন বিদেশীই 'আমির' ইব্নে রশিদের নামে তার পৈতৃক নগরী রিয়াদ শাসন করছে। কারণ এখন, এককালের প্রায় গোটা আরবের শাসক ইব্নে সউদের পরিবার ইব্নে-রশিদের ভাতাভোগী মাত্র, যাদেরকে সহ্য করা হয়, কিন্তু আর তয় করেন না ইব্নে-রশিদের ভাতাভোগী মাত্র, যাদেরকে সহ্য করা হয়, কিন্তু আর তয় করেন না ইব্নে-রশিদ। শেষ নাগাদ তাঁর শান্তিপ্রিয় পিতা আবদুর রহমানের জন্য তা অশোভনীয় হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর গোটা পরিবারসহ রিয়াদ ত্যাগ করেন এই আশায় যে, তিনি তাঁর পুরানো বন্ধু কোয়েতের সুলতানের বাড়িতে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর জন্য যে কী তবিষ্যৎ রয়েছে তা তিনি জানতেন না—কারণ তিনি অবগত ছিলেন না তাঁর পুত্রের হৃদয়ে কী রয়েছে, তাঁর পুত্র কী ভাবছে!

পরিবারের সকল লোকের মধ্যে একজনই কেবল এই বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে যা ঘটছে তার আভাস পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বালকটির পিতার কনিষ্ঠা বোন। আমি তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না; কেবল এটুকুই জানি যে, বাদশাহ্ যখন তাঁর যৌবনের দিনগুলি নিয়ে কথা বলেন, তিনি সবসময়ই তাঁর কথা উল্লেখ করেন প্রগাঢ় তাজিসের সাথে।

- —'আমি মনে করি, তিনি আমাকে পেয়ার করতেন তাঁর নিজের সন্তানদের চাইতেও বেশি। যখন আর কোনো লোকজন থাকতো না তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর কোলের উপর বসাতেন এবং তারপর আমি যখন বড়ো হবো তখন আমাকে বড়ো বড়ো কী কী কাজ করতে হবে আমাকে সেসব কথা বলতেন—'তোমাকে অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে হবে ইব্নে সউদ খান্দানের সৌরব–গরিমা।' একথা তিনি বার বার আমাকে বলতেন এবং তাঁর কথাগুলি ছিলো গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করার মতোই স্লিষ্ক, মোলায়েম।
- 'কিন্তু হে আজায়িজ, ১ আমি চাই যে তুমি একথা জ্ঞানো', তিনি বলতেন, 'ইব্নে সউদ খান্দানের গৌরব—গরিমাও কিছুতেই তোমার চেষ্টা ও উদ্যোগের শ্লেষ কথা হওয়া উচিত নয়। তোমাকে সংখ্যাম করতে হবে ইসলামের গৌরবের জন্য। তোমার কওম তীব্রভাবে অনুভব পথের দিকে এবং তুমিই হবে সেই নেতা। এই কথাগুলি সব–সময়

১. শব্দটি আবদুদ আন্ধীজের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। আদর করে তাঁকে এ নামে ডাকা হতো।

জীবন্ত রয়েছে আমার হৃদয়ে।'

সত্যই কি তা-ই রয়েছে?

ইব্নে সউদ সারা জীবন ইসলাম সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে পছন্দ করেছেন যে, ইসলাম হচ্ছে তাঁর উপর অর্পিত একটি পবিত্র কর্তব্য। এমনকি, পরবর্তী দিনগুলিতেও, অনেক আগেই যখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর কিছুকাল আগেকার একটি আদর্শের নেতৃত্বের চাইতেও রাজক্ষমতা তাঁর জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তখনো তাঁর অসাধারণ বাগ্যিতা প্রায় বহু মানুষের, এমন কি খোদ্ বাদশাহ্রও, এ প্রত্যয় জন্মিয়েছে যে, সে আদর্শটি এখনো তাঁর লক্ষ্য রূপে রয়েছে।

এ ধরনের শৈশব শৃতির রোমন্থন প্রায়ই চলতো রিয়াদে, অন্তরংগদের বৈঠকগুলিতে, যা সাধারণত বসতো 'এশা'র সালাতের পর। কিল্লার মসন্ধিদ সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা ক্ষুদ্রতরো কামরাগুলির একটিতে বসতাম বাদশাহ্কে ঘিরে এবং এক ঘন্টা ধরে অনতাম রস্লের হাদীস থেকে কিবো ক্রুআনের কোন তফসীর থেকে পাঠ। এরপর বাদশাহ্ আমাদের দৃ'জন কিবো তিনজনকে বলতেন তাঁর সাথে তাঁর খাস মোকামের একটির ভেতরে যাওয়ার জন্য। এক সন্ধ্যায়, আমার মনে পড়ছে, আমি যখন বাদশাহ্র সাথে সভাকক্ষ ত্যাগ করছি, আমি নতুন করে বিশ্বিত হই তাঁর গরিমাময় উচ্চতায়। এই উচ্চতার ফলে তাঁর চারপাশের সকলের উপরে ছিলো তাঁর শির। নিশ্চয়ই তিনি আমার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সেই অনির্বচনীয় মাধুর্যের সাথে সংক্ষিপ্ত হাসি হেসে আমার হাত ধরে বললেন ঃ

- —'হে মুহামদ! তুমি আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছো কেন?'
- 'আমি ভাবছিলাম, হে দীর্ঘজীবী পুরুষ, আপনি যে বাদশাহ, কোন মানুষই তা প্রত্যক্ষ না করে পারে না, যখন সে দেখতে পায় আপনার মাথা জনতার মাথার এতো উপরে!'

ইব্নে সউদ হাসলেন; তখনো আমার হাতে তাঁর হাত; তিনি আমাকে নিয়ে করিডোরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে বললেন—'হাঁা, লম্বা হওয়াতে সুখ আছে; কিন্তু একবার আমার উচ্চতা আমাকে কেবল মর্মবেদনাই দিয়েছিলো। সে বহু আগের কথা। আমি তখন এক বালক এবং কোয়েতে বাস করছিলাম শায়খ মুবারকের কিল্লায়। আমি ছিলাম খুবই হাাংলা এবং আমার বয়সের তুলনায় বেশি লম্বা; কিল্লার অন্য ছেলেরা—শায়খে'র পরিবারের এবং আমার নিজের পরিবারেরও—আমাকে তাদের হাসি—ঠাট্টার একটি লক্ষ্য করে বসে, যেন আমি প্রকৃতির এক অন্তুত খেয়াল। আমি আমার উচ্চতা নিয়ে এতোই শরমিন্দা ছিলাম যে, আমি যখন শাহী বালাখানার কামরার ভেতর দিয়ে অথবা কোয়েতের রাস্তা দিয়ে চলতায় তখন আমাকে ছোট দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি মাথা নিচু করে কাঁধ শুকিয়ে চলতায়।

ততোক্ষণে আমরা বাদশাহ্র কামরায় পৌছে গেছি। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহযাদা সউদ সেখানে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর পিতার জন্য; শাহজাদা আমারই বয়সী এবং তাঁর পিতার মতো লম্বা না হলেও চেহারায় তিনি বেশ জাঁকালো। তাঁর মুখাবয়ব তাঁর পিতার চেয়ে জনেক বেশি জ্বমসৃণ, রুক্ষ এবং বাদশাহ্র মুখের নমনীয়তা ও প্রাণময়তার কিছুই তাতে নেই; তবু, তিনি দয়ালু এবং লোকের ধারণায় মানুষ হিসাবে উত্তম।

বাদশাহ বসলেন দেয়াল বরাবর পাতা কুশনে এবং আমাদের সবাইকে ইশারা করলেন আসন গ্রহণ করতে। তারপর তিনি হকুম জারি করলেন, 'কাহ্ওয়া!' দরজায় দাঁড়ানো সশস্ত্র নওকারটি করিডোরের দিকে মুখ করে চিৎকার করে ওঠেঃ 'কাহ্ওয়া', এরপর গোটা করিডোরের মধ্য দিয়ে পর পর নওকরদের দ্রুত একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে, 'কাহ্ওয়া'-'কাহ্ওয়া'! এভাবে বাদশাহুর আদেশ এক উৎফুল্ল পুনরাবৃত্তির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েক কোঠা দূরে বাদশাহুর কফি তৈরির ঘরে গিয়ে পৌছায়। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কোমরের পেটি থেকে এক সোনালি বাটওয়ালা ছুরি ঝুলিয়ে একটি নওকর এসে হাজির হয়, এক হাতে পিতলের কফি পাত্র, অন্য হাতে ছোট ছোট কফির পেয়ালা নিয়ে। প্রথম পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন বাদশাহ নিজে এবং বাকি পেয়ালাগুলি পরিবেশন করা হলো মেহমানদেরকে. তাঁদের আসনের ক্রম অনুসারে। এ ধরনের ঘরোয়া পরিবেশে ইবৃনে সউদ তাঁর মনে যা-ই আসে সে বিষয়ে কথা বলেন স্বাধীনভাবে—পৃথিবীর সুদূর অঞ্চলগুলিতে যা ঘটছে, কোনো আশ্চর্য নতুন আবিদ্ধিয়ার কথা, যার সম্পর্কে আকর্ষণ করা হয়েছে তাঁর দৃষ্টি। বিভিন্ন জাতি এবং রীতিনীতি ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁর মনে যে কথা উদয় হয় তাই তিনি ব্যক্ত করেন অবাধে। তবে সবার উপরে নিচ্ছের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কথা বলতে তিনি আনন্দ পান বেশি এবং অন্যরাও যাতে আলোচনায় যোগ দেয় সে জন্য তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। সেই বিশেষ সন্ধ্যায় আমীর সউদ এক নতুন আবিষ্ক্রিয়ার সূচনা করেন, যখন তিনি সহাস্যে আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ

— 'মুহাম্মদ! আজ কোনো এক ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে তার একটি সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ও বলেছে, তুমি মুসলিম ছদ্মবেশে একজন ইংরেজ গুপ্তচর কি না, এ সম্পর্কে ও মোটেই নিশ্চিত হতে পারছে না....যা – ই হোক, এ নিয়ে তুমি তেবো না। আমি তাকে বোঝাতে পেরেছি তুমি সত্যি একজন মুসলমান।'

আমি শুকনা হাসি গোপন করতে না পেরে বললাম, 'হে আমীর; এ আপনার মেহেরবানী! আল্লাহ্ আপনার হায়াত দরাজ করুন। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি এতো নিশ্চিত হতে পারলেন কী করে? এটা কি সত্য নয় যে, আল্লাহ্ই জানেন, মানুষের জন্তরে কী রয়েছে?'

— 'তা সত্য,' জবাবে আমীর বললেন, 'তবে এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আমাকে এ অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে গত রাতের একটি বপু...আমি দেখলাম মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং মিনারের দিকে তাকিয়ে আছি। ইঠাৎ মিনারের সিঁড়িতে দেখা গেলো একটি লোককে সে তার হাত দু'টি একত্র করে বাটির মতো করে মুখে রেখে আযান দিতে শুরু করেছে। 'আল্লাহ্ আকবর—আল্লাহ্ সুমহান, আল্লাহ্ই মহান' এবং শেষ পর্যন্ত আযান দিয়ে চলেঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্

নেই—এবং যখন আমি নিবিড়ভাবে তাকালাম, দেখতে পেলাম, সে লোক হচ্ছো তুমি! যখন আমার ঘুম ভেঙে গোলো আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম—যদিও আমি কখনো আগে সন্দেহ করিনি—তুমি একজন খাঁটি মুসলমান; যে স্বপ্নে আলাহ্র নাম ঘোষণা করা হয়েছে তা মিথ্যা হতে পারে না।'

আমার সততা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে শাহজাদার অযাচিত বলিষ্ঠ ঘোষণায় এবং যে— আন্তরিকতার সাথে বাদশাহ্ মাথা নেড়ে আমীর সউদের বিস্ময়কর বর্ণনা সমর্থন করলেন' তাতে আমি খুবই অভিভূত হয়ে পড়ি। ইব্নে সউদ কথার সূত্র ধরে বললেনঃ

'এরূপ প্রায়ই ঘটে যে, আল্লাহ্ স্বপ্লের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় আলোকিত করেন—এই স্বপু ভবিষ্যতের কথা আগাম বলে দেয় এবং কখনো কখনো বর্তমানকে স্পষ্ট করে তোলে। হে মুহাম্মদ! তোমার নিজের কি কখনো এ ধরনের স্বপ্লের অভিজ্ঞতা হয়নি?'

—'হে ইমাম, নিশ্চয়ই আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক আগে, আমি মুসলমান হওয়ার চিন্তাও যখন করিনি, তারো অনেক আগে—এমনকি কোনো মুসলিম দেশে পদার্পণ করারও আগে। তখন আমার বয়স উনিশ বছরের কাছাকাছি এবং আমি তখন ছিলাম ভিয়েনায়, আমার আবার বাড়িতে। আমি তখন মানুষের অন্তর্জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের প্রতি (বাদশাহকে আমি এভাবেই 'মনোবিকলনে'র একটি নিকটতম সংজ্ঞা দিয়েছিলাম) আকৃষ্ট এবং আমার অভ্যাস ছিলো, আমার বিছানার পাশে কাগজ এবং পেন্সিল রাখা, যাতে করে ঘুম ভাঙার সংগো সংগেই আমার স্পুর্গলকে টুকে রাখতে পারি। এই অভ্যাসের ফলে, আমি দেখতে পেলাম যে, বপুগুলিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যরণ রাখতে পারি, যদিও আমি বপুগুলিকে নিয়ে হামেশা চিন্তা করতাম না। সেই বিশেষ স্পুটিতে আমি দেখতে পেলাম—আমি বার্লিনে আছি এবং ওখানে মাটির নিচে যে রেলপথ আছে আমি সেই পথে সফর করছি—গাডিটি কখনো চলছে মাটির নিচে সুড়ংগের ভেতর দিয়ে এবং কখনো চলছে রান্তার উপরে পূলের উপর দিয়ে। কামরাটি ভর্তি ছিলো একগাদা মানুষে—এতো বেশি মানুষ যে বসার কোনো জায়গাই ছিলো না। সবাই একে অপরের সাথে এমনভাবে গা চেপে দাঁড়িয়েছিলো যে, নড়বার জো ছিল না। কামরায় একটি মাত্র বাতি থেকে মিটমিটি করে আলো জুলছিলো। কিছুক্ষণ পর গাড়িটি বের হয়ে এলো সৃष्टा थरक, किन्नु गाष्ट्रिंग ये मन छेंहू भूलत कात्ना এकिएउ छेंटला ना, नतः छ। এस्म উঠলো এক প্রশন্ত নির্জন কাদামাটির প্রান্তরে এবং গাড়ির চাকাগুলি কাদায় আটকে গেলো আর গাড়িটি গেলা থেমে: সামনে কিংবা পেছনে কোনোদিকেই চলবার ক্ষমতা রইলো না গাড়িটির।

—"সকল যাত্রীই এবং তাদের সংগে আমিও গাড়ি থেকে নেমে এদিক–ওদিক তাকাতে থাকি। আমাদের চারদিকের প্রান্তরটি দিগন্তহীন, শূন্য এবং উষর। তাতে কোনো ঝোঁপঝাড়, ঘড়বাড়ি, এমনকি একটি পাথরও নেই। এক ভীষণ পেরেশানিতে, আমাদের হৃদয় ছেয়ে গোলা তখন, আমরা যখন এখানে আটকা পড়ে গেছি, অন্য মানুষেরা যেখানে বাস করে আমরা সেখানে ফিরে যাবার পথ কী করে খুঁজে পাবো! সুবৃহে সাদেকের সময় যে ধূসর আলোর আভাস দেখা যায় তেমনি একটা আলো ছড়িয়ে আছে বিশাল প্রান্তরের উপর।

-- 'তবে যেমন করেই হোক, অন্যদের এই পেরেশানিতে আমি পুরা শরীক হতে

পারিনি। আমি সে দলের মধ্য থেকে বের হয়ে পড়ি এবং দেখতে পাই, হাত দশেক দূরে একটি উট হাঁটু ভেঙে ভয়ে আছে জমিনের উপর। উটটির পিঠে পুরাপুরি চাপানো ছিলো একটি জ্বীন—'হে ইমাম, পরবর্তীকালে আপনার দেশে উটের উপর যেভাবে জ্বীন চাপাতে দেখেছি ঠিক সেইভাবে'---এবং সে জীনের উপর ছিলেন একজন মানুষ, খাটো হাতাওয়ালা সাদা-বাদামী, ডোরা-কাটা 'আবায়া' পরিহিত। তার 'কৃফিয়া'টি টেনে নেওয়া ছিলো মুখের উপর, যার জন্য আমি তাঁর মুখের আকৃতি বুঝতে পারছিলাম না। আমার জন্তরে হঠাৎ এই উপলব্ধি হলো যে, উটটি আমার জন্যই অপেক্ষা করছে এবং নিশ্চল আরোহীটি হবে আমার হাদী বা রাহ্নুমা। কাজেই, আমি একটি কথাও না বলে এক লাফে উঠে পড়লাম জীনের পেছনে, উটটির পিঠে, যেভাবে আরব দেশগুলিতে একজন 'রদিফ' বা পশ্চাদারোহী উটের উপর চড়ে থাকে। পর মুহূর্তে উটটি দাঁড়িয়ে গেলো এবং সামনের দিকে চলতে শুরু করলো একটি দীর্ঘায়িত সহজ ভংগীতে এবং আমি অনুভব করলাম আমার ভেতরে এক নাম–না–জানা সুথের ক্ষরণ ঘটছে। সেই তুরিৎ মসুণ চলার ভংগীতে আমরা সফর করি, প্রথমে মনে হলো, কয়েক ঘণ্টা এবং তারপর কয়েক দিন এবং তারপর কয়েক মাস এবং শেষপর্যন্ত সময়ের সব হিসাব আমি ভূলে যাই; এবং উটটির প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সাথে সাথে ছাপিয়ে উঠতে থাকে আমার সুখ, আর শেষপর্যন্ত আমার মনে रला, जामि जाँजात काठेंहि गृत्ना, राख्यात मधा मिरा। जनस्य जामारमत जानमिरक দিগন্ত রক্তিম হয়ে ওঠে উদয়োনাথ সূর্যের কিরণে। কিন্তু আমাদের সামনে, বহদূরে যে দিগন্ত রয়েছে, আমি সেখানে দেখতে পেলাম আরেকটি আলো; সে আলোটি আসছে দুটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি বিশাল উন্মুক্ত প্রবেশদারের পেছন থেকে। একটি চোথ ঝলসানো সাদা আলো, আমাদের ডানদিকে যে সূর্য উঠছে তার আলোর মত লাল নয়, একটি ঠাণ্ডা আলো, যা, আমরা যতোই আগাচ্ছি ততোই উচ্ছ্বলতরো হয়ে উঠছে আর আমার হৃদয়ের আনন্দকে আমার সমগ্র চেতনায় এমনভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে যা অনির্বচনীয়। এবং আমরা এভাবে আগাতে আগাতে প্রবেশদার আর তার আলোকের নিকটে এসে পড়ি। তখন আমি ভনতে পেলাম এক কণ্ঠস্বর, কে যেনো কোথা থেকে ঘোষণা করছে, 'এইটি সর্ব পশ্চিম নগরী।' এবং জেগে উঠলাম ঘুম থেকে।"

— 'সুবহানাল্লাহ'—আল্লাহ্ মহান ও পবিত্র! বিশ্বিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন ইব্নে সউদ, যখন আমি আমার কথা শেষ করি। 'আর এই স্পুই কি তোমাকে বলে দেয়নি, ইসলামের জন্যই তুমি ছিলে মনোনীত?'

আমি আমার মাথা নেড়ে বলি, 'না, দীর্ঘজীবী পুরুষ; কী করে তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিলো? আমি কখনো ইসলামের কথা ভাবিনি এবং এমনকি, কখনো কোনো মুসলমানের সংগে আমার পরিচয়ও হয়নি।...সাত বছর পর, সেই স্পু ভুলে যাওয়ার অনেককাল পরে, আমি ইসলাম গ্রহণ করি। মাত্র ক'দিন আগে এটি আমি পেয়েছি আমার কাগন্ধপত্রের মধ্যে—সে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে যেভাবে টুকে রেখেছিলাম হবহ সেইভাবে।'

—'কিন্তু বেটা, সেই স্বপ্নে আল্লাহ্ তোমাকে যা দেখিয়েছিলেন আসলে তা ছিলো

তোমার ভাগ্য। তুমি কি তা' পরিষ্কার বুঝতে পারছো নাং সেই জনতার ভীড় এবং তাদের সংগে তুমি এক পথ–চিহ্নহীন প্রান্তরে এসে হাজির হয়েছো, আর তাদের কিন্তান্তি, একি তাদেরই অবস্থা নয় যাদের ক্রআনের 'স্রা' ফাতেহা বর্ণনা করেছে 'পথন্ডই' বলেং আর যে উটটি তার সওয়ারসহ অপেক্ষা করছিলো তোমার জন্য, তা কি ক্রআন বারবার যাকে হেদায়েত বলেছে, তা–ই নয়ং আর যে আরোহীটি তোমার সংগে কথা বলেননি এবং যাঁর মুখ তুমি দেখতে পাচ্ছিলে না, তিনি রস্লুল্লাহ্ ছাড়া আর কে হতে পারেনং তিনি খাটো হাতাওয়ালা জোল্বা পরতে ভালবাসতেন...এবং আমাদের বহু বই–পুক্তক থেকে কি আমরা জানি না যে, যখনি তিনি স্বপ্নে কোনো অমুসলিমকে অথবা যারা এখনো মুসলমান হয়নি তাদেরকে দেখা দেন, তাঁর মুখ সব সময়েই ঢাকা থাকেং তারপর দিগন্তের উপরে সেই ঠাণ্ডা স্লিশ্ব আলো ঃ তা ঈমানের যে–আলো না জ্বলেও আলোকিত করে তার প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কী হতে পারেং তুমি তোমার স্বপ্নে সেখানে পৌছুতে পারোনি, কারণ যেমন আমাদেরকে বললে, বহু বছর পরেই তুমি ইসলামকে জানতে পেরেছিলে খোদ সত্যরূপে....'

—'হে শায়খ, আপনার ধারণা ঠিক হতে পারে...কিন্তু সেই 'সর্ব পশ্চিমের নগরীটি' কী যেখানে দিগন্তের দাখিল–দরোজা আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো? কারণ, আর যা–ই হোক, আমার ইসলাম গ্রহণ আমাকে পাশ্চাত্যের দিকে নিয়ে যায়নি। বরং তা আমাকে পাশ্চাত্য থেকে দূরেই নিয়ে গেছে।'

ইব্নে সউদ মুহূর্তের জ্বন্য চূপ করে গিয়ে চিন্তামণ্ণ হন! তারপর তিনি তাঁর মাথা সোজা করেন এবং আমার কাছে খুবই প্রিয় তাঁর সেই মিষ্টি হাসির সাথে তিনি বলেন, "হে মুহামদ, এর অর্থ কি এ হতে পারে না যে, তোমার ইসলাম গ্রহণই হবে তোমার জীবনের 'পশ্চিমতম' বিন্দু এবং এরপর পাশ্চাত্য জীবন আর তোমার থাকবে না?"

কিছুক্দণ পর বাদশাহ্ আবার কথা বললেন, 'ভবিষ্যৎ কেউ জানে না আল্লাহ্ ছাড়া, কিন্তু কথনো কথনো তিনি ভবিষ্যতে আমাদের জীবনে কী ঘটবে, স্বপ্লের মাধ্যমে তার আভাস দিয়ে থাকেন। আমি নিজে দু'তিনবার এ রকম স্প্লু দেখেছি এবং প্রত্যেক বারই তা সত্য হয়েছে। বলতে কি, আমি আজ যা হয়েছি তা—ও একটি স্বপ্লের ফলেই হয়েছে...তথন আমার বয়স সতের বছর। আমরা কোয়েতে নির্বাসিতের জিন্দেগী কাটাছি, কিন্তু আমার স্বদেশের উপর ইব্নে—রশিদের পরিবার বাদশাহী করবে তেমন চিন্তাও ছিলো আমার পক্ষে অসহনীয়। প্রায়ই আমি আন্বার নিকট কাতর মিনতি জানাতাম—তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক—'যুদ্ধ করো আন্বা এবং ইব্নে—রশিদের থান্দানকে তাড়িয়ে দাও, রিয়াদের তথতের উপর তোমার চাইতে কারো বেশি দাবি নেই, আন্বা।' কিন্তু আমার আন্বা আমার উত্তেজনাপূর্ণ দাবিগুলি উড়িয়ে দিতেন অলীক কল্পনা বলে এবং আমাকে মনে করিয়ে দিতেন, আরবদের দেশগুলিতে মুহামদ ইব্নে রশিদই হচ্ছেন সবচেয়ে পরাক্রমশালী শাসক; তিনি যে মুলুকের উপর বাদশাহী করেন তা উত্তরে সিরীয় মন্ধভূমি থেকে দক্ষিণে শূন্য প্রান্তরের বালুরাশি পর্যন্ত বিস্তুত—তাঁর ইস্পাত কঠিন মুষ্টির সামনে সকল বেদুঈন কবিলাই ডরে-ভয়ে থরথর করে

কাঁপে। যা–হোক, এক রাত্রে আমি এক আজব স্বপু দেখি। আমি দেখতে পেলাম, রাতের বেলা, এক নির্জন স্তেপ অঞ্চলে আমি ঘোড়ার পিঠে বসে আছি, আর সামনেই ঘোড়ার উপর রয়েছেন বৃদ্ধ মুহামদ ইব্নে রিশিদ, আমার খান্দানের রাজ্য অপহরণকারী। আমরাদ্র'জনেই নিরস্ত্র, কিন্তু ইব্নে রিশিদ একটা মস্ত বড়ো উচ্ছ্বেল লণ্ঠন তুলে ধরে আছেন। যখন তিনি আমাকে তাঁর দিকে আগাতে দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁর দুশমন, তিনি হঠাৎ ঘূরে ঘোড়ার পেটে পায়ের আঘাত করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমিও তাঁর পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিই, ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে তাঁর জোব্বার একটি প্রান্ত আমি ধরে ফেলি, তারপর ধরে ফেলি তাঁর বাহু এবং পরে তাঁর লণ্ঠনটি নিভিয়ে দিই। যখন আমি ঘুম থেকে উঠে বসলাম, আমার এই নিশ্চিত উপলব্ধি হলো যে, ইব্নে রিশিদ খান্দানের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা অবশ্যি ছিনিয়ে আনবো আমি একদিন।

১৮৯৭ সালে, স্বপ্নের সেই বছরটিতে, মুহামদ ইব্নে রশিদ ইন্তেকাল করেন। আবদুল আজীজ ইব্নে সউদের মনে হলো, আঘাত হানার এই তো প্রকৃষ্ট মুহূর্ত! কিন্তু তাঁর পিতা আবদুর রহমান এ ধরনের একটি অনিশ্চিত কাজের ঝুঁকি নিয়ে কুয়েতের শান্তিপূর্ণ নির্বিঘ্ন জীবনকে বিপন্ন করতে রাজী ছিলেন না। তবে পিতার নিদ্ধিয়তা থেকে পুত্রের উৎসাহ ছিলো প্রবলতরো। তাই, শেষতক পিতা রাজী হয়ে যান। তাঁর বন্ধু কুয়েতের শায়খ মুবারকের সাহায্যে তাঁর খান্দানের প্রতি যে অল্প ক'টি বেদুঈন কবিলা তখনো অনুগত ছিলো তাদের নিয়ে তিনি এক ফৌল্ল গড়ে তোলেন এবং পুরানো আরবীয় কায়দায়, উট আর ঘোড়া হাঁকিয়ে নিজ্ক নিজ্ক কবিলার ঝাণ্ডা উড়িয়ে ইব্নে রশিদের পরিবারের বিরুদ্ধে ময়দানে যুদ্ধের জন্য হাজির হন, আর উন্নততরো শক্রু ফৌল্লের দ্বারা পর্যুদ্ধ্য হন অতি অল্প সময়েই এবং সম্ভবত তাঁর হৃদয়ের গভীরে, হতাশ হওয়ার চাইতেও অনেক বেশি তারমুক্ত হয়ে তিনি ফিরে আসেন কোয়েতে, প্রতিজ্ঞা করেন আর কখনো তিনি তাঁর জীবনের সান্ধ্যকালটিকে লড়াইয়ের মতো কোনো দুঃসাহসিক অতিযানের দ্বারা বিল্লিত করবেন না।

কিন্তু পুত্র অতো সহছেই হার মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি সবসময়েই খ্রন করতেন মুহামদ ইব্নে রশিদের উপর তাঁর বিজয়ের আবাল্য খপ্লের কথা; এবং পিতা যখন নযদের উপর তাঁর রাজত্বের সকল দাবী—দাওয়া ছেড়ে দেন তখন তরুণ আবদূল আজীজের এই খপুই তাঁকে ক্ষমতা লাভের দুর্বার প্রয়াসে উদ্দীপিত করে। তিনি তাঁর অল্প ক'টি বন্ধুকে পান তাঁর সংগী হিসাবে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্নে জিলুভী এবং ইবনে মুসা'দ। ঢোল পিটিয়ে আরো ক'টি বেদুঈনকে তিনি যোগাড় করেন। এভাবে ওদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় চল্লিশে। ওরা সওয়ারী হাঁকিয়ে কুয়েত থেকে বেরিয়ে পড়ে দস্যুর মতো, চুপি চুপি, ঝাঙা না উড়িয়ে, দফ না বাজিয়ে, গান না গেয়েঃ যে—সব রাস্তায় কাফেলা বেশি চলাচল করে সে—সব রাস্তা পরিহার ক'রে এবং দিনের বেলা লুকিয়ে থেকে ওরা গিয়ে পৌছোয় রিয়াদের সন্নিকটে এবং নির্জন উপত্যকায় তাঁবু গাড়ে। সেদিনই আবদূল আজিজ চল্লিশ জন সংগীর মধ্য থেকে বেছে নেন পাঁচ জনকে এবং বাকি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

—'আমরা ছ'জন এখন আমাদের ভাগ্যকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর হাতে।

আমরাই যাচ্ছি রিয়াদ; হয় রিয়াদ জয় করবো না হয় চিরদিনের জন্য তা হারাবো। তোমরা যদি শহর থেকে জংগের শোরগোল শুনতে পাও, আমাদের মদদ করতে এসো; কিন্তু কাল সন্ধ্যার মধ্যে যদি তোমরা কোন কিছু শুনতে না পাও, তাহলে তোমরা মনে করো আমরা মৃত এবং আল্লাহ্ যেন আমাদের দোয়া কবুল করেন। যদি তাই ঘটে, তোমরা সকলে পুশিদা যতো দ্রুত পারো ফিরে যেয়ো কুয়েতে।

এবং ছ'টি মানুষ বের হয়ে পড়ে পায়দল। রাতের প্রথমদিকে ওরা শহরে পৌছায় এবং কয়েক বছর আগে, শহরের বাসিন্দাদের অবমাননার উদ্দেশ্যে ইব্নে রশিদ বিজিত নগরের দেয়ালের যে কটি জায়গা ভেংগে দিয়েছিলেন তারি একটির ভেতর দিয়ে ওরা দাখিল হয় শহরে। ওরা ওদের অস্ত্রশস্ত্র জোব্বার নিচে লুকিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে রশিদী 'আমীরে'র গভর্নরের কামরায়। ঘরটি ছিলো তালাবদ্ধ, কারণ শক্রতাবাপন্ধ জনতার তয়ে, বিপরীতদিকে যে দুর্গ রয়েছে সাধারণত তাতেই তিনি রাতগুলি কাটাতেন। আবদুল আজীজ এবং তাঁর সংগীরা দরোজার কড়া নাড়েন। একটি গোলাম দরোজা খুলে দেয়, কিত্তু সাথে সাথেই তাকে তাবুতে এনে হাত—পা বেঁধে ওর চোখমুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়; একই দশা ঘটলো সে ঘরে আর যে ক'জন লোক ছিলো তাদের প্রত্যেকেরই ঃ সে সময় কেবল কয়েকজন নওকর এবং ব্রীলোকই ছিলো ঘরটিতে। অভিযানকারী ছ'জন, 'আমীরে'র খাবারের ভাগার থেকে কিছু খেজুর নিয়ে তা খায় এবং পর্যায়ক্রমে কুরআন তিলাওয়াত করে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

সকালবেলা কিল্লার দরোজা খোলা হলো এবং 'আমীর' বের হয়ে এলেন সশস্ত্র দেহরক্ষী ও নওকরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। 'হে আল্লাহ্, ইবৃনে সউদ তোমারি নিকট সমর্পিত, চিৎকার করে উঠেন আবদুল আজীজ এবং তাঁর পাঁচ সংগীকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিশ্বিত হতচকিত দুশমনের উপর। আবদুল্লাহ ইবনে জিলুভী তাঁর বর্ণা ছুঁড়ে মারেন 'আমীরে'র উপর; কিন্তু তিনি তার আগেই মৃহুর্তের মধ্যে তাঁর মাথা নুইয়ে দেন। ফলে বর্ণাটির দণ্ড কেঁপে কেঁপে বর্ণাটি গিয়ে বিধে যায় কিল্লার মাটির দেয়ালে, যেখানে সেটি দেখতে পাওয়া যাবে আজো। 'আমীর' ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছু হটে গিয়ে ঢুকলেন প্রবেশদ্বারে; আবদুল্লাহ যখন একাকী 'আমীরে'র পিছনে ধাওয়া করছেন তখন কিল্লার ভেতরে আবদুল আজীজসহ বাকি চারজন সংগী আঘাত হানেন দেহরক্ষীদের উপর: ওরা সংখ্যায় বেশি হলেও এতোটা হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েছিলো যে, কার্যকরভাবে নিজেদের আত্মরক্ষার কোনো তাকতই তাদের ছিলো না। মুহূর্তকাল পর আবদুল্লা বিন জিলুভীর পিছু পিছু তাড়া খেয়ে 'আমীর' এসে দেখা দেন সমতল ছাদের উপর, তিনি দয়া প্রার্থনা করছিলেন, কিন্তু তা কবুল হলো না; এবং যখন তিনি ছাদের উপর পড়ে গেলেন এবং তাঁর উপর হানা হলো তলোয়ারের মারাত্মক আঘাত, ঠিক সেই মুহূর্তেই আবদুল আজীন্ধ নিচ থেকে চিৎকার করে উঠলেন 'আসো, হে রিয়াদবাসীরা আসো! এই যে আমি আবদুল আজীজ, ইবুনে সউদের খান্দানের আবদুর রহমানের পুত্র—তোমাদের ন্যায়সংগত শাসক!' এই রিয়াদের লোকেরা, যারা ঘৃণা করতো তাদের উত্তরাঞ্চলের জালিমদের অন্তর্শন্ত নিয়ে ছুটে এলো তাদের শাহজাদার সাহায্যে এবং তাদের উট হাঁকিয়ে লাফিয়ে ছুটলো তাঁর পঁয়ত্রিশজন সংগী, নগরীর ফটকগুলির ভেতর দিয়ে, ঝন্ঝাবায়ুর মতো তাদের সমুখের সব বাধা উড়িয়ে দিয়ে। এক ঘণ্টার মধ্যেই আবদুল আজীজ ইব্নে সউদ হয়ে পড়লেন নগরীর অপ্রতিদ্বন্দী শাসক।

ব্যাপারটি ঘটেছিলো ১৯০১ সালে। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। তাঁর জীবনে তারুণাের পর্ব তখন শেষ হয়ে এসেছে এবং তিনি প্রবেশ করেছেন তাঁর দ্বিতীয় অবস্থায়—পরিণত মানুষ এবং শাসকের বয়সে।

ক্রমে ক্রমে একটি একটি প্রদেশ দখল ক'রে এভাবে ইবুনে সউদ গোটা নযদ ভূমি কেড়ে নিশেন ইবনে রশিদ পরিবারের হাত থেকে এবং ওদের পিছু হটিয়ে নিয়ে গেলেন ওদের স্বদেশভূমি জাবাল শামার ও তার রাজধানী হাইলে। যদিও ইবনে সউদের কোনো জেনারেল স্টাফ ছিলো না এবং হয়তো জীবনে কখনো তিনি চোখ বুলাননি কোন মানচিত্রের উপর, তবু তাঁর এই রাজ্য বিস্তার ঘটলো এমন সুচিন্তিতভাবে, যেন মানচিত্র, ফৌজ চালনা সম্পর্কিত কলাকৌশল এবং ভৌগোলিক রাজনৈতিক ধারণার উপর ভিত্তি করে একজন জ্বেনারেল স্টাফ দ্বারাই ছিলো তা পরিকল্পিত। রিয়াদকে স্থায়ী কেন্দ্র করে তাঁর বিজয় অভিযানগুলি আগিয়ে চলে শামুকের প্যাচের মতো ঘুরে ঘুরে বৃত্তের আকারে এবং এরি মধ্যে যে অঞ্চল জয় করা হয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ বশে না এনে এবং সেখানে ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে কায়েম না করে কখনো তিনি পা বাড়ান না সমুখদিকে, নতুন কোন এলাকায়। প্রথমে তিনি রিয়াদের পূর্ব এবং উভরের জেলাগুলি দখল করেন এবং তারপর তাঁর রাজ্য প্রসারিত করেন পশ্চিমের মরুভূমিগুলির উপর। উত্তরদিকে তাঁর অগ্রগতি ছিলো মন্থর। কারণ তথনো ইবনে রশিদ—পরিবারের রয়েছে যথেষ্ট শক্তি, আর তা ছাড়া, তাদের পশ্চাতে ছিলো তুর্কীদের সমর্থন, যাদের সংগে ইবনে রশিদ-পরিবার মজবুত ঐক্যজোট গড়ে তুলেছিলো বিগত কয়েক দশক ধরে। ইবৃনে সউদের আরো একটি বাধা ছিলো—সে তাঁর দারিদ্রা। নযদের দক্ষিণ অঞ্চলগুলি থেকে যে রাজক্ব পাও্য়া যেতো তা দিয়ে কিছকালের জন্যও দলে দলে বিপুল সৈন্য প্রেরণ সম্ভব ছিলো না যুদ্ধে।

— 'এক সময়ে,' তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'আমি এতোই গরীব ছিলাম যে, শায়খ মুবারক আমাকে রত্নখচিত যে তলোয়ারখানা দিয়েছিলেন, তাই আমি বাঁধা রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম কোয়েতে, এক ইহদী মহাজনের কাছে। এমনকি, আমার জীনের জন্য একটা গালিচা যোগাড় করার ক্ষমতাও আমার ছিলো না—তবু ভেড়ার চামড়ার নিচে খালি বস্তা চাপিয়েই কাজ চলতো আমার।'

এ ছাড়া আরো একটি সমস্যা ছিলো যার ফলে ইব্নে সউদের প্রথম জীবন হয়ে। পড়েছিলো খুবই কঠিন। সমস্যাটি ছিলো বেদুঈন কবিলাগুলির মতিগতি নিয়ে।

মধ্য আরব, তার সকল শহর ও গ্রাম সত্ত্বেও প্রধানত একটির বেদুইন এলাকা। তাদের সমর্থন অথবা বিরোধিতাই ইব্নে সউদ ও ইব্নে রশিদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ে ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে। বেদুইনেরা খুবই চঞ্চলমতি, তাদের মত বদল হয় সহজেই এবং যে মুহূর্তেই কোনো দল জয়ী হতে চলেছে মনে হতো কিংবা বেশি পরিমাণ গনীমতের আশ্বাস দিতো, সাধারণত তাদের দলেই তারা যোগ দিতো। এ ধরনের

দ্বিমুখী আচরণের শিরোমণি ছিলো ফয়সল আদ্–দাবিশ, শক্তিশালী মুতায়ের কবিলার সর্বপ্রধান সর্বার; তার আনুগত্যের উপর হামেশাই নির্ভর করতো—দুই প্রতিদ্বন্ধী শাহী খালানের মধ্যে কথন কে জয়ী হবে আর কথন কে হারবে! সে হাইলে এলে ইব্নে রশিদ ইনাম দিতেন বোঝাই ক'রে; সে ইব্নে রশিদকে পরিত্যাগ করে আসতো রিয়াদে আনুগত্যের শপথ নিতে ইব্নে সউদের প্রতি একং এক মাস যেতে না যেতেই আবার বিশ্বাস ভংগ করতো, কারো বিশ্বাসই সে রক্ষা করতো না ঃ সাহসী এবং ধূর্ত, ক্ষমতার প্রচণ্ড লোভে সে ছিলো উন্যাদ। তার জন্য ইব্নে সউদকে কাটাতে হয় বহু বিনিদ্র রক্ষনী।

এ ধরনের অসুবিধার মুকাবিলায় ইব্নে সউদ একটি পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেন। তব্দর দিকে হয়তো পরিকল্পনাটি একটি রাজনৈতিক দলের বেশি কিছু ছিলো না, কিন্তু পরিশেষে তাই রূপ নিলো অমন একটি চমৎকার ধারণায় যা গোটা উপদ্বিপটিকেই বদলে দিতে সক্ষমঃ কী সেই পরিকল্পনা?—যাযাবর কবিলাগুলির জন্য স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে হবে। সন্দেহ ছিলো না যে, একবার স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করলেই, বিভিন্ন যুদ্ধবাজ দলের মধ্যে বেদুসনৈরা যে দ্বিমুখী খেলা খেলে আসছে তা তাদের ছেড়ে দিতে হবে। যাযাবর হিসাবে তাদের পক্ষে সহজ ছিলো মুহূর্তের নির্দেশে তাঁবু গুটিরে ফেলা এবং তাদের পত্থগুলিকে নিয়ে এখানে—গুখানে বিচরণ করা; একদল ছেড়ে আরেক দলের নিকট চলে যাওয়া; কিন্তু স্থায়ী বসতি গেড়ে জিন্দেগী গুজরান করলে তা সম্ভব হবে না। কারণ আনুগত্য তুলে নিয়ে দুশমনের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করলে তয় রয়েছে তাদের বাড়ি—ঘর বাগ—বাগিচা হারানোর ঃ আর বেদুসনের কাছে তার নিজ অধিকারের মতো মূল্যবান কিছুই নেই!

ইব্নে সউদ তাঁর কর্মসূচীতে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিলেন বেদুঈনদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের উপর। এ ব্যাপারে তিনি ইসলামের শিক্ষা থেকে সাহায্য পান প্রচুর। যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতির শ্রেষ্ঠত্বের উপর ইসলাম জাের দিয়েছে বরাবরই। বাদশাহ ধর্ম প্রচারকদের পাঠালেন বিভিন্ন কবিলার নিকট। ওরা এই সব গােত্রকে ধর্ম শিক্ষা দেন এবং তাদের নিকট নতুন চিন্তাধারা প্রচার করেন; তাতে যে ফল পাওয়া গেলাে তা ছিলাে অপ্রত্যাশিত। ধীরে ধীরে 'ইখ্ওয়ান' (ভ্রাতৃসংঘ) নামক সংগঠনটি রূপ নিলাে—যে নামে স্থায়িভাবে বসতি গেড়ে বসা বেদুঈনেরা পরিচয় দিতে ভব্দ করলাে নিজেদের। সর্বপ্রথম 'ইখ্ওয়ান' বসতি ছিলাে আদ্—দাবিশ গােত্রের আল্ওয়া মুতাইয়ের বসতি। ওদের বসতি আর্তাবিয়া অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিরিশ হাজার লােকের এক শহর হয়ে দাঁাড়ালাে। আরাে বহু গােত্র একই পথ অবলম্বন করলাে।

'ইখওয়ানে'র ধর্মীয় উদ্দীপনা আর যোদ্ধা হিসাবে তাদের সম্ভাবনা ইব্নে সউদের হাতে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তখন থেকে তাঁর যুদ্ধগুলি নেয় এক নতুন রূপঃ 'ইখওয়ানে'র ধর্মীয় উদ্দীপনায় পরিচালিত এইসব যুদ্ধ তাদের আগেকার বিভিন্ন শাহী খান্দানের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের প্রকৃতি অতিক্রম করে ধর্মীয় জিহাদের রূপ নেয়। অবশ্য 'ইখওয়ান'দের কাছে ধর্মের এই পুনর্জনার অর্থ একটা ব্যক্তিগত তাৎপর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। আঠারো শতকের মহান মুজাদ্দিদ মুহামদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের শিক্ষার

প্রতি ওদের আপোসহীন আনুগত্যের বিচারে, 'ইখ্ওয়ান' নিজেরা যে ব্যক্তিগতভাবে সদাচারী. এই বিশ্বাসের আতিশয্যে ওরা প্রায়ই ছিলো ভরপুর। কিন্তু ওদের বেশির ভাগই যা কামনা করতো তা কেবল ব্যক্তিগত সদাচার নয় এবং তাদের লক্ষ্য ছিলো এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা যাকে ন্যায়সংগতভাবেই বলা যেতে পারে ইসলামী সমাজ। মুহামদ ইবৃনে আবদুল ওয়াহাবের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো—ইসলামকে তার গুরুর দিকের সকল বাহল্য-বর্জিত বিশুদ্ধতায় ফের প্রতিষ্ঠিত করা; এ শিক্ষা পরবর্তী সকল বিদ'আত তথা নবতরো সকল সংযোজনকেই প্রত্যাখ্যান করে। এ কথা সত্য, 'ইখওয়ানের' বহু ধারণাই ছিলো একেবারে আদিম, আর উদ্দীপনা প্রায়ই গিয়ে পৌঁছুতো অন্ধ গোড়ামীর কাছাকাছি। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনা ও শিক্ষা পেলে তাদের গভীর ধর্মনিষ্ঠাই হয়তো তাদের সক্ষম করে তুলতো তাদের দৃষ্টিভর্থীকে প্রসারিত করতে এবং কালে তাই হয়ে উঠতে পারতো সম্প্র সারবের একটি খাঁটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুখানের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ধরনের একটি পরিণতির প্রচণ্ড তাৎপর্য বুঝতে পারেননি ইবনে সউদ। তিনি 'ইখওয়ান'কে ধর্মীয় এবং লোকায়ত শিক্ষার কেবল একেবারে প্রাথমিক কথাগুলি দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। বস্তুত ওদের গ্রীড়া আগ্রহকে জিইয়ে রাখার জন্য যতোটুকু শিক্ষাদান প্রয়োজন মনে হয়েছিলো, সেই পরিমাণ শিক্ষাই তিনি ওদের দিয়েছিলেন। অন্য কথায়, ইবনে সউদ 'ইখওয়ান' আন্দোলনকে কেবলমাত্র ক্ষমতার এক হাতিয়ার রূপেই দেখেছিলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁর এই ব্যর্থতার শিকার হয় তাঁর নিজেরই বিভিন্ন নীতি এবং এক পর্যায়ে এসে, তিনি যে–রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন তার অস্তিতৃকেই বিপন্ন করে তোলে, আর হয়তো এতেই এই প্রথম আতাস পাওয়া গোলো যে, তাঁর জাতি তাঁর মধ্যে যে হৃদয়ের মহত্তু আশা করেছিলেন ইব্নে সউদ তা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু বাদশাহুর ব্যাপারে 'ইখওয়ান'-এর মোহভংগ এবং 'ইখওয়ান'-এর ব্যাপারে বাদশাহ্র হতাশার সূচনা হয়েছিলো অনেক দিন আগে থেকেই...।

১৯১৩ সালে প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 'ইখওয়ান'কে হাতে পেয়ে শেষপর্যন্ত ইব্নে সউদের মনে হলো, পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী আলৃহাসা প্রদেশটি বিজয়ের জন্য তিনি এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। আল্হাসা নযদের এলাকা হলেও পনের বছর আগে তা দখল করে নিয়েছিলো তুর্কীরা।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ইব্নে সউদের জন্য নতুন নয়। প্রায়ই তিনি তুর্কী লশকরের মুকাবিলা করেছেন, বিশেষ করে ইব্নে রশিদের সেনাবাহিনীর অন্তর্গত স্থল গোলনাজদের। কিন্তু তুর্কীদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন আল্হাসার উপর আক্রমণ করা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপারঃ এর অর্থে হবে একটি বৃহৎ শক্তির সংগে সাক্ষাৎ মুকাবিলা। কিন্তু কোনো গত্যন্তর ছিলো না ইব্নে সউদের জন্য। তিনি যদি আল্হাসা এবং তার বন্দরগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারেন তার ফল হবে এই, তিনি সবসময়ই বিচ্ছিন্ন থাকবেন বহির্জগত থেকে, আর অত্যাবশ্যক অন্ত্রশন্ত, গোলাবারুদ এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বহু জিনিসই পারবেন না সংগ্রহ করতে। প্রয়োজনের ঘারাই সমর্থিত হলো বিপদের এই ঝুঁকি। কিন্তু এই ঝুঁকি এতো মারাত্মক ছিলো যে, আল্হাসা এবং তার রাজধানী আল–হফুফের উপর আঘাত হানার আগে দীর্ঘদিন তিনি ইতস্তত করেছেন। কী

অবস্থার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিলো আজো তা শরণ করতে তিনি আনন্দ পান ঃ

— "আমরা এরই মধ্যে আল—হফুফের দৃষ্টিসীমায় এসে পড়েছি। আমি যে বালিয়াড়ির উপর বসেছিলাম সেখান থেকে প্লাষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম মজবুত দুর্গের দেয়ালগুলি; দুর্গটি যেনাে তাকিয়ে আছে শহরটির দিকে। আমার এই উদ্দেশ্যের ফায়দা এবং বিপদগুলি সম্বন্ধে বিচার করে আমি ভয়ানক দ্বিধা—দ্বন্ধের মধ্যে পড়ে যাই। আমি ভীষণ ক্লান্ত বােধ করছি; আমার হৃদয় শান্তি ও গৃহের কামনায় লালায়িতঃ এবং ঘরের কথা মনে হওয়ার সংগে সংগে আমার ব্রী যওহারার মুখ ভেসে উঠলাে আমার চােখের সামনে। সেই সব কবিতার কথা আবার ভাবতে লাগলাম যা আমি তাঁকে আবৃত্তি করে শােনাতাম, তিনি আমার পালে থাকলে এবং আমি তা উপলব্ধির আগেই তাঁর জন্য রচনা করতে ভক্ত করি একটি কবিতা—আমি কােথায় আছি এবং কী বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হচ্ছে, সে—সব সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে! কবিতাটি আমার মনে রূপ নেয়ার সংগে সংগে আমি তা লিথে ফেলি এবং তা সীলমাহের করে আমার কাসেদদের একজনকে ডেকে হকুম দিইঃ সবচেয়ে দ্রুতগামী দু'টি উট নাও। সেই উট হাঁকিয়ে চলে যাও রিয়াদ, কােথাও না থেমে, আর এটি দাও মুহামদের মায়ের হাতে। কাসেদটি ধূলি—মেঘের আড়ালে যখন হারিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, আমার মন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যুদ্ধের ব্যাপারেঃ আমি আল—হফুফ আক্রমণ করবাে এবং আলুাই অবশ্যি সাফল্য দেবন আমাকে।

তাঁর আত্মবিশ্বাস সার্থক প্রমাণিত হলো। এক দুঃসাহসিক হামলা চালিয়ে সিপাইরা দখল করে নিলা কিল্লা। তুর্কী লশকরেরা আত্মসমর্পণ করে; তাদেরকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাজসরজ্ঞাম নিয়ে কিল্লা ছেড়ে উপকূলে সরে যাওয়ার ইজাযত দেওয়া হলো। সেখান থেকে ওরা জাহাজে চড়ে রওয়ানা হয় বসরার পথে। অবশ্য উসমানী হকুমত তাদের অধিকার এতো সহজে ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি ছিল না। ইস্তান্থলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো—ইব্নে সউদের বিরুদ্ধে এক শান্তিমূলক অতিযান পাঠানোর। কিন্তু সে অতিযান পাঠানোর আগেই মহাযুদ্ধ বেঁধে যায়, যার ফলে তুর্কীরা বাধ্য হয় তাদের সমস্ত জ্বংগী ফৌজ অন্যত্র সমাবেশ করতে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উসমানী সাম্রাজ্য আর টিকে রইলো না।

তুর্কীদের মদদ থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং উত্তরাঞ্চলে এখন ব্রিটেন ও ফ্রাঙ্গ শাসিত এলাকাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ইব্নে রশিদ আর পারছিলেন না কার্যকরভাবে দুশমনকে প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা করতে। ফয়সল আদ্–দাবিশ এখন বাদশাহ্ ইব্নে সউদের সবচেয়ে সাহসী সামন্ত যোদ্ধাদের অন্যতম। তারই নেতৃত্বে বাদশাহ্র ফৌচ্ছ হাইল দখল করে ১৯২১ সনে এবং তার ফলে ইব্নে রশিদ তাঁদের সর্বশেষ মজবুত ঘাঁটিটিও হারিয়ে বসেন।

ইব্নে সউদের রাজ্য বিস্তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে ১৯২৪-২৫ সালে, যখন তিনি মকা, মদীনা এবং জিদ্দাসহ হিজাজ জয় করেন, এবং ১৯১৬ ইংরেজিতে, ব্রিটিশ সমর্থন ও সাহায্যে শরীফ হোসেন তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর যে শরীফ বংশ হিজাজে ক্ষমতায় এসেছিলো, তাদের হিজাজ থেকে বিতাড়িত করেন। ইসলামের এই পবিত্র ভূমি বিজয়ের পরেই ইব্নে সউদ—তাঁর বয়স এখন প্রতাল্লিশ বছর—পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হলেন বহির্বিশ্বের চোখের সামনে।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সকল দেশই যথন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায় পিট ঠিক সেই সময়ে ইব্নে সউদের এই অভূতপূর্ব বিজয় গোটা আরব জাহানে এক প্রবল আশার সঞ্চার করে; প্রত্যাশাটি এই যে, শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যে এমন একজন নেতার আবির্তাব হয়েছে যিনি সময় আরব কওমকে উদ্ধার করবেন গোলামি থেকে। তাছাড়া আরবদের বাদ দিলেও আরো বহু মুসলিম জনসমটি উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো এ আশায় যে, তিনি একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শকে তার সামগ্রিক অর্থেই পুনরক্জীবিত করবেন, যে রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের পরম নিয়ামক হবে আল্—কুরআনের মর্মবাণী। কিন্তু এসব আশা পূর্ণ হলো না, অপূর্ণই রয়ে গেলো। তাঁর ক্ষমতা বেড়ে যাবার পর যখন তা সংহত হলো তখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, ইব্নে সউদ একজন বাদশাহ্ বৈ কিছুই নন, এমন একজন বাদশাহ্, প্রাচ্য দেশগুলিতে তাঁর আগের বহু স্বৈরাচারী শাসক থেকে যাঁর কোন মহন্তর লক্ষ্য নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে মহৎ ও ন্যামপরামণ, বন্ধু ও সমর্থকদের প্রতি বিশ্বস্ত, দৃশমনদের প্রতি মহানুতব, বাদশাহ্ ইব্নে সউদ তাঁর প্রায় সকল অনুসারীদের থেকে অনেক—অনেক বেশি ধী—শক্তির অধিকারী। তা সত্ত্বেও তিনি দৃষ্টির সেই ব্যাপ্তির এবং সেই উদুদ্ধ নেতৃত্বের পরিচয় দিতে পারেননি যা তাঁর কাছ থেকে আশা করেছিলো মানুষ। এ কথা সত্য, তিনি তাঁর বিশাল রাজ্যে জনসাধারণের জীবনে এমন এক নিরাপত্তা এনেছেন হাজার বছর আগের প্রথমদিকের খলীফাদের পর আরব দেশগুলিতে যার কোন তুলনা নেই, কিন্তু সেকালের খলীফাদের অনুসরণ না করে তিনি নিরাপত্তা আনমন করেন কঠোর আইন ও শান্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে, তাঁর কওমের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববাধ জাগ্রত করে নয়। তিনি কিছু সংখ্যক তরুণকে বিদেশে পাঠিয়েছেন চিকিৎসা শান্ত্র ও বেতার টেলিগ্রাম অধ্যয়ন করতে; কিন্তু তাঁর গোটা জাতিকে শিক্ষার জন্য উদুদ্ধ করবার এবং এতাবে বহু শত বছর ধরে ওরা যে অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে আছে তা থেকে তাদের টেনে তোলবার জন্য কিছুই করেননি। তিনি সবসময়ই কথা বলেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে, কথা বলেন আত্মপ্রত্যয়ের জাহিরা প্রত্যেকটি লক্ষণের সাথে; কিন্তু তিনি কিছুই করেননি একটি সৃষম প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য, যার মধ্যে সাংক্ষৃতিক রূপ পেতে পারতো সেই জীবন পদ্ধতি।

তিনি সরল বিনয়ী এবং কঠোর পরিশ্রমী; তা সত্ত্বেও তিনি নিজে চরম মাআয় বেফজুল খরচ ও অর্থহীন বিলাসিতায় গা তাসিয়ে দেন এবং তাঁর চারপাশে যারা রয়েছে তাদের এ ধরনের খরচ ও বিলাসিতায় গা তাসাতে দেখলেও তিনি আপন্তি করেন না। তিনি গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ এবং ইসলামী আইনের আনুষ্ঠানিক নির্দেশগুলির প্রত্যেকটি তিনি পালন করেন অক্ষরে অক্ষরে; কিন্তু এই সব নির্দেশের আধ্যাত্মিক মর্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি খুব কৃচিৎ কখনো চিন্তা করেন বলে মনে হয়। তিনি দৈনিক পাঁচবেলা ফরজ সালাত আদায় করেন অত্যন্ত নিয়মিতভাবে এবং রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান গভীর ধ্যানে। কিন্তু মনে হয়, এ কথা কখনো তাঁর মনে উদয় হয়নি যে, সালাত একটা উপায় মায় এবং খোদ্ কোনো লক্ষ্য নয়। তিনি নিজ প্রজাদের প্রতি শাসকের দায়িত্ব সম্পর্কে কথা বলতে ভালোবাসেন এবং প্রায়ই রসূল (সা)—এর এই বাণীটি উদ্ধৃত করে থাকেনঃ 'প্রত্যেকটি মানুষই হচ্ছে একটি রাখাল যার উপর অর্পিত হয়েছে তার মেষপালের দায়িত্ব'; কিন্তু তা

সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের সন্তানদের শিক্ষাকে পর্যন্ত অবহেলা করেছেন এবং এতাবে, তাদের সামনে যে–দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রস্তুত করেছেন সামান্যই। একবার যখন তাঁকে জিশ্গাস করা হলো, তিনি তাঁর রাষ্ট্রকে এতোটা ব্যক্তিগত তিত্তিতে গড়ে না তুলে আরো উদারতাবে সংগঠিত করার চেষ্টা কেন করেননি, যাতে ক'রে তাঁর পুত্রেরা পেতে পারেন একটি সংগঠিত প্রশাসন–কাঠামো, তিনি জ্বাব দিয়েছিলেনঃ 'আমি আমার রাজ্য জয় করেছি আমার নিজের তলোয়ার এবং নিজের চেষ্টার জ্যারে। আমার পরে আমার ছেলেরা 'তাদের' নিজেদের উদ্যোগ নিক।'

বাদশাহ্র সংগে আমার এক আলোচনার কথা, মনে পড়ছে—যাতে সমূহ পরিচয় মেলে তাঁর অদ্রদর্শিতা এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিভংগির অভাবের ঃ এ আলোচনা হয়েছিলো মকায় ১৯২৮–এর শেষের দিকে, যখন সিরিয়ার আযাদী আন্দোলনের মশহর নেতা আমীর শাকীব আর্সালান বাদশাহ্র সংগে সাক্ষাৎ করেন। ইব্নে সউদ আমার পরিচয় করিয়ে দেন এই ভাষায়ঃ 'এ হচ্ছে মুহাম্মদ আসাদ, আমার পুত্র, অদ্য ফিরে এসেছে দক্ষিণাঞ্চলগুলি থেকে। ও আমার বেদুঈন্দের মধ্যে সফর করতে ভালোবাসে।'

আমীর শাকীব কেবল একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তাঁর আগ্রহ ছিলো বহুমুবী এবং তিনি ছিলেন একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিত। তিনি যখন শুনলেন আমি একজন ইউরোপীয় এবং ইসলাম কবুল করেছি, সংগে সংগেই তিনি উৎস্ক হয়ে উঠলেন আমার অভিজ্ঞতা জানার জন্য। আমি তাঁর নিকট বর্ণনা করি দক্ষিণাঞ্চলের সেই সফরের কয়েকটি দিকের এবং বিশেষ করে ওয়াদি বিশায় আমার অভিজ্ঞতার কথা, যেখানে আমার আগে আর কোনো ইউরোপীয় কখনো সফর করেনি। কৃষিক্ষেত্রে সেই অঞ্চলটির বিপুল সম্ভাবনা, তার পানি সম্পদ এবং তার উর্বর মৃত্তিকা আমার কাছে মনে হয়েছিলো অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং এই বর্ণনা প্রসংগে আমি বাদশাহকে লক্ষ্য করে বলি ঃ

— 'হে ইমাম, আমি এ ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত যে, গোটা হেজাজে প্রচুর গম সরবরাহ করার জন্য ওয়াদি বিশা সহজেই হয়ে উঠতে পারে একটি শস্য–ভাগার, যদি এলাকাটিকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় জরিপ ও উন্নত করা হয়।'

আমার এই কথায় বাদশাহ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন, কারণ হেজাজের জন্য গম আমদানি করতে গিয়ে দেশের রাজ্যের একটা মোটা অংশই খরচা হয়ে যাছে আর রাজ্যের ঘাটতি সবসময়ই ইবনে সউদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আছে।

—'এতাবে ওয়াদি বিশাকে উন্নত করতে কতোদিন লাগবে ?' তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন।

আমি বিশেষজ্ঞ নই, কাজেই কোনো পরিষ্কার জওয়াব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমি পরামর্শ দিই বিদেশী কারিগরী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হোক, যার কাজ হবে অঞ্চলটিকে জরিপ করা এবং উনুয়নের জন্য বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা পেশ করা। আমি সাহস করে বললাম, এলাকাটি থেকে পুরা ফসল পেতে লাগবে বড় জাের পাঁচ থেকে দশ বছর।

— 'দশ বছর!'—বিষয় প্রকাশ করেন ইব্নে সউদ, 'দশ বছর তো অনেক দীর্ঘ

সময়! আমরা বেদুঈনেরা কেবল একটি জিনিস জানি ঃ যা কিছু আমরা হাতে পাই, তাই আমরা মুখে পুরি এবং আহার করি। দশ বছর পরের জন্য পরিকল্পনা করা, এ যে আমাদের জন্য অতান্ত দীর্ঘ ব্যাপার!

এই বিশ্বয়কর মন্তব্যে আমীর শাকীব হা করে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, যেনো তিনি তাঁর কান দু'টিকে বিশ্বাস করতে পারছেন না; আর এর জবাবে আমিও তাঁর দিকে তাকাই স্থির বিশ্বারিত দৃষ্টিতে...

আর সে সময়ই আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করতে শুরু করি ঃ ইব্নে সউদ কি একজন মহৎ মানুষ থাঁকে আরাম—আয়েশ ও বাদশাহী সরিয়ে নিয়েছে মহত্ব থেকে, অথবা তিনি কি কেবলই একজন প্রচণ্ড সাহসী ও খুবই চালাক ব্যক্তি, থিনি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ছাড়া কিছুই চান না?

আমার পক্ষে আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক জওয়াব দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যদিও তাঁকে আমি জ্বানি বহু বছর ধরে আর ভালোভাবেই জ্বানি, তবু ইবৃনে সউদের চরিত্রের একটা দিক আছো আমার কাছে অবোধ্যই রয়ে গেছে। ব্যাপার এ নয় যে, তিনি মনের ভাব অন্যের নিকট থেকে কোনো-না-কোনোভাবে গোপন রাখতে অভ্যন্ত; তিনি নিজের সম্বন্ধে কথা বলেন খোলাখুলি এবং প্রায়ই বর্ণনা করেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা; কিন্তু তাঁর চরিত্রের এতোগুলি দিক রয়েছে যে, তা সহজে বোঝা কঠিন এবং তাঁর সরলতার যে চেহারা বাইরে থেকে দেখা যায় তার আড়ালে গোপন রয়েছে সমুদ্রের মতোই বিক্ষুব একটি হ্রদয় এবং মেজাজ–মর্জি ও আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতার দিক দিয়ে যা সমুদ্রের মতোই ঐশ্বর্যশালী। তাঁর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব বিপুল: কিন্তু তা যতো না নির্ভর করে বাস্তব ক্ষমতার উপর তার চাইতে বেশি নির্ভর করে তাঁর চরিত্রের শক্তির উপর। কথাবার্তায় এবং ভাবভংগিতে তাঁর মধ্যে অহমিকার লেশমাত্র নেই। তাঁর খাঁটি গণতান্ত্রিক মন তাঁকে সাহায্য করে, ময়লা ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড়-চ্যোপড় পরে যে বেদুঈনেরা আসে তাদের সংগে আলাপ-আলোচনা করতে, যেনো তিনি তাদেরই একজন। আর তাঁর এই মন থেকেই তিনি সামর্থ্য পেয়েছিলেন, তাঁকে তাঁর প্রথম নাম 'আবদুল আজীক্ষ' বলে ওরা সম্বোধন করবে—ওদের এই অধিকার দেওয়ার। পক্ষান্তরে, তিনি উচ্চপদস্থ আমলাদের প্রতিও হয়ে উঠতে পারেন রুঢ় এবং ঘৃণাপ্রবণ, যখন তিনি তাদের মধ্যে শক্ষ্য করেন দাস মনোভাব, তিনি ঘূণা করেন সকল রকম শরাফতির ভান। মঞ্চার একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। শাহী মহলে আমরা খানা খাচ্ছি, নযদের সবচেয়ে অভিজ্ঞাত পরিবারগুলির অন্যতম এক পরিবারের সর্দারে নাসিকা কৃঞ্চিত হলো সমাগত কোনো কোনো নযুদীর 'অমার্জিত বেদুঈনী' আচরণে। ওরা উল্লাসের সংগে বড়ো বড়ো মুঠা-ভরা ভাত গিলছিলো গোগ্রাসে; নিজের সৃন্ধ রুচিবোধ প্রমাণ করার জন্য মক্কার সেই অভিজাতটি তাঁর খানা আঙলের ডগা দিয়ে তুলে তুলে যখন খাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ শোনা গেলো বাদশাহুর গলার আওয়াজ ঃ 'তোমরা রুচিবান লোকেরা তোমাদের খাবার নিয়ে খেলা করো এতো সাবধানতার সংগেঃ এটা কি এ জন্য যে, তোমরা তোমাদের আঙ্চল দিয়ে ময়লা ঘাটতে অভ্যন্ত? আমরা নযদের লোকেরা, আমাদের হাতকে ভয় করি না---আমাদের হাত পাক-সাফ, পরিকার এবং সে কারণে আমরা খাই তৃপ্তির সংগে এবং মুঠামুঠা ক'রে।'

কখনো কখনো, যখন তিনি একেবারেই আরামে গা ঢেলে দিয়ে আছেন, শ্বিত হাসি খেলা করে ইবুনে সউদের মুখের উপর এবং তাঁর মুখমগুলের সৌন্দর্যের উপর তা ছড়িয়ে দেয় প্রায় আধ্যাত্মিক এক বৈশিষ্ট্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইব্নে সউদ যে গোঁড়া ওয়াহাবী বিধান মেনে চলেন সে বিধানে সংগীত গর্হিত বলে গণ্য না হলে সংগীতের মাধ্যমেই তিনি প্রকাশ করতেন নিজেকে। কিন্তু আসলে তিনি তাঁর সংগীতধর্মিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁর ছোট্ট কবিতাগুলিতে, তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণাঢ্য বর্ণনাগুলিতে এবং তাঁর যুদ্ধ এবং প্রেমের গানগুলিতে, যা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র নযুদে, যা পুরুষেরা গায় মরু বিয়াবানের মধ্য দিয়ে উটের পিঠে চলতে চলতে এবং রমণীরা গায় তাদের নিজ নিজ ঘরের নির্জনতায়। তাঁর রোজকার জীবন বাদশাহী দায়িতের উপযোগী যে নিয়মিত এবং নমনীয় ছন্দ অনুসরণ করে চলে তাতেই ঘটে তাঁর সংগীতধর্মিতার অভিব্যক্তি। জুলিয়াস সিঞ্চারের মতোই এক সংগে এবং একই সময়ে অনেক ক'টি চিন্তার সূত্র অনুধাবন করার সামর্থ্য তাঁর রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের এবং তিনি তা করতে পারেন—যে তীব্রতার সংগে তিনি প্রতিটি সমস্যা মুকাবিলা করেন তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না করে, আর এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সহজাত গুণের জন্যই তিনি পারেন বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন ভেংগে না পড়ে তাঁর বিশাল রাজ্যের সকল বিষয় ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করতে এবং তাঁর পরও সময় করে নিতে এবং আগ্রহ বাঁচিয়ে রাখতে--রমণীর সাহচর্য নিয়ে এতো ব্যয়বহুল বিলাসিতায় মগু হতে। তাঁর অনুভূতির সৃন্ধতা অনেক সময় প্রায় ভৌতিক, লোমহর্ষক। যে-সব লোকের সংগে তাঁর কারবার, তাদের মনের গতিবিধির একেবারে মর্মস্থলে পৌছুবার একটি প্রায় অব্যর্থ সহজাত অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাঁর—প্রায়ই যেমন আমি নিজে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি—মানুষ কথায় ব্যক্ত করার আগেই মানুষের চিন্তা বা মনের ভাব তিনি বুঝতে পারেন এবং কোনো মানুষ কামরায় প্রবেশ করার সংগে সংগেই তাঁর প্রতি সেই মানুষটির মনোভাব তিনি টের পেয়ে যান বলে মনে হয়। এই ক্ষমতার জন্যই ইবনে সউদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাঁর জীবন নাশের কয়েকটি অতি সুপরিকল্পিত চেষ্টাকে বানচাল করে দিতে এবং রাজনৈতিক বিষয়ের অকুস্থলে বসেই সৌভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে।

সংক্ষেপে, যে-সব গুণের বদৌলতে একটি মানুষ মহৎ হতে পারে তার অনেকগুলিই রয়েছে ইব্নে সউদের; কিন্তু মহত্ত্ব অর্জনের জন্য কোনো সত্যিকার চেষ্টা তিনি কোনোদিনই করেননি। মেজাজের দিক দিয়ে অন্তর্মুকী না হওয়ায় তাঁর যুক্তিভিত্তিক বিচার-শক্তি প্রয়োগের বিপুল ক্ষমতা রয়েছে, একেবারে জ্বলজ্যান্ত সব ভূল-ক্রটির মুকাবিলায় তিনি নিজে যে সঠিক পথে আছেন এ বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির। আর, তাই তিনি সহজেই এড়িয়ে যান সকল প্রকার আত্মবিচার। তাঁকে যারা ঘিরে থাকে—তাঁর সভাসদেরা এবং তাঁর দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরণীল অসংখ্য কৃপাভিক্ষুক—নিশ্চয়ই তারা তাঁর এই দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতাকে ক্রখবার জন্য কিছুই করেনি।

তাঁর তরুণতরো বছরগুলিতে যখন মনে হয়েছিলো তিনি উত্তেজনা জাগানো স্বপ্লের স্বাপ্লিক, সেই সময়ের বিপুল প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তিনি হয়তো নিজের জজ্ঞাতেই উচ্চ স্বর্ঞামে বাঁধা একটি জাতির মনকে ভেঙে দিয়েছেন, যে জাতি আগ্রহী ছিলো তাঁকে আল্লাহ্—প্রেরিত একজন নেতা বলে ভাবতে। তাঁর কাছে ওদের প্রত্যাশা অতো বেশি ছিলো যে, ওদের পক্ষে নির্বিকারচিত্তে হতাশাকে মেনে নেওয়া কঠিন; ন্যুদের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তাদের অনেকেই আজকাল অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় কথা বলে, তাদের মতে, তাদের বিশ্বাসের প্রতি যে বেওফাই করা হয়েছে, তার বিশ্বাসের প্রতি যে বেওফাই করা হয়েছে, তার বিশ্বাসের

আমি কখনো ভূলবো না আমি যে দুর্দশা ও নৈরাশ্যের রূপ দেখেছিলাম আমার এক নয্দী দোন্তের মুখে, যিনি এককালে ছিলেন ইব্নে সউদের নেতৃত্বে অতি তীব্র বিশ্বাসী এবং বাদশাহ্র শাহী জিন্দেগীর সবচেয়ে কঠিন বছরগুলিতে বাদশাহ্র সংগী ছিলেন সুখে–দুঃখে, বিপদে–আপদে, যখন তিনি বাদশাহ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে একদিন আমাকে বলেনঃ

— 'সেই প্রথমদিকের বছরগুলিতে, আমরা যখন ইব্নে সউদের সংগে উট হাঁকিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিলাম ইব্নে রশিদের বিরুদ্ধে এবং আমরা যখন 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'— 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই'—এই বাণীখচিত ঝাণ্ডার নিচে উট হাঁকিয়ে বের হয়ে পড়েছিলাম ইসলামের প্রতি সেই বিশ্বাসঘাতক শরীফ হোসেনের বিরুদ্ধে, তখন আমাদের মনে হয়েছিলো ইব্নে সউদ এক নতুন মৃসা, যিনি তাঁর কওমকে জাহিলিয়াত এবং অবক্ষয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুত ইসলামের ভূমিতে। কিন্তু তিনি যখন তাঁর কওম এবং তাঁর ভবিষ্যতকে ভূলে গিয়ে কায়েম হয়ে বসলেন তাঁর নবার্জিত আরাম—আয়েশ এবং বিলাসিতা নিয়ে, আমরা ভয়ে শিউরে উঠে দেখতে পেলাম, ইনি এক ফেরাউন…।'

অবশ্য আমার দোন্ত ইব্নে সউদের নিশাভাষণের বেলায় ছিলেন অতি...অতিমাত্রায় রুঢ়, এমনকি অবিচারী; কারণ তিনি ফেরাউন নন, জালিম নন; তিনি একজন দয়ালু মানুষ এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি তাঁর কওমকে ভালোবাসেন। কিন্তু তাই বলে তিনি মূসাও নন। তাঁর ব্যর্থতা বরং এখানেই যে, তাঁর কওম তাঁকে যতো মহৎ বলে কল্পনা করেছিলো সে মহত্ত্বে তিনি পৌছুতে পারেননি—এবং যৌবনের তুর্যধ্বনির অনুসরণ করলে তিনি সম্ববত যা হতে পারতেন তা তিনি হতে পারেননি। তাঁর তুলনা এক ঈগল যে কথনো ভানা মেলেনি আকাশে।

তিনি অনেক...অনেক বড়ো আকারে, কেবল একজন মহানুভব গোত্র-প্রধানই রয়ে গেছেন...১

১. এই বইটি সম্পূর্ণ হবার (১৯৫৩) কিছুকাল পরেই ইব্নে সউদ ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর ইন্তেকালের সংগে সংগে আরবীয় ইতিহাসে একটি যুগের অবসান ঘটে। তাঁর সংগে যখন শেষবার ১৯৫১ ইংরেজির শরৎকালে দেখা করি (পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সউদি আরবে একটি সরকারী সফর উপলক্ষে) তখন আমার মনে হয়েছিলো, শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনের মর্মান্তিক অপচয় সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছেন। এককালে তাঁর যে মুখমণ্ডল ছিলো এতোটা দৃঢ় এবং জীবন্ত, তাই হয়ে উঠেছিলো তিক্ততাব্যক্তক এবং নিস্পৃহ। তিনি নিজের সম্পর্কে কথা বলছিলেন—মনে হলো, তিনি যেনো এমন কিছু সম্পর্কে কথা বলছেন, ইতিমধ্যেই যার মৃত্যু হয়েছে এবং যাকে কবরও দেওয়া হয়ে গেছে, যাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়!

যেদিন সকালে আমি হাইল ত্যাগ করি সেদিন আমার ঘুম ভাঙলো এক উচ্চগ্রামের সংগীতের মধ্যে যা বয়ে আসছিলো আমার দুর্গ প্রকোঠের খোলা জানালার ভেতর দিয়েঃ এমন এক গান, এমন এক কিচির-মিচির, এমন এলোপাতাড়ি অপটু বাজনা, যেনো একটি জমকালো অপেরা ভব্ন করার আগে শত শত বীণাযন্ত্র এবং বাঁশরীতে সুর তোলা হচ্ছে ঃ সেই বহু রাগবিশিষ্ট সংগীতের পৃথক পৃথক সুরের সংক্ষিপ্ত বেসুরো তাল, যা সংখ্যায় এতো বেশি এবং এতো নিয়ন্ত্রিত বলেই মনে হয়—যেনো এক রহস্যময়, প্রায় ভৌতিক সুরের ঐকতান জাগিয়ে তুলছে।...কিম্বু নিশ্চয়ই এটি একটি বিশাল অর্কেস্ট্রা, আর সে কারণেই এ থেকে যে ধ্বনিতরংগ জাগছে, সেগুলি এতো প্রবল...।

আমি যখন জানালায় গিয়ে দাঁড়াই এবং বাইরের দিকে তাকাই—জনশূন্য বাজারের উপর এবং বাজার ছাড়িয়ে শহরের মৃত্তিকা–ধূসর ঘর–বাড়িগুলির উপর ক্রমে ফুটে–ওঠা ভোরের ধূসরতার দিকে, তাকাই পাহাড়গুলির তলদেশের দিকে, যেখানে জন্মায় ঝাউ ও সারি সারি খেজুর গাছ—আমি তখন বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে বাগানের মধ্যকার পানি তোলার ইদারার সংগীত—যে ইদারাগুলি সংখ্যায় শত শত হবে, সবেমাত্র জরু হচ্ছে তাদের দিনের কাজ। মস্ত বড়ো বড়ো মশকে করে টেনে টেনে পানি তুলছে উটগুলি, পানি টানার রশিগুলি এবড়ো–থেবড়োভাবে তৈরি কাঠের কপিকলের উপর দিয়ে টানা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি কলিকল ঘষা খাচ্ছে তার কাঠের অক্ষদন্তির সাথে আর গান গাইছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, কাঁচ্কোঁচ্ শব্দ করছে এবং শোঁ শোঁ করছে বহু সংখ্যক উচু এবং নিচু সুরে, যতক্ষণ না রশিটির পাক সম্পূর্ণ খুলে গেছে এবং কপিকলটি থেমেছে; সংগে সংগে ওঠে একটি প্রচন্ত ধ্বনি, যেনো একটি চিৎকার আর সেই চিৎকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় রশিগুলির দীর্ঘণাসের মধ্যে, যার সংগে এখন প্রবল্ভাবে মিশেছে কাঠের গামলার দিকে ধাবমান পানির দ্রুত বেগ; তারপর উটটি আবার মুখ ফেরায় এবং মন্থর গতিতে ফিরে যায় কুয়াটিতে আর আবার কপিকলটি সৃষ্টি করে চলে সংগীত, তখন বশিগুলি তার উপর দিয়ে গড়িয়ে নামে এবং মশকটি নেমে তুব দেয় ইদারার ভেতরে।

ইদারার সংখ্যা এতো বেশি বলেই মুহূর্তের জন্যও এ সংগীতের বিরতি নেই; বিভিন্ন তার কখনো এক সুরে মিলে যায়, জাবার কখনো আলাদা হয়ে যায়; কোনো কোনো সুর যখন তরু হয় নতুন প্রাণোন্যদনা নিয়ে, অন্য সব সুর তখন ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। জবোধ্য ছলের একেকটি গোটা ফোয়ারা যেনো প্রবাহিত হচ্ছে একই সংগ্রে এবং একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গর্জন করে ক্যাচ্কোঁচ্ ধ্বনি তুলে শিস দিয়ে, গান গেয়ে গেয়ে—কী চমৎকার! কী মহৎ এক অর্কেষ্ট্রা! এই একতান মানুষের পরিকল্পনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি এবং সে কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বেরই প্রায় কাছাকাছি—যে প্রকৃতির ইচ্ছা অজ্জেয় ও অভেদ্য।

## মধ্যপথ

## এক

আমরা হাইল ত্যাগ করেছি এবং উটের উপর সওয়ার হয়ে মদীনার দিকে চলেছিঃ আমরা এখন তিনজন, কারণ ইব্নে মুসা'দের একজন লোক, মনসুর আল্–আস্সাফ, এখন আমাদের যাত্রাপথের একটি অংশে আমাদের সংগে চলেছে 'আমীরে'র এক আদেশ নিয়ে।

মনসুর এতোই সৃন্দর যে, পাশ্চাত্য কোনো নগরীর কোনো রান্তায় বের হলে তাকে দেখবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতো সকল রমণী। সে খুবই লম্বা, মুখমওল মজবুত, বীরত্ব্যঞ্জক, আর তার মুখাবয়ব বিষয়কর রূপে মসৃণ। তার গায়ের চামড়া সাদাটে বাদামী রঙের যা আরবদের মধ্যে সদ্বংশে জন্মাহণ করার একটি জন্রান্ত লক্ষণ; তার কালো চোখ দু'টি সুগঠিত, ভুক্ম জোড়ার নিচে থেকে দুনিয়াকে নিরীক্ষণ করে আগ্রহের সাথে। তার মধ্যে জায়েদের কমনীয়তা অথবা প্রশান্ত নিরাসক্তির কিছুই নেই; তার মুখের রেখাগুলি থেকে বোঝা যায়, মনসুর প্রচণ্ড—অথচ শাসনে—বাখা প্রবৃত্তির অধিকারী, রেখাগুলি তার চেহারায় এমনি একটা বিষণ্ণতা এনে দিয়েছে যা আমার শামার দোল্তের স্লিশ্ব গান্তীর্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তবে জায়েদের মতোই মনসুরও দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছে এবং তার সহবত সত্যই আনন্দায়ক।

আমরা নুফুদের বালুমাটির জায়গায় এখন যে ধুসর এবং হলদে কংকরময় স্থানে এসে পৌছেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি, নানা রকম ছোট ছৌব-জানোয়ার, যারা কি না ভরে রেখেছে স্থানটিকে ৪ কুদ্র ধূসর গিরগিটিগুলি এক অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আমাদের উটের পায়ের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে একটি কাঁটা গুলাের নিচে আর ছুলন্ত চোৰ মেলে আমাদের দিকে তাকাছে যখন আমরা সেগুলিকে পাশে রেখে আগিয়ে চলেছি, দেখতে পাঞ্চি ছোট্ট ধূসর ফোলা ফোলা মোটা লেজওয়ালা মেঠো ইদুর, দেখতে ज्यानको कार्ठविद्वानीत मर्छा, जात এएनत्र रागावीय मात्रमथ, यात शान्छ नय्नी বেদুঈনদের নিকট খুবই প্রিয়, আজতক আমি অতিমাত্রায় মোলায়েম যেসব সুস্বাদু খাদ্যের বাদ গ্রহণ করেছি, এর গোশৃত তারি অন্যতম। এ ছাড়া রয়েছে এক ফুট লম্বা হালাল এক ধরনের সরীসূপ, যাকে বলা হয় 'দাব'—এই প্রাণীটি জীবন ধারণ করে লতাগুলাের মূল খেয়ে এবং এর গোশতের স্বাদ মোরগ এবং মাছের মাঝামাঝি। আমরা দেখতে পাই—ছোট্ট মুরগীর ডিমের আকারের চতুস্পদী গোবুরে পোকা মর্মস্পর্শী ধৈর্যের সংগে একদলা ভকনা উটের লাদ গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সামনের পায়ের উপর শরীরের ভর রেখে পিছনের মজবুত পাগুলি দিয়ে দলাটিকে ঠেলছে পেছনদিকে। আর এভাবে খুঁজে পাওয়া মহামৃল্য বস্তুটিকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের আবাস গৃহের দিকে অত্যন্ত কষ্টের সংগে এবং যখনই কোনো নৃড়ি পাথর ওদের পথ রুদ্ধ করছে, ওরা চিৎ হয়ে পড়ছে মাটির উপর, আর অনেক কষ্টের সাথে গড়াগড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; এভাবে তাদের আয়ন্তাধীন বস্তুটিকে গড়িয়ে নিমে যায় আরো কমেক ইঞ্চি সামনে, আবার চিৎ হয়ে পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায় এবং কাচ্ছে লেগে যায়, ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন...কখনো বা ধৃসর খরগোশ ধৃসর ঝোপ–ঝাড়ের নিচে থেকে লম্বা ধাপ ফেলে আগিয়ে যায়। একবার আমরা দেখতে পেলাম কয়েকটি হরিণ, কিন্তু অতো দূরে যে, গুলী করা সম্ভব হলো না; দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নীল ধৃসর ছায়ার ভেতরে হারিয়ে গেলো ওরা।

- 'হে মুহামদ, আপনি আমাকে বলুন' জিগ্গাস করে মনসুর, 'আপনি কেমন করে আরবদের মধ্যে আপনার স্থান করে নিলেন? এবং কেমন করেই বা আপনি কবুল করলেন ইসলাম?'
- 'তা কেমন করে ঘটলো, বলছি,' মাঝপথে বলে ওঠে জায়েদ—প্রথম তিনি আরবদের ভালোবেসে ফেলেছিলেন এবং ওদের ভালোবেসে ওদের ধর্মকেও ভালোবেসে ফেলেন। চাচা, আমি কি ঠিক বলিনি?'
- 'জায়েদ যা বলেছে, তা সত্য মনসুর। বহু বছর আগে আমি যখন আরব ভূমিতে আসি তখন আমি তোমাদের জীবন পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এবং যখন আমি নিজেকেই জিগ্গাস করতে লাগলাম, তোমরা কী ভাবো এবং তোমরা কী বিশ্বাস করো, তখন আমি জানতে পারলাম ইসলাম কী!'
- 'কিন্তু, হে মুহাম্মদ, আপনি কি হঠাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্র সত্যিকার কালাম?'
- 'না, তা নয়, এতো তাড়াতাড়ি এ উপলব্ধি হয়নি। আমি তো তখন বিশ্বাসই করতাম না যে, আল্লাহ্ মানুষের সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন, অথবা যে কিতাবগুলিকে মানুষ তাঁর কালাম বলে দাবি করে সেগুলি জ্ঞানী মানুষের পুস্তক ছাড়া আর কিছু...।'

মনসুর আমার দিকে তাকায় চরম অবিশ্বাসের সংগেঃ 'তা কি করে হতে পারে মুহান্মদ? আপনি কি কখনো মুসা যে–কিতাব এনেছিলেন তাতেও, কিংবা হযরত ঈসার শিক্ষাতেও বিশ্বাস স্থাপন করেননিঃ কিন্তু আমি তো সবসময় ভেবেছি পশ্চিমের লোকেরা আর যাই–হোক, এগুলি বিশ্বাস করে।'

—'কেউ কেউ করে, মনসূর এবং অন্যরা করে না, আর আমি ছিলাম এই অন্যদেরই একজন...।'

এবং আমি তাকে বোঝাই যে, অনেককাল ধরে পশ্চিমের দিকে অনেক লোক তাদের নিজেদের কিতাবকে এবং তার সংগ্রে অপর কারো ধর্মগ্রন্থকে আর আল্লাহ্র সত্যিকার ওহী বা প্রত্যাদেশ মনে করে না। বরঞ্চ ওগুলির মধ্যে ওরা দেখতে পায় বহু বহু যুগের পরিক্রমায় বিকশিত মানুষের ধর্মীয় আশা—আকাংখার ইতিহাস।

—'কিন্তু ইসলামের সংগে কিছুটা পরিচিত হওয়ার সংগে সংগে ভীষণ একটা হোঁচট খায় আমার এই দৃষ্টিভংগি,' আমার কথার জ্বের টেনে আমি বলি, 'আমার এই পরিচয় হয় তখন যখন আমি দেখতে পেলাম ইউরোপীয়দের মতো যা' মানুষের জীবন–পদ্ধতি হওয়া উচিত মুসলমানদের জীবন–ধারণের রীতিনীতি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; এবং যখনি ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আমি আরো বেশি কিছু শিখতে লাগলাম প্রত্যেকবারই আমার

মনে হলো যেনো এমন কিছু আবিষ্কার করেছি যা আমি না জেনেও সবসময় জানতাম...।'
 এবং এডাবে আমি মনসূরকে বলে চলি মধ্যপ্রাচ্যে আমার পয়লা সফরের কথা—
কেমন করে আমি সিনাই মরুভূমিতে হাসিল করেছিলাম আরবদের সম্পর্কে আমার প্রথম
ধারণা, সে কথা; ফিলিন্তিনে, মিসরে, ট্রাঙ্গজর্ডান ও সিরিয়াতে আমি কী দেখেছি, কী
অনুভব করেছি, সে কাহিনী; কেমন ক'রে দামেশ্কে আমি পয়লা এই পূর্বাভাস পাই যে,
তখনো অকন্ধিত এক সত্যের পথ, ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হচ্ছে আমার সামনে এবং কেমন
করে তুরক্ষ সফরের পর ফিরে গিয়েছিলাম ইউরোপে এবং বুঝতে পেরেছিলাম, পশ্চিমা
জগতে আবার নতুন করে বাস করা আমার পক্ষে কঠিন; কারণ একদিকে....আরব
জাতিসমূহ এবং তাদের সংস্কৃতির সংগে আমার প্রথম পরিচয় আমার মধ্যে যে এক
বিষয়কর অক্সন্তির জন্ম দিয়েছিলো তার গভীরতরো তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য আমি ব্যগ্র
ছিলাম এ আশায় যে, এতে করে আমি নিজে জীবন থেকে যা প্রত্যাশা করি তা আরো
নিবিড় করে বোঝার জন্য তা হবে সহায়ক, অন্যদিকে, আমি তখন এমন একটা বিন্দুতে
গিয়ে পৌছেছি যেখানে আমার নিকট এ সত্য ক্রমেই স্পষ্টতরো হয়ে উঠছিলো যে,
পাশ্চাত্য সমাজের আশা—আকাংখা ও লক্ষ্যের সংগে নিজেকে আর কখনো আমি এক করে
দেখতে পারবো না।

১৯২৪ সালের বসন্তকালে 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ' আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো পাঠায় মধ্যপ্রাচ্যে। আমার আগেকার সফরগুলি বর্ণনা করে আমি যে বই লিখতে শুরু করেছিলাম শেষপর্যন্ত তা সম্পূর্ণ হয়েছিলো (আমি মধ্যপ্রাচ্যের পথে রওনা করার কয়েক মাস পরেই Unromantisches Morgenland—এর নামে বইটি ছাপা হয়। এই নামকরণের দ্বারা আমি বৃষতে চেয়েছিলাম, বইটি মুসলিম প্রাচ্যের বহিরংগের রোমান্টিক বিজ্ঞাতীয় চিত্র নয়, বরং এটি তার দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সত্যগুলির মর্মস্থলে পৌছুনোরই একটি প্রয়াস। যদিও বইটির জ্বিওনিষ্ট—বিরোধী মনোভাব এবং আরবদের জন্য অস্বাভাবিক প্রীতি জার্মান পত্র—পত্রিকায় বেশ কিছুটা উজ্জেলনার সৃষ্টি করেছিলো, তবু আমার ধারণা, বইটি খুব বেশি কার্টেনি)।

আবার আমি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিই। সমূখে দেখতে পেলাম মিসরের উপকূল—ভাগ। পোর্ট সেয়দ থেকে কায়রো পর্যন্ত ট্রেনে ভ্রমণ একটা পরিচিত বইয়ের পাতা উন্টানোর মতোই মনে হলো। সুয়েছ খাল এবং মান্জালা হ্রদের মাঝখানে মিসরের অপরাহ্ন উন্যোচিত করেছে তার স্বরূপ। বুনো হাঁস পানিতে সাঁতার কাটছে এবং ঝাউ গাছগুলি নাড়ছে তাদের সুন্দর অর্থবৃত্তাকার শাখাপুঞ্জ। সমতল অঞ্চলে জ্বেগে উঠছে গ্রামের পর গ্রাম—যা প্রথমে ছিলো বালুকায়য় আর কোথাও কোথাও বা তৃণলতায় ঢাকা। বসন্তকালের জমিতে অলসভাবে পা ফেলতে ফেলতে লাঙল টেনে চলেছে গাঢ় কালো রঙের মােম, আর প্রায়ই মােষের সংগ্রে উট দিয়ে জ্বাড়া হয়েছে হাল। নতুন করে আবার যখন দেখলাম তন্ত্রী দীর্ঘাংগী রমণীদের, যারা এক অনির্বচনীয় ছন্দে দূলতে দূলতে চলেছে, লম্বা লম্বা ধােপে, কলস মাথায়, হাত দু'টি দু'পাশে ছেছে দিয়ে, তখন আমি নিজেকে বললাম সারা বিশ্বে

কোনো কিছুই—সবচেয়ে নিখুঁত গাড়ি, অথবা সবচেয়ে গর্বের বস্তু কোনো পূল, কিংবা সবচেয়ে ভাব–গর্ভ কোনো বই—পারে না প্রতীচ্যে হারিয়ে যাওয়া এবং প্রাচ্যে ইতিমধ্যেই বিপন্ন হয়ে পড়া এই শ্রীর স্থান পূরণ করতে যে–শ্রী মানুষের আসল সন্তা এবং তার চারদিকের পৃথিবীর মধ্যে এক যাদুকরী সুরসংগতির অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়…।

এবার আমি ভ্রমণ করছিলাম প্রথম শ্রেণীতে। আমি ছাড়া আমার কম্পার্টমেন্টে ছিলো আর মাত্র দু'জন লোক, আলেকজ্বান্তিয়ার এক গ্রীক ব্যবসায়ী—ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের সকল বাসিলার মধ্যে সহজে আলাপ জ্বমনোর যে বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে আমাকে অতি অন্ধ সময়েই এক উন্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় জড়িয়ে ফেলে, আমরা যা কিছু দেখছিলাম তারি উপর সে করে চলেছিলো চটুল রসিক মন্তব্যঃ এবং একজ্বন মিসরায় 'উম্দা' অর্থাৎ গ্রাম্য সর্দার—তার দামী রেশমের 'কাফতান' এবং তার স্থার্ফের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা ঘড়ির পুরু সোনার চেন দেখে স্পষ্টই যাকে একজন ধনী ব্যক্তি বলে মনে হয়, বোঝা গেল, সে যে একেবারে গণ্ডমূর্খ তাতেই সে খুনি! বলতে কি, আমাদের সংগ্রে আলাপে যোগ দেয়ার সংগ্রে সংগ্রেই সে শ্বীকার করে বসলো, সে লিখতেও জ্বানে না, পড়তেও জ্বানে না। তা সত্ত্বেও আলোচনার মধ্যে সেও তার তীক্ষ কাজজ্বানের পরিচয় দেয় এবং গ্রীক সওদাগরটির সংগ্রে তর্কে—যুদ্ধে নৈপুণ্যের প্রমাণ দেয় বার বার।

আমার মনে আছে, আমরা আলাপ করছিলাম ইসলামের এমন ক'টি সামাজিক মূলনীতি নিয়ে যা সে–সময়ে আমার চিন্তাধারাকে অধিকার করে রেখেছিলো প্রবলতাবে। ইসলামী আইনের সামাজিক ইনসাক্ষের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রশংসার সাথে আমার গ্রীক সহযাত্রীটি পুরাপুরি একমত হতে পারছিলো না।

- 'আপনি একে যত ইনসাফসমত মনে করছেন, আসলে তা তেমন ইনসাফসমত নয় বন্ধু!'—আমরা ইতিমধ্যেই ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছি। আমাদের মিসরীয় সহযাত্রীটির স্বিধার জন্য আবার আরবী ভাষায় ফিরে এসে গ্রীক বন্ধুটি আমাকে লক্ষ্য করে বলে, 'তোমরা বলে থাকো, তোমাদের ধর্ম খুবই ইনসাফের ধর্ম। তুমি তা'হলে বলতে পারো কেন ইসলাম মুসলমান পুরুষকে খৃষ্টান অথবা ইহুদী মেয়ে শাদি করার অনুমতি দেয় অথচ তাদের মেয়ে ও বোনদেরকে কোনো খৃষ্টান অথবা ইহুদী পুরুষের নিকট শাদি দিতে রায়ী হয় নাঃ তুমি কি একে ইনসাফ বলতে চাও, জ্যাঃ'
- 'নিশ্চরই', মূহুর্তের জন্য ইতন্তত না ক'রে জমকালো পোশাক-পরা উম্দা'টি বলে, 'শোনো! তোমাকে বলছি, কেন আমাদের ধর্মীয় বিধানে এ ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা, মুসলমানরা, বিশ্বাস করি না যে, ঈসা—তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক—আল্লাহর পুত্র ছিলেন। তবে আমরা মনে করি যে, তিনি আল্লাহর একজন সত্যিকার নবী। যেমন আমরা মনে করি মূসা, ইব্রাহীম এবং বাইবেলে উল্লিখিত জন্য সকলেই নবী ছিলেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদকে যেভাবে পাঠানো হয়েছিলো, সেভাবেই সকল নবীকেও পাঠানো হয়েছিলো মানবজাতির নিকট। কাজেই, যদি কোনো ইহদী বা খৃষ্টান বালিকা কোনো মুসলমান পুরুষকে বিয়ে করে, সে নিশ্চিত থাকতে পারে তার নিকট যে—সব

২০৩

ব্যক্তি পবিএ, তার নতুন পরিবারে তাঁদের কারো প্রতি কোনো অশুদ্ধেয় উন্তি করা হবে না; অথচ এ কথা নিশ্চিত যে, যদি কোনো মুসলিম বালিকা কোনো অমুসলিমকে বিয়ে করে, তাহলে যাকে সে আল্লাহ্র রসূল বলে বিশ্বাস করে তাঁকে অবমাননা করা হবে...এমনকি তার নিজের সন্তানেরাও তাঁর অবমাননা করতে পারে, কারণ একি সত্য নয় যে, সন্তানেরা সাধারণত পিতার ধর্মই অনুসরণ করে! তুমি কি মনে করো একটি মুসলিম বালিকাকে এ ধরনের যন্ত্রণা এবং অবমাননার দিকে ঠেলে দেওয়া ইনসাফ হবে?'

থীক বন্ধুটির অসহায়ভাবে তার কাঁধ ঝাকুনি দিলো; কিন্তু কোনো জবাব ঝুঁজে পেলো না। আমার মনে হলো, এই সরল নিরক্ষর 'উম্দাটি', তার নিজের জাতি যে–বিশেষ কাজজানের অধিকারী তারই সাহায্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের একেবারে মর্মমূল স্পর্শ করেছে এবং দ্বিতীয়বারের মতো আমি, যেমনটি ঘটেছিলো জেরুযালেমের সেই বৃদ্ধ 'হাজী'র বেলায়, উপলব্ধি করলাম, ইসলামের দিকে একটি নতুন দরোজা যেনো খুলে দেওয়া হচ্ছে আমার জন্য।

আমার পরিবর্জিত আর্ধিক অবস্থায় এখন আমি কায়রোতে এমন একটি স্টাইলে জীবনযাপন করতে সক্ষম, যা কয়েক মাস আগে আমার পক্ষে ছিলো অচিন্তানীয়। এখন আর
আমাকে সিকি-আনি গুণতে হয় না। এই শহরে প্রথম বসবাসকালে যখন আমাকে জীবনধারণ করতে হতো পাউরুটি, জলপাই আর দুধের উপর, সে সময়ের কথা ভূলে গেলাম।
কিন্তু এক ব্যাপারে আমি আমার অতীতের 'ঐতিহ্যে' বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখিঃ কায়রোর কোনো
জৌলুসপূর্ণ এলাকায় না খেকে আমি আমার পুরানো বান্ধবী, ত্রিয়েন্ডের সেই স্থূলাংশী রমণীটির
বাড়িতেই কয়েকটি কামরা ভাড়া করি। মহিলাটি আমাকে পেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন
এবং আমার দুই গালে মায়ের স্লেহে চুমু খান।

আমার এখানে আসার তৃতীয় দিনে, সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিলো, আমি তনতে পেলাম দূর্গ থেকে কামানের চাপা আওয়ান্ধ। সেই মুহুর্তে কিল্লার মসজিদের দু'পাশ থেকে আকাশের দিকে উঠে—যাওয়া দু'টি মিনারের সর্বোচ্চ গ্যালারীতে লাফিয়ে উঠলো একটি আলোর বৃত্ত এবং নগরীর সব ক'টি মসজিদের মিনার একই ধরনের আলোকমালায় শোভিত হয়ে উঠলো, আর প্রত্যেকটি মিনারের উপর একই রূপ আলোর বৃত্ত ফুটে উঠলো। পুরানো কায়রোর ভেতর দিয়ে এক বিশ্বয়কর গতি—চাঞ্চল্য প্রবাহিত হলো—নগরীর মানুষের পদক্ষেপ দ্রুততরো এবং যুগপং অধিকতরো আনন্দ—চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং উচ্চতরো হয়ে উঠলো রাস্তার বহু বিচিত্র ধ্বনিঃ আপনি অনুতব করছেন এবং প্রায় ভনতে পাচ্ছেন সর্বত্র একটি নতুন উত্তেজনার তরংগধনি!

এবং সবকিছুই ঘটলো এ কারণে যে, দ্বিতীয়ার চাঁদ ঘোষণা করেছে নতুন মাসের আগমনবার্তা কোরণ ইসলামী পঞ্জিকা চলে চান্দ্র মাস আর সনের হিসাবে) এবং মাসটি হচ্ছে রমযান মাস, ইসলামী সনের সবচেয়ে গাঞ্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাস অরণ করিয়ে দেয় তেরশো বছরেরও আগের সে সময়ের কথা যখন ইতিহাসের বর্ণনা মতে, রস্লুল্লাহ্ পেয়েছিলেন আল-কুরআনের প্রথম ওহী। প্রত্যেক মুসলিম এ মাসে কঠোরভাবে সিয়াম পালন করবে—এই হচ্ছে বিধান; যারা অসুস্থ তারা ছাড়া নারী– পুরুষ সকলের

জন্যই খানাপিনা (এমন কি ধৃমপানও) নিষিদ্ধ, সুবেহু সাদেকের আগে পূর্ব দিগন্তে যে আলোর রেখা দেখা যায় সেই মুহূর্ত থেকে শুরু করে সূর্যান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ দিনের জন্য। এ ত্রিশ দিন কায়রোর লোকেরা চলাফেরা করে চোখে এমন এক উজ্জ্বলতা নিয়ে যে, যেনো ওরা উন্নীত হয়েছে এক পবিত্র এলাকায়। ত্রিশ রাত ধরে আপনি শুনতে পাবেন কামানের আওয়ান্ড, সংগীতের সূর এবং আনন্দ কোলাহল, যখন মসজ্জিদগুলি আলোকে ঝলমল করছে দিনের আগমন পর্যন্ত।

জানতে পারলাম, রমযানের এই মাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টিঃ আপনাকে খাদ্য ও পানি বর্জন করতে হবে এই উদ্দেশ্যে যে, আপনিও যেনো আপনার নিজের শরীরে অনুভব করতে পারেন দরিদ্র এবং বৃভুক্ষুরা যা অনুভব করে। এভাবে মানুষের চেতনায় সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে একটি ধর্মীয় মৌলিক নীতির উপর।

রমযানে মাসে রোযার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনে নিজে নিজে শৃংথলা মেনে চলার অভ্যাস—যা কি না যুক্তিগত নৈতিকতার একটি দিক, যে নৈতিকতাকে ইসলামের সকল শিক্ষার মধ্যেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (যেমন, সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে, কারণ ইসলাম মনে করে মাদক দ্রব্য হচ্ছে চৈতন্য ও দায়িত্ববাধ থেকে নিঙ্কৃতি পাবার অতি সহজ্ব এক উপায়)। এ দু'টি উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ মানুষের ত্রাতৃত্ব এবং ব্যক্তির স্ব–আরোপিত নিয়মানুবর্তিতায় ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিভংগির রূপরেখা আমার কাছে ধীরে ধীরে জ্পষ্ট হয়ে উঠতে গুরু করলো।

ইসলামের প্রকৃত অর্থ কী এবং ইসলাম কী চায়, তার একটা পূর্ণতরো চিত্র পাবার প্রয়াসে আমি, কায়রোর কোনো কোনো মুসলিম বন্ধু যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে পেরেছিলেন তার দ্বারা প্রচূর উপকৃত হই। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উচু স্থানের অধিকারী হচ্ছেন শায়থ মোন্ডফা আল মারাঘি, সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিতদের অন্যতম এবং সন্দেহাতীতভাবেই আল—আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আলিমদের' মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাধর কেয়েক বছর পর তিনি আল্—আজহারের রেক্টর হয়েছিলেন)। খুব সম্ভব তখন তাঁর বয়স ছিলো চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝি, কিন্তু তাঁর মজবৃত পেশীবছল দেহে ছিলো কৃড়ি বছরের তরুণের তৎপরতা ও প্রাণশক্তি। তাঁর পাণ্ডিত্য ও গান্ধীর্য সক্তেও মুহুর্তের জন্যও কখনো তিনি তাঁর রসবোধ হারাননি। তিনি ছিলেন মিসরের মহান সংস্কারক মুহামদ আবদুহর একজন ছাত্র এবং তাঁর যৌবন—কালের অনুপ্রেরণার উৎস, অগ্লিপুরুষ জামালউদ্দীন আল—আফগানীর সাহচর্য লাভে ধন্য শায়থ আল্—মারাঘি নিজেও ছিলেন একজন তীক্ষধী বিচার—বৃদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাবিদ। তিনি একথা বোঝাতে কখনোই ভূলতেন না যে, সাম্প্রতিককালের মুসলমানরা তাদের ধর্মের আদর্শ থেকে সত্যি অনেক দূরে সরে পড়েছে এবং আজকের মুসলমানের জীবন ও চিন্তার মাপকাঠিতে মুহাম্মদের শিক্ষার সম্ভাবনাগুলির পরিমাপ করার চাইতে বড় ভূল আর কিছু হতে পারে না।

'ঠিক যেমন, ভূল হবে,' তিনি বলতেন, 'খৃষ্টানদের একে অপরের প্রতি প্রেমহীন আচরণের মধ্যে হযরত ঈসার প্রেমের বাণীর অস্বীকৃতি দেখা...।'

এই সতর্কবাণীর সংগে শায়খ আল্-মারাঘি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন আল্

আজহারের সংগে।

কায়রোর সবচেয়ে পুরোনো বাজার মৌন্ধি স্ট্রীটের ভীড়ের হট্টগোল থেকে বের হয়ে আমরা পৌছুই একটি ছাট্ট নির্জন দূরবর্তী ক্ষায়ারে–যার একটি দিক হচ্ছে, আল–আজহার মসজিদের সরল প্রশস্ত সমুখভাগ। একটি দোপাল্লার গেট এবং ছায়া–ঢাকা প্রাংগনের ভেতর দিয়ে আমরা খাস মসজিদের চত্বরে প্রবেশ করি। একটি বৃহৎ চতুর্ভুজ্ঞ, যা বহু পুরানো মেহরাব আর্কেড ছারা বেষ্টিত। মাথায় পাগড়ী পরা, লম্বা কালো রঙের 'জোল্বা' গায়ে, ছাত্ররা বসে আছে মাদুরের উপর আর নীচু স্বরে পড়ছে তাদের এই পুস্তক এবং পার্ছুলিপি। সামনে, মসজিদের বৃহৎ ছাদ–ঢাকা মিলনায়তনে লেকচার দেওয়া হচ্ছে। কয়েকজন ওস্তাদও বসে আছেন খড়ের মাদুরের উপর, স্তম্ভের নিচে, লম্বা সারিগুলি ধরে হল্–ঘরটিকে ছেদ করেছে, আর প্রত্যেক ওস্তাদের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে হাঁটু গোড়ে বসেছে এক এক দল শিক্ষার্থী। অধ্যাপক তাঁর স্বর একবারও উঁচু করেন না, ফলে, তাঁর উচ্চারিত কোনো শদই যাতে মিস্ না হয় সেজন্য দরকার হয় প্রচুর মনোযোগ এবং অভিনিবেশের। যে–কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এ চিস্তা স্বাভাবিক যে, এ ধরনের অভিনিবেশ সত্যিকার পাভিত্যের সহায়ক না হয়ে পারে না। কিন্তু শায়খ আল্–মারাছি শিগুগিরই আমার সে ভুল ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিলেন।

— 'আপনি ঐ 'পণ্ডিতদেরকে' দেখতে পাচ্ছেন?' তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, 'ওরা হচ্ছে ভারতের সেই পবিত্র গাডীদের মতো, যে গাডী, আমি জনেছি রাস্তার উপর যতো ছাপা কাগছ পায়, সবই খেয়ে ফেলে।...হাঁা, যে–সব বই শত শত বছর আগে লেখা হয়েছে সে–সবের মৃদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি ওরা গোগ্রাসে গিলতে থাকে, কিন্তু কখনো হজম করে না। ওরা আজ আর চিন্তা করে না নিজেরা। ওরা পড়ে আর পুনরাবৃত্তি করে, পড়ে আর পুনরাবৃত্তি করে এবং যে–সব ছাত্র ওদের লেকচার শোনে, তারাও কেবলি পড়তে আর পুনরাবৃত্তি করতেই শেখে, পুরুষধের পর পুরুষ ধরে!'

'কিন্তু শায়খ মুস্তাফা' আমি মাঝখানে প্রশ্ন করি, 'আর যা–ই হোক, আল–আজহার তো ইসলামী শিক্ষার মূল কেন্দ্র এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমানদের তামন্দ্রনিক ইতিহাসের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এর নামের সাক্ষাৎ পাই। গত দশ শতকে এই বিশ্ববিদ্যালয় যেসব চিস্তাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবেত্তা, দার্শনিক ও গণিতবিদের জন্ম দিয়েছে তাঁদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন?'

—'কিন্তু কয়েক শতাদী আগে থেকেই আগ্–আজহার আর এ ধরনের মনীষীদের জনা দিছে না'। শায়খ দৃঃখ করে বলেন, 'তা–ও হয়তো পুরাপুরি সত্য নয়; হাল আমলেও কখনো কখনো কোনো কোনো স্বাধীন চিন্তাবিদের অভ্যুদ্য হয়েছে আগ্–আজহার থেকে। কিন্তু মোটামুটি একথা সত্য যে, গোটা মুসলিম–জাহান যে বন্ধ্যাত্বে ভূগছে আগ্–আজহারও সেই বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়েছে, আর এর সেকালের উদ্যোগ অনুপ্রেরণা এখন নির্বাপিত ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি যেসব প্রাচীন মুসলিম চিন্তাবিদের কথা উল্লেখ করলেন তাঁরা স্বপ্লেও কখনো একথা ভাবেননি যে, বহু শতাদী পর তাঁদের চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে ও তার বিকাশ সাধন না করে, তধু বার বার ঘুরে ফিরে তার পুনরাবৃত্তি করা হবে, যেনো সেগুলি পরম ও জন্রান্ত সত্য! যদি আমরা পরিবর্তন চাই

ভালোর দিকে, তা' হলে আমাদের বর্তমান চিন্তানুকরণের পরিবর্তে 'চিন্তাশীলতাকে করতে হবে উৎসাহিত...।'

আল-আজহারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শায়থ আল্-মারাঘির এই তীক্ষ্ম মন্তব্য, আপনি মুসলিম জাহানের সর্বত্র যে সাংস্কৃতিক ক্ষয়িষ্ণুতার মুখামুখি হবেন তার গভীরতম কারণগুলির অন্যতম কারণটি বৃঝতে আমাকে সাহায্য করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের জড়ত্ব-প্রাপ্তিই কি বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিবিম্বিত নয় মুসলমানদের বর্তমানের সামাজিক বন্ধ্যাত্বে ? এই মানসিক জড়ত্বেরই আরেকটি রূপ কি আমরা দেখতে পাই না, নিষ্ক্রিয়তার সংগে প্রায় অলসভাবে সেই অনাবশ্যক দারিদ্যুকে বীকার করে নেওয়াতে যার মধ্যে বহু মুসলমান বাস করছে যেসব সামাজিক অন্যায় তাদের উপর অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলি মুখ বুঁজে বরদাশ্ত করার মধ্যে।

এবং তাহলে কি এ খুবই বিষয়কর, আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, মুসলমানদের অবক্ষয়ের এমন সব বাস্তব প্রমাণাদিতে মজবুত হয়েই প্রতীচ্যে এতো সব তুল ধারণার উদ্ভব হয়েছে? ইসলাম সম্বন্ধে প্রতীচ্যের জন—সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় এভাবে ৪ মুসলমানদের পতনের প্রধান কারণই হচ্ছে ইসলাম, যা খৃষ্ট বা ইহুদী ধর্মের সাথে তুলনীয় একটি ধর্মীয় আদর্শ হওয়া তো দ্রের কথা, বরং এ হচ্ছে এক গলিজ মিশ্রণ, মরুভূমিসূলভ অন্ধত্ব, স্থূল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, কুসংস্কার আর বোবা অদৃষ্টবাদ, যা উন্নতভরো মহন্তরো সামাজিক অবস্থার দিকে মানব—জাভির যে অভিযান চলছে তাতে ইসলামের অনুসারীদেরকে শরীক হতে বাধা দেয়; ইসলাম মানব—মনকে সংস্কার অথবা জিগ্যাসা—বিকল্বতা থেকে মুক্ত তো করেই না, বরং এই বিক্রম্বভাকে আরো মজবুতই করে থাকে। তাই যতো জলদি জলদি মুসলিম জাতিগুলি ইসলামী বিশ্বাস এবং সামাজিক আচার—আচরণের গোলামি থেকে আযাদ হবে এবং পাশ্চাত্য জীবন—পদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজী হবে, ততোই তাদের জন্য মণ্ডাল—বাকি দুনিয়ার জন্যও…!

অতোদিনে আমার নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে আমার এ প্রত্যয় জন্মেছে যে, ইসলাম সম্পর্কে গড়পড়তা প্রতীচ্যবাসীর ধারণা একেবারেই বিকৃত। আল-কুরআনের পাতায় পাতায় আমি যা দেখতে পেলাম তা বিশ্ব জগত সম্পর্কে মোটেই 'এক স্থূল বস্তুবাদী' ধারণা নয়, বরং আল্লাহ্ সম্পর্কে একটি গাঢ় গভীর চেতনা, যার অভিব্যক্তি ঘটেছে আল্লাহ্ স্টু গোটা প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার মধ্যে—পাশাপাশি বৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়জ স্পৃহা, আত্মিক প্রয়োজন ও সামাজিক চাহিদার মধ্যে একটি সুন্দর সামজন্য! আমার কাছে স্টু হয়ে উঠলো দিবালোকের মতোঃ মুসলমানদের পতনের জন্য ইসলামের ফেটি-বিচ্যুতি নয়, বরং ইসলামের আদর্শ মুতাবিক জীবন–যাপনে আমাদের ব্যর্থতাই দায়ী।

কারণ, এ কথা তো সত্য যে, ইসলামই প্রথমদিকের মুসলমানদের তামদ্দুনিক দিক দিয়ে উচ্চতার স্বর্ণ-চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিলো তাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে সজ্ঞান চিন্তার দিকে পরিচালিত ক'রে; এই সজ্ঞান চিন্তাই তো আল্লাহর সৃষ্টির প্রকৃতি তথা তাঁর অভিপ্রায়কে বোঝার একমাত্র উপায়। মুসলমানেরা দুর্বোধ্য, এমনকি বৃদ্ধির অনধিগম্য কোনো 'ডগ্মায়' বিশ্বাস করুক এমন কোনো দাবী করা হয়নি তাদের কাছে; কম্বুত হয়রতের শিক্ষায়

কোনো রকম অন্ধ বিশ্বাসেরই স্থান নেই। আর এ কারণেই প্রথম দিকের যে জ্ঞানানুসন্ধিৎসা মুসলিম ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো, তাকে চিরাচরিত ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বেদনাদায়ক সংখামের মধ্য দিয়ে নিজেকে ঘোষণা করতে হয়নি। পক্ষান্তরে বলা যায়, এর উদ্ভব ঘটেছে খাস করে ঐ ধর্ম থেকেই। আরবের নবী ঘোষণা করেন ঃ 'জানের অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য পবিত্রতম কর্তব্য'; আর তাঁর উমতের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিলো এই বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই আল্লাহর পূর্ণ ইবাদত সম্ভব। 'আল্লাহ্ কোনো রোগ পয়দা করেন না তার ওষুধ সৃষ্টি না ক'রে',— মহানবীর এই কথা নিয়ে যখন তাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করলেন, তখন তাঁদের এই উপলব্ধি হলো যে, অজ্ঞাত ওষুধের অনুসন্ধান ক'রে তাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে পূর্ণ করার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন, আর এভাবেই তাঁদের নিকট চিকিৎসা–গবেষণা একটি ধর্মীয় কর্তব্যের পবিত্রভায় মণ্ডিভ হয়ে ওঠে। তাঁরা পাঠ কররেন আল্-কুরআনের এই আয়াতঃ 'আমি প্রত্যেক প্রাণীকে সৃষ্টি করি পানি থেকে'—আর এই শব্দগুলির তাৎপর্য তেদ করতে গিয়ে তাঁরা প্রাণীসন্তাসমূহ এবং সেগুলির বিকাশ সম্বন্ধে অধ্যয়ন শুরু করেন, আর এভাবেই তাঁরা জীব-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। নক্ষত্রমালা ও তাদের গতিবিধির সামঞ্জস্যের প্রতি আল্-কুরআন অস্ট্রল নির্দেশ করে স্রষ্টার মহিমা হিসাবে এবং এভাবেই মুসলমানরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশান্ত্রকে গ্রহণ করে এমন এক আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে যা অন্যান্য ধর্মে কেবল প্রার্থনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কোপার্নিকাসের যে-পদ্ধতি নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তন এবং সূর্যের চারদিকে গ্রহপুঞ্জের পরিক্রমণকে সাবিত করে, ইউরোপে তার বিবর্তন ঘটে মাত্র ষোড়শ শতকের ভরুর দিকে (শাস্ত্রবিদেরা যার মুকাবিলা করেছিলেন প্রচণ্ড আক্রোশের সাথে, কারণ তাঁরা মনে করতেন এতে বাইবেলের আক্ষরিক শিক্ষার বিরোধিতা রয়েছে) কিন্তু এ পদ্ধতির বুনিয়াদ পত্তন হয় আরো ছয়'শো বছর আগে, মুসলিম দেশগুলিতে—কারণ ইতিমধ্যে নবম ও দশম শতকেই মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে পৃথিবীর আকার গোল এবং সে আবর্তন করে তর নিজস্ব কক্ষপথে। তারা জক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমার সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের অনেকেই দাবী করতেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আর তাঁদের এ দাবীর জন্য তাঁরা কখনো ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। এভাবেই তাঁরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও শারীরতত্ত্বের চর্চা করেন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চায়ও আত্মনিয়োগ করেন। বলাবাহল্য, এসব বিষয়েই মুসলিম প্রতিভা তার সবচেয়ে স্থায়ী স্থৃতিস্তম্বর্গুল রেখে গেছে। এই সব স্তম্ব তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের মহানবীর নসিহতই অনুসরণ করেছেন, তার বেশি কিছু করেননি। মহানবীর সে নসিহত এই ঃ 'কেউ যদি জ্ঞানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন', 'বিজ্ঞানী তো আল্লাহ্র পথেই চলে থাকেন' 'কেবল 'নেক' মানুষের উপর জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠতু, সকল নক্ষত্রের উপর পূর্ণ চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সমান' এবং 'জ্ঞানীর কলমের কালির মর্যাদা শহীদের লোহর চাইতেও পবিত্রতবো।'

মুসলিম ইতিহাসের গোটা সৃজনশীল যুগটিতেই অর্থাৎ মহানবীর পর প্রথম পাঁচশো বছরের মধ্যে, মুসলিম সভ্যতার চাইতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার মহন্তরো কোনো পৃষ্ঠপোষক কেউ ছিলো না; যে-সব দেশে ইসলাম ছিলো চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী সেসব দেশ ছাড়া অধিকতরো নিরাপদ আশ্রয়ও ছিলো না আর কোথাও।

একইভাবে কুরআনের শিক্ষায় প্রভাবিত হলো সামাজিক জীবন যখন খৃষ্টান ইউরোপ মহামারী হলেই মনে করতো আল্লাহ্র গজব হচ্ছে যার নিকট মানুষের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। সেই সময়ে এবং তারো অনেক আগে, মুসলমানেরা তাদের নবীর এই নির্দেশ অনুসরণ করতো যে, মহামারী প্রতিরোধ করবার জন্য মহামারী উপদ্রুত শহর ও এলাকাগুলিকে আলাদা করে ফেলতে হবে সুস্থ এলাকাগুলি থেকে—এবং যখন, খৃষ্টান জগতের রাজা—বাদশাহ্ ও অভিজাতরাও গোসল করাকে একটি প্রায় ইতর বিলাসিতা বলে মনে করতেন, সে সময়েও, এমনকি দরিদ্রতম মুসলিম ঘরেও ছিলো কমপক্ষে একটি করে গোসলখানা, আর প্রত্যেক মুসলিম নগরীতেই ছিলো সর্বসাধারণের জন্য সার্বিক ব্যবস্থাসহ গোসলখানা (দৃষ্টান্তস্বরূপ নবম শতকে এক কর্ডোভাতেই ছিলো এ ধরনের তিন শ' গোসলখানা)। এবং এ সবই করা হয়েছিলো মহানবীর একটি শিক্ষা কার্যকরী করতে গিয়ে ও 'পরিষ্কার—পরিক্ষন্নতা ঈমানের অংগ।' মুসলমান যখন জাগতিক জীবনের সুন্দর কত্তুগুলি উপভোগ করতো তখন সে আধ্যাত্মিক জীবনের চাহিদার সাথে কোনো বিরোধে মুখামুখি হতো না, কারণ রস্পুলুল্লাহ্ (সা)—এর শিক্ষা অনুসারে 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীবনে তাঁর ঐশ্বর্যের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন।'

অন্ধ কথায়, ইসলাম প্রবল প্রেরণা, যোগালো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য—যা মানবেতিহাসের সবচেয় গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠাগুলির একটি দখল করে আছে, আর ইসলাম এ প্রেরণা সৃষ্টি করে বৃদ্ধিকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং অজ্ঞেয়তাবাদকে অস্বীকার ক'রে। এর মানে নিক্রিয়তা নয়, কর্মবাদ; সন্মাসবাদ নয়, জীবনবাদ। কাজেই এতে বিস্ময়ের অবকাশ খুবই কম যে, আরবের সীমা—সরহদ অতিক্রম করার সাথে সাথেই ইসলাম দ্রুত গতিতে নতুন নতুন অনুসারী লাভ করতে থাকে। পল্ এবং অগান্টিনের প্রচারিত খৃষ্টধর্ম পার্থিব জীবনের প্রতি যে ঘৃণা—তাচ্ছিল্য পোষণ করে তারই মধ্যে লালিত বর্ধিত সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মানুষেরা এবং কিছুকাল পরে, ভিশিগথিক স্পেনের লোকেরা হঠাৎ এমন একটি আদর্শের মুখামুখি হলো যা' 'আদি পাপে' বিশ্বাসের অন্ধতা অস্বীকার করে এবং মানুষের পার্থিব জীবনের সহজ্ঞাত মর্যাদার উপর দেয় গুরুত্ব; আর এ কারণেই তারা এসে জড়ো হতে লাগলো নিত্যবর্ধমান সংখ্যায়, এই জীবনাদর্শের পাশে—যা তাদের শেখালো—মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি। ইসলামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল 'উষাকালে ইসলামের বিস্ময়কর বিজয়ের এ–ই হচ্ছে ব্যাখ্যা, 'তরবারির জোরে মানুষকে দীক্ষিত করার উপকথা নয়।'

মুসলমানেরা ইসলামকে মহত্ব দান করেনি, ইসলামই মুসলমানদেরকে দিয়েছিলো মহত্ব। কিন্তু যে–মূহূর্তে তাদের বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ালো তাদের অভ্যাসের বস্তু, তা তাদের জীবনের কর্মসূচী আর রইলো না, যে কর্মসূচী সজ্ঞান অনুসরণের বিষয়, তখনি, তাদের

সভ্যতার তলদেশে যে সৃজ্জনশীল উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিলো তাতে তক্ত হলো ক্ষয় এবং ক্রমে তা ডেকে নিয়ে এলো নিষ্ক্রিয়তা, বন্ধ্যাত্ব এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়।

আমি যে নতুন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করলাম এবং যে অগ্রগতি লাভ করে চলেছিলাম আরবী ভাষায় (আমি আল্—আজহারের একজন ছাত্রকে নিয়োগ করেছিলাম আমার রোজকার পাঠের জন্য) তাতে মনে হলো, আমি এখন অমন একটি জিনিসের অধিকারী হয়েছি যাকে বলা যেতে পারে মুসলিম মনের চাবিকাঠি। মাত্র ক'মাস আগেই আমি যে আমার বই—এ লিখেছিলাম 'কোনো ইউরোপীয়ই পারে না সচেতনভাবে গোটা ছবিটার ধারণা করতে', সে ব্যাপারে আর আমার পক্ষে অতোটা নিশ্চিত বোধ করা সম্ভব হলো না; কারণ, এখন এই মুসলিম জাহান প্রতীচ্য ভাবানুষংগের কাছে আর সম্পূর্ণ চিন্তাভ্যাসগুলি থেকে কিছুটা আযাদ হতে পারে এবং এ সম্ভাবনা মেনে নেয় যে, এসব চিন্তাভ্যাসই হয়তো একমাত্রা গ্রহণযোগ্য চিন্তাভ্যাস নয়, তাহলে এককালের এতো অপরিচিত মুসলিম জগতও হয়ে উঠতে পারে বৃদ্ধিগ্রাহ্য...।

কিন্তু যদিও আমি দেখতে পেলাম, ইসলামের জনেক কিছুই আমার বৃদ্ধি এবং সহজাত অনুভূতির কাছে আবেদন জানায়, তবু আমি বাঞ্ছনীয় মনে করিনি যে, সে পদ্ধতি তার নিজের কল্পিত বা উদ্ভাবিত নয়, তেমন কিছুর সংগে একজন বৃদ্ধিমান মানুষের সকল চিম্তা ও গোটা জীবন–দৃষ্টির খাপ নেয়া উচিত।

— 'আমাকে বলুন, শায়খ মুস্তাফা, একবার আমি আমার পণ্ডিত বন্ধু আল্ মারাঘিকে বলি, একটি বিশেষ শিক্ষা এবং কতকগুলি বিশেষ নির্দেশের মধ্যে কারো নিজেকে গঙ্গীবদ্ধ রাখার প্রয়োজন কী? সমস্ত নৈতিক প্রেরণাকে অন্তর্বাণীর আওতায় রেখে দেওয়াই কি শ্রেয় নয়?

—"তরুণ বন্ধু, আপনি যা আমাকে জিগ্গাস করছেন, তা তো আসলে এই যে, আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রয়োজন কী? জবাবটি খুবই সোজা। খুব অল্প লোকই—কেবল নবীরাই—অন্তর্বাণী তাঁদের হৃদয়ে যা বলে তা বুঝবার প্রকৃত ক্ষমতা রাখেন। আমরা বেশিরভাগই ব্যক্তিস্বার্থ এবং কামনা–বাসনার জালে বন্দী এবং আমাদের হৃদয় যা বলে, আমরা প্রত্যেকেই যদি তাই মেনে চলি, তাহলে আমরা সার্বিক নৈতিক বিশৃংখলার সম্মুখীন হবো এবং আচার–আচরণের কোনো পন্থার বিষয়েই একমত হতে পারবো না। আপনি অবশ্য জিগ্গাস করতে পারেন, এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম আছে কি না ৪ আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা মনে করে, তারা কোন্ বিষয়কে ভালো বা মন্দ করবে এ বিষয়ে তারা অন্যের দ্বারা 'পরিচালিত' হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু তা'হলেও আমি আপনাকে জিগ্গাস করছি—অনেক মানুষই—বহু মানুষই কি তাদের নিজেদের জন্য এই বিশেষ অধিকার দাবি করবে নাং এবং তার ফলই বা কী হবে।"

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

আমি প্রায় ছ'হপ্তা হলো কায়রোতে আছি। এ সময়ের মধ্যে আবার আমি ম্যান্সেরিয়ায় ভূগি। এর আগের বছর আমি ম্যান্সেরিয়ায় পয়লা আক্রান্ত হয়েছিলাম ফিলিস্তিনে। মাথা

ধরা, মাথা ঘোরা এবং সারা গামে মন্ত্রণার সাথে শুরু হয় এই শ্বুর এবং দিনের শেষে, আমাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে হয় চিং হয়ে; আমার হাত তোলবার ক্ষমতা পর্যন্ত রইলো না। আমার বাড়ির মালিক সিনোরা ভিতেল্লি আমার চারপাশে অমন ব্যন্ত—সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন যে, মনে হলো তিনি যেন প্রায় উপভোগই করছেন আমার অসহায়ত্বকে! আসলে কিন্তু আমার জন্য তাঁর উদ্বেগ আন্তরিক, নির্ভেজাল। তিনি আমাকে খেতে দিলেন গরম দুধ, মাথায় ঠাণ্ডা পানির পট্টি দিলেন; কিন্তু আমি যখন তাঁকে বললাম ডাক্তার ডাকাই সংগত হবে, তিনি রাগে ঘেনায় একেবারে শ্বুলে ওঠেনঃ

— "ডাক্তার? ডাক্তার না ছাই! এই কসাইগুলি ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে কী জানে? আমি এদের যে কোন জনের চাইতে এ বিষয়ে বেশি জানি। আমার মরহুম দ্বিতীয় স্বামী এই রোগেই মারা যায় আল্বানিয়ায়। আমরা কয়েক বছর দুরাজ্জোতে ছিলাম। ও বেচারা প্রায়ই কট পেতো তোমার চাইতে অনেক বেশি যন্ত্রণায়—তবে আমাতে তার আস্থা ছিলো সবসময়ই...

আমি অতো কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার তর্ক করার কোনো ক্ষমতাই ছিলো না। কাছেই আমি তাঁর ইচ্ছামতো গ্রীক সুরা ও কুইনিনের এক উগ্র মিকচার আমি খাই—চিনি মাখানো বড়ি নয়, একেবরে খাঁটি চুর্ণ ওষুধ, যার তিক্ততা জ্বরের চাইতেও বেশি কাঁপন ধরিয়ে দেয় আমার মধ্যে। কিন্তু যেভাবেই হোক, বলতে বিশ্বয়কর ঠেকবে হয়তো, মা ভিতোল্লির প্রতি ছিলো আমার পূর্ণ আস্থা, তাঁর 'মরহম দিতীয় স্বামী'র অভত উল্লেখ সন্ত্রেও।

সেই রাতে, যখন জ্বুরে আমার সারা গা জ্ব্বুলছে, হঠাৎ রাস্তা থেকে ভেসে আসা একটি মোলায়েম, গাঢ় সংগীত আমি স্তনতে পেলাম—একটি 'ব্যারেল ওর্গানের' বাজুনা।

এ ওর্গান সেই সব সাধারণ ব্যারেল ওর্গানের একটি নয় যাতে রয়েছে টানা হাপর এবং ছিদ্রযুক্ত নল, বরং তা আমাকে খরণ করিয়ে দেবে ভাঙা ভাঙা সুর তোলা সেকেলে ক্লেভিকার্ড—এর কথা, যা সৃষ্ম বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খুবই নাজুক এবং খুবই সীমাবদ্ধ বলে বছকাল আগেই ইউরোপে পরিত্যক্ত হয়েছে। এর আগেও আমি এ ধরনের ব্যারেল ওর্গান দেখেছি কায়রোতে ঃ একটি লোক বাক্সটি বহন করছে তার পিঠে, আর একটি বালক তার পিছু পিছু চলছে আর হাতল ঘুরাচ্ছে। এবং তা থেকে সুরগুলি উঠছে, আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি, সংক্ষিপ্ত এবং পরিচ্ছন্ন; যেনো তীরের মতো ভেদ করছে লক্ষ্যবিন্দু, মধ্যকার ব্যবধান ডিঙিয়ে, কাঁচের টুঙটাঙ শব্দ তুলে; সুরগুলি একটি আরেকটি থেকে এতাই আলাদা, এতোই সভন্ত্র যে, তাতে করে শ্রোতার পক্ষে পুরা সংগীতটির মানে উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভব নয়। বরং তার বদলে এ সংগীত তাকে টেনে নিয়ে যায় নরম, গাঢ় কতকগুলি মুহুর্তের মধ্য দিয়ে, ঝাঁকুনি দিতে দিতে। এগুলি যেনো একটা গোপন রহস্য যা আপনি উদ্ঘাটন করতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না; এবং সারারাত ধরে এই সুরগুলি আমার মন্তিছে বার বার ঘুরপাক খেয়ে আমাকে দিচ্ছিলো যন্ত্রণা, এমন একটি ঘূর্ণ্যমান বৃত্তের মতো, যা থেকে আমার অব্যাহতি ছিলা না স্কুটারীতে আমি ঘূর্ণ্যমান দরবেশদের যে—নাচ দেখেছিলাম তারই মতো—সে কি কয়েক মাস আগের কথা, না কয়েক বছর,

যখন আমি অতিক্রম করছিলাম পৃথিবীর গভীরতম সাইপ্রেস বনভূমি...।

এ এক অতি অসাধারণ বনানী, স্কুটারীর সেই গোরস্তান, ইস্তাস্থ্য থেকে তক্ষ করে বস্ফোরাসের ঠিক মাঝখান দিয়েঃ অগণিত দেওদার গাছের ফাঁকে ফাঁকে অলিগলি আর পথ এবং সেই সব গাছের নিচে, অগণিত খাড়া এবং মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা শিলা–সমাধি, যাতে খোদিত রয়েছে বাতাসে–পানিতে ক্ষয়ে যাওয়া আরবী শিলালিপি। বছকাল আগে থেকেই পরিত্যক্ত হ্যেছিলো গোরস্তানটি; এখানে যে–সব মৃত শায়িত রয়েছে তাদের মৃত্যু হয়েছে বহু—বহু অতীতে। তাদের দেহ থেকে উদ্গত হয়েছে বিশাল বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড, কোনোটি ষাট ফুট, কোনোটি আশি ফুট উচু। পরিবর্তনশীল ঋতুচক্রের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠেছে এই সব বনস্পতি, এক নিক্ষল নীরবতার মধ্যে—আর এ বনানীতে এ নীরবতা এমনি ব্যাপক ও প্রগাঢ় যে, মানুষের পক্ষে সেখানে বিমর্ষ হওয়ারও অবকাশ নেই। মৃতরা যে ঘুমিয়ে থাকতে পারে তা আমি এমন গভীর করে, এমন তীব্রভাবে, আর কোথাও অনুতব করিনি। এই মৃতরা মানুষ ছিলো অমন এক জগতের বাসিন্দা যেখানে জীবন–ধারণ ছিলো নির্বিঘ্নে শান্তিময়; এরা এক তুরাবিহীন মানবজাতির মৃত সন্তান।

গোরস্তানের ভেতর কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর, কুটারীর চিপা অলিগলির ভেতর দিয়ে আমি এসে পৌছুলাম একটি মসজিদের কাছে। ওটি যে একটি মসজিদ তা কেবল এর দরোজার উপর চমৎকার কারুকার্যময় আরবী লিপি দেখতে বৃঝতে পারলাম। দরোজাটি অর্ধক খোলা। আমি সেই দরোজা দিয়ে ঢুকে আধো আলো আধো ছায়ায় ঘেরা একটি কোঠায় এসে দাঁড়াই। সেখানে একটি গালিচার উপর একজন বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধকে— ব্যক্তিকে চক্রাকারে যিরে বসে আছে মাত্র ক'জন লোক। এদের প্রত্যেকেরই পরনে লম্বা জোলা এবং মাথায় উঁচু, তামাটে রঙের কিনারহীন শোলার টুপি। বৃদ্ধ 'ইমাম' আল্ক্রআনের একটি আয়াত তিলওয়াত করছিলেন এক্ষেঁয়ে সুরে। একটি দেয়াল ঘেষে বসেছে ক্য়েকজন সংগীত শিল্পীঃ ঢোল বাদক, বংশী বাদক এবং 'কামাঞ্জা' বাদক, তাদের লম্বা গলাওয়ালা ভায়োলিনের মতো সংগীত যদ্ধািদ নিয়ে।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এতোকাল যে 'নাচনেওয়ালা দরবেশদের' কথা আমি ভূরি ভূরি ভনে এসেছি, এ অভূত মহফিলটি নিশ্চয়ই ওদের ঃ সেই মরমীয়া পন্থা, যা নির্দিষ্ট ছন্দে, বারবার পুনরাবৃত্ত ক্রমবর্ধমান দ্রুততালে কতকগুলি অংগ সঞ্চালনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে আনতে চায় মোহাবেশ, যা তাকে ক্ষমতা দেয় আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে।

'ইমামে'র তিলাওয়াতের পর যে নীরবতা নেমে এলো তা হঠাৎ তেঙে খান খান হয়ে গোলো একটি মিহি অথচ সুউচ্চ স্বর্থামে তোলা বংশী—ধ্বনিতে ঃ এবং সংগীত তরু হলো, একঘেঁয়ে একটানা সুরে, প্রায় আর্তনাদের ভংগীতে যেনো। মনে হলো, যেনো একটি মাত্র অংগ সঞ্চালনের সাথে দরবেশেরা দাঁড়িয়ে গোলো, জোলা ছুঁড়ে ফেলে দিলো এবং দাঁড়ালো তাদের ভত্র ঝুলস্ত কুর্তা গায় নিয়ে, যা পৌছেছে পিয়ে তাদের হাঁটু পর্যন্ত; গেরো দেওয়া রুমাল দিয়ে কোমরে বাঁধা সেই কুর্তা; এরপর তারা প্রত্যেকেই অনেকটা ঘুরে দাঁড়ালো, যার ফলে, একটি বৃত্তের আকারে দাঁড়িয়ে তারা প্রতি দু'জনে হলো একে অন্যের মুখামুখি।

এরপর তারা বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়ি রেখে, একে অন্যের প্রতি ঘাড় নোয়ায় গভীর আন্তরিকতার সাথে, (এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়লো, প্রাচীনকালের দৈত সংগীতের কথা এবং নানারকম কাজ-করা কোট গায়ে নাইটদের কথা, যারা সম্ভ্রমের সাথে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাতো মহিলাদের।) পরমূহূর্তে সকল দরবেশ তাদের বাহু বিস্তার করলো দু'পাশে, ডান হাতের তালু উপর দিকে ঘুরালো এবং বা হাতের তালু ঘুরালো নিচের দিকে। ফিস্-ফিস্ করা ধ্বনির মতো তাদের ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এলো একটি শব্দ 'হুয়া'—ডিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্)। এই মোলায়েমভাবে উচ্চারিত ধ্বনি ঠোঁটে নিয়ে তারা প্রত্যেকে ধীরে ধীরে ঘূরতে লাগলো নিজ নিজ কক্ষপথে, সেই সংগীতের তালে তালে দেহকে আন্দোলিত ক'রে, যেনো তা' আসছিলো অনেক... অনেক দূর থেকে। তারা তাদের শির ঝুঁকিয়ে দিলো, ঘাড় বাঁকিয়ে পেছন দিকে, চোখ তাদের বুঁজে এলো এবং একটি মসৃণ কাঠিন্য ছড়িয়ে পড়লো তাদের মুখের উপরে। বৃত্তাকারে তাদের ঘূর্ণন দ্রুত থেকে দ্রুততরো হয়ে উঠলো, প্রশন্ত, প্রচুর কাপড় দিয়ে তৈরি কুর্তাগুলি বাতাস পেয়ে ফুলে रकॅर इर्जियान यानुवर्शनित हात्रशार्ग टेवरित करत वकि विगान हक, रयरना अयुम्रूरत চক্রাকারে আবর্তিত শুদ্র ঘূর্ণিপাক। তাদের মুখমণ্ডলে গভীর নিমগুতার ছাপ...বুতাকারে আবর্তন রূপ পেলো চক্রবৎ ঘূর্ণনে; এক ধরনের মোহাবেশ, আর হর্ষোচ্ছাস পট অভিব্যক্তি লাভ করে তাদের সকলের মধ্যে। তাদের অর্ধ বিস্ফারিত ঠোঁট থেকে অসংখ্য, অগুণতিবার উচ্চারিত হতে লাগলো কেবল একটি শব্দ 'হুয়া..হুয়া...হুয়া'—; তাদের দেহ কেবলি পাক খেতে লাগলো ঘুরে ঘুরে এবং মনে হলো, সংগীত যেনো তাদের টেনে নিচ্ছে তার চাপা, পাক-খাওয়া একঘেয়ে ঐকতানের দিকে, একঘেঁয়েভাবেই যে সুর উঠছে উচ্চগ্রামে এবং আমার মনে হলো, আমি নিজেই যেনো অপ্রতিরোধ্যভাবে সেই ঘূর্ণিপাকের টানে চলেছি উর্ম্বদিকে, খাড়া ঘূর্ণ্যমান, মাথা ঘূরিয়ে দেয়া এক সিঁড়ি ভেঙে, উপর থেকে আরো উপরে, হামেশাই, কেবলি আরো উচ্চে, অবিরাম একই সিঁড়ি ভেঙে, নিরন্তর আরো উপরে নিয়ত ঘুরে ঘুরে ওঠা সিঁড়ি মাড়িয়ে, কোনো এক অবোধ্য অক্তেয় পরিণামের দিকে।...যতোক্ষণ না মাদাম ভিতেল্লির দরাজ বন্ধুত্বপূর্ণ হাত আমার কপাল স্পর্শ করায় সম্পূর্ণ থেমে গেলো ঘূর্ণিপাক, এবং আমার মোহাবেশ ভেঙে চুরে আমাকে আবার নিয়ে এলো স্কুটারী থেকে কাররোর শিলামণ্ডিত একটি কক্ষের স্লিশ্ব শীতলতায়...।

যা'ই হোক, সিনোরা ভিতেল্পি ভুল করেননি। তাঁর উপদেশে আমি ম্যালেরিয়ার ধকল কাটিয়ে উঠলাম, ততো শীঘ্র না হলেও, আমার নিয়মিত ডাজার আমার রোগ সারাতে যে সময় নিতেন নিদেনপক্ষে সেই সময়ের মধ্যেই। দু'দিনের মধ্যেই আমার দ্বুর সম্পূর্ণ সেরে গোলো এবং তিসরা রোজ বিছানা ছেড়ে আমি বসলাম একটি আরামদায়ক চেয়ারে। তবু চলাফেরা করার মতো শক্তি আমার মোটেই ছিলো না। সময় হয়ে উঠলো ঝুবই মন্থর, দুর্বহ। দু'একবার আমার শিক্ষক–ছাত্রটি আল্–আজহার থেকে এলেন আমাকে দেখতে, সংগে করে আমার জন্য তিনি আনলেন কিছু বই।

আমার সাম্প্রতিক বুখারে বয়ে আনা স্কুটারীর ঘূর্ণ্যমান দরবেশদের খৃতি, যেমন করেই হোক, আমাকে ভাবিয়ে তোলে। অপ্রত্যাশিতভাবেই এ ব্যাপারটি আমার কাছে এমন এক

রহস্যময় তাৎপর্য গ্রহণ করলো যা আমার মূল অভিজ্ঞতায় ষ্পষ্ট ছিলো না মোটেই। এই তরীকার গৃঢ় আচার-অনুষ্ঠানগুলি—বিভিন্ন মুসলিম দেশে আমি যেসব তরীকা দেখেছি, তারই একটি এই তরীকা---আমার মনে ইসলামের যে চিত্র ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করছিলো তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হলো না। আমি আমার আজহারী বন্ধকে অনুরোধ করি এ বিষয়ে আমাকে প্রাচ্যদেশীয় কিছু বই-পুত্তক সরবরাহ করতে। এবং এসব বই-পুন্তক পড়ে, এ ধরনের খহ্য প্রথা যে অমুসলিম উৎস থেকেই ইসলামে প্রবেশ করেছে, আমার এই সহজাত সংশয়ই প্রমাণিত হলো। মুসলিশ মরমীয়াবাদী, যারা 'সৃফী' বলে পরিচিত, তাঁদের ধ্যান-ধারণা যে গ্রীক দুজ্জেয়বাদীদের, ভারতীয়দের, এমনকি কখনো কখনো খৃষ্টানদের প্রভাব ব্যক্ত করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; এবং এই প্রভাবের **ফলেই** আমদানি হয় সন্যাসপন্থী ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ যার সাথে আরবের মহানবীর পয়গামের কোনো সম্পর্কই নেই। তাঁর পয়গামে 'যুক্তি'কেই বিশ্বাস অর্জনের একমাত্র পথ বলে শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভংগীতে মরমীয়া অভিজ্ঞতার সম্ভাব্যতা একেবারেই অবান্তব বলে বিবেচনার অযোগ্য না হলেও, ইসলাম ছিলো মূলতই একটি যুক্তিভিত্তিক প্রস্তাবনা, আবেগসর্বস্থ নয়। যদিও অত্যন্ত স্বাডাবিকভাবেই ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে অতিশয় ভাবাতিশয্যপূর্ণ এক অনুরাগের জন্ম দেয়, তবু হযরত মহামদের শিক্ষায়, ধর্মীয় 'অনুভৃতি উপলব্ধি'র ক্ষেত্রে ভাবাতিশয্যকে কেবল ভাবাতিশয্য হিসাবেই, তেমন কোনো স্বাধীন ভূমিকা দেওয়া হয়নি। কারণ, ভাবাতিশয্য যতো গভীরই হোক, আত্মগত কামনা ও ভীতির দারা তার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, যুক্তি যতোটা প্রভাবিত হতে পারে তার চাইতে—যুক্তির মধ্যে ভ্রান্তির অবকাশ যাই থাকুক।

—'বুঝলে মনসূর, এমনি ২৫ বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়েই ইসলাম নিজেকে উন্মোচিত করে আমার নিকট; কথাবার্তা, বই পড়া, কিংবা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে, এখানে এক ঝলক ওখানে এক ঝলক—এমনিভাবে, ধীরে ধীরে প্রায় আমার অজ্ঞাতেই…।'

## দৃই

আমরা যখন রাতের জন্য তাঁবু গাড়ি জামেদ আমাদের জন্য রুটি সেঁকতে বসে যায়। মোটা গমের আটার সংগ্রে নুন মিশিয়ে পানি দিয়ে পয়লা সে একটি পিও বানায়, তারপর চেপ্টা গোলাকার রুটি তৈরি করে, এক ইঞ্চি পুরু। এরপর সে বালুতে একটি গর্ত খুঁড়ে এবং সেখানে ভঙ্ক ডাল-পালা ওঁজে তাতে আন্তন ধরিয়ে দেয় এবং আন্তনটা হঠাৎ বিস্ফোরিত হবার পর যখন থেমে যায়, তখন জ্বলম্ভ অংগারের উপর রুটিটা রেখে দেয় এবং তার উপর গরম ছাই বিছিয়ে দিয়ে তার উপর স্থুপীকৃত ডাল-পালায় আন্তন ধরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর সে রুটিটির উপর থেকে অঙ্গার ও ডাল-পালা সরিয়ে সেটিকে উলিয়ে দেয় এবং আগের মতোই তা ঢেকে দিয়ে তার উপর আবার আন্তন ধরায়। আরো আধ ঘণ্টা পরে সেঁকা রুটিটি অংগারের নিচ থেকে খুঁড়ে বের করে এবং বাকি ধূলা এবং ছাই ছাড়ানোর জন্য একটি কাঠি দিয়ে তাতে বারবার আঘাত

করে। আমরা সে রুটি খাই পরিষ্কার মাখন মাখিয়ে, খেজুর দিয়ে। বলাবাহল্য এর চেয়ে সুস্বাদু রুটি আর কোখাও পাওয়া অসম্ভব!

আমার এবং জায়েদের মতো মনসুরের ক্ষিধাও তৃপ্ত হলো, কিন্তু তার ঔৎসুক্য নয়। আমরা যখন আগুনটিকে ঘিরে তয়ে আছি, সে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো—শেষপর্যন্ত কেমন ক'রে আমি মুসলমান হলাম এবং যখন ওর কাছে তা ব্যাখ্যা করতে যাই, আমি অনেকটা বিশ্বয়ে চকিত হয়ে উঠি, ইসলামের পথে আমার দীর্ঘ সফর কথায় প্রকাশ করা কতোই না কঠিন!

— 'কারণ, হে মনসুর, ইসলাম আমার কাছে এসেছে দস্যুর মতো, যে মানুষের ঘরে প্রবেশ করে রাতের বেলা, চুপি চুপি, কোনো শব্দ বা শোরগোল না করে; তফাতটা এই যে, দস্যুরা যা ক'রে ইসলাম তা করেনি, ইসলাম আমার ঘরে প্রবেশ করলো চিরকালের জন্য, চলে যাবার জন্য নয়। কিন্তু আমাকে যে মুসলমান হতে হবে একথা আবিকার করতে আমার কেটে গোলো বহু বছর...।'

মধ্যপ্রাচ্যে আমার দিতীয় সফরের সেই দিনগুলির কথা যখন শ্বরণ করি—যখন ইসলাম আমার মনের উপর দখল বিস্তার করতে তরু করেছে প্রাবদ্যের সংগে—আমার মনে হয়, আমি যে আবিকারের সন্ধানেই এক সফরে বেরিয়েছি এ বিষয়ে তখনো আমি ছিলাম সচেতন। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হম্ডি খেয়ে পড়ছিলো আমার উপর; প্রত্যেক দিন ভেতর থেকে জ্বোণে ওঠে নতুন নতুন প্রশ্ন এবং বাইরে থেকে আসে নতুন সমাধান—এসবই অমন একটা কিছুর প্রতিধ্বনি জাগ্রত করে যা আমার মনের পশ্চাদভূমিতে কোথাও ছিলো লুকায়িত। এবং ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতোই পরিকার হতে থাকে, বারবার উপলব্ধি করি, একটি সত্যকে আমি চিরদিনই জ্বেনেছি সে সম্পর্কে সচেতন না হয়েও, আর তাই ক্রমে ক্রমে উদ্যাটিত হচ্ছে, বলা যায়, প্রমাণিত হচ্ছে!

১৯২৪-এর গ্রীন্মের প্রথমদিকে, আমি কায়রো থেকে বর হই এক দীর্ঘ সফরে, যাতে আমার লাগে দু'টি বছরের বেশির ভাগ সময়। প্রায় দু'বছর আমি দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াই, এমন সব দেশের মধ্য দিয়ে যা তাদের ঐতিহ্যের প্রজ্ঞার দিক দিয়ে প্রাচীন হলেও আমার মনের উপর তার প্রভাবের দিক দিয়ে চির নতুন। আমার সফরে কোনো তাড়াহুড়া ছিলো না; একেক জায়গায় আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য থামি। দিতীয়বার আমি ট্রাঙ্গজর্ডান যাই এবং আমীর আবদুল্লাহর সাথে ক'দিন কাটাই—দেই বেদুঙ্গন মূলুকের উষ্ণ বীর্যবন্তায় হৈ—হেল্লোড় ক'রে, যা তখনো পাশ্চাত্য প্রভাব—স্রোতের সাথে নিজের চরিত্রকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়নি। সেবার আমার জন্য একটি ফরাসী ভিসার ব্যবস্থা করেছিলো 'ফ্রাংক্টুটার শাইটুঙ্ক'; আমি আবার সিরিয়া ভ্রমণের সুযোগ পেলাম। দামেশ্কে বেশিদিন থাকিনি; আমার চলার পথে এ প্রাচীন নগরী এসেই পেছনে পড়ে গেলো। বায়ক্রতের লেবাননী সজীবতা আমাকে আলিংগন করে কিছু সময়ের জন্য, কিছু শীগ্গিরই আমি তা ভূলে যাই, সিরীয় ত্রিপোলির বিজন নিদ্রালুতায়, তার নীরব প্রশান্তিতে। খোলা বন্দরে ছোটো ছোটো বাদামওয়ালা জাহাজগুলি তাদের নোঙরে টান খেয়ে খেয়ে নাচছে, আর লাতিন মান্তুলগুলি মৃদু কাঁয়চ্কোঁচ্ আওয়াজ করছে। জেটিতে একটি কফি হাউসের সামনে টুলে বসে

বিকালের রোদে ত্রিপোলির নাগরিকেরা মন্ধা— সে কফি খাচ্ছে আর 'হুকা' টানছে। সর্বত্রই শান্তি আর সন্তোষ, আর মনে হলো তাদের খাবার রয়েছে অটেল! এমন কি, ভিক্ষুকেরাও যেনো আরামপ্রদ কবোষ্ণ রোদ উপভোগ করছে, যেনো বলছে, আহা, ত্রিপোলিতে ভিক্ষুক হওয়াও কতো আনন্দের। আমি এলাম আলেশ্লোতে। এর রাস্তাঘাট আর দালান-কোঠা আমাকে শ্বরণ করিয়ে দেয় জেরুযালেমের কথা। পুরানো পাথুরে ঘরবাড়ি, যা যমীন থেকে উদগত হয়েছে বলে মনে হয়, আর অন্ধকার ধনুকের মতো বাঁকা তোরণ–শোভিত পথঘাট, নির্জন নীরব চক আর চতুর এবং খোদাই-করা জানালা। অবশ্য, আলেগ্লোর অন্তর্জীবন ছিলো জেরুযালেমের চাইতে একেবারেই আলাদা। জেরুযালেমের প্রবর্গ মেন্ধান্ধটি ছিলো অন্তুত, পরস্পর বিরোধী জাতীয় স্রোতের পাশাপাশি একটা যন্ত্রণাদায়ক খিচুনির মতো। ধ্যান-ধারণা এবং গভীর ধর্মীয় ভাবাবেগের পরেই সেখানে একটা বিষাক্ত মেদের মতোই স্থায়িভাবে জেঁকে বসেছিলো মানুষ আর বস্তু সম্পর্কে প্রায় দুর্জ্জেয় এক বিছেষ। কিন্তু আলেপ্লো-আরব এবং লেবাননের একটা মিশ্রণ হওয়া সত্ত্বেও এবং নিকটবর্তী তুরক্ষের হালকা ছাপ তার উপর পড়লেও, আলেশ্লো স্ব-বিরোধীমুক্ত এবং স্লিষ্ক, প্রশান্ত। কাঠের ব্যালকনি আর পাপুরে সমুখভাগ নিয়ে, ঘরবাড়িগুলি তাদের নিশ্চলতার মধ্যেও প্রাণবন্ত। প্রাচীন বাজারে হস্ত শিল্পীদের নির্বাক কর্মব্যস্ততা, পুরানো সরাইখানাগুলির চতুর যার উপরে ছাদ আর দু'পাশে সারিসারি দোকান, নানা পণ্যে বোঝাই। মিতব্যয়িতা এবং তার সংগে একটা লঘু-প্রকৃতির লালসা—জার উভয়ই সকল প্রকার ঈর্ষা থেকে মুক্ত; কোনো প্রকার ব্যস্ততা নেই, আর অমনি এক অবকাশ এ-'পরদেশী' জনকেও আলিংগন করে এবং তার মধ্যেও জাগায় এ আকাংখা যে, তার নিজের জীবনও যেনো নির্বিদ্ন অবকাশে শিকড় গেড়ে স্থির হতে পারে। এ সমস্তই বয়ে চলেছে একত্রে একটি তীব্র মনোমুগ্ধকর ছব্দে।

আলেয়ো থেকে গাড়িতে করে আমি পৌছুলাম সিরিয়ার একেবারে উন্তরের একটি শহর— দায়র-আয-যোর-এ। আমার ইচ্ছা ওখান থেকে আমি ধরবো বাগদাদের পথ, যাবো ফোরাতের সমান্তরাল প্রাচীন সরু কাফেলার পথের উপর অবস্থিত বাগদাদে। আর সেই সফরেই আমি প্রথম সাক্ষাং পাই ছায়েদের।

বাগদাদ–দামেশ্কের রাস্তায় ক'বছর ধরে মোটরগাড়ি চলছে। কিন্তু সেদিক দিয়ে ফোরাতের সমান্তরাল রাস্তাটি ছিলো সামান্যই পরিচিত। বলতে কি, আমার আগে একটি মাত্র মোটর গাড়িই এ পথে গিয়েছিলো ক'মাস আগে। এমনকি, আমার আর্মেনীয় দ্রাইভারও এর আগে কোনোদিন দায়র—আয–যোর অতিক্রম করেনি যদিও তার আত্রবিশ্বাস প্রবল, যেমন করেই হোক পথ বার করে নেবে। তা সম্ভেও তার মনে হলো, আরো বাস্তব আর আরো নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমরা দৃ'জন এক সংগে বাজারে ঘুরলাম তথ্যের সন্ধানে।

বাজারের রাস্তাটি গোটা দায়র-আয-যোর-এর মধ্য দিয়ে আগিয়ে গেছে লয়ালম্বি। এটিকে একটি সিরীয় প্রাদেশিক শহর এবং একটি বেদুঈন রাজধানীর মিশ্রণ বলা যেতে পারে—যদিও বেদুঈনী প্রভাবই এর উপর বেশি। এখানে দু'টি বিশ্বের মিশন হয়েছে এক অদ্ভূত সাদৃশ্যে। এক দোকানে বিক্রি হচ্ছে আধুনিক অথচ মৃদ্রিত ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড, যখন ঠিক তারপরেই, অন্য এক জায়গায় কয়েকজন বেদুঈন মরুভূমিতে বৃষ্টি সম্বন্ধে কথা বলছে, কথা বলছে সিরিয়ার বিশরআনাজা কবিলা ও ইরাকের শামার গোত্রের মধ্যকার হালের বিবাদ সম্পর্কে। একজন উল্লেখ করে, কিছুকাল আগে নযদী বেদুঈন সর্দার ফয়সল আদ্-দাবিশ দক্ষিণ ইরাকে যে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলেন, তার কথা; বার বার আরবের বুর্জর্গ আদমি ইবনে সউদের নাম উচ্চারিত হয় তার মুখে। লম্বা লম্বা ও রূপার কাজ-করা হাতলওয়ালা পুরানা গাদা বন্দুক—যা আজকাল আর কেউ কেনে না. কারণ হাল আমলের রাইফেলগুলি এর চাইতে অনেক বেশি কার্যকরী—একটা স্বপ্লাচ্ছনু ধূলি-ধূসর অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে তিনটি মহাদেশ থেকে আনা পুরানো ইউনিফর্মের কাপড়, নযদী উটের জীন, গুড ইয়ার টায়ার, লীপজিগের ঝাড়বাতি এবং আল জাওফ থেকে আনা হত বাদামী বেদুঈনী জোলাতে। অবশ্য, সেকেলে জ্বিনসগুলির মধ্যে পশ্চিমা পণ্যগুলিকে অবাস্থ্রিত আগত্তুক মনে হলো না; ওদের উপযোগিতাই ওদের জন্য স্বাভাবিক নিজস্ব একটি স্থান ক'রে দেয়। বেদুঈনদের বাস্তবতাবোধ জাগ্রত ও ব্যাপক; এবং সে কারণেই মনে হলো, যে–সব জিনিস গতকালও ছিলো ওদের মক্ল কাফেলার সরাইখানা থেকে অনেক দূরের বস্তু সেসব নতুন জিনিসকেও ওরা সহজেই গ্রহণ করেছে আর ওদের পুরানো সভাকে বিসর্জন না দিয়ে সেগুলিকে নিয়েছে আপন ক'রে। ওদের অন্তর্জগতের এই যে স্থিতিশীলতা, আমি মনে মনে তাবি, তাই হয়তো ওদের দিয়েছে সেই শক্তি যার বলে ওরা নয়া জামানার বন্যা স্রোতের মুকাবিলা করতে পারছে এবং হয়তো, তার কাছে হার না মানারও ক্ষমতা ওদের দিয়েছে, কারণ এ লোকগুলির কাছে এখন নয়া জামানা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে ভরু করেছে,—আর লোকগুলি কেমনং মাত্র কিছুদিন আগেও ওরা ছিলো বহির্জগত থেকে দূরে, নিজের মধ্যেই সমাহিত। কিন্তু তাই বলে, ওদের দরোজায় এই টোকা দুশমনের কড়া নাড়া ছিলো না; নিষ্ণপুষ ঔৎসুক্যের সাথে ওরা গ্রহণ করেছে এই সব নতুনতুকে, বলা যায়, যেনো আঙুল দিয়ে সবদিক থেকে তাকে পরখ করে দেখছে এবং তার সম্ভাব্য ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর্রছে। পাশ্চাত্য 'নতুনতু' এইসব সরল উমি বেদুঈনের কী ক্ষতি করতে পারে আমি তা কতো সামান্যই তথন উপলব্ধি করেছিলাম...।

আমার আর্মেনীয় দ্রাইভার যখন একদল বেদুঈনের নিকট খোঁজ-খবর নিচ্ছে ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ আমার হাতের আন্তিনে একটা প্রবল টান পড়ে। সংগে সংগে আমি দাঁড়ালাম—দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশোর্ধ এক বাহুল্য-বর্জিত সুন্দর আরব।

— 'আপনার ইন্ধায়ত নিয়ে, ও 'আফেন্সি', একটু নিচু ক্রন্ফ স্বরে বলে, 'আমি ভনতে পেলাম, আপনি মোটরে করে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি আপনার পথ সম্বন্ধে নিশ্চিত নন। আপনার সাথে আমাকে নিন, আপনার কিছু সাহায্যে আসতে পারি।'

আমি তৎক্ষণাৎ লোকটিকে পছন্দ করে ফেলি এবং ওকে জিগুগাস করি, ও কে?

—'আমি ছায়েদ ইবনে গনিম,' ও জবাব দেয়, 'আমি ইরাকী 'আগায়েলে' নোকরি করি।'

তখনি আমি লক্ষ্য করলাম — ওর 'কাফতানে'র খাকী রঙ এবং ইরাকী মরু

কনস্টেবলের প্রতীক সপ্ত রশ্মিবিশিষ্ট তারকা, তার কালা 'ইগাল'—এর উপর। এ ধরনের ফৌজকে আরবরা বলে 'আগায়েল'। তুর্কীদের আমল থেকেই এর অন্তিত্ব রয়েছে। স্বেচ্ছায় এ বৃত্তি যারা গ্রহণ করে তাদেরই নিয়ে গঠিত এই ফৌজ— যাদের রিক্রুট করা হয় কেবলি মধ্য আরব থেকে—মক্বন্তেপ যাদের আন্তানা এবং উট যাদের বন্ধু। ওদের দুঃসাহসী রক্ত ওদের ক্বন্ধ, বিলাস বর্জিত স্বদেশ থেকে ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে এমন এক জগতে হাজির করেছে যেখানে টাকা পয়সা বেশি, গতি চাঞ্চল্য বেশি এবং আজও আগামীকালের মধ্যে পরিবর্তন অধিকতরো।

জায়েদ আমাকে বললো, ও সিরীয়-ইরাক সরহদের শাসন সম্পর্কিত কোনো এক ব্যাপারে ওর এক অফিসারের সাথে দায়র-আয়-য়ার-এ এসেছে। অফিসারটি ইরাকে ফিরে গেলেও জায়েদ ওর এক ব্যক্তিগত কাজে পেছনে রয়ে গেছে এবং এখন দামেশ্ক হয়ে, অধিকতরো ঢালু অথচ অনেক বেশি ঘুরতি পথে না গিয়ে ও আমার সাথে ফিরে যাওয়াই পছন্দ করে। ও খোলাখুলি আমার নিকট স্বীকার করে, ও আজ পর্যন্ত কখনো ফোরাত বরাবর সমস্ত রাস্তা সফর করেনি এবং আমার মতোই সেও জানে, নদীর বছ শাখা-প্রশাখা এবং বাঁকের জন্য সবসময় আমরা নদীর সাহায়েয় পথ পাবো না,—কিন্তু, জায়েদ বলে, 'মরুভূমি মরুভূমিই এবং সূর্য ও তারকারাজি একই চিন্তার কারণ নেই, ইন্শাআল্লাহ্ আমরা পথ খুঁজে পাবোই।' ওর প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসে আমি আনন্দিত হই এবং আনন্দের সাথে রাজী হয়ে যাই ওকে আমার সাথে নিতে।

পরদিন সকালে আমরা দায়র-আয-যোর থেকে বার হয়ে পড়ি। বিশাল হামাদা মরুভূমির উপর দিয়ে গড়িয়ে চললো আমাদের 'মডেল টি' 'ফোর্ড' গাড়ির চাকা শিলান্দৃড়ি বিছানো এক অনন্ত, সমতল, কখনো আক্ষন্টের মতোই মসৃণ এবং সমান, কখনো ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর আকারে বিস্তৃত, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত। কখনো কখনো ফোরাত নদী পড়ে আমাদের বাঁ–দিকে—কর্দমান্ত, শান্ত এবং নদীর পাড় নিচু—আপনার মনে হবে, যেন একটি নীরব হ্রদ, যতোক্ষণ না ভাসমান একটি কাঠের টুকরা অথবা কিশ্তী আপনার নজরে পড়ে এবং তাতে করে প্রচণ্ড স্রোত ধরা পড়ে। ফোরাত একটি প্রশন্ত নদী, তার মেজাজ রাজকীয়; এ কোনো শব্দ জাগায় না, এ নদী ক্রীড়াশীল নয়, এ ছুটে চলে না, ক্ষেন–শীর্ষ ঢেউ–এ ভেঙে পড়ে না, পানি ছুঁড়ে মারে না। ফোরাত বয়ে চলে ধীরে ধীরে,—প্রশান্ত গতিতে, ছড়িয়ে দেয়া প্রশন্ত ফিতার মতো, বন্ধনহীনা নদী, নিজের রাজকীয় পথ নিজেই সে ঠিক করে নিচ্ছে, মরুর অনুভবযোগ্য ঢালুর দিকে, অসংখ্য বাঁক ঘুরে ঘুরে, মরুভূমির সাথে সমতা বজায় রেখে, মরুভূমির মতোই গর্বের সাথে। কারণ, নদীর মতোই মরুভূমিও বিস্তৃত, মরুভূমিও শক্তিধর এবং প্রশান্ত।

আমাদের নতুন সংগী জায়েদ বসেছে দ্রাইভারের পাশে, হাঁটু তুলে একটি পা গাড়ির দরোজায় ঝুলিয়ে। ওর পায়ে দ্বুলজ্বল করছে লাল মরকো চামড়ার তৈরি বুট যা ও আগের দিন কিনেছে দায়র–আয–যোর–এর বাজার থেকে।

কখনো কখনো আমরা সাক্ষাৎ পাই উট সওয়ারদের, যেনো গূন্য থেকে হঠাৎ ওরা আবির্ভূত হয়েছে মব্রুভূমির মাঝখানে, মৃহূর্তের জন্য ওরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের গাড়ির দিকে লক্ষ্য করে, আবার ওদের সওয়ারী জ্বানোয়ারগুলিকে হাঁকিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। ষ্পষ্টতই ওরা পশুচারী, রোদে পুড়ে ওদের মুখের রঙ গাঢ় তামাটে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমরা স্বল্পকণের জন্য থাকি জরাজীর্ণ সরাইখানায়, তারপর ভক্ত হয় মব্রুভূমির অনন্ত বিস্তার। ফোরাত হারিয়ে যায় দিগন্তের ওপারে। বায়ুতে ঝেটিয়ে জমা করা বালু, শিলা–নুড়ি বিছানা একেক টুকরা জমি এবং এখানে ওখানে কিছু ঘাসের গুচ্ছ অথবা কাঁটা-বন নযরে পড়ে। আমাদের ডান পাশে, গাছপালাশূন্য এবং প্রথর রোদের নিচে ভেঙে পড়া এক নিচু ফাটা ফাটা দার্গবিশিষ্ট শৈলমালা হঠাৎ জেগে ওঠে এবং মরুভূমির অন্তহীনতাকে আড়াল করে দেয়। ঐ সংকীর্ণ শৈল শ্রেণীর ওপাশে কী রয়েছে?—আমি বিশ্বয়ের সংগে নিজেকে ওধাই। আর, আমি জানি, যদিও ওপাশে রয়েছে একই রকম সমান অথবা পাহাড়ী মরুভূমি, একই রকম বালু এবং একই রকম কঠিন নৃড়ি সূর্যের নিচে জ্বলছে তাদের কুমারী কাঠিন্যে, তবু একটা ব্যাখ্যাতীত রহস্যের নিশ্বাস যেনো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। 'ওখানে কী থাকতে পারে'? আমার পরিপার্যে এর কোনো জবাব বা প্রতিধ্বনি নেই: বিকালের কাঁপতে থাকা নিস্তব্ধতায় কোনো শব্দ জাগছে না, কেবল আমাদের ইঞ্জিনের গুঞ্জন এবং শিলা নৃড়ির উপর দিয়ে চলমান টায়ারের শো শো ধ্বনি ছাড়া। পৃথিবীর প্রান্ত কি ওখানে এক আদিম অতল গহবরে তলিয়ে<sup>-</sup> গেছে? আমি যেহেতু জ্বানি না, তাই অজ্ঞাত কিছু রয়েছে ওখানে আর যেহেতু আমি কোনোদিনই হয়তো তা জানতে পারবো না, তাই তা অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত!

বিকালে আমাদের ড্রাইভার আবিষ্কার করলো, পেছনে ফেলে আসা মরু সরাইখানা থেকে সে ইঞ্জিনের জন্য পানি আনতে ভূলে গেছে। নদী অনেক দূরে; আশপাশের বহ মাইলের মধ্যে কোনো ইদারা নেই। আমাদের চারপাশে ধ্যানমগু রয়েছে ঢেউ–খেলানো দিগন্ত পর্যন্ত এক শূন্য, শুদ্র তপ্ত খড়িমাটির মতো প্রান্তর, তার উপর খেলা করছে এক নরম মোলায়েম উষ্ণ হাওয়া, যেনো আসছে শূন্য থেকে এবং যাছেও শূন্যেরই দিকে, যার ভক্তও নেই, শেষও নেই—যেনো মহাকাল থেকেই উথিত একটা চাপা গুজান–ধ্বনি!

দ্রাইভারটি, সকল লেবানিজের মতোই যে বাহ্য লৌকিকভার ধার ধারে না ভোদের এই গুণটির আমি কদর করতাম—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নয়), বলে,—'ওহো, তাই হোক, তবু আমরা পরের মরু–সরাইতে পৌছুতে পারবো।'

কিন্তু তাতে মনে হলো, আমরা হয়তো তবু সেখানে পৌছুতে না-ও পারি। সূর্য জ্বলছে, রেডিয়েটারে পানি টগবগ করছে চা-এর কেটলির পানির মতো। আবার আমাদের দেখা হয় পশুচারীদের সাথে। পানি! না, উট পনেরো ঘণ্টায় যতোদূর যেতে পারে, সেই দূরত্বের মধ্যে, পনেরোটি উষ্ট্র–ঘণ্টার মধ্যে কোথাও পানি নেই।

- —'তাহলে, তোমরা পান করো কী?' মরিয়া হয়ে জিগ্গাস করে আর্মেনীয়টি।
- ওরা হেসে ওঠে, 'আমরা উটের দৃ্ধ খাই'।

এই দ্রুতগামী শয়তানের গাড়ির অদ্ভূত লোকগুলি পানি কোথায় জানতে চাইছে দেখে ওরা মনে মনে নিশ্চয়ই খুব বিশ্বিত হয়েছে। কারণ, প্রত্যেকটি বেদুঈন শিশুও ওদের বলে দিতে পারে এ অঞ্চলে পানি নেই কোথাও।

ভয়ানক অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি। ইঞ্জিন ফেল করার কারণে, এখানে মরুভূমিতে

আটকে পড়ে থাকা, পানি নেই, খাবার নেই, অমন অবস্থায় এবং অপেক্ষা করা, যতাক্ষণ না আরেকটি গাড়ি আসে আমাদের পথে— হয়তো আসছে কাল, না হয় পরগু—কিংবা হয়তো আসছে মাসে...।

আন্তে আন্তে ড্রাইভারের খিত ঔদাসীন্যের ভাব টুটে যায়। সে গাড়ি থামিয়ে রেডিয়েটারের ঢাক্না খোলে; একটি সাদা গাঢ় ধুমু—কুণ্ডলী ফোস্ করে নির্গত হয় রেডিয়েটার থেকে। আমার ফ্লাঙ্কে কিছু পানি ছিলো তাই আমি উৎসর্গ করি ইঞ্জিনের উদ্দেশ্যে। আর্মেনীয়টি তার সাথে যোগ করে কিছু তেল এবং সাহসী ফোর্ড গাড়িটি আমাদের নিয়ে আগিয়ে যায় কিছুক্ষণ।

— 'আমার মনে হয়,' সেই আশবাদী বলে, 'ওখানে আমাদের ডানদিকে আমরা পানি পেতেও পারি। দেখছেন, ওই পাহাড়গুলি কতো সবুজ দেখাছে—মনে হয়, ওখানে তাজা ঘাস আছে। এবং যেখানে বছরের এই সময়ে ঘাস জন্মায়, যখন কোনো বৃষ্টি হয় না, সেখানে নিশ্চয়ই পানি আছে। এবং পানি যদি থাকেই, আমরা কেন গাড়ি চালিয়ে ওখানে উঠে পানি সপ্থাহ করবো নাং'

যুক্তির মধ্যে হামেশাই থাকে অনিবার্য এক শক্তি এবং এখানেও সেই জাের রয়েছে, যদিও মনে হলাে, আর্মেনীয়র যুক্তিটা আগাছে কােচে ভর করে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমরা পথ ছেড়ে দিয়ে গড় গড় আওয়াজ তুলে কয়েক মাইল আগাই পাহাড়ের দিকে। কিন্তু পানি নেই...পাহাড়ের ঢালুগুলি আচ্ছাদিত রয়েছে, ঘাসে নয়, সবুজাভ পাথরে।

মোটরে একটা হিসিং শব্দ হলো, পিস্টনগুলি রুঢ়ভাবে আঘাত করতে থাকে, গাড়ির ঢাকনার জোড়ার ফাঁক দিয়ে বার হছে ধূঁয়া, সাদা কুণ্ডলীর আকারে। আর কয়েক মিনিট...এবং তারপরই, কিছু না কিছুতে চিড় ধরবে, ক্রাংক শ্যাফট্টি ভেগ্তে থাবে—কিংবা এই রকম সৃহ্ম অন্য একটা কিছু। কিছু এবার আমরা কাফেলার পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি। এখন যদি কিছু ঘটে, আমাদের হতাশ হয়ে বসে পড়তে হবে এই নির্জন স্থানে। আমাদের যা কিছু তেল ছিলো তার প্রায় সবটুকুই দেয়া হয়েছে রেডিয়েটারে। আর্মেনীয়টি প্রায় পাগলামি ভব্রু করে দেয়; সে 'পানির খোঁজ করে ফিরছিলো', বাঁদিকে গাড়ির মোড় ঘ্রিয়ে তারপর ডান দিকে, সার্কাসের ভেতরে বাজিকর যেভাবে ডানে—বাঁয়ে গতি পরিবর্তন করে, ঘূর পাক খায়, তেমনি। কিন্তু তবু পানির কোনো সম্ভাবনা দেখা গেলো না। এবং দামী ফরাসী মদের যে—বোতলটি আমি দীর্ঘশাস ফেলে সমর্পণ করলাম, তা—ও উত্তপ্ত রেডিয়েটারের বেশি কাজে লাগলো না শরাবজাত বাষ্পপুঞ্জে আমাদের আচ্ছাদিত করা ছাড়া; এবং তার ফলে জায়েদ (যে কখনো শরাব খায়নি) প্রায় বিমি করে ফেলে।

যে পাপুরে নিষ্ক্রিয়তায় জায়েদ এতাক্ষণ হারিয়ে গিয়েছিলে এই শেষ এক্সপেরিমেন্টে তা টুটে খান খান হয়ে গেলো। একটি ক্রুদ্ধ অংগভংগির সাথে সে তার 'কৃফিয়া' টেনে নামিয়ে দেয় চোখের উপর, গাড়ির উত্তপ্ত কিনারের উপর নুয়ে পড়ে আর মরুভূমির দিকে তাকাতে থাকে বারবার—সেই নির্ভুল, সতর্ক একাগ্রতার সাথে, যা খোলা আসমানের নিচে যারা জীবনের বেশির ভাগ কাটায়, তাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে অভ্যন্ত। আমরা উদ্বেগের সাথে ইন্তেজারি করি—বেশি কিছু আশা

ছাড়াই—কারণ, আগেই সে আমাদের বলেছে দেশের এই অংশে জীবনে সে কখনো আসেনি। কিন্তু সে তার হাত তুলে উত্তরদিকে নির্দেশ করে এবং বলে ওঠে—

## —'ওই যে'!

শদ তো নয়, যেনো একটি হুকুম, একটি আদেশ! দ্বাইভারটি বেজায় খুশি যে তাকে মুক্তি দেবার জন্য একজনকে পাওয়া গেলো। কোনো প্রশু না করে সংগে সংগে সে আদেশ পালন করে। যন্ত্রণাদায়কভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ইঞ্জিনটি আমাদের নিয়ে চলে উত্তরমুখে। কিন্তু হঠাৎ জায়েদ একটু উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে তার হাত রাখে ড্রাইভারের কাঁধের উপর এবং তাকে থামতে বলে। কিছুক্ষণের জন্য সে সমুখ দিকে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে বসে ওঁকে ওঁকে শিকার ধরা কুকুরের মতো। তার চাপা ঠোটের আশপাশে কাঁপছে সামান্য, প্রায় অনুভবযোগ্য একটা উত্তেজনা।

- --- 'না. ওদিকে হাঁকাও', সে চীৎকার করে ওঠে এবং উত্তর-পূর্বদিকে ইশারা করে।
- —'জল্দি।' দ্রাইভার আবার তার হকুম তামিল করে একটি কথাও না ব'লে। কয়েক মিনিট পর আবার জ্বায়েদের মুখে আদেশ—'থামো!' এবং সে লঘুভংগিতে লাফিয়ে পড়ে গাড়ি থেকে, তার লম্বা জোধ্বা সে দলা করে নিজের দু'হাতে নেয় এবং সোজা সামনের দিকে ছুটে যায়, থেমে পড়ে এবং কয়েকবার ঘুরে ঘুরে দেখে, যেনো কিছু খুঁজছে কিংবা নিবিড়ভাবে কিছু ভনছে এবং অনেকক্ষণের জন্য ইঞ্জিনের কথা, আমার মুসিবতের কথা আমি ভূলে যাই, আমি এডোই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি একটি মানুষের দৃশ্যে, নিজের সকল ইন্দ্রিয় আর স্নায়ু দিয়ে যে চেষ্টা করছে প্রকৃতির সাথে একটা নিবিড় যোগ স্থাপনের জন্য।..এবং হঠাৎ সে লম্বা লম্বা ধাপে ছুটতে ভরু করে দিলো, আর দুটি স্থপের মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। মুহূর্তকাল পরেই আবার নার মাথা দেখা গেলো এবং তার হাত দুটি আন্দোলিত হতে লাগলো ঃ

#### ---'পানি!'

আমরা তার কাছে ছুটে যাই। হাাঁ, তা'ই বটে। উপরে ঝুলে-পড়া শিলা দারা রোদ থেকে বাঁচানো একটি গর্ভে ঝলমল করছে পানির একটি ছোট্ট ডোবা, বিগত শীতের বৃষ্টির কিছু অবশেষ, হলদে-বাদামি, কাদা মেশানো, কিন্তু তবু পানি...পানি! কোনো এক ধারণাতীত মরুভূমিজ ইন্দ্রিয়ানুভূতি এই পানির অন্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়েছে নযদের লোকটির নিকট...

এবং আমি আর আর্মেনীয় ড্রাইভারটি যখন খালি গ্যাসোলিন টিনে সেই পানি তুলে বহু অত্যাচারিত ইঞ্জিনে নিয়ে ঢালছি জায়েদ তখন খিত হাসিতে স্নিশ্ধ হয়ে—এক নির্বাক বীর যেনো—গাড়িটির পাশ দিয়ে একবার সমুখ দিকে হাঁটছে, আরেকবার পেছনদিকে।

তৃতীয় দিন দুপুর বেলা আমরা ইরাকী গেরাম ফোরাতের তীরবর্তী 'আনা'য় পৌছলাম, এবং তার পাম্কুঞ্জ আর মাটির দেয়ালের মধ্য দিয়ে কয়েক ঘণ্টা গাড়ি হাঁকালাম। ওখানে আমরা জায়েদের কথামতো দেখতে পেলাম বহু 'আগায়েল'কে; যাদের

বেশির ভাগ তারই কবিশার লোক। পাম্ গাছের ছায়ায় ওরা দীর্ঘ পদক্ষেপে চলাফেরা করছে চিক্কণ চিকচিক করা অশ্বরাজির মধ্য দিয়ে, যাদের গায়ের উপরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে রোদ আর সবৃজ্বের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে আসা আলো, যেনো একেকজন নূপতি—শ্রী ও আভিজাত্যপূর্ণ এবং অধন্তনের প্রতি সৌজন্যময়। পথ চলতে চলতে জায়েদ ওদের কারো কারো প্রতি সম্মানের সাথে একটু মাথা নোয়ায় এবং তার মুখের দু'পাশে তার লঘা চুল ঝাঁকুনি খায়। মরুভূমি আর শহর দগ্ধ করা উত্তাপের মধ্যে কঠোর জীবন–যাপন করলেও জায়েদ এতোই অনুভূতিশীল যে, গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে আমাদের দ্রুত অগ্রগমনের মধ্যেও সে তার মাথার পাগড়ী পেঁচিয়ে মুখের উপর বাঁধে যাতে ধূলা মুখে ঢুকে না পড়ে, যে-ধুলায় আমরা, বিকৃত স্বভাব শহরে লোকেরাও থুব অস্বস্তি বোধ করতাম না। আবার যখন আমরা শিলানৃড়ির উপর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি এবং পথেও আর ধূলা-বালি নেই, জায়েদ প্রায় সম্পূর্ণ বালিকাসুলভ এক মধুর ভংগীতে তার 'কুফিয়া' ঠেলে দেয় পেছন দিকে এবং শুরু করে দেয় গান। হঠাৎ সে তার মুখ খোলে এবং গাইতে ভরু করে—সমতল ভেদ করে হঠাৎ উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত গিরি-প্রাচীরের আকম্মিকতায়—একটি নযুদী 'কাসিদা', এক ধরনের গঙ্কল গান, একটানা একঘেয়ে ছন্দে, টেনে বার করা সুরের আন্দোলন, মরু-বায়ুর মতো প্রবহমান, যার ভক্তও নেই, শেষও নেই। পরের গাঁয়ে পৌছানোর পর জায়েদ দ্রাইভারকে অনুরোধ করে থামবার জন্য। তারপর সে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং এই পথটুকু তাকে লিফ্ট দেয়ার জন্য শুকরিয়া জানিয়ে পিঠের উপর তার রাইফেলটিকে ফেলে সে পাম্পুঞ্জের মধ্যে হারিয়ে যায়; গাড়ীটির মধ্যে পড়ে থাকলো এমন একটি গন্ধ যার কোনো নাম নেই, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ এক মনুষ্যত্ত্বের সুরভি, আত্মার সরল নিঞ্চপুষতার সুদূর-বিশ্বত, অথবা কখনো বিশৃত নয়, অমন এক অনুরণনময় অতীত শৃতিচারণ।

'আনা'য় সেদিন আমার মনে হয়নি যে, জায়েদের সাথে আবার কখনো আমার দেখা হবে। কিন্তু আমি যা জানিনি তাই ঘটলো।

পরদিন আমি পৌছুই 'হিত' শহরে; ফোরাতের তীরে এমন এক স্থানে এ ছোট্ট শহর অবস্থিত; যেখানে মরুভূমি থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে দামেশ্ক্ থেকে বাগদাদ যাবার পুরান কাফেলা—সড়কটি। শহরটি অবস্থিত একটি পাহাড়ের চূড়ায়, দেয়াল আর কিল্লা সমেত যেনো একটি প্রাচীন অর্ধ—বিশৃত দুর্গবিশেষ। এর ভেতরে বা বাইরে চারপাশে প্রাণের কোনো চিহুই দেখা যাছে না। বাইরের ঘরবাড়িগুলি যেনো গিয়ে ঢুকে পড়েছে নগর—প্রাচীরের মধ্যে। ঘরবাড়িগুলির কোনো জানালা নেই, আছে কেবল কয়েকটি চিড় বা ফাটল, দুর্গের ভেতর থেকে অস্ত্র ব্যবহারের স্বিধার জন্য দুর্গ—প্রাচীরে যে—সব ছেদা রাখা হয় সেই রকম ছেদার মতো। শহরের ভেতর থেকে আসমানের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁডিয়ে আছে একটি মিনার।

নদীর পারে একটি কাকেলা–সরাইতে রাত কাটানোর জন্য আমি আমার চলায় যতি টেনে দিই। ড্রাইভার এবং আমার জন্য যখন রাতের খানা তৈরি হচ্ছে আমি তখন উঠানের মধ্যে যে কুয়াটি রয়েছে সেই কুয়াতে গিয়ে হাত মুখ ধুই। আমি মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে বসেছি, এমন সময় কোনো একজন লোক, যে লয়া—নল—ওয়ালা পানির পাএটি আমি রেখে দিয়েছিলাম সেইটি তুলে নিয়ে আন্তে আন্তে আমার হাতের উপর পানি ঢালতে থাকে। আমি মুখ তুলে তাকাই এবং আমার সমুখে দেখতে পাই—মোটা হাড়ডির কালো চেহারার একটি মানুষকে, যার মাথায় রয়েছে পশমের টুপি। অনুরুদ্ধ না হয়েই অ্যাচিতভাবে ও আমাকে সাহায্য করছে আমার হাত মুখ ধোয়ার কাজে। স্পষ্টই বোঝা যাছিলো সে আরব নয়। আমি যখন তাকে জিগ্গাস করলাম সে কে, ভাঙা ভাঙা আরবীতে সে জবাব দিলো—'আমি একজন তাতার, আজারবাইজান থেকে এসেছি।' তার চোখ দুটি কুকুরের চোখের মতো উষ্ণ আন্তরিকতাময় এবং তার গায়ের এক সময়কার ফৌজী উর্দি প্রায় ছিন্ন, জীর্ণ!

আমি তার সাথে কথা বলতে শুরু করি, কিছুটা আরবীতে এবং কিছুটা টুকরা টুকরা ফার্সী ভাষায়, যা আমি শিখেছিলাম কায়রোতে এক ইরানী ছাত্রের কাছে। জানতে পারলাম, তাতারটির নাম ইব্রাহীম। তার জীবনের প্রায় সবটুকু—এখন তার বয়স প্রায় চল্লিশ—সে কাটিয়েছে ইরানের পথে—ঘাটে; বছরের পর বছর সে মালবাহী ওয়াগন চালিয়েছে তাব্রিজ্ব থেকে তেহরানে, মেশেদ থেকে বির্যান্দে, তেহরান থেকে ইস্ফাহান এবং শিরাজে এবং একবার সে ঘোড়সওয়ার একদলকে পরিচালনা করেছে নিজের দল হিসাবে; ইরানী অশ্বারোহী বাহিনীতে সে সেপাই হিসাবে কাজ করেছে একবার, কাজ করেছে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে এক তুর্কোমান সর্দারের; এক সময়ে সে ইস্ফাহানের কাফেলা সরাইগুলিতে সহিসও ছিলো। কিন্তু এবার কারবালা—যাত্রী ইরানী তীর্থযাত্রীদের এক কাফেলায় খন্টরের চালক হিসাবে ইরাকে আসার পর, কাফেলার সর্দারের সাথে ফাসাদ করে সে তার কাজ খুইয়ে বসেছে এবং এভাবে এক বেগানা মুলুকে সহায় সম্বলহীন হয়ে সে আটকা পড়ে গেছে।

পরে সেই রাত্রে কাফেলা—সরাই—এর পাম্ গাছ শোভিত প্রাংগণে, একটি কাঠের বেঞ্চিতে আমি গা এলিয়ে দিয়েছিলাম ঘুমাবার জন্য। গরম পড়েছিলো অসহ্য—আর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা—যেনো মেঘপুঞ্জ—মানুষের খুন পিয়ে ফুলে ঢোল হয়ে ওঠা ভারি মুশার ঝাঁক। অল্প ক'টি লণ্ঠন অন্ধকারের মধ্যে ছড়াচ্ছে তাদের করুণ আবছা আলো। কয়েকটি ঘোড়া, সরাইখানার মালিকেরই হবে হয়তো, একটা দেয়ালের সাথে বাঁধা। তাতার ইবরাহীম তারই একটিকে বুরুশ করছে। যেভাবে সে ঘোড়াটিকে বুরুশ করছে তাতে বোঝা যায় সে যে কেবল ঘোড়া চেনে তাই নয়, সে ঘোড়াকে ভালোও বাসে। তার আঙ্লগুলি এমনভাবে টোকা দিছে ঘোড়ার খাড়া কেশরে যেমন করে প্রেমিক হাত বুলায় তার প্রেমিকের কেশদামে।

হঠাৎ আমার মনে একটা ধারণা এলো। আমি আমার সফরে ইরানের পথে চলেছি এবং আমার সম্পুথে রয়েছে ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ বহু মাসের সফর। আমি কেন এই লোকটিকে নিচ্ছি না আমার সাথে? মনে হলো লোকটি উত্তম এবং বেশ চুপচাপ। আর এ ধরনের একটি লোকের আমার নিশ্চয়ই দরকার হবে, যে ইরানের প্রায় প্রত্যেকটি পথ–ঘাটের খবর রাখে, আর প্রত্যেকটি কাফেলা সরাই–ই যার জানাশোনা, নিজের ঘরের মতো।

পরদিন সকালে যখন তাকে আমি বললাম আমি তাকে আমার নওকর করে নিতে পারি, তখন কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সে প্রায় কান্নায় ভেংগে পড়লো এবং ফারসী ভাষায় আমাকে বললো ঃ 'হযরত, এর জন্য কখনো আপনার অনুশোচনা করতে হবে না!'

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

সে হচ্ছে আলেশ্লো থেকে আমার মোটর সফরের পঞ্চম দিনের দুপুর, যখন প্রথম আমার নযরে পড়লো বাগদাদের প্রশস্ত ওয়েসিসের দৃশ্য। অসংখ্য পাম্গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে আসমানের দিকে ওঠা সোনালী কাজ করা মসজিদের গম্বুজ এবং স্—উচ্চ মিনার ঝল্মল্ করছে। রাস্তার দু'পাশেই রয়েছে একটি বিশাল প্রাচীন গোরস্তান—ভেঙে তেঙে পড়ছে যার কবরগুলির শিলা—ধৃসর, উমর এবং পরিত্যক্ত। মিহি ধৃসর ধূলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোরস্তানটির উপর; এবং দুপুরের খর রোদে এই ধূলি—ধৃসরতাকে মনে হচ্ছে রূপালী কাজ করা স্বছ্ব পাতলা কাপড়ের নেকাবের মতো—অতীতের মৃত জগত আর জীবস্ত বর্তমানের মধ্যে কুয়াশার মিহি দেয়াল যেনো। হাঁা, হওয়া উচিত, সব সময় আমি মনে মনে ভাবি, যথন কেউ অমন কোনো এক নগরীর নিকটবর্তী হয় যার অতীত বর্তমান থেকে এমনি সম্পূর্ণ আলাদা যে, সে পার্থক্য মন ধারণাই করতে পারে মা…

এবং তারপর আমরা ডুব দিলাম পাম্-বীথির মাঝে—মাইলের পর মাইল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি এবং বাঁকা বাঁকা পাতা—যতোক্ষণ না পাম্-বাগিচা এসে হঠাৎ থেমে গোলাে তাইথিস নদীর খাড়া পাড়ের কাছে। নদীটি ফোরাত থেকে তিনু ধরনের। কাদা সবুজে মেশানাে রঙ, তারিক্কি—এবং কুলু কুলু শব্দ করে চলেছে—সেই 'অপর নদীটির নীরব রাজকীয় প্রবাহের কাটে ঠিক যেনাে অচেনা এক বিদেশী, পর!' এবং আমরা যথন তাইথিস্ পার হ'লাম নৌকা দিয়ে, তৈরি একটি দােল–খাওয়া ব্রিজের উপর দিয়ে, পারস্য উপসাগরের আগুনে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়লাে আমাদের উপর।

বাগদাদের সেকালের শান–শওকত এবং জেল্পার কিছুই অবশিষ্ট নেই। মধ্যযুগে মোগগলদের উপর্যুপরি হামলায় এ নগরী এমনভাবে ধ্বংস হয় যে, হারুন–অর–রশীদের পুরান রাজধানীর কথা শ্বরণ করিয়ে দেবার মতো কিছুই বাকি নেই। দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে ইট দিয়ে তৈরি ঘর–বাড়ির এক শহর—মনে হয়, সম্ভাব্য পরিবর্তনের চিন্তায় সাময়িক এক ব্যবস্থা যেনো। আসলেই কিন্তু এক নতুন রাজনৈতিক বান্তবতার আকারে এ ধরনের একটি পরিবর্তন ইতিমধ্যেই সূচিত হয়ে গিয়েছিলো। নগরীটিতে আবার প্রাণের স্পন্দন ভক্ত হয়েছে; নতুন নতুন দালান–কোঠা জেগে উঠছে; যুমন্ত এক তুর্কী প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টার থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে এক আরবীয় রাজধানী।

প্রচণ্ড গরমের ছাপ পড়েছে সব কিছুর উপরে এবং সকল গতিচাঞ্চল্যকে করে তুলেছে মন্থর। লোকজন রাস্তায় চলছে ধীর পদক্ষেপে। মনে হয় ওদের রক্ত খুবই গাঢ় এবং ওদের মধ্যে কোনো ছন্দ এবং মাধুর্য নেই। সাদা–কালো চেক কাপড়ের পাগড়ীর নিচে ওদের মুখ দেখাচ্ছে অতিমাত্রায় গণ্ডীর এবং অবন্ধুসূলত। গর্বিত আত্মসমাহিত মর্যাদায় মঞ্জিত কোনো সূন্দর আরব মুখমণ্ডল যখনি আমি দেখেছি, তার মাথায় দেখেছি লাল, অথবা লাল এবং

সাদা রঙের 'কৃফিয়া'—যার অর্থ হচ্ছে, লোকটি এখানকার নয়, সে এসেছে উত্তরাঞ্চল থেকে. কিংবা সিরীয় মরুভূমি থেকে অথবা মধ্য আরব থেকে।

কিন্তু এই লোকগুলির মধ্যে প্রচণ্ড এক শক্তি দীপ্যমান—ঘূণার শক্তি—যে বৈদেশিক শক্তি তাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ঘূণার। দেও—দানোর মতোই মুক্তির কামনায় হামেশাই আচ্ছন বাগদাদের লোকেরা। হয়তো এই দৈত্যেরই কালো গভীর ছায়া পড়েছে তাদের মুখের উপর। হয়তো এ সব মুখই সম্পূর্ণ আলাদা এক চেহারার হয়ে ওঠে যখন ওরা শহরের সংকীর্ণ অলিগলি ও পাঁচিল—ঘেরা প্রাংগণগুলিতে ওদের নিজেদের লোকজনের সাথে মুলাকাত করে। কারণ একটু নিবিড়ভাবে ওদের দিকে তাকালে আপনি বুঝতে পারবেন, ওদের চেহারা সম্পূর্ণ মাধ্র্য—বর্জিত নয়। মাঝে মাঝে অন্যান্য আরবের মতোই ওরা হাসতে জানে। কখনো কখনো অন্যান্য আরবের মতোই ওরা ওদের জোশ্বা আভিজাত্যপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সাথে ওদের পছনে পেছনে ছেঁচড়িয়ে টেনে টেনে নেয় ধুলার উপর দিয়ে; ভাবটা যেনো এই ওরা মর্মবের তৈরি প্রাসাদের মোজাইক করা মেঝের উপর দিয়ে হাঁটছে! ওরা ওদের রমণীদের রাস্তায় আলস্যভরে বেড়াতে দেয় বর্ণাঢ্য বিচিত্র কিংখাবের চাদরে চাদরে নিজেদের ঢেকে; বোরকা—পরা মহামূল্য রমণীকুল, লাল—কালো নীল—রপালী এবং বোর্দো লাল কিংখাব পরা মূর্তি সকল ধীরে ধীরে সোনার ছাপ এঁকে দিছে নিঃশক্ত চরণে…।

আমরা বাগদাদে পৌছুনোর কয়েক হঙা পরে আমি যখন বড়ো বাজারের মধ্যে পায়চারি করছি, পিপাকৃতি ছাদ–ঘেরা ঈষৎ আঁধার গলি–পথগুলির একটি থেকে হঠাৎ প্রতিধ্বনিত হলো একটি চিৎকার। এক কোণ থেকে একটি মানুষ ছুটে গেলো, তারপর আরেকজন, তার পর তৃতীয় আরেকজন। এবং বাজারের লোকও ছুটতে শুরু করলো—এমন একটি আতংকে তাড়িত হ'য়ে যার কারণ আমি জানি না, ওরাই জানে। ঘোড়ার ক্ষুরের খট্খট্ আওয়াজঃ স্তীত–সক্তম্ভ মুখে একটি সওয়ার ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটলো জনতার তীড়ের দিকে, যে তীড় তেঙে ছিন্ন–ভিন্ন হয়ে গেলো তার সামনে। আরো লোক দৌড়াচ্ছে এবং সবাই আসছে একই দিক থেকে এবং তাদের সাথে ছুটছে বাজারের দোকানীরা। ধাঞ্কা খেতে খেতে, ঝাঁকুনি খেতে খেতে গোটা দংগলটাই প্রবলবেগে আগাচ্ছে সামনের দিকে। দোকানদাররা ক্রন্ত–সক্তম্ভ হয়ে নিজ নিজ দোকানের সামনে স্থাপন করছে কাঠের তক্তা। কেউই কথা বলছে না, কেউ অপরকে ডাকছে না। তথু মাঝে মাঝে আমি ভনতে পাছি পড়ন্ত মানুষের চিৎকার, একটি শিষ্ত আর্তনাদ করে উঠলো হলয় বিদীর্ণ করা শব্দ…।

কী হলো? কোনো জবাব নেই। যেদিকেই তাকাই বিমর্থ মুখ নযরে পড়ে। একটি তারী ওয়াগ—যা এখনো গাটুরি দিয়ে অর্ধেক বোঝাই—চালক ছাড়াই ছুটে চলেছে সংকীর্ণ গলির ভেতর দিয়ে, ধাবমান ঘোড়া টেনে নিয়ে চলছে ওয়াগনটি। দূরে মাটির পাত্রের একটি স্ত্প ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—এবং আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ভাঙা হাড়ি— পাতিলের টুকরাগুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে। এই সব খণ্ড বিচ্ছিন্ন ধ্বনি এবং লোকজনের পায়ের আওয়াজ আর শ্বাস—প্রশ্বাসের শব্দ বাদ দিলে, এক গভীর এবং চাপা নীরবতাই জেঁকে আছে সর্বত্য—ঠিক যেমনটি মাঝে মাঝে দেখা যায় ভূমিকস্পের আগে—আগে।

শোনা যাচ্ছে, কেবল ছুটন্ত মানুষের পৌনঃপুনিক পদধ্বনি; কথনো শোনা যাচ্ছে প্রবহমান জনতার মধ্যু থেকে ছিটকে বা'র হয়ে পড়া কোনো নারী বা শিন্তর আর্ত চিৎকার। আবার দেখা গোলো কতিপয় যোড়—সওয়ার। তীতি, পলায়ন এবং নীরবতা! ছাঁদ—ঢাকা রাস্তাগুলি যেখানে একে অপরকে ছেদ করেছে সেখানে এক উন্মন্ত সমাবেশ, এক মাতাল হট্টগোল!

এসব ক্রসিং-এর একটিতে যে দংগলের সৃষ্টি হয়েছে তাতে আটকা পড়ে আমার অবস্থা অমন হলো যে আমি আগাতেও পারছি না, পিছাতেও পারছি না এবং বলতে কি, কোথায় যে আমি যাবো, তা-ও আমি জানি না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি টের পেলাম, আমার বাজুতে কে যেনো চেপে ধরেছে, আর কেউ নয়, জায়েদ, সে আমাকে টানছে তার দিকে, দৃটি দোকানের মাঝখানে...পিপা দিয়ে তৈরি করা একটি ব্যারিকেডের পেছনে।

—'নড়বেন না', সে কানে কানে বলে।

কী যেন একটা শাঁ করে চলে গেলো পাশ দিয়ে; রাইফেলের বুলেটং অসম্ভব—

অনেক দূরে, বাজারের মাঝখানে কোনো স্থান থেকে, বহু কণ্ঠের চাপা গর্জন ভেসে এলো। আবার কিছু একটা শাঁ করে চলে যায়, এবার আর এ বিষয়ে কোনো ভূলের আশংকা নেই। বুলেটের শব্দ—দূরে, একটা অস্পষ্ট ঘর্ষণের শব্দ, যেনো কেউ কেউ মটরন্ডটি ছড়াচ্ছে ভকনা শক্ত মেঝের উপর। ধীরে ধীরে আওয়াজটা আগিয়ে আসে এবং ক্রমেই তা বাড়তে থাকে—সেই ঘন ঘন আওয়াজ যার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে নিয়মিত ব্যবধানে—এবং আমি বুঝতে পারলাম ব্যাপারটি কীঃ মেশিনগান, কামানের শব্দ...

আগেও যেমন বহুবার হয়েছে, আবারো তেমনি বাগদাদ নতুন ক'রে বিদ্রোহ করেছে এর আগের দিন ১৯২৪–এর উনত্রিশে মে। ইরাকী পার্লামেন্টে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেট–ব্রিটেনের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি অনুমোদন করে। আর এই মুহূর্তে একটি হতাশ জাতি আত্মবন্ধার চেষ্টা করছে—একটি বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তির বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে…..

এবং পরে আমি জানতে পারলাম, বিক্ষোত দমন করার জন্য বাজারে ঢোকার সকল পথ ব্রিটিশ ফৌজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সেদিন বাজারে, নির্বিচার গোলাগুলীতে বহু লোক মারা যায়। জায়েদ বাধা না দিলে আমিও হয়তো সোজা ছুটে যেতাম কামানের আগুনের মুখে।

আর এটিই ছিলো আমাদের বন্ধুত্বের সত্যিকার সূচনা। জায়েদের বিষয়—বুদ্ধিসম্পন্ন স্বল্পভাষী পৌরুষ আমাকে আকর্ষণ করে প্রচণ্ডভাবে। আর ওর দিক থেকে বলা যায়, সে-ও প্রাষ্টই তরুণ ইউরোপীয়টিকে ভালোবেসে ফেলেছিলো, আরবদের বিরুদ্ধে এবং তাদের জীবন—যাত্রার বিরুদ্ধে যার তেমন কোনো সংস্কার ছিলো না। ও আমাকে বললো ওর জীবনের সাদামাটা কাহিনী। কেমন করে এর আগে ওর পিতার মতোই ও বড়ো হয়েছিলো হাইলের শাসকদের চাকুরিতে, ইব্নে রশিদের শামার খান্দানের অধীনে; কেমন করে যখন ১৯২১ সনে ইব্নে সউদ হাইল দখল করে নেন এবং ইব্নে সউদের হাতে ইব্নে রশিদের খান্দানের সর্বশেষ 'আমীর' বন্দী হন, তখন শামার কবিলার বহু মানুষ এবং তাদের সাথে জায়েদও, নতুন শাসকের কাছে আঅসমর্পণ না করে একটি জনিশ্চিত ভবিষ্যুতকে বেছে নিয়ে বা'র হয়ে পড়েছিলো দেশ ছেড়ে। আর এখন রয়েছে এখানে, তার 'আইগালে' সাতিটি কোণাওয়ালা ইরাকী তারকা প'রে, বুকে তার জোয়ানী কালের স্বদেশের জন্য

মক্কার পথ ২২৬

আকুল আকুতি নিয়ে।

ইরাকে আমার সফরের হণ্ডাগুলিতে আমরা একে অপরের অনেক কিছু জানবার সুযোগ পাই এবং এর পরের বছরগুলিতে আমরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলি। আমি মাঝে মাঝে তাকে চিঠি–পত্র লিখি এবং বছরে দু'একবার তাকে ইরান বা আফগানিস্তানের কোনো বাজার থেকে কিনে ছোট্ট একেকটি উপহার পাঠাই। প্রত্যেকবারই সে তার অগোছালো, প্রায়—অবোধ্য বিশ্রী হাতের লেখায় জবাব দেয় এবং সেই দিনগুলির কথা উল্লেখ করে, যখন আমরা এক সাথে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ফোরাতের পার দিয়ে চলেছি, কিংবা পাখাওয়ালা সিংহ দেখতে গিয়েছি ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। তারপর শেষমের, আমি যখন আরবে এলাম ১৯২৭ সনে, তখন আমি তাকে অনুরোধ করি আমার সাথে যোগ দিতে; পরের বছরই জায়েদ আমার সাথে মিলিত হয়। এবং তারপর থেকেই সে আমার সংগী হিসাবে রয়েছে, যতোটা না একজন নফর হিসাবে তার চাইতে অনেক বেশি আমার এক কমরেছ হিসাবে।

... ... ... ... ...

তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকেও ইরানে মোটর গাড়ি ছিলো অপেক্ষাকৃত বিরল; বড়ো বড়ো কেন্দ্রগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি গাড়ি ভাড়ায় চলাফেরা করতো। তিন চারটি ট্রাংক রোড বাদ দিয়ে চলাফেরা করতে চাইলে ঘোড়া–টানা গাড়ির উপরই নির্ভর করতে হতো। এবং সেগুলিও যে সব জায়গায় যেতো তা নয়; কারণ ইরানের বহু জায়গায় তখন রাস্তা– ঘাটের অন্তিতৃই ছিলো না। আমার মতো লোকের জন্য—যে– কোনো দেশের মানুষের সাথে তাদের শর্ত মেনেই মেলামেশা করতে আমি উৎসুক—ঘোড়ায় চড়ে সফর করাই ছিলো সুস্পষ্ট ইংগিত; আর এ কারণেই, বাগ্দাদে আমার শেষ হপ্তায় ইবরাহীমকে সংগে নিয়ে রোজ সকালে যেতাম শহরের বাইরে ঘোড়ার বাজারে। কয়েকদিন দর–কয়াকষির পর আমি নিজের জন্য একটি ঘোড়া ও ইবরাহীমের জন্য একটি খচর কিনি। আমার সওয়ারীটি ছিলো দক্ষ্ণি–ইরানের একটি অতি সুন্দর আস্লি, লাল–বাদামী রঙের টাট্টু ঘোড়া, আর খচরটি ছিলো পট্টই তুরঙ্ক থেকে আনীত একটি প্রাণোচ্ছল মগড়া একওঁয়ে জানোয়ার, যার পেশীগুলি ছিলো ধৃসর মখমলের চামড়ার নিচে ইস্পাতের মোটা রজ্জুর মতো; সক্ষন্দে এটি বহন করতো তার সওয়ার ছাড়াও আমার বড়ো বড়ো থলেগুলি, যার মধ্যে আমি রাখতাম আমার প্রয়োজনীয় সবকিছু।

আমার ঘোড়ায় চড়ে এবং খন্চরটিকে একটি রশি ধরে চালাতে চালাতে ইবরাহীম এক সকালে বার হয়ে পড়লো ইরানী সর্হদে, ইরাকের সর্বশেষ শহর খানিকিনের দিকে। শহরটি হচ্ছে বাগদাদ রেলওয়ের একটি শাখা লাইনের শেষ ইস্টিশন। দু'দিন পর আমি ট্রেনে রওনা করি. ওখানে ইবরাহীমের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য।

আমরা খানিকিন এবং আরব—জাহানকে পেছনে ফেলে এসেছি। আমাদের সমুখে দাঁড়িয়ে আছে হলদে পাহাড় সব—উচ্চতরো গিরিমালার বিরুদ্ধে সান্ত্রী যেনো—ইরানী মালভূমির পর্বতমালা, এক নতুন এবং প্রতীক্ষমান পৃথিবী। সীমান্ত চৌকিটি হচ্ছে একাকী

এক ছোট্ট ইমারত, যার উপর তোলা রয়েছে একটি বিবর্ণ পতাকা—সবৃদ্ধ-সাদা এবং লাল রঙের, যাতে রয়েছে তরবারি ও উদীয়মান সূর্য সহ সিংহের প্রতীক। অল্ল ক'জন তন্ধ- অফিসার, যাদের মাথার চুল কালো, গায়ের রঙ ফর্সা, পরণে ময়লা ইউনিফর্ম আর পায়ে চটি জুতা, অনেকটা যেনো বন্ধুত্বপূর্ণ রসিকতার সাথেই পরীক্ষা করে আমার সামান্য লাগেজপত্র। তারপর ওদের একজন আমাকে সম্বোধন করে বলেঃ

— 'সবকিছুই ঠিক আছে, 'জনাব–ই–আলী', হ্যুরের মরতবা আমাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অনেক উপরে। আপনি মেহেরবানী করে আমাদের সাথে চা পান করে আমাদেরকে অনুগৃহীত করবেন?"

এবং আমি যখন এই বাকভংগীর মাধ্যমে ব্যক্ত আজব এবং সেকেলে শিষ্টাচার নিয়ে বিষয় বোধ করছিলাম তখন হঠাৎ আমার মনে হলো, ফারসী জবান তার বহু আরবী শব্দ সত্ত্বেও আরবী ভাষা থেকে কতো ভিন্ন, কতো আলাদা! এর মধ্যে রয়েছে একটি দ্যোতনাময় অনুশীলিত মাধুর্য, আরবদের উষ্ণ ব্যক্তনধ্বনির ভাষার পর, ফারসী স্বরবর্ণের মোলায়েম মুক্ত ধ্বনি বিষয়কররূপে 'পাশ্চাত্য' ধ্বনের শোনালো।

মুসাফির বেশে কেবল আমরাই ছিলাম না। চার ঘোড়ায় টানা অনেকগুলি ভারি ক্যানভাসে ঢাকা ওয়াগন শুক্ক অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং কাছেই খচ্চরের এক কাফেলা তাঁবু গেড়েছে। খোলা তাঁবুর আগুনে লোকজন তাদের খাবার রান্না করছে। যদিও বেলা তখন বিকালের প্রথম দিক, তবু মনে হলো, ওরা যেনো আরো আগাবার চিন্তাই করছে না এবং আমরাও, আমি জানি না, কেন, একই সিদ্ধান্ত নিই। খোলা জায়গায় রাতটা আমরা কাটাই যমীনের উপর কম্বল বিছিয়ে।

ভোরের প্রথমদিকে, কটি ওয়াগন ও কাফেলা আবার চলতে শুক্র করলো নাঙা পর্বতমালার দিকে আমরাও আমাদের নিজ্ঞ নিজ সওয়ারীতে চড়ে তাদের সাথে রওনা করি। রাজাটি ঘুরে ঘুরে উপর দিকে উঠেছে, এ কারণে দূ'জন শীগ্গীরই ধীরগতি ওয়াগনগুলিকে পেছনে ফেলে যাই এবং এরপর আমরা আমাদের সওয়ারী হাঁকিয়ে কুর্দদের পার্বত্য দেশের গভীর হতে গভীরতরো অঞ্চলে ঢুকে পড়ি—দীর্ঘদেহী, ফর্সা পশুচারীদের বাসভূমিতে।

আমি ওদের পরলা লোকটিকে দেখলাম, যখন রাস্তার মোড়ে ডালপালা ও ছনের তৈরি, খণ্ খণ্ শব্দ করা একটি কৃটীর থেকে সে বার হয়ে এলো এবং কোনো কথা না বলে কানায় কানায় দুধে ভর্তি একটি কাঠের বাটি আমাদের সামনে তুলে ধরলো। তার বয়স খুব সম্ভব সতেরো; খালি পা, উস্কো—খুকো, গোসল করে বলে মনে হলো না; হাত পা আ—ধোয়া, অপরিষ্কার; একটা শোলার টুপির অবশেষ তার অগোছালো মাথায় শোভা পাছে। আমি সেই পাতলা সামান্য ন্ন—মেশানো এবং বিশ্বয়কররূপে ঠাপ্তা দুধ পান করছি আর বাটির কাঁধির উপর দিয়ে দেখছি দুটি নীল চোখ, আমার প্রতি পলকহীন নিবদ্ধ দুটি চোখ। নবজাত পশুর উপর ছড়িয়ে থাকে যে ডঙ্বুর আর্দ্র মিষ্টি কৃয়াশাছ্ন্নতা, এক আদি নিদ্রাশৃতা, যা এখনো পুরাপুরি টুটেনি, তারই কিছু যেনো ঘনিয়ে আছে ওর চোখ দুটিতে!

বিকালে আমরা পৌছুই তাঁবু দিয়ে তৈরি একটি কুর্দী গাঁয়ে, পাহাড়ের ঢাণুগুলির মধ্যে চুপচাপ পড়ে থাকা ঘেঁষাঘেঁষি তাঁবুর একটি গাঁ। দেখতে সিরিয়া কিংবা ইরাকের অর্ধ–

২২৮

যাযাবর বেদুঈনদের তাঁবুর মতোই এই তাঁবুগুলি। ছাগ-পশমের তৈরি মোটা কালো কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি খুঁটির বুপর এবং বেড়া দেওয়া হয়েছে খড়ের মাদুর मित्रा। काष्ट्रचे तत्र यात्म्ह **এकिं** नर्त्, यात मृ'शात ছড়িয়ে আছে সাति সাति পপলাत গাছের ছায়া; সেই নহরের মধ্যে মাথা জাগিয়ে থাকা একটা শিলার উপর এক জোড়া সারস পাথী উত্তেজিতভাবে ঠোঁটে ঠোঁটে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করছে এবং পাখা ঝাপটাচ্ছে; ইপ্রিগো-রু জ্যাকেট পরা একটি লোক তার দীর্ঘ অথচ হালকা পদক্ষেপে আগাচ্ছে তাঁবুর দিকে; তার মাটির সাথে সম্পুক্ত অথচ খুবই শিথিল চলন-ভর্থন থেকে যেনো কথা বলছে প্রাচীন বেদুঈন রক্ত! লাল-নীল মেশানো রঙের ঝুলন্ত কাপড় পেছন থেকে মাটির উপর টেনে টেনে, কাঁধের উপর একটা লম্বা মাটির পাত্র রেখে একটি রমণী ধীরে ধীরে চলেছে নহরটির দিকে। তার উরুদ্বয় পষ্ট রেখায়িত হয়ে উঠেছে তার পোশাকের মিহি কাপড় ফুটে ঃ ভায়োলিনের তারের মতো দীর্ঘ এবং টানা রেখা! পানির কিনারে গিয়ে ও হাঁটু গেড়ে বসে এবং কলসে পানি ভরার জন্য পানির উপর নুযে পড়ে। তার পাগড়ির মতো মাথার কাপড় খসে পড়ে এবং রক্তের একটি স্রোতের মতো তা' স্পর্ণ করে ঝক্ঝক্ পানির উপরিভাগ, কিন্তু কেবল মুহূর্তের জন্যই; কাপড়টি তুলে আবার সে তার মাথার চারপাশে জড়ায়, একটি মাত্র বিলীয়মান ভংগিতে, যা এখনো যেনো তার হাঁটু গেড়ে বসারই অংশ এবং একই ভংগির অন্তর্গত।

কিছু পরে আমি চারটি তরুণী এবং এক বৃদ্ধের সাথে নহরটির ধারে গিয়ে বসি। মুক্ত বাধীন জীবন থেকে পাওয়া এক নিটোল মাধুর্য ও স্বাভাবিকতা রয়েছে ওদের চারজনের মধ্যেই ঃ সৌন্দর্য, যা নিজের সম্বন্ধে সচেতন অথচ সং পবিত্র, যা নিজেকে লুকাতে জানে না, অথচ সলজ্জতা ও নম্রতা থেকে যাকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দরী তার নাম গানের পাখীর নাম—'তু—তু' (স্বরবর্ণটি উচ্চারিত হয় ফরাসী ভাষার মতো)। নাজুক ভুরুজোড়া পর্যন্ত তার গোটা কপালটাই একটি গাঢ় লাল রঙের যার মধ্যে নীলের আভা রয়েছে—ক্ষার্ফ দিয়ে ঢাকা; চোখের পাতাগুলিতে সুরমা মাখানো; স্কার্ফের নিচে থেকে ঠেলে বা'র হয়েছে বাদামী লাল অলকগুচ্ছ, যার মধ্যে চিকন—চিকন রূপার চেন সূতার মতো পাকিয়ে জড়ানো হয়েছে। প্রত্যেকবার মাথা নাড়ার সাথে সাথেই সেগুলি ঝনু ঝনু করে উঠছে নাজুক টোল—পড়া গঙ—রেখার সাথে ধাকা খেয়ে।

আমরা সকলেই আমাদের কথাবার্তা, বাত্চিত্ উপভোগ করি—যদিও তখনো আমার ফারসী কথাবার্তা গোছানো হতে পারেনি, (কুর্দীদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে, কিন্তু বেশির ভাগ কুর্দীই ফারসীও জানে, কারণ কুর্দী ভাষার সাথে ফারসীর সম্পর্ক আছে)। এই কচি মেয়েগুলি, যারা নিজেদের কবিলার গণ্ডীর বাইরে কখনো যায়নি এবং লেখা–পড়াও জানে না, আসলে কিন্তু খুবই চালাক। ওরা সহজেই আমার ঠেকে–ঠকে বলা কথাগুলি বুঝতে পারে এবং প্রায়ই আমি যে শন্দটির জন্য অন্ধকারে হাত বাড়াচ্ছি সেটি বেছে নিয়ে নেহায়েতই বাস্তব নিশ্চয়তার সাথে আমার মুখে তুলে দিছে। ওরা কী করে, আমি ওদের নিকট জানতে চাই, ওরা তার জবাব দেয়, এক যাযাবর রমণীর দিনগুলি যে বহু সংখ্যক ছোট্ট অথচ মহৎ কাজে ঠাসা থাকে সেগুলির তালিকা তুলে ধরে ঃ দুটি চেন্টা পাথরের

মধ্যে অর্থাৎ যাতায় গম পেশা, জ্বলন্ত অংগারে রুটি সেঁকা, ভেড়ার দুধ দোয়া, চামড়ার থলির মধ্যে দই ঝাঁকুনি দিয়ে মাখন তোলা, হাতে চালানো তাঁতে ভেড়ার পশম থেকে সূতা তৈরি, এমন সব প্যাটার্নে গালিচা বোনা এবং 'কিলিম' বোনা যা তাদের জাতের মতোই প্রাচীন এবং পুরানো; এবং সন্তান গর্ভে ধারণ করা আর তাদের পুরুষদের বিশ্রাম ও প্রেম দেওয়া....

এমন জীবন, যাতে কোনো পরিবর্তন নেই। আজ, গতকাল এবং আগামীকাল। সময় বলে কিছু নেই এই পশুচারীদের জন্য—শুধু দিন–রাত এবং ঋতুর অনুবর্তন ছাড়া। রাতকে করা হয়েছে আঁধার, ঘুমানোর জন্য; দিনকে বলা হয় আলোকোজ্জ্বল জীবনের দরকারী চিজগুলি যোগাড় করার জন্য; শীত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে ক্রমবর্ধমান শীতের মধ্যে এবং পাহাড় পর্বতে চারণক্ষেত্রের সম্প্রতায়; তাই ওরা ওদের পশুপাল এবং তাঁবু নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌছোয় উষ্ণ প্রান্তরগুলিতে, মেসোপটেমিয়ায় এবং তাইখ্রীসে; পরে যখন গ্রীম্ম ঋতু প্রখরতরো হয়ে ওঠে গরমে এবং তপ্ত হাওয়ায়, তখন ওরা আবার ফিরে যায় পার্বত্য অঞ্চলে, এখানে, না হয়় ওখানে, কবিলার ঐতিহাগত স্থানগুলির মধ্যে কোথাও।

— 'আপনার কি কখনো পাথরের তৈরি ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয় না? আমি বৃদ্ধ লোকটিকে জিগ্গাস করি, যিনি এখন পর্যন্ত প্রায় একটি কথাও বলেন নি এবং বিত হাসির সাথে ভনছিলেন আমাদের বাত্চিত্; কখনো কি ইচ্ছা হয় না যে, আপনি নিজে মাঠের মালিক হন?'

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন ঃ 'না,...পানি যদি ডোবার মধ্যে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, পানি হয়ে ওঠে বদ্ধ, কর্দমাক্ত এবং দুর্গন্ধময়; যখন পানির স্রোত থাকে, পানি বয়ে চলে, কেবল তখনি তা থাকে স্বচ্ছ পরিষ্কার...।'

... ... ... ... ... ...

কালক্রমে কুর্দিস্তান হারিয়ে যায় পেছনে। প্রায় আঠারোটি মাস আমি সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে আজব যে দেশ সেই ইরানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘূরে বেড়াই। এতে করে আমি অমন এক জাতিকে জানতে পারলাম, যার মধ্যে মিলন ঘটেছে তিন হাজার বছরের সংস্কৃতির প্রজ্ঞা এবং শিশুসূলভ চঞ্চল অনিশ্চয়তার—এমন এক জাতি,—যে নিজের প্রতি এবং তার চারদিকে যা ঘটে চলেছে তার দিকে তাকাতে জানে এক ধীর অলস উন্নাসিকতার সাথে, এবং পরক্ষণেই পারে কম্পিত হতে উদ্দাম আগ্নেয়গিরির আবেগে উল্লেজনায়। শহর—নগরের মার্জিত আরাম—আয়েশ আমি উপভোগ করি, তার সাথে উপভোগ করি প্রাণকে আনন্দে উদ্বেল করে তোলা স্তেপ অঞ্চলের তীক্ষ বাতাস। আমি ঘুমিয়েছি প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রাসাদে যখন ডজন ডজন চাকর—বাকর খাড়া রয়েছে আমার হকুম তালিম করার জন্য, আবার আমিই ঘুমিয়েছি আর্থেক ধ্বংস হয়ে যাওয়া কাফেলা—সরাইখানায়, যেখানে আমাকে রাতের বেলা হুমিয়ার থাকতে হতো আমাকে বিচ্ছু কামড়ে দেবার আগেই সেগুলিকে মেরে ফেলার জন্য। বেখতিয়ারী এবং কাশগাই গোত্রের মেহমান হিসাবে আমি আন্ত ভেড়ার রোস্ট খেয়েছি এবং ধনী সওদাগরদের খাবার ঘরে বনে খেয়েছি টার্কির রোস্ট, যার ভেতরে ঠাসা থাকতো এ্যাপ্রকট্—খুবানী। আমি

মুহর্রমের ত্যাগ এবং খুন—মাতাল–করা উন্মাদনা লক্ষ্য করেছি, শুনেছি হাফিজের নাজুক গীতি–কবিতা যা ইরানের অতীত গৌরবের উত্তরাধিকারীরা গায় একটা বাঁশীর সুরের সংগে। আমি ইস্ফাহানের পপ্লার বীথির নিচ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং এর বিশাল মসজিদগুলির সোনায় মোড়া গঙ্গুল, ঝুলন্ত প্রবেশদার ও মহামূল্য বহির্তাগের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়েছি। ফারসী জবানও আমার কাছে আরবীর মতোই আপন হয়ে উঠলো। শহর–বন্দরে শিক্ষিত লোকদের সাথে যেমন আমি কথাবার্তা বলেছি, তেমনি আলাপ করেছি সেপাই এবং যাযাবরদের সাথে, বাজারে ব্যবসায়ীদের সাথে, মন্ত্রী এবং ধর্মীয় নেতাদের সাথে, ভবঘুরে দরবেশদের সাথে এবং রাস্তার পাশে সরাইখানায় জ্ঞানী আফিমখোরদের সাথে। আমি শহরেও থেকেছি, গাঁয়েও থেকেছি, নিজের মাল–পত্র নিয়ে সফর করেছি মরুভূমি এবং বিপজ্জনক লোনা দল্দলা জলাভূমির মধ্য দিয়ে। নিজেকে আমি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম সেই ভেঙে–পড়া বিশ্বয়কর আজব দেশের কাল–শূন্য আবহাওয়ায়। আমি ইরানী লোকদের সাথে, তাদের জীবন ও চিন্তার সাথে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম যে, আমি যেনো ওদের মধ্যেই জন্মেছি। কিছু এই দেশ, আর এই জীবন—পুরানো রত্নের মতোই, যা অম্পন্ট আলো ছড়িয়ে দেয় সকল দিক থেকে—আমার কাছে কখনো ততোটা ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি যতোটা আপন হয়ে উঠছে আরবদের কাঁচসক্ষ জগত।

ছয় মাসেরও অধিক আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াই আফগানিস্তানের অরণ্য, পর্বতমালা আর স্তেপ অঞ্চলে ঃ হাঁা, ছ'টি মাস এমন একটি জগতে ছুটে বেড়াই যেখানে অন্ত্র প্রত্যেক মানুষই সাথে রাখে—অলংকার হিসাবে নয়; যেখানে প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি পদক্ষেপই সতর্কভাবে শক্ষ্য করতে হয়, পাছে না বাতাসের মধ্য দিয়ে গান গাইতে গাইতে ছুটে আসে বুলেট! কয়েকবার আমাকে, ইবরাহীম ও আমাদের রাস্তার সাময়িক সংগীদের নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য লড়তে হয় ডাকাতদের সাথে। আফগানিস্তান সে সময় দস্য-ডাকাতে গিচ্ছ্ গিচ্ছ্ করতো। কিন্তু শুকুরবার হলে দস্যুদের তরফ থেকে ভয়ের কোনো কারণ থাকতো না, কারণ রাধ্বুল 'আলামীনের ইবাদতের জন্য নির্ধারিত দিনে কাউকে খুন করা বা কারো কিছু পুট করা তারা পজ্জার বিষয় মনে করতো। এক সময় কান্দাহারের কাছে আমি শুলী খেতে খেতে বেঁচে যাই, কারণ মাঠে কাজ করছে অমন এক থাম্য সুন্দরী রমণীর খোলা মুখের উপর আমি লক্ষ্য করেছিলাম নিজেরই অজান্তে, যদিও হিন্দুকুশের উটু উটু গিরিপথে চেঙ্গিস খানের সেপাই-লঙ্করের বংশধর মোংগলদের মাঝে এককোঠায়, পর্ণ কুটীরের মেঝেয় মেজবানের তরুণী স্ত্রী আর বোনদের এক সাথে घूमात्मे जा वित्रमृगं मत्नं दर्य ना। करराक दक्षा जामि वामगाइ जामानुद्वाद् थात्नेत त्यदमान হিসাবে কাটালাম তাঁর রাজধানী কাবুলে; রাতের পর রাত কাটালাম তাঁর আলিম উলামা আর পণ্ডিতদের সাথে কুরআনের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা ক'রে। এবং আরো অনেক রাত কেটেছে পাঠান খানদের কালো তাঁবুতে ব'সে—যেসব এলাকা নানা উপজাতির অন্তর্দক্রে জর্জরিত সেই এলাকাগুলি কী করে সফর করতে পারি তারই আলোচনায়।

এবং ইরান ও আফগানিস্তানের সেই দু'বছরের প্রত্যেকটি দিনের আবির্ভাবের সংগে আমার মধ্যে এই নিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে থাকে যে, আমি যেনো একটা চূড়ান্ত ফয়সালায়

পৌছতে যাচ্ছি!

'কারণ ব্যাপার এই দাঁড়ালো মনসূর, মুসলমানেরা কীভাবে জীবন যাপন করে তা বুঝতে পারার দক্ষন প্রত্যেক দিনই ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান উনুততরো হতে লাগলো। আমার মনে সব সময়ই সর্বোচ্চ স্থান দখল করে ছিলো ইসলাম...'

—'ঈশা'র সালাতের সময় হলো', রাতের আসমানের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে জায়েদ বলে।

আমরা সকলে দিনের সর্বশেষ প্রার্থনার জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াই, আমরা তিনজন, মক্কার দিকে মুখ করে। জায়েদ এবং মনসুর পাশাপাশি দাঁড়ায় এবং আমি দাঁড়াই তাদের সমুখে, জামাতের ইমাম হিসাবে (কারণ রস্লুল্লাহ্ প্রত্যেক দুই বা ততোধিক লোকের সমাবেশকেই জামাত বলেছেন), আমি আমার হাত দুটি তুলি উপরের দিকে এবং ভরু করি 'আল্লাহ্ আকবর'—'কেবল আল্লাহ্ই মহান' এবং তারপর মুসলমানেরা যেমন সবসময় করেন আমিও তেমনিভাবে কুরআনের সূরা ফাতিহা আবৃত্তি করি ঃ

দয়ায়য় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
প্রশংসা তো কেবল আল্লাহ্র

যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক,
দয়ায়য়য়, পরম দয়ালু,
কর্মফল দিবসের মালিক।
আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি।
এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই,
আমাদিগকে দেখাও সহজ্ব–সরল পথ,
তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ,
তাহাদের নয়, যাহারা তোমার ক্রোধের পাত্র হইয়াছে,
তাহাদের নয়, যাহারা প্রশ্বই।

এরপরে আবৃত্তি করি একশ' বারো নম্বর সূরা ঃ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে,
বলো, আল্লাহ্ এক, অবৈত,
তিনি অভাবমুক্ত, সর্ববিষয়ের নির্ভর,
তিনি জনক নহেন, তিনি জাতও নহেন,
এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

যদিও থাকেও, তবু খুব কমই আছে সে জিনিস যা এক সংগ্রে ইবাদত করার মতো মানুষকে পরম্পরের অতো কাছে, অতো নিকটে এনে দেয়। আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য এবং খাস করে ইসলামের বেলায় একথা থারো বেশি সত্য, কারণ ইসলাম এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে কোনো মধ্যস্থের দরকার নেই এবং আসলে তা সম্ভবও নয়। ইসলামে কোনো প্রকার পুরোহিত ব্যবস্থা, পাদরী প্রথা এমনকি সংগঠিত 'চার্চ' না থাকায়, প্রত্যেক মুসলমানই অনুভব করে যে, যখন সে জামাতে সালাত আদায় করে তখন সে একটি 'কমন' বন্দেগীতে সত্যিকারভাবে অংশগ্রহণ করছে, কেবল হাযিরা দিছে না। ইসলামে যেহেতু দীক্ষার কোনো ব্যাপার নেই, তাই প্রত্যেক বালেগ এবং সুস্থ মন্তিষ্ক মুসলমান যে—কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে, তা জামাতে ইমামতিই হোক, শাদীর মহফিল সম্পন্ন করাই হোক, অথবা মৃতের দাফন কার্য পরিচালনা করাই হোক। আল্লাহ্র বন্দেগীর জন্য কারো 'বিশেষ করে মনোনীত' হওয়ার দরকার নেইঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উস্তাদ এবং নেতারা সহজ সরল মানুষ (কখনো ন্যায্যভাবেই এবং কখনো কখনো উপযুক্ত না হয়েও) ধর্মতক্ত্ব এবং ফিকাহ্তে পান্তিত্যের জন্য যাঁদের সুনাম আছে।

## তিন

আমার ঘুম ভাঙে সূর্যোদয়ের সংগে ঃ কিন্তু আমার চোখের পাতা এখনো ঘুমে ভারি। আমার মুখের উপর দিয়ে একটা নাজুক গুঞ্জন ধ্বনি তুলে বাতাস বয়ে যায়, বিলীয়মান রাত থেকে উঠন্ত দিনের ভেতরে।

ধুমে মুছে মুখ থেকে ঘুম তাড়ানোর জন্য আমি উঠে পড়ি। ঠাগা পানি যেনো একটি পরশ সৃদ্রের ল্যাগ্ডক্কেপ—আঁধার বৃক্ষপুঞ্জে ঢাকা পর্বত এবং নদী—নালা নহর যা চলে এবং বয়ে যায় এবং সবসময়ই থাকে স্বচ্ছ, পরিষ্কার সেই সকালের!...আমি আমার উরুব উপর বসি এবং মাথা পেছন দিকে ঠেলে দিই, যাতে আমার মুখমগুল আর্দ্র থাকতে পারে অনেকক্ষণ ধরে; বাতাস মুখের আর্দ্রতার উপর মৃদু ঝাঁপটা দেয়, ঝাপটা দেয় সকল ঠাগা দিনের নাজুক স্বৃতি দিয়ে—অনেক—অনেক আগের শীতের দিনগুলির কথা, পাহাড়—পর্বত আর ফুলে ফেঁপে ধেয়ে চলা নদী—নালার কথা... তুষার এবং চোখ ঝলসানো শুভাতার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলার কথা... বহু বছর আগের সেই দিনটির শুভাতা, যখন আমি ইরানের পথহীন তুষারে ঢাকা পর্বতের উপর দিয়ে ঘোড়ায় করে চলেছি, আন্তে আন্তে সামনের দিকে ঘোড়াটিকে ধাকা দিতে দিতে আর ঘোড়ার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের মানেই হচ্ছে তুষারে তার পা দেবে যাওয়া, তারপর বহু কন্ট করে তুষারের শেততর থেকে টেনে পা বের করা...।

দেদিন বিকালে, আমার মনে পড়ে, আমরা একটি গাঁয়ে বিশ্রাম করি, যার বাসিন্দারা দেখতে যাযাবরদেরই মতো। ভূমিতে দশ কি বারোটি গর্ভ, তার উপর ছন–লতা ও মাটি দিয়ে নিচু গম্বুজের মতো ছাদ সেই নিঃসংগ বসতিটিকে দিয়েছে এক ছুঁটোর নগরীর চেহারা! দক্ষিণ–পূর্ব ইরানের কিরমান প্রদেশের একটি স্থানের কথা এটি। ব্রূপকথার পাতালবাসীদের মতোই লোকজন হামান্তাঁড়ি দিয়ে গর্তের অন্ধকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আজও বিদেশীদের দিকে তাকায় তাজ্জবের সাথে। এ ধরনের একটি মাটির গম্বুজের উপর বসে এক তরুণী তার দীর্ঘ, কালো, উকুখফু চুল আঁচড়াছে। তার জলপাই—বাদামী মুখখানা, মুদিত চোখ নিয়ে ফেরানো রয়েছে বিবর্ণ দুপুরে সুর্মের দিকে আর সে গান গেয়ে চলেছে নিচু স্বরে, এক রকমের অন্ধুত ভাষায়।

ধাতুর তৈরি বাজুবন্দ ঝমঝম করছে তার হাতের কজিতে—কজিগুলি চিকন এবং মজবৃত, কোনো এক আদিম অরণ্যের বুনো জানোয়ারের পা'র ক্ষুর আর পা'র সন্ধিস্থলের মতো।

ঝিমিয়ে পড়া অংগ-প্রত্যংগগুলিকে চাঙা করে তোলার জন্য আমি চা আর আরক গিলতে থাকি, প্রচুর পরিমাণেই গিলি সশস্ত্র পুলিশটিকে নিমে, যে আমাদের সংগী হিসাবে এসেছে ইবরাহীম আর আমার সাথে। আমি যখন আবার আমার ঘোড়ায় চড়লাম, তৃপ্তি মতো চা আর আরক গিলে এবং টগ্রগ্ করে সওয়ারী হাঁকিয়ে যাত্রা ভরুক করলাম, সহসা যেনো গোটা বিশ্বটাই প্রশন্ত আর স্বচ্ছ হয়ে বিস্তৃত হলো আমার সমুখে, যেমনটি আর কখনো হয়নি এর আগে। আমি এর অন্তর্লীন রূপ দেখতে পেলাম এবং তার হৃদ্-স্পন্দ অনুভব করলাম ধূসর নির্জনতায়, ভ্রুহ একাকীত্বে, আর মুহূর্তকাল আগেও আমার নিকট যা কিছু ছিলো গোপন, লুকানো, তা-ই এবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো আর আমি বুঝতে পারলাম—সব জবাব, সব সমাধানই তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে যখন আমরা এই দুর্বল নির্বোধের দল প্রশু করে চলেছি এবং অপেক্ষা করিছ, কখন আমাদের নিকট আল্লাহ্র গোপন রহস্যগুলি আপনা আপনি উন্মোচিত হবে ঃ যখন এই রহস্যগুলিই সর্বক্ষণ আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে আমাদেরকে তাদের নিকট খুলে মেলে ধরবার জন্য…।

আমাদের সমুখে উদ্ভাসিত হলো একটি উটু সমতল অঞ্চল; আর আমি, আমার ঘোড়ার পেটে বুগি মেরে প্রায় উড়ে চলি, অশরীরী কিছুর মতোই স্বচ্ছ আলোর ভেতর দিয়ে এবং আমার ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে বিচ্ছুরিত বরফ আমার চারপাশে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে অজস্র ক্ষূলিংগের অত্যুচ্ছ্বল আবরণের মতো! জমাট স্রোতের বরফের উপর গর্জাতে লাগলো আমার ঘোড়ার ক্ষর...

আমার মনে হয়, তথনি আমি উপলব্ধি করি সেই অ্যাচিত করণা, যার কথা—্যদিও তখনো আমি নিজে পুরাপুরি বৃঝিনি—আমাকে ফাদার ফেলিক্স বলেছিলেন বহু –বহু আগে, যখন আমি ভরু করতে যাচ্ছিলাম সেই সফর যা পরে আমার গোটা জীবনটাকেই বদলে দেয়ঃ করণায় উদ্ভাসন—্যা মানুষকে বলে দেয়—তৃমিই.. 'তৃমিই' হচ্ছো প্রত্যাশিত ব্যক্তি..বরফের উপর দিয়ে আমার সেই ঘোড়া হাঁকিয়ে উন্মন্ত চলার আর আমার ইসলাম কবুল করার মধ্যে সময় লেগেছিলো বছরের কিছু বেশি। কিন্তু তখনো আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে চলছিলাম একটি তীরের মতো, আমার অজান্তেই সোজা মক্কার দিকে...।

এবং এখন আমার মুখ শুকনা আর সাত বছরেরও অধিক কাল আগের আমার সেই ইরানী শীতের দিন আবার পেছনে পড়ে যায়; পেছনে পড়ে যায়, কিন্তু হারিয়ে যায় না।

কারণ সেই অতীত এই বর্তমানেরই অংশ!

মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া, আসনু প্রভাতেরই যা নিশ্বাস, কাঁটা ঝোপগুলিকে আন্দোলিত করে যায়। নক্ষত্রগুলি বিবর্ণ হয়ে উঠছে। জায়েদ, মনসুর! ওঠো...ওঠো তোমরা। আবার আমরা আগুন ধরাই এবং আমাদের কফি গরম করে নিই। এরপর, আমরা আমাদের উটের 'পর জীন চড়িয়ে দেবো এবং চলবো আরেকটি দিনের মধ্য দিয়ে সেই মরুভূমির ভেতর দিয়ে যা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে দু'বাহু মেলে।

#### এক

সূর্য তখন ডুবু ডুবু। হঠাৎ একটি মোটা কালো সাপ এঁকে—বেঁকে গড়াগড়ি যায় আমাদের রাস্তার উপর; সাপটি প্রায় শ্রিন্তর বাহুর মতো পুরু এবং লম্বায় হবে হাতেক। থেমে গিয়ে সাপটি আমাদের দিকে তার মাথা তোলে। অনেকটা স্বয়ংক্রিয় গতিতে আমি পিছলে নেমে পড়ি জীন থেকে, আমার ঘাড় থেকে হালকা বন্দুকটি নামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসি এবং তাক করি, আর সেই মুহূর্তেই আমি আমার পেছনে ভনতে পাই মানুষের কণ্ঠস্বর—

—'গুলী করবেন না... গুলী...।' কিন্তু আমি এরি মধ্যে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিয়েছি; সাপটি ঝাকুনি খায়, গড়াগড়ি যায়... তারপরই সব শেষ!

মনসুর তার নারাজ মুখ আমার উপর তুলে ধরে ঃ সাপটিকে মারা আপনার উচিত হরনি...আর যা—ই হোক সূর্যান্ডের সময়ে তা নয়ই; কারণ, এ সময়েই জিনেরা বেরিয়ে আসে মাটির নিচ থেকে এবং প্রায়ই ওরা সাপের সুরত ধরে!

আমি তার কথায় হেসে ফেলি এবং বলি, 'মনসুর, তুমি কি সেকালের মেয়েরা সাপরূপী জিনের যে–সব গাল গল্প বলতো, সেগুলি সত্যি বিশ্বাস করো?'

— 'নিশ্চয় আমি জিনে বিশ্বাস করি। আল্লাহ্র কিতাবে কি তার উল্লেখ নেই? তবে ওরা যেসব সূরতে মাঝে মাঝে আমাদের নিকট আসে আমি তা জানি না..তবে আমি তদেছি, ওরা অতি বিশ্বয়কর এবং অপ্রত্যাশিত সূরত গ্রহণ করতে পারে...

তোমার কথা ঠিক হতে পারে মনসুর, আমি মনে মনে বলি, কারণ, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় যেসব বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করতে পারে সে–সবের বাইরেও যে অমন সব অস্তিত্ব রয়েছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এ–ধারণা কি সত্যি খুব দূর্কল্পনা? এটা কি এক ধরনের বৃদ্ধিবৃত্তিক তৃকাব্বরি নয়, যা আধুনিক মানুষকে সে নিজে যা দেখতে ও মাপতে পারে তা ছাড়া অন্য কোনো রকম প্রাণ–সন্তার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে শেখায়ং জিনেরা যা–ই হোক, তাদের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান অমন জীব–সন্তার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দিতে পারে না, যাদের জীবনের নিয়ম–কানুন এমন সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে যে, আমাদের নিজস্ব ইন্দ্রিয়ন্তলি অতি বিরল কোনো অবস্থায়ই কেবল তাদের সাথে যোগ স্থাপন করতে পারে। একি সম্ভব নয় যে, এসব অজ্ঞাত জগত ও আমাদের জগতের মধ্যে কখনো কখনো যখন এ ধরনের রাস্তা ক্রসিং হয় তখন অদ্ভুত সব অভিব্যক্তি ঘটে, যাকে আদিম খেয়াল, ভূত–প্রেত, দেও–দানো এবং এ ধরনের অন্যান্য অতিপ্রাকৃত অভিব্যক্তি বলে ব্যাখ্যা করেছে?

আমি যখন আবার আমার উটে চড়ি, মনে মনে এই প্রশুগুলি আওড়াতে আওড়াতে এমন এক মানুষের অবিশ্বাসের অর্ধন্মিত হাসি হেসে যার পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষা, যারা সবসময়ই প্রকৃতির একেবারে কাছে আছে, তাদের থেকে তাকে স্থূল চর্ম করেছে! জায়েদ

গন্ধীর মুখে আমাকে বলে সাপটাকে মারা আপনার ঠিক হয়নি। একবার বহু আগে ইবনে সউদ হাইল কবজা করার পর যখন আমি সে শহর ত্যাগ করেছি, আমি আমার ইরাকের পথে এরি মতো একটি সাপকে গুলী করে মেরেছিলাম। সূর্য তখন ডুবছে। এর কিছুক্ষণ পরেই যখন আমরা মাগরিবের সালাতের জন্য আসি, হঠাৎ আমি আমার পা দু'টির উপর সীসার ভার অনুভব করি, আর মাথার ভেতরে জ্বালা; আমার মাথা, উঁচু থেকে পড়ন্ত পানির মতো গর্জন করতে লাগলো এবং অংগ-প্রত্যংগগুলি হয়ে উঠলো আগুন; আমি দাঁড়াতে পারদাম না সোজা হয়ে. একটি খালি বস্তার মতো ধপ করে পড়ে গেলাম জমিনের উপর: আমার চারদিকে আঁধার হয়ে উঠলো সমস্ত কিছু। আমি জানি না, আমি কতোক্ষণ সেই অন্ধকারে ডুবেছিলাম, তবে আমার মনে পড়ছে, শেষপর্যন্ত আবার আমি পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিলাম। অচেনা একটি মানুষ আমার ডান পাশে দাঁড়ালো, আরেকজন দাঁড়ালো বাঁ পাশে এবং ওরা আমাকে নিয়ে গেলো মস্ত বড়ো একটি আলো—আঁধারিতে রহস্যময় হল ঘরে—সেখানে ভর্তি ছিলো লোকজন আর ওরা চঞ্চলভাবে পায়চারি করছিলো এবং কথা বলছিলো একে অপরের সাথে। কিছুক্ষণ পর আমি বুঝতে পারলাম—ওরা দু'টি সম্পূর্ণ পূথক দল, যেমন হয়ে থাকে আদালতের সামনে। পশ্চাদ্ভূমিতে মেঝে থেকে কিছুটা উঁচু একটা মঞ্চের উপর বসে আছেন খুবই ছোট আকৃতির এক বৃদ্ধ। মনে হলো, ইনি একজন বিচারক অথবা সর্দার কিংবা ঐ রকম একটা-কিছু এবং মুহুর্তের মধ্যেই আমি জানতে পারলাম, আমিই আসামী।

একজন বললো,—'ও তাকে হত্যা করেছে সূর্য ডুবার আগে রাইফেলের গুলীতে, ও অপরাধী।' বিবাদী পক্ষের একজন পান্টা জবাব দেয়, 'কিন্তু ও জানতো না ও কাকে হত্যা করছে এবং রাইফেলের ট্রিগার টিপার সময় ও আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেছিলো।' কিন্তু বাদী পক্ষ তখন চীৎকার করে উঠলো,—'না, ও তা উচ্চারণ করেন।' —যার জবাবে বিবাদী পক্ষের সবাই একত্রে কোরাসে বলে উঠলো, 'সে উচ্চারণ করেছিলো—সে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেছিলো!' এবং এভাবেই তা চলতে লাগলো কিছুক্ষণ, একদল আগাচ্ছে আরেক দল পিছাচ্ছে, অভিযোগ আর খণ্ডন চললো পালাক্রমে এবং শেষপর্যন্ত মনে হলো, আসামী পক্ষের সমর্থকরাই যেনো জিততে চলেছে। পেছনদিকে বসা বিচারক তাঁর রায় ঘোষণা করলেন এবার ঃ 'ও জানতো না, ও কাকে হত্যা করছে এবং ও তখন আল্লাহ্র গণ–গান করছিলোঃ ওকে যেখান থেকে এনেছো সেখানে রেখে এসো।'

এবং যে লোক দু'টি আমাকে বিচার কক্ষে নিয়ে এসেছিলো ওরাই আবার আমাকে ওদের বাহুর নিচে চেপে ধরে, একই পথ দিয়ে নিয়ে গোলো সেই বিশাল অন্ধকারের মধ্যে যা থেকে আমি বের হয়ে এসেছিলাম এবং আমাকে ওরা জমিনের উপর ভইয়ে দিলো। আমি আমার চোখ দু'টি মেলি এবং দেখতে পাই, আমার দু'পাশে স্থূপীকৃত করে রাখা কয়েকটি গমের বস্তার মাঝখানে আমি পড়ে আছি, আর বস্তার উপর মেলা রয়েছে এক টুকরা তাঁবুর কাপড়, সূর্যের রশ্মি থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য। মনে হলো তখন বেলা পূর্বাহ্নের পয়লা দিক এবং আমার সাথীরা এখানে থেমেছে। দূরে দেখতে পেলাম আমাদের উটগুলি চরছে একটি পাহাড়ের ঢালুতে। আমি হাত তুলবার চেটা করি, কিন্তু আমার অংগ–

প্রত্যংগগুলি একেবারে ক্লান্ত। আমার সাথীদের একজন যখন তার মুখ নিচু করে আমার উপর ধরলো, আমি বললাম, 'কফি...', কারণ আমি কাছেই কফি ওঁড়া করার পাত্রের আওয়াজ ভনতে পেলাম।

আমার বন্ধু লাফিয়ে উঠলো, 'কথা বলছে...কথা বলছে...ফিরে এসেছে ও!'—এবং ওরা আমার সন্মুখে নিয়ে এলো টাটকা গরম কফি।

আমি জিগ্গাস করি, আমি কি সারা রাতই বেহুঁশ ছিলাম এবং ওরা উত্তরে বললো, 'সারা রাত! পুরা চারটা দিন তুমি একটু নড়োনি! কেবল একদিন আমরা তোমাকে একটি উটের উপর চাপিয়েছি বস্তার মতো, রাতে আবার নামিয়েছি উট থেকে। এবং আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, এখানেই তোমাকে কবর দিতে হবে। কিন্তু তারিফ তাঁরই যিনি জীবন দেন ও নেন—চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই...'

— 'কাজেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন চাচা সন্ধ্যার সময় কারো সাপ মারা উচিত নয়।'
এবং যদিও জায়েদের বর্ণনায় আমার অর্ধেক মন তখনো হাসছে, কিন্তু বাকি অর্ধেকটা
মনে হলো, ঘনায়মান সন্ধ্যায় অদৃশ্য শক্তিগুলির জাল—বোনা প্রত্যক্ষ করছে, সৃক্ষ ধানি এক
লোমহর্ষক শোরগোল, যা শ্রুতিগ্রাহ্য নয় আর আমরা প্রত্যক্ষ করছি চারপাশে হাওয়ায়
একটা শক্রেতার নিশ্বাস এবং সূর্য ডোবার কালে সাপটিকে মেরে ফেলার জন্য অনুশোচনার
একটি অস্পষ্ট অনুভৃতি হলো আমার....।

# দৃই

'হাইল' ছেড়ে আসার তৃতীয় দিনের বিকালে আমরা আর্জার কুয়ায় আমাদের উটগুলিকে পানি খাওয়ানোর জন্য আনি, নিচু নিচু পাহাড়ে বেষ্টিত প্রায় বৃত্তাকার একটি উপত্যকায়; মিঠা পানিতে ভর্তি বৃহৎ কুয়া দু'টি উপত্যকার একেবারে মাঝখানটায় অবস্থিত। এ দু'য়ের প্রত্যেকটি একটি কবিলার সামাজিক সম্পত্তি—পশ্চিমেরটি 'হারব' নামক্ গোত্রের এবং পুরেরটি মৃতায়েরদের। এদের চারপাশের মাটি হাতের তালুর মতোই শূন্য; কারণ রোজ বিকালে শত শত উট আর ভেড়াদের দূরদ্রান্তের চারণক্ষেত্র থেকে এখানে হাঁকিয়ে নিয়ে আসা হয় পানি খাওয়ানোর জন্য এবং এই জমিনে ঘাসের যে কচি পাতাটিই গজায়, তা একটু দম ফেলার ফুরসৎ পর্যন্ত পায় না, তার আগেই আলতো করে কামড়ে তুলে সাবাড় করে দেয় ওরা।

আমরা পৌছানোর পর দেখতে পাই গোটা উপত্যকাটি পিছ্-পিছ্ করছে জীবজানোয়ারে এবং রৌদ্র-স্নাত পাহাড়গুলির মাঝখান দিয়ে দেখা দিলো পালের পর পাল
ভেড়া এবং উট গাঁধা। কুয়াগুলির চারপাশে ভীষণ ভীড়, চাঞ্চল্য ও শোরগোল; কারণ,
জতোগুলি জানোয়ারের পিয়াস মিটানো সহজ্ব নয়। পশুচারীরা লম্বা রশিতে ঝুলানো
চামড়ার থলিতে করে পানি তোলে এবং তার সাথে এক ধরনের গান গায় রশি ধরে, ওরা
যে একেকটা টান দিছেে সেই টানগুলির মধ্যে সংগতি ও সমভা রাখার জন্যঃ কারণ
বালভিগুলি মস্ত বড়ো এবং পানিতে ভর্তি হবার পর এগুলি জতো ভারি হয়ে ওঠে যে,
কুয়ার তলা থেকে টেনে তুলতে বহু হাতের দরকার হয়।

যে কুয়াটি আমাদের সবচেয়ে নিকটে—যা মুতায়ের কবিলার সম্পণ্ডি—আমি শুনতে পাই সেখানে থেকে ওরা গান গাইছে উটগুলিকে লক্ষ্য করে—

'পান করো এবং বাকি রেখো না পানি,

রহমতে ভরপুর এই কুয়া, এর নেই কোনো তল!

লোকজনের অর্ধেকে গায় প্রথম পদটি এবং বাকি অর্ধেকে গায় দ্বিতীয় পদটি— দুটিই তারা আবৃত্তি করে চলে দ্রুততালে, যতোক্ষণ না বালতিটি উঠে আসে কুয়ার কাঁধির উপর; এর পরের কাচ্চ রমণীদের; ওরা পানিটা ঢালে চামড়ার ডোঙায়। আর বহু উট এক সাথে ঠেলাঠেলি করে ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে, ডাক ছেড়ে সশব্দে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে, ভীড় করে ডোঙাগুলির চার— পাশে এবং মনে হয়, মানুষের সান্ত্বনার ডাক— 'হু—উইহ্—হু—উইহ্' পারছে না ওদের শান্ত করতে। উটগুলির একেকটি তার লম্বা নমনীয় খীবা তার সংগীদের ফাঁক দিয়ে বা উপর দিয়ে ঠেলে দেয় সামনের দিকে, যতো শীঘ্র সম্ভব পানির পিয়াস মিটানোর জন্য; হালকা বাদামী, গাঢ়—বাদামী, হলদে—সাদা, কালো বাদামী এবং মধু—বর্ণ কতকগুলি শরীর এদিক ওদিক দুলছে, ঠেলাঠেলি করছে, আন্দোলিত হচ্ছে, ভিড় করছে আর জানোয়ারের ঘাম ও মৃত্রের কড়া উৎকট গন্ধে ভরে তুলছে বাতাসকে। এরি মধ্যে বালতি আবার ভর্তি করা হয়েছে এবং আরা আরেকটি দুই ছত্রের কবিতা আবৃত্তির সংগে সংগেই রাখালেরা টেনে তুললো বালতিটিঃ

'কিছুই দূর করতে পারে না উটের পিয়াস পারে কেবল আল্লাহ্র রহমত আর রাখালের শ্রম।'

এবং সারাটা জামগা জুড়ে আবার ভরু হয় চাঞ্চল্য এবং পানি খাওয়ার দৃশ্য আর হাক–ডাক এবং গানের তঞ্জরণ।

একজন বুড়ো মানুষ ইঁদারার কিনারের উপর দাঁড়িয়ে তার বাহ প্রসারিত করে আমাদের দিকে আর ডেকে বলেঃ 'গুগো মুসাফিরেরা, আল্লাহ্ তোমাদের হায়াত দারাজ করুন। আমাদের মেহমানদারী গ্রহণ করো।'—এরপর ইঁদারার চারপাশের ভিড় থেকে কয়েকজন লোক ছুটে আসে আমাদের দিকে। ওদের একজন আমার উটের লাগাম ধরে উটটিকে হাঁটু গাড়িয়ে বসায়, যাতে আমি সোয়ারী থেকে নামতে পারি আরামে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটি পথ করা হলো যেনো আমাদের উটগুলি পৌছুতে পারে পানির ডোঙার কাছে এবং রমণীরা পানি ঢালতে ভরু করে উটগুলির জন্যঃ কারণ আমরা হছি মুসাফির আর সে কারণে আমাদের দাবি অগ্রগণ্য!

জায়েদ অনেকটা আপন মনে যেনো নিজেকে শোনানোর জন্যই বললা, 'হারব এবং মৃতায়ের থান্দান পরস্পর যুদ্ধ করার পর এখন কী চমৎকার শান্তিতে বসবাস করছে! কোরণ, এ তো মৃতায়ের কবিলার বিদ্রোহের পর তিন বছরের কথা যখন হার্ব কবিলা ছিলো বাদশাহ্র সবচাইতে বিশ্বস্ত সমর্থকদের অন্যতম)। আপনার কি মনে আছে চাচা, আগের বার যখন আমরা এখানে ছিলাম—কেমন করে আমরা রাতের বেলা আরজা অতিক্রম করেছিলাম অনেক ঘুরে, একটি বৃত্তের আকারে, এই কুয়াগুলির কাছে আসতে

সাহস না ক'রে—এখানে দোন্ত না দুশমন আছে, তা জানতাম না বলে...?'

জায়েদ শরণ করছে ১৯২৮–২৯–এর প্রচণ্ড বেদুঈন বিদ্রোহের কথা—একটি রাজনৈতিক নাটকের চূড়ান্ত পর্যায়ে—যার ফলে, ইব্নে সউদের রাজ্যের বুনিয়াদ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলো এবং কিছুকালের জন্য আমিও তাতে নিজেকে জড়িত করে ফেলেছিলাম।

১৯২৭ সনের যবনিকা উঠলো, তখন সৌদী আরবের বিশাল এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে, ক্ষমতার জন্য বাদশাহ্ ইব্নে সউদের সংগ্রাম তখন শেষ হয়েছে। কোনো প্রতিদ্বদ্ধী শাহী খান্দান নযদে তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আর দাবি তুলছে না। হাইল এবং শামারদের এলাকা এখন তাঁরই এবং ১৯২৫ সনে হেজাজ্ব থেকে শরীক্ষীয় খান্দানের বহিষ্কারের পর হেজাজ্বও এখন তাঁর। সে সময়ে বাদশাহ্র যোদ্ধাদের মধ্যে মশহুর ছিলেন দুঃসাহসী বেদুঈন সরদার ফয়সল আদ–দাবীশ, যিনি আরো আগেকার বছরগুলিতে বাদশাহ্র জন্য প্রচুর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বাদশাহ্র কর্মচারী হিসাবে আদ্–দাবীশ নিজের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বার বার তিনি প্রমাণ করেন তাঁর আনুগত্য ঃ ১৯২১ সনে তিনি বাদশাহ্র পক্ষে হাইল জয় করেন; ১৯২৪ সনে তিনি এক দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেন ইরাকের অভ্যন্তরে, যেখানে থেকে ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় শরীফ পরিবার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাছিলো ইব্নে সউদের বিরুদ্ধে; ১৯২৫ সনে তিনি মদীনা জয় করেন এবং জেন্দা জয়ে পালন করেন একটি চূড়ান্ত ভূমিকা। আর এখন, ১৯২৭ সনের গ্রীন্মে তিনি তাঁর এই সব বিজয়—মান্য নিয়ে আরতাবীয়ার ইখণ্ডয়ান উপনিবেশে বিশ্রাম করেছেন, যা ইরাক সরহদ্ থেকে খুব দুরে নয়।

বহু বছর ধরে ঐ সীমান্তটি ছিল প্রায় নিরবছিন্ন বেদুঈন হামলার ক্ষেত্র। এই হামলা চালিয়ে এসেছে চারণভূমি ও পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়া বিভিন্ন গোত্র ও কবিলার লোকেরা। ইব্নে সউদ এবং মান্ডেটারী শক্তি হিসাবে ইরাকের জন্য দায়ী ব্রিটিশের মধ্যে উপর্যুপরি অনেকগুলি চুক্তির মাধ্যমে স্থির হলোঃ এ ধরনের অনিবার্য হিজরতের সম্মুখে কোনো বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। এবং ন্যদ–ইরাক সীমান্তের কোনো পাশেই কোন প্রাচীর বা কিল্লা তৈরি করা চলবে না। অবশ্য ১৯২৭ সনের গ্রীম্মে বিসায়ার সীমান্তবতী কুমাগুলির নিকটে ইরাক সরকার একটি কিল্লা তৈরি করে তাতে সৈন্য মোতায়েন করে এবং সীমান্ত বরাবর আরো কিল্লা তৈরির সিদ্ধান্তের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করে। এর ফলে উত্তর ন্যদের বিভিন্ন কবিলার মধ্যে একটি অস্বস্থির তরংগ ছড়িয়ে পড়ে। তারা দেখতে পেলো তাদের অন্তিত্বই বিপন্ন; কারণ যেসব কুয়ার উপর তারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো সেগুলি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইব্নে সউদ খোলাখুলি এই চুক্তি ভংগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, যার জন্য কয়েক মাস পরে ইরাকে অবস্থানরত ব্রিটিশ হাই কমিশনারের কাছ থেকে পেলেন কেবল একটি ছলনাপূর্ণ জবাব।

সদা উদ্যোগী কর্মচঞ্চল ফয়সল আদ্—দাবীশ মনে মনে বললেনঃ 'ব্রিটিশের সাথে ঝগড়া তব্ব করা বাদশাহ্র জন্য সুবিধাজনক না হতে পারে। তবে সেটা আমিই করবো।' এবং ১৯২৭–এর অক্টোবরের শেষ দিনগুলিতে তিনি তাঁর 'ইখওয়ানে'র দলপতি হিসাবে

বেরিয়ে পড়লেন, বিসায়ার কিল্পা আক্রমণ করে তা ধ্বংস করে দিলেন, কিল্পার ইরাকী গ্যারিসনকে কোনো পাত্তাই দিলেন না। অকুস্থলের উপর ব্রিটিশ হাওয়াই জাহাজ দেখা গোলো এবং পরিস্থিতি জরিপ করে ফিরে গোলো, তাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে, একটি বোমাও না ফেলে। তাদের জন্য সহজ হতো হামলা প্রতিরোধ করা। (এ অধিকার তাদের ছিলো ইব্নে সউদের সংগে তাদের চুক্তির বদৌলতে) এবং পরে কূটনৈতিক আলাপ—আলোচনার মাধ্যমে কিল্পাগুলির সমস্যা সমাধান করা। কিন্তু ব্রিটিশ—ইরাকী সরকার কী সত্যি বিবাদের আশু এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে উৎসুক ছিলেন!

উত্তর নয্দের কবিলাগুলি থেকে ডেপুটেশন এলো ইব্নে সউদের কাছে ইরাকের বিরুদ্ধে অতিযান চালানোর দাবি নিয়ে। ইব্নে সউদ এ ধরনের সব দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন, আদ্–দাবীশকে সীমালজ্ঞাকারী বলে ঘোষণা করেন এবং সীমান্ত এলাকগুলির উপর কড়া নযর রাখার জন্য হাইলের 'আমীর'কে আদেশ দেন। বাদশাহ্ 'ইখওয়ানে'র অধিকাংশ সদস্যকে আর্থিক ভাতা দিয়ে আসছিলেন; তাদের মধ্যে আদ্–দাবীশের নিয়ন্ত্রণাধীন কবিলাগুলির সদস্যদের ভাতা এখন তিনি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলেন। খোদ আদ্–দাবীশকে নির্দেশ দেওয়া হলো। আরতাবিয়া থেকে বাদশাহ্র সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে। ইরাক সরকারকে এই সব ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারীভাবে অবহিত করা হলো এবং জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আদ্–দাবীশকে কঠোর শান্তি দেওয়া হবে। এর সাথে ইব্নে সউদ এ দাবিও করেন যে, ভবিষ্যতে ইরাককে সীমান্ত চুক্তিগুলি আরও কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

এভাবে সহজেই এই নতুন সংঘর্ষের অবসান ঘটানো সম্বব ছিলো, কিন্তু ঘটনা যথন এই পর্যায়ে এসে পৌছেছিলো তথন ব্রিটিশ হাই কমিশনার ইব্নে সউদকে জানালেন, তিনি আদ্–দাবীশের 'ইখওয়ান'কে (যারা অনেক আগেই ফিরে গিয়েছিলো তাদের নিজ্ব অঞ্চলে) শান্তি দেবার এবং তাদের 'বাদশাহ্র প্রতি তাদেরকে আনুগত্যশীল হতে বাধ্য করার জন্য' এক কোয়াদ্রন বিমান পাঠাচ্ছেন। সে সময়ে রিয়াদে কোন টেলিগ্রাম অফিস ছিলো না। তাই বাদশাহ্ ইব্নে সউদ তাড়াহড়া করে এক পত্রবাহককে পাঠান বাহরাইনে আর সেখান থেকেই বাগদাদে পাঠানো হল একটি টেলিগ্রাম, প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং চুক্তির কথা উল্লেখ করে, যাতে উভয় পক্ষকে সীমান্ত অতিক্রম করে আইন ভংগকারীদের পশ্রাক্ষাবন বারণ করা হয়েছে। তিনি জ্বোর দিয়ে বললেন, আদ্–দাবীশের উপর জ্বোর করে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশের 'সাহায্যে'র কোন প্রয়োজন তাঁর নেই এবং সবশেষে তিন এই হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেন— নয্দ অঞ্চলের উপর বিমান হামলা হলে ইখওয়ানদের মধ্যে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে; কারণ, 'ইখওয়ানে'র সদস্যরা যথেষ্ট পরিমাণে উত্তেজিত ও বিক্ষুক্ব হয়ে আছে!

এই হুশিয়ারিকে উপেক্ষা করা হলো। ১৯২৮-এর জানুয়ারির শেষের দিকে, বিসায়ার ঘটনার তিন মাস পরে এক স্কোয়াড্রন ব্রিটিশ বিমান সীমান্ত অতিক্রম করে নয্দী এলাকায় বোমা ফেলে মুতায়েরীর বেদুঈন তাঁবু বসতিগুলি ধ্বংস করে এবং নারী- পুরুষ ও গৃহপালিত জীব-জানোয়ারকে নির্বিচারে হত্যা করে। এর ফলে উত্তর অঞ্চলের সকল

'ইখওয়ান' ইরাকের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার জন্য তৈরি হতে ভরু করে। বিভিন্ন কবিলার মধ্যে কেবল ইব্নে সউদের বিপুল মর্যাদা ও ইজ্জতের জন্যই যথাসময়ে এই অভিযান থেমে যায় এবং ছোট–খাটো কয়েকটি সীমান্ত সংঘর্ষের মধ্যে সীমিত থাকে।

ইত্যবসের বিসিয়ার বিধ্বন্ত কিল্লাটি ব্রিটিশ সরকার আবার চুপি চুপি নির্মাণ করে এবং সীমান্তের ইরাকী এলাকায় আরো নতুন কিল্লা তৈরি হয়।

ফয়সাল আদ্—দাবীশকে রিয়াদে আহ্বান করা হলে তিনি তাঁর কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য রিয়াদে আসতে জস্বীকার করলেন—কারণ, তাঁর মতে, তিনি যা করেছেন বাদশাহ্র স্বার্থেই করেছেন। তাঁর তিক্ততা আরো বেড়ে গেলো। ব্যক্তিগত বিক্ষোতের দক্ষন। ফয়সল আদ্—দাবীশ, যিনি এতো বিশ্বস্ততার সংগে চমৎকারভাবে বাদশাহ্র খিদমত করেছেন, তিনি তো আরতাবিয়ার 'আমীর' মাত্র বিপুল পরিমাণ জনবসতি সত্ত্বেও আসলে যা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের বেশি কিছু নয়। হাইল বিজয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হয় তাঁরই নেতৃত্বে। কিছু তাঁকে নয়, বাদশাহর চাচাত ভাই ইব্নে মুসাদকে নিযুক্ত করা হলো হাইলের 'আমীর'। হেজাজ অভিযানকালে আদ্—দাবীশই মাসের পর মাস মদীনা অবরোধ করে রাখেন এবং শেষপর্যন্ত তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন; কিছু তাঁকে তার 'আমীর' করা হলো না। ক্ষমতার জন্য তাঁর তীব্র কামনা তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি মনে মনে বললেন, 'ইব্নে সউদ আনাজা কবিলার লোক, আর আমার কবিলা হচ্ছে মুতায়ের—খান্দানের, আভিজাত্যের দিক দিয়ে আমরা একে অপরের সমান; আমি কেন ইব্নে সউদের শ্রেষ্ঠ তু মেনে নেবা ?'

এ ধরনের চিন্তা–ভাবনা ও যুক্তি চিরদিনই আরবের ইতিহাসের অভিশাপ হয়ে রয়েছে ঃ কেউই স্বীকার করবে না যে, অন্য কেউ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

একের পর এক অন্যান্য নাখোশ 'ইখ্ওয়ান' সর্দারের ভূলে যেতে লাগলো ইব্নে সউদের কাছে তারা কতো ঋণী! এঁদের মধ্যে ছিলেন শক্তিশালী আতায়বা কবিলার শায়খ এবং ন্যৃদ অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম 'ইখওয়ান' বসতি ঘাটঘাটের 'আমির' সুলতান ইবনে বুজাদ। এই সুলতান ১৯১৮ সনে শরীফ হোসাইনের ফৌজের বিরুদ্ধে তারাবার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৯২৪ সনে তিনি জয় করেন তায়েফ ও মক্কা। কেন তিনি কেবল ঘাটঘাটের 'আমীর' হয়েই সভূষ্ট থাকবেনং কেন তাঁকে মক্কার আমীর না করে বাদশাহ্র এক পুত্রকে 'আমীর' করা হলোং কেন তাঁকে নিদেনপক্ষে তায়েফের 'আমীর' করা হলো নাং ফয়সল আদ্—দাবীশের মতো তাঁরও মনে হলো, তাঁর বিবেচনায় যা তাঁর প্রাপ্য তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর সুলতান ইব্নে বুজাদ যেহেতু আদ্—দাবীশের ভগ্নিপতি, তাই তাদের দু'জনের জন্য ইব্নে সউদের বিরুদ্ধে একমত হয়ে দাঁড়ানো একান্তই যুক্তিসংগত মনে হলো।

১৯২৮-এর শরতকালে এসব বিবাদ-বিসংবাদ সমাধানের উদ্দেশ্যে রিয়াদে এক সম্মেলন ডাকা হলো সরদার ও 'আলিমদের'—প্রায় সকল কবিলার সরদারেরাই এলো, ইব্নে বুজাদ ও আদ্-দাবীশ ছাড়া। বিরোধিতায় উগ্গ-অনমনীয় ইব্নে বুজাদ ও আদ্-

দাবীশ ঘোষণা করলেন, ইব্নে সউদ একজন পাষও, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারী; কারণ তিনি কি কাফিরদের সংগে চুক্তি করেননি?—এবং আরবদের দেশে কি মোটর-কার, টেলিফোন, বেতার-যন্ত্র ও উড়োজাহাজের মতো শয়তানের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করেননিঃ রিয়াদে 'যেসব জালিম' একত্র হলেন, তাঁরা এক বাক্যে ঘোষণা করলেনঃ এসব নতুন কারিগরী যন্ত্রপাতি যে কেবল অনুমোদনের যোগ্য তাই নয়, বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও পরম বাঙ্কনীয়, কারণ, এসবের সাহায্যে মুসলমানদের জ্ঞানের পরিসীমা বর্ধিত হচ্ছে এবং তাদের ক্ষমতা বাড়ছে। তারা ইসলামের নবীর বরাত দিয়ে আরো ঘোষণা করলেন, অমুসলমান শক্তির সংগে চুক্তিও একই রূপ বাঞ্কনীয়—যদি তা মুসলমানদের জন্য নিয়ে আনে শান্তি ও মৃক্তি।

কিন্তু দুই বিদ্রোহী সরদার তাদের নিন্দাবাদ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং যেসব সরলমতি 'ইখওয়ান' ইব্নে সউদের বিভিন্ন কাজে শয়তানের আছর ছাড়া অন্য কিছু দেখার মতো যথেষ্ট জ্ঞান রাখতো না, তাদের কাছ থেকে ওঁরা পেতে লাগলেন স্বতঃস্কৃতি সাড়া। ইব্নে সউদ যে আগে 'ইখওয়ান'কে শিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদের ধর্মীয় জোশ্কে নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেনি তারই মর্মান্তিক ফল এবার ফলতে ভক্ত করলো—

ন্যদের স্তেপ অঞ্চলগুলি গুল্পরিত হতে লাগলো মৌচাকের মতো। দ্রুতগতি উদ্ভীর পিঠে সওয়ার হয়ে রহস্যময় জাসুসেরা ছুটাছুটি করতে শুকু করলো এক কবিলা থেকে আরেক কবিলার মধ্যে; দূরবর্তী ইদারাগুলিতে সরদারেরা গোপন বৈঠক করতে লাগলো। শেষমেষ বাদশাহর বিরুদ্ধে আন্দোলন ফেটে পড়লো প্রকাশ্য বিদ্রোহে—এবং তাতে মৃতায়ের ও আতায়েব কবিলা ছাড়া আরো বহু কবিলা ছাড়িত হয়ে পড়লো। বাদশাহ কিন্তু অবিচলিত, তিনি সহানুভূতির সাথে সব কিচু বুঝবার চেষ্টা করলেন। তিনি বিদ্রোহী কবিলা—সরদারদের নিকট কাসেদ পাঠিয়ে তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা কররেন; কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। মধ্য ও উত্তর আরব ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো। এককালে দেশে যে নিরাপত্তা ছিলো প্রায় প্রবাদ বাক্যের বিষয় তা লোপ পেলো এবং নযদে পুরা বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লো; দলে দলে বিদ্রোহী 'ইখওয়ান' যেসব গ্রাম, কাফিলা এবং কবিলা বাদশাহর প্রতি অনুগত ছিলো, তাদের উপর আঘাত হানতে হানতে এই এলাকার তেতর দিয়ে সকল দিকে ধাবিত হলো ঝড়ের মতো।

বিদ্রোহী এবং অনুগত কবিলাগুলির মধ্যে স্থানীয় অসংখ্য ছোটো ছোটো সংঘর্ষের পর, ১৯২৯—এর বসন্তকালে মধ্য নযদের সিবিলা ময়দানে একটি যুদ্ধে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়। এক পক্ষে বাদশাহ্ তাঁর বিশাল ফৌজ নিয়ে, অন্যদিকে কবিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সমর্থনপৃষ্ট মুতায়ের ও আতায়বা কবিলা। এই যুদ্ধে বাদশাহ্ জয়ী হন। ইব্নে বুজাদ বিনাশর্তে আত্মসর্মপণ করেন। তাঁকে জিঞ্জীরে বেঁধে আনা হলো রিয়াদে—আদ্—দাবীশ যখন হন মারাত্মকভাবে। বলা হলো, আদ—দাবীশ আর বাঁচবেন না। আরবের বাদশাহদের মধ্যে সবচাইতে নরম এবং কোমল ইব্নে সউদ তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠালেন তাঁর চিকিৎসার জন্য এবং সিরিয়ার সেই তরুণ ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন কলিজায়

গুরুতর যখম। তিনি বললেন, আদ্–দাবীশ বড় জোর এক সপ্তাহ বাঁচতে পারেন। ডাক্তারের মুখে এ কথা শোনার পর বাদশাহ স্থির করলেনঃ 'আমরা চাই যে, তার মৃত্যু শান্তিতে হোক, সে তার প্রাপ্য শান্তি পেয়েছে আল্লাহ্র কাছ থেকে।' তিনি আহত দুশমনকে আরতাবিয়ায় তার পরিবারের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

কিন্তু আদ্–দাবীশের মৃত্যুর কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। তরুণ ডাক্তার তাঁর যখম যতোটা শুরুতর মনে করেছিলেন আসলে তা তার কাছাকাছিও ছিলো না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যথেষ্ট সেরে উঠে তিনি পালিয়ে গেলেন আরতাবিয়া থেকে, প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ়তরো প্রতিজ্ঞা নিয়ে, আগের চাইতেও।

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

আরতাবিয়া থেকে আদ্–দাবীশের পলায়ন বিদ্রোহে নতুন প্রেরণা যোগায়। শোনা গোলা তিনি নিজে রয়েছেন কোয়েত সরহদের কাছাকাছি কোথাও, যেখানে থেকে তিনি উপজাতিগুলির মধ্য থেকে নতুন মিত্র সংগ্রহ করছেন তাঁর নিজস্ব মৃতায়ের বাহিনীর জন্য, যে বাহিনী এখনো বেশ শুরুত্ব রাখে। তাঁর সাথে প্রথম যোগ দেয় একটি ছোট্ট অথচ দুর্ধর্ব কওম 'আজমান'—ওদের বসতি ছিলো পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী আলহাসা প্রদেশে। ওদের 'শায়খ' ইব্নে হাজলায়েন ছিলেন ফয়সল আদ্–দাবীশের মামা। এটুকু বাদ দিলে, ইব্নে সউদ এবং আজমান কওমের মধ্যে সম্প্রীতি ছিলো অক্ষুণ্ন। কয়েক বছর আগে ওরা বাদশাহ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা সা'দকে হত্যা করেছিলো এবং তিনি বদলা নিতে পারেন, এই ভয়ে তারা বাড়ি– ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো কোয়েত। পরে ইব্নে সউদ তাদেরকে মাফ করে দেন এবং পৈতৃক আবাসভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি দেন। তবু পুরানো বিক্ষোভ বাড়তেই থাকে। এর অভিব্যক্তি ঘটলো প্রকাশ্য দুশমনীতে, যখন আপোসের কথাবার্তা চলাকালে ইব্নে সউদের আত্মীয়, আল–হাসার 'আমীরে'র জ্যেষ্ঠ পুত্রের তাঁবুতে, আজমানদের সরদার এবং তার কয়েকজন অনুসারীকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়।

আজমান এবং মৃতায়ের কবিলার মধ্যে মৈত্রী মধ্য-নযদের আতায়বা গোত্রগুলির মধ্যে সৃষ্টি রুরে একটা নতুন ক্ল্লিংগ। তাদের 'আমীর' ইব্নে বুজাদ কয়েদ হওয়ার পর তারা আবার জমায়েত হলো এক নতুন সরদারের নেতৃত্বে। আবার ওরা দাঁড়ালো বাদশাহর বিরুদ্ধে। এজন্য তিনি তাঁর প্রায় সকল শক্তি উত্তর নয্দ থেকে তুলে নিয়ে সমাবেশ করলেন মধ্য নয্দে। তীব্র লড়াই হলো, তবে ধীরে ধীরে ইব্নে সউদই হলেন বিজয়ী। তিনি আতায়বার বিভিন্ন দলকে একটির পর একটি করে পরাভূত করলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা প্রস্তাব পাঠালো—আত্মসমর্পণ করবে। রিয়াদ এবং মক্কার মাঝামাঝি এক গ্রামে 'শায়থরা' আনুগত্যের শপথ নিলো বাদশাহ্র নিকট এবং বাদশাহ্ আবার তাদের মাফ করে দিলেন এই আশায় য়ে, এরপর তিনি আদ্-দাবীশ এবং উত্তরাঞ্চলের আর সকল বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যে—কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু তিনি রিয়াদে ফিরতে না ফিরতেই আতায়বা কবিলা দিতীয়বারের মতো তাদের ওয়াদা ভংগ করে নতুন করে লড়াই ভরু করে দেয়। এ যুদ্ধ ছিলো শেষ যুদ্ধ, শক্রকে নির্মূল করার লড়াই। তৃতীয়— বারের মতো আতায়বা হেরে গেলো এবং তাদের প্রায় এক—দশমাংশ লোক তাতে নিশ্চিক্ত হয়ে গেলো। এভাবে রিয়াদের

চাইতেও বড়ো শহর ঘাটঘাটের 'ইখওয়ান' বসতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ায় বাদশাহ্র কর্তৃত্ব মধ্য নয়দে আবার প্রতিষ্ঠিত হলো।

. উত্তর অঞ্চলে সংগ্রাম কিন্তু তথনো চলছে। ফয়সল আদ্–দাবীশ এবং তাঁর মিত্ররা সরহদের কাছাকাছি ট্রেঞ্চ খুঁড়ে মজবুত হয়ে বসেছেন। বাদশাহ্র পক্ষ হয়ে হাইলের 'আমীর' ইব্নে মুসাদ আক্রমণের পর আক্রমণ চালান ওদের উপর। দু'বার খরব রটলো, আদ্–দাবীশ নিহত হয়েছেন এবং প্রত্যেকবারই এ খবর মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তিনি বেঁচে রইলেন; মাথা নিচু করবো না, আপস করবো না, এই জিদ নিয়ে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সাতশত যোদ্ধা নিহত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু তবু তিনি যুদ্ধ করে চললেন। তখন প্রশ্ন জাগলো, আদ্–দাবীশ টাকা–কড়ি পান কোখেকে, যা আরবের মতো দেশেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য অপরিহার্য। কোখেকে আসে তাঁর অন্ত্রশন্ত্র আর গোলা বারুদ?

নিশ্চয়তাবিহীন এই রিপোর্ট চালু হয়ে গোলো যে, যে-বিদ্রোহী এককালে কাফিরদের সংগে ইব্নে সউদের বিভিন্ন চুক্তির ঘোর সমালোচক ছিলেন তিনিই এখন ব্রিটিশের সংগে গোপন সন্ধি—স্ত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। গুজব রটে গোলো, তিনি ঘনঘন কোয়েত সফর করছেন ঃ এ কাজ কি তাঁর পক্ষে সম্ভব, লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে? বরং এটাই কি সম্ভব নয় যে, ইব্নে সউদের দেশে বিদ্রোহ—বিশৃংখলা তাদের মতলব হাসিলের জন্য খুবই উপযোগী?

রিয়াদে ১৯২৯-এর থীত্মের এক সন্ধ্যায় আমি সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করি; ঘুমিয়ে পড়ার আগে ওমানের বিভিন্ন রাজবংশের উপর রচিত একটি পুরানো বইয়ের পাতা উন্টাতে উন্টাতে নিজেকে যখন বিষয়ান্তরে নেবার চেষ্টায় ছিলাম তখন হঠাৎ অনেকটা আকম্মিকভাবেই জায়েদ এসে ঢুকলো আমার কামরায় ঃ 'শুযুখ' থেকে এখানে একজন লোক এসেছেন, আপনার সংগে দেখা করতে চান।'

আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে কিল্লায় গিয়ে পৌছুই। ইব্নে সউদ তাঁর ব্যক্তিগত কামরায় অপেক্ষা করছেন আমার জন্য; তিনি একটি দিওয়ানের উপর পায়ের উপর পরা রেখে বসে আছেন। তাঁর চারপাশে স্থূপীকৃত আরবী খবরের কাগজ এবং তাঁর হাতে কায়রোর একটি পত্রিকা। তিনি সংক্ষেপে আমার সালামের জবাব দিলেন এবং নিজের পড়ায় ছেদ না ঘটিয়ে ইশারায় আমাকে তাঁর পাশে দিওয়ানের উপর বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি কাগজ থেকে চোখ তুললেন এবং দরজায় য়ে–গোলামাটি দাঁড়িয়েছিলো তার দিকে তাকালেন এবং হাত নেড়ে ইগিতে বোঝালেন—তিনি আমার সংগে কিছুক্ষণ একা থাকতে চান। গোলামাটি বেরিয়ে যেতে যেতে যেই দরজা বন্ধ করলো, বাদশাহু তাঁর হাতের কাগজ রেখে দিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য আমার দিকে তাকালেন তাঁর ঝকঝকে চশমার পেছন থেকে, যেনো তিনি বহুদিন হলো আমাকে দেখেননি (যদিও সেদিনই সকালে আমি তাঁর সংগে কয়েকটি ঘণ্টা কাটিয়েছি)।

—'লেখা নিয়ে ব্যস্ত!'

- -- 'ना, मीर्घक्षीयी जुनाजान! वह रखा रहा आप्ति किहुरे निश्चिन।'
- —'ইরাকের সংগে আমাদের সীমান্ত সমস্যা নিয়ে তুমি যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলে চমৎকার হয়েছিলো সেগুলি।'

শাষ্টই প্রায় দু'মাস আগে আমি আমার কন্টিনেন্টাল খবরের কাগজগুলির জন্য ধারাবাহিক যে সব রিপোর্ট লিখেছিলাম তিনি তারই উল্লেখ করছিলেন। এর কোনো কোনোটি কায়রোর একটি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিলো যেখানে—আমি বলতে গৌরব বোধ করছি—ঐ রিপোর্টগুলি একটা খুব জটিল অবস্থার মীমাংসার সহায়ক হয়েছিলো। বাদশাহ্কে জানতাম বলে নিশ্চিত ছিলাম যে, বাদশাহ্ এলোমেলোভাবে কথা বলছেন না, তাঁর মনে স্থির কিছু রয়েছে এবং সে কারণে আমি চুপ করে রইলাম এই প্রত্যাশায় যে, তিনি তাঁর বক্তব্য বলতে থাকবেন। তিনি সত্যই তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রেখেছিলেন।

— 'হয়তো নয্দে যা ঘটছে সে সম্পর্কে, এই বিদ্রোহ ও তার শুভ ছায়া সম্পর্কে, তৃমি আরো বেশি কিছু লিখতে চাইছো।' তাঁর গলার স্বরে আডাস দেখা গেলো যখন তিনি বললেন, 'শরীফ খান্দান আমাকে ঘৃণা করে; হুসাইনের পুত্রেরা যারা এখন ইরাকে এবং ট্রান্স—জর্ডানে রাজত্ব করছে, আমাকে সবসময়ই ঘৃণা করবে, কারণ তারা ভুলতে পারে না আমি ওদের নিকট থেকে হেজাজ ছিনিয়ে নিয়েছি। ওরা চায় আমার রাজ্য তেঙে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ুক, কারণ তা হলেই ওরা ফিরে আসতে পারবে হেজাজে….এবং ওদের বন্ধুরা, যারা আমার বন্ধু বলে ডান করে, হয়তো তা অপছন্দ করবে না…ওরা ঐ কিল্লাগুলি খামাখাই তৈরি করেনি ঃ ওরা 'চেয়েছিলো' আমাকে পেরেশান করতে এবং ওদের সরহদ থেকে দূরে ঠেলে দিতে…।'

ইব্নে সউদের কণ্ঠ—উচ্চারিত শব্দরাজির পেছনে আমি তনতে পাচ্ছিলাম তালগোল পাকানো ভৌতিক ধ্বনিসমূহ...রেলগাড়ির ঘড় ঘড় গর্জন, যা এখনো কাল্পনিক হলেও সহজে আগামী কালই হয়ে উঠতে পারে বাস্তব ঃ হাইফা থেকে বসরা পর্যন্ত একটি ব্রিটিশ রেল সড়কের প্রেতচ্ছায়া।

এ ধরনের একটি পরিকল্পনার কথা কয়েক বছর ধরে চালু রয়েছে। একথা সুবিদিত যে, ব্রিটেন উদ্থীব ছিলো 'ভারত পর্যন্ত একটি স্থলপথ' স্থাপনের জন্য—জার ফিলিন্তিন ট্রান্স—জর্ডান ও ইরাকের উপর ওদের মানডেটের অর্থও আসলে ছিলো তাই। ভূমধ্যসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটি রেল সড়ক যে ব্রিটেনের সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কেবল একটি নতুন এবং মূল্যবান সূত্রই হবে তা নয়, বরং ইরাক থেকে সিরীয় মরুভূমির আড়াআড়ি হাইফা পর্যন্ত তেলের যে পাইপ লাইন বসানো হবে তার জন্যও এতে বৃহত্তর রক্ষা—কবচ নিশ্চিত হবে। তা ছাড়া, হাইফা এবং বসরার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ জগ্রসর হবে ইব্নে সউদের উক্ত পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির বুক চিরে—এবং বাদশাহ্ কিছুতেই এ ধরনের একটা ইংগিতও কখনো গ্রহণ করতে পারেন না। এটাই কি সম্ভব নয় যে, এই সংকটপূর্ণ এলাকার ভেতরে যথেষ্ট গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য বলবং সকল চুক্তির খোলাখুলি বিরোধিতা করে ইরাক—নয্দ সরহদ বরাবর কিল্লার পর কিল্লা নির্মাণ করা ছিলো একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্যায়, যাতে করে ব্রিটেনের প্রতি

নমনীয়তর একটি 'ছোট্ট আধা স্বাধীন বাফার'—রাট্ট স্থাপনের যৌজিকতা প্রমাণ করা যায়? ফয়সল আদ্—দাবীশ এই উদ্দেশ্যের সহায়ক হতে পারেন, এমন কি শরীফ খান্দানের কোনো সদস্যের চাইতেও বেশি সাহায্য করতে পারেন এ ব্যাপারে; কারণ তিনি নিজ্ঞেও নয্দী এবং 'ইখওয়ানে'র মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রবল একদল সমর্থক। কিছু তাঁর অতীতের সাথে পরিচিত যে—কারো কাছে দিবালোকের মতোই এ সত্য ছিলো যে, তাঁর সম্পর্কে যে—ধর্মীয় আবেগ আতিশয্যের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তা একটা মুখোশ মাত্র। আসলে কেবল ক্ষমতাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, তাঁর কোনো সাহায্যকারী না থাকলে একাকী তাঁর পক্ষে ইব্নে সউদের বিরুদ্ধে এতো দীর্ঘদিন টিকে থাকা মোটেই সম্ভব হতো না। সত্যি কি তিনি একলা?

অনেকক্ষণ চূপ করে থাকার পর বাদশাহ আবার বলতে থাকেনঃ প্রত্যেকের মতোই আমিও, আদ্–দাবীশের হাতে যেসব অন্ত্রশন্ত্র ও গোলাবারুদ রয়েছে বলে মনে হয়, সেগুলি কোথে কে আসছে, সে সম্পর্কে চিন্তা করি। আমি জানতে পেরেছি এসবই তাঁর রয়েছে প্রচুর—এবং বিপুল পরিমাণ টাকা–কড়িও। আমি বলতে চাই, আদ্–দাবীশ অন্ত্রশন্ত্র গোলা–বারুদের যেসব সরবরাহ পায় সেগুলির রহস্যয়য় উৎস সম্বন্ধে তৃমি কি কিছু—কিছু আমি চাই যে, তৃমি যদ্দ্র পারো, নিজেই তা খুঁজে বার করো, কারণ আমার ভুলও হতে পারে।

তাহলে ব্যাপার হচ্ছে এই, যদিও বাদশাহ্ কথা বলছিলেন খুবই অনাড়ম্বরভাবে ঔদাস্যভরে আলাপী ভংগীতে, তবু সুস্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি শব্দই ওন্ধন করে উচারণ করছিলেন। আমি তাঁর দিকে তীক্ষ্ম অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে তাকাই। তাঁর যে চেহারা মুহূর্ত কাল আগে ছিলো এতো গন্ধীর তা–ই এক উদার হাস্যে উদ্ধাসিত হলো। তিনি তাঁর হাত আমার হাতের উপর রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'বেটা, আমি চাই তুমি নিজেই খুঁজে বের করো—আবার বলছি, তুমি নিজেই বার করো খুঁজে কোথেকে দাবীশ পাছে তার রাইফেল, তার গোলা–বারুদ আর টাকা–কড়ি, যা এমন ঢালাওভাবে সে বিতরণ করছে, ব্যয় করছে! আমার মনে, বলতে গেলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু আমি চাই যে, তোমারই মতো কেউ, যে জড়িত নয় প্রত্যক্ষভাবে, দুনিয়াকে জানিয়ে দাও আদ্দোবীশের বিদ্রোহের পেছনে যে কুটিল সত্য রয়েছে তার কথো…আমি মনে করি তুমি পারবে আসল ব্যাপারটি উদ্ঘাটন করতে।'

ইব্নে সউদ জানতেন তিনি যা করতে যাচ্ছেন, তার তাৎপর্য কি। তিনি সব-সময়ই জেনে এসেছেন আমি তাঁকে ভালোবাসি যদিও আমি তাঁর পলিসি সম্পর্কে তাঁর থেকে প্রায়ই ভিন্নমত পোষণ করি এবং আমার অমত আমি কখনও লুকাই না। তবুও কখনো তিনি আমার প্রতি তাঁর আস্থা হারান নি; তিনি প্রায়ই আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমার বিশ্বাস, তিনি আমাকে আরো বেশি করে বিশ্বাস করেন এজন্য যে আমি তাঁর কাছ থেকে ব্যক্তিগত ফায়দা আশা করি না, এ কথা তিনি খুব ভালো করেই জানেন; তিনি খুবই সচেতন যে, তাঁর সরকারের কোনো চাকরি পর্যন্ত আমি গ্রহণ করবো না—কারণ আমি থাকতে চাই মুক্ত এবং স্বাধীন। এজন্য ১৯২৯-এর গ্রীছে সেই স্বরণীয় সন্ধ্যায় তিনি

শান্তভাবে আমার নিকট তাঁর এই ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, আমি যেনো 'ইখ্ওয়ান' বিদ্রোহের পেছনে যে রাজনৈতিক চক্রান্ত—জ্ঞাল রয়েছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য বেরিয়ে পড়ি। এ ছিলো এমন একটি দায়িত্ব যার মধ্যে নিহিত ছিলো বড়ো রকমের ব্যক্তিগত বিপদের আশংকা আর কেবলমাত্র প্রাণান্ত প্রয়াসের বিনিময়েই তা করা সম্ভব ছিলো।

কিন্তু 'ভয়ুখ' আমার প্রতিক্রিয়ার হতাশ হননি। আমি যে তাঁকে এবং তাঁর দেশকে তালোবাসি, তা বাদ দিলে আমাকে যে কাজের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করলেন, তা আমার মনে হলো একটা দারুণ উত্তেজনাময় এ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনায় পূর্ণ–চমক–লাগানো এক সাংবাদিক বার্তার সম্ভাবনার কথা না হয় অনুদ্বিখিতই রইলো।

- —'হে দীর্ঘায়ু পুরুষ', আমি দেরী না করেই জ্বাব দিই, 'আমার চোখ, আমার শির আপনার হুকুমের তাবেদার। নিশ্চয় আমি যা পারি, তা আমি করবোই!'
- 'এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই মুহামদ; এবং আমি চাই যে, তুমি তোমার এই মিশন গোপন রাখবে। এতে বিপদ থাকতে পারে। আছা তোমার বেগমের খবর কি?'

আমার সে স্ত্রী হচ্ছে রিয়াদের একটি বালিকা, যাকে আমি শাদি করেছিলাম আগের বছর। তবে আমি বাদশাহকে নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হয়েছিলাম এ বিষয়েঃ

— 'ও কাঁদবে না, হে ইমাম; আজকেই আমি ওকে তালাক দেবার কথা চিন্তা করছিলাম। আমরা একে অপরের উপযুক্ত বলে মনে হয় না।'

ইব্নে সউদ সজ্ঞানে শ্বিত হাসেন, কারণ স্ত্রী তালাক দেবার বিষয়টা তাঁর অপরিচিত। নয়।

- 'কিন্তু অন্যদের খবর কি, তোমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর?'
- 'আমার বিশ্বাস, কেউই নেই যে শোক করবে আমার যদি কিছু ঘটে; অবশ্য কেবল জায়েদের কথাই আলাদা— যে—কোনো অবস্থায়ই সে থাকবে আমার সাথে এবং আমার যা ঘটবে জায়েদেরও ঘটবে তাই।'
- —'ভালোই তো', বাদশাহ্ বললেন, 'আরে, আমি না শেষে ভূলে যাইঃ এ কাজের জন্য তোমার কিছু টাকা—কড়ির দরকার হবে,' এবং তাঁর পেছনে কুশনের নিচে হাত গলিয়ে তিনি বের করে আনলেন একটি খলে এবং তঁজে দিলেন আমার হাতে; ওজন থেকে আমি তৎক্ষণাৎ রুঝতে পারলাম খলেটি সোনার মোহরে ভর্তি। আমার মনে পড়ে, আমি মনে মনে ভাবছিলামঃ আমি যে তাঁর এই নির্দেশ গ্রহণ করবো, এ বিষয়ে আমাকে তিনি জিগাগাস করার আগেও কতোটা নিশ্চিতই না তিনি ছিলেন…।

আমার কোয়ার্টারে ফিরে এসে আমি জায়েদকে ডাকি। আমার ফেরার ইন্তেজারিতে ছিলো জায়েদ।

— 'আচ্ছা জায়েদ, আমি যদি তোমাকে এমন একটি কাজে আমার সংগী হতে বলি যা পরিণামে হতে পারে বিপজ্জনক, ভূমি কি আমার সাথে যাবে?' জায়েদ জবাব দেয়, 'আপনি কি মনে করেন চাচা, আমি আপনাকে একা যেতে দেবো, বিপদ যা–ই হোক? কিন্তু আমরা কোথায়া যাচ্ছি?'

— 'আমরা যাচ্ছি আদ্–দাবিশ কোথে কে তার অন্ত্রশস্ত্র টাকাকড়ি পাচ্ছেন, তা উদ্ঘাটন করতে। তবে বাদশাহ্র নির্দেশ আমরা কী করছি, যতক্ষণ না সম্পন্ন হয়েছে, কেউ যেনো তা জানতে না পায়। কাজেই তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে।'

জায়েদ আমাকে সাহস দেবার চেষ্টাও পর্যন্ত করলো না। বরং সে আরো বাস্তব প্রশ্নটি উথাপন করলোঃ 'এ বিষয়ে আমরা আদ্–দাবিশ কিংবা তাঁর লোকজনকে নিশ্চয়ই জিগগাসাবাদ করতে পারি না। তাহলে এ কাজে আমরা কিডাবে আগাছিং ?'

কিল্লা থেকে ফেরার পথে আমিও এ সমস্যাটি নিয়ে বারবার চিন্তা করছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো, মধ্য-নযদের শহরগুলির কোনো একটি থেকে শুরু করাই হবে সবচেয়ে প্রশস্ত যেখানে রয়েছে বহু ব্যবসায়ী সওদাগর, যাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ইরাক ও কুয়েতের সংগে। শেষতক আমি বেছে নিলাম শাক্রা শহরটি, ওয়াশম প্রদেশের রাজধানী, রিয়াদ থেকে প্রায় তিন দিনের পথ, যেখানে হয়তো আমার দোস্ত আবদুর রহমান আস্সিবাই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

পরের দিনটি আমরা ব্যস্ত রইলাম আমাদের অভিযানের প্রস্তৃতি নিয়ে। আমি চাইনি যে, আমাদের গতিবিধির প্রতি লোকজনের নজর খুব আকৃষ্ট হোক। এ কারণে আমি জায়েদকে ইশিয়ার করে দিই আমাদের বরাবরকার রীতি মাফিক, বাদশাহর ভাণ্ডার থেকে রসদ না নিতে এবং বাজার থেকে আমাদের দরকারী সব কিছু খরিদ করতে। সন্ধ্যার আগেই সে যোগাড় করে ফেলে প্রায় দশ সের চাল, রুটি বানানোর জন্য একই পরিমাণ ময়দা, একটা ছোট্ট চামড়ার থলে ভর্তি পরিশোধিত মাখন, খেজুর, কফিদানা এবং নিমক। তাছাড়া সে খরিদ করলো দুটি নতুন মশক, একটি চামড়ার বালতি এবং খুব গভীর ইদারার তলা পর্যন্ত পৌছায় তেমন লম্বা ছাগ-পশমের দড়ি। প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি আগেই আমাদের সরবরাহ করা হয়েছে। জীনের পাশে ঝোলানো থলের মধ্যে আমাদের দু'জনের প্রত্যেকের জন্য দু'প্রস্থ করে কাপড় ঠেসে তরলাম এবং উভয়ই গায়ে দিলাম ভারী 'আবায়া', যা শীতের রাতে জীনের উপর, রাখা কম্বলগুলিসহ আচ্ছাদনের কাজ করবে। আমাদের উষ্ট্রীগুলি কয়েক হপ্তা চারণক্ষেত্রে কাটিয়ে সওয়ারীর জন্য খুবই উপযোগী হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি আমি জায়েদকে যে উষ্ট্রীটি দিয়েছি তা হচ্ছে ওমানের একটি দৌড়ের উষ্ট্রী, যা চলে খুবই ক্ষিপ্রগতিতে, আর আমি সওয়ার হলাম উত্তরাঞ্চলের আসূলি একটি বয়স্কা সুন্দর উদ্ভীর উপর, একদা যার মালিক ছিলেন হাইলের রশিদী 'আমীর'। এটি আমাকে দান করেন ইবনৈ সউদ।

রাত নেমে আসার পর আমরা সওয়ারী হাঁকিয়ে বার হয়ে পড়ি রিয়াদ থেকে। সকালের দিকে আমরা পৌছুই ওয়াদি হানিফা, দুটি খাড়া পাহাড়ের মাঝে একটি গভীর বিরান নদীতল, যেখানে চৌদ্দ'শ বছরেরও আগে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো—মহানবীর উত্তরাধিকারী ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকরের মুসলিম ফৌচ্ছ এবং 'ভভ নবী', বহু বছর ধরে মুসলমানদের ঘোর বিরোধী মুসায়লামার সেনাদলের

মধ্যে। এই যুদ্ধ মধ্য আরবে ইসলামের চূড়ান্ত বিজ্ঞরের সূচনা করে। রস্পুল্লাহ্র প্রকৃত সাহাবীদের অনেকেই এ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন; 'ওয়াদির' শিলাময় ঢালুতে আজও তাঁদের কবরগুলি চোখে পড়ে।

দুপুরের আগে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত আইয়ায়না নগরী অতিক্রম করলাম; এককালে এই নগরী ছিলো এক বিশাল জনবহল বসতি, ওয়াদি হানিফার দুই তীর বরাবর বিস্তৃত। সারি সারি চির-হরিৎ ঝাউ কুঞ্জের মাঝখানে টিকে আছে অতীতের ধ্বংসাবশেষ, ভেঙে পড়া ঘরের দেয়াল, একটি মসজিদের নড়বড়ে খিলান, অথবা এখানে-ওখানে বিদ্যমান বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসন্তুপ। এসব কিছুই আজকের দিনের ন্যুদের সাদাসিধা মাটির দাদান-কোঠার চেয়ে একটি শোভনতরো স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক। বলা হয়, দেড় শ' দু'শ বছর আগে পর্যন্ত দারীয়া থেকে (ইবনে সউদ খান্দানের প্রথম রাজ্বধানী) আইয়ায়না পর্যন্ত প্রায় পনের মাইল জায়গা জুড়ে ওয়াদি হানিফার সমস্ত গতিপথ জুড়ে ছিলো একটি মাত্র নগরী এবং দারীয়ার 'আমীরের কোনো ছেলে জন্মালে কয়েক মিনিটের মধ্যে আইয়ায়নার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সে খবর পৌছে যেতো ছাদের মাথা থেকে মাথায়, রমণীদের মুখে মুখে। আইয়ায়নার অবক্ষয়ের কাহিনী উপকথায় এমনি আচ্ছনু যে, ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা সত্যি কঠিন। খুব সম্ভব, এ শহরের লোকেরা মুহামদ ইবৃনে আবদুল ওহাবের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা কবুল করতে নারায হওয়ায় প্রথম সউদী শাসক এটি ধ্বংস করিয়েছিলেন। কিন্তু ওহাবী উপকথা ভিন্ন। তাদের মতে আল্লাহ্র গন্ধবের প্রমাণ হিসাবে আরাব্ার সকল ইদারা এক রাত্রির মধ্যে ভকিয়ে যায়, যার ফলে এর বাসিন্দারা নগর ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় দিনের দুপুর বেলা আমাদের চোখে শাকরার মাটির দেয়াল আর কিল্লা আর উঁচু উঁচু পাম গাছ, যা ঘর–বাড়ির উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা খালি বাগান আর খালি রাস্তার মধ্য দিয়ে উট হাঁকিয়ে যেতে থাকি এবং কেবল তখনি হঠাৎ মনে হলো, আজকে তো ভক্রবার, নিশ্চয়ই সবাই মসজিদে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর পর পথে পড়তে লাগলো এক একজন স্ত্রীলোক, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো 'আবায়া'য় মোড়ানো' অপরিচিতদের দেখে সে চমকে উঠছে এবং এ তৃরিৎ সলজ্জ ভংগিতে সে তার মুখের ওপর নিকাব টেনে দিছে। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করছে ঘরের ছায়ায়, খেজুর গাছের মাথার ওপর বিমুক্তে এক গাঢ় উষ্ণতা।

আমরা সোজাসুদ্ধি গিয়ে পৌছুলাম আমাদের পেয়ারা দোন্ত আবদ্র রহমান আস্সিবায়ীর ঘরে। সে সময়ে তিনি ছিলেন প্রদেশের 'বায়তুলমাল' বা খাজাঞ্চিখানার দায়িতে। খোলা গেটের সামনে আমাদের সওয়ারী থেকে আমরা নেমে পড়ি এবং ঘর থেকে ছুটে এলো একটি নওকর ছেলে, আর সাথে সাথে জায়েদ ঘোষণা করে দিলো, 'মেহমান হাজির।'

জায়েদ আর ছেলেটি বাড়ির প্রাংগণে সওয়ারীর পিঠ থেকে জ্পীন এবং জ্বিনিসপত্র নামাচ্ছে, আর আমি আবদুর রহমানের 'কফিখানা'য় নিজের বাড়ির মতো বসেছি আরাম করে। অন্য একটি নওকর দেরী না করে কফি তৈরির চুলার ওপর বসানো পিতলের পাত্রের নিচে আগুন ধরিয়ে দিলো। আমি প্রথম চামচ কফি গিলতে না গিলতেই উঠানে গলার আগুরাজ ভনতে পাগুরা গেলো, প্রশ্ন এবং প্রশ্নের জগুরাব। বাড়ির কর্তা ফিরে এসেছেন। সিঁড়ি থেকে—এখনও তাঁকে দেখা যাছে না—তিনি চিৎকার করে আমাকে জানান তাঁর খোশ—আম্দেদ, তারপর তিনি দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন দু'হাত প্রসারিত করেঃ একটি ছোটো—খাটো নাজুক স্বাস্থ্যের হালকা—পাতলা লোক, তাঁর দাড়ি হালকা বাদামী রঙ্কের আর এক জোড়া গাঢ় গভীর কৌতৃক উচ্ছল চোখ, শ্বিত হাসি—বিচ্ছুরিত মুখমওল; গরম সন্তেও তিনি তাঁর 'আবায়া'র নিচে পরেছেন একটি লোমওয়ালা চামড়ার কোট, এই কোটটিকে তিনি সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করেন। যারা এর ইতিহাস জানতো না, তাদের একথা বলতে তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না যে এ কোটটি ছিলো হেজাজের সাবেক বাদশাহ্ শরীফ হোসাইনের এবং ১৯২৪ সনে মঞ্চা বিজয়ের পর এটি তাঁর, অর্থাৎ আবদুর রহমানের হস্তগত হয়। আমি এ কোট ছাড়া তাঁকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তিনি আমাকে আলিংগন করলেন উষ্ণ আবেগের সংগে এবং তাঁর পায়ের আঙ্লের উপর দাঁড়িয়ে আমার দু'গালে চুমু খেতে খেতে বললেনঃ 'আহ্লান ওয়া সাহালান ওয়া মারহাবা, ভাইছান। এ গরীবখানায় আপনার খোশ আম্দেদ। সৌভাগ্যময় এই মুহূর্তিটি, য়া আপনাকে এখানে এনেছে!'

তারপর ভক্র হলো চিরাচরিত প্রশ্লাদিঃ কোথেকে এসেছেন, কোথায় যাবেন, বাদশাহ্ কেমন আছেন, পথে কি বৃষ্টি হয়েছে অথবা নিদেনপক্ষে, আপনি কি বৃষ্টির কথা ভনেছেন?—আরবদের সংবাদ আদান–প্রদানের পুরা প্রথাটির পুনরাবৃত্তি! আমি তাঁকে বললাম, আমার গন্তব্য হচ্ছে মধ্য নয়দের আনাইজা, যদিও আমার এই উক্তি পুরাপুরি সত্য ছিলো না, অথচ সত্যও হ'তে পারতো।

আগেকার বছরগুলিতে নয্দ আর ইরাকের মধ্যে নানা রকমের তিজারতিতে ব্যাপৃত ছিলেন আবদুর রহমান; বস্রা এবং কোয়েতের নাড়ি—নক্ষত্রের থবর তিনি জানতেন। স্থানগুলি সম্পর্কে তাঁকে কথা বলতে উৎসাহিত করা এবং হালফিল যেসব লোক ওখানে এসে থাকতে পারে কথা প্রসংগে তাদের সম্পর্কে তাঁকে কিছু জিগ্গাস করা মোটেই কঠিন কাজ ছিলো না—(কারণ আমার মনে হয়েছিলো, বলা হচ্ছে ফয়সল আদ্—দাবিশ যখন কামেত সরহদের এতো কাছেই রয়েছেন। তাই তিনি তাঁর রসদ কোখে কে পাচ্ছেন—এই স্থান কিংবা বস্রা থেকে—তার কিছু ইংগিত পাওয়া যেতে পারে।) আমি জানতে পেলাম, আনাইজার মশহুর আল—বাস্সাম পরিবারের একজন লোক—আমার অনেক দিনের পরিচিত—সম্প্রতি বস্রা থেকে ফেরার পথে কোয়েত গিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহী—অধ্যুষিত এলাকার মধ্য দিয়ে সফরের বিপদে নিজেকে নিক্ষেপ না করে নয্দে ফিরেছেন বাহ্রাইন হয়ে। এই মুহুর্তে তিনি শাক্রাতেই আছেন এবং আমি চাইলে আবদুর রহমান লোক পাঠিয়ে দেবেন তাকে আনার জন্য। কারণ, পুরানা আরবী রসুম মতে, নবাগত মেহমানের সাথেই এসে মুলাকাত করতে হয়, মেহমান সাক্ষাৎ করতে যান না। কিছুক্ষণ পরই আবদুর রহমানের 'কফিখানায় আমাদের সাথে এসে যোগ দিলেন আবদুল্লাহ আল—বাসসাম।

যদিও আবদুল্লাহ ছিলেন নয়দের সম্ভবত সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যবসায়ী পরিবারের

লোক, তবু তিনি নিজে ধনী ছিলেন না। তাঁর সারাটা 'জীবনই উথান আর পতনের কাহিনী এবং বেশির ভাগই পতনের—কেবল নয্দে নয়, কায়রো, বাগদাদ, বসরা, কোয়েত, বাহরাইন এবং বোম্বেতে তিনি লাভ করেছেন এ অভিজ্ঞতা। এসব স্থানের কেউকেটা প্রত্যেককেই তিনি জানতেন এবং আরব দেশগুলিতে যা কিছু ঘটছিলো তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তথ্যের এক ভাগার তিনি বহন করতেন তাঁর চতুর মস্তিঙ্কে। আমি তাঁকে বললাম, একটি জার্মান ব্যবসা—প্রতিষ্ঠান আমাকে যাচাই করে দেখতে বলেছে, কোয়েত এবং বসরায় কৃষি যন্ত্রাদি আমদানি করা যায় কিনা' এবং যেহেতু এই ফার্মটি আমাকে মোটা রকমের কমিশন দিতে চেয়েছে এজন্য এ দুটি শহরের স্থানীয় কোন্ কোন্ ব্যবসায়ী এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে তা খুঁজে বের করবার জন্য আমি উৎসুক্। আল—বাস্সাম কয়েকটি নাম উল্লেখ করে বললেন—

— 'আমার বিশ্বাস, কোয়েতের কোনো কোনো লোক আপনার এই প্রজেক্টের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। তারা হর – হামেশাই বিদেশ থেকে জিনিসপাতি আমদানি করে চলেছে এবং আজকাল ব্যবসা খুবই তেজী মনে হয়—এতো তেজী যে, প্রায় প্রত্যেক দিন বিপুল পরিমাণ চাঁদির 'রিয়াল' আসছে সোজাসুজি ত্রিয়েস্তের টাকশাল থেকে।'

চাঁদির 'রিয়ালে'র উল্লেখে আমি রীতিমত একটা ধাকা খাই। এই বিশেষ ধরনের 'রিয়াল', যার নাম 'মারিয়া থেরেসা থেলার'—আরবের সরকারী মুদ্রাগুলির পাশাপাশি, গোটা উপদ্বীপের প্রধান বাণিচ্ছিাক মুদ্রা বলে গণ্য ছিলো। এটি তৈরি হতো ত্রিয়েস্তে এবং এর চাঁদির মূল্যের সাথে সামান্য কিছু মুদ্রা বানানোর মন্ধুরি যোগ করে বিক্রি করা হতো বিভিন্ন সরকারের কাছে এবং কিছু সংখ্যক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর কাছেও— যাদের ছিলো বেদুঈনদের মধ্যে বড় রকমের ব্যবসা—বাণিজ্য, কারণ বেদুঈনেরা কাগজী মুদ্রা গ্রহণ করতো না, তারা গ্রহণ করতো কেবল সোনা এবং রূপার মুদ্রা, তার মধ্যে পছল করতো মারিয়া থেরেসা থেলার নামক মুদ্রা। কোয়েতী ব্যবসায়ীদের দ্বারা এই সব মুদ্রার বিপুল আমদানি থেকে মনে হলো তারা বেদুঈনদের সাথে তেজী তেজারতি চালাছে।

- —'কেন,' আমি আল–বাস্সামকে জিগ্গাস করি, 'ঠিক এই মুহূর্তেই কোয়েতী সওদাগরেরা 'রিয়াল' আমদানি করছে?'
- 'আমি জানি না' বাস্সাম জবাব দেন। তাঁর গলার আওয়াজে হতবৃদ্ধির আভাস,—'ওরা বলে ইরাকে নিয়ে বিক্রি করার জন্য কোয়েতের আশ্পাশের বেদুঈনদের কাছ থেকে ওরা কিনে গোশ্তের জন্য উট। আজকাল ইরাকে দাম নাকি খুবই চড়া—যদিও আমার কাছে ঠিক বোধগম্য নয়, এই দুর্ভোগের দিনে কোয়েতের আশপাশের স্তেপ অঞ্চলে উট তারা কি করে আশা করতে পারে?'…'আমার বরং মনে হয়,' তিনি সহাস্যে যোগ করেন, 'ইরাকে সওয়ারী উট কিনে আদ্–দাবিশ এবং তার লোকজনের নিকট বিক্রি করাই হবে অধিকতর লাভজনক। তবে, সমস্যা এই, এসবের দাম দেবার মতো টাকা–কড়ি যোগাড় করতে পারবেন না আদ্–দাবিশ…'
  - —'পারবেন না, সত্যি?'

সেই রাত্রে আমাদের মেজবান আমাদের জন্য যে কামরার ব্যবস্থা করলেন সেখানে

ঘুমুতে যাওয়ার আগে আমি জায়েদকে এক কোণে ডেকে নিয়ে বলিঃ

- —'আমরা কোয়েত যাচ্ছি।'
- 'এ কাজ মোটেই সহজ হবে না, চাচা'—জামেদ জবাব দেয়; কিন্তু তার কথার চাইতেও তার চোখের ঝিলিক পষ্টতরোভাবে ব্যক্ত হলো এমন একটি কাজের জন্য সে প্রস্তুত রয়েছে, যা কেবল কঠিনই নয়, চূড়ান্ত রকমের বিপজ্জনকও বটে! অবশ্য বাদশাহ্র প্রতি অনুগত ফৌন্ধ ও বিভিন্ন গোত্রের এখতিয়ারে যে এলাকা রয়েছে তার মধ্য দিয়ে সফর করা তো ছেলেখেলারই শামিল। কিন্তু কোয়েতের সরহদ্ পর্যন্ত পৌছানোর আগে কমপক্ষে প্রায় এক'শ মাইল চলতে হবে সম্পূর্ণভাবেই আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর ক'রে, শত্রু এলাকার ভেতরে, যার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী মুতায়ের এবং আজমান কবিলার লোকেরা অবিরাম আনাগোনা করছে। অবশ্য আমরা সমুদ্রপথে বাহ্রাইন হয়ে যেতে পারতাম কোমেত, ব্রুত্ব তার জন্য দরকার হবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি অনুমতিপত্র। তার ফলে আমাদের গতিবিধি ফাঁস হয়ে যাবে অত্যুৎসুক সন্ধানী দৃষ্টির কাছে। আল্যাওফ এবং সিরীয় মরুভূমি হয়ে ইরাকে সফর এবং সেখান থেকে কোয়েত যাত্রার ক্ষেত্রেও এই আপত্তি উঠবে, কারণ ইরাকে যে বহু সংখ্যক নিয়ন্ত্রণ ফাঁড়ি রয়েছে সেগুলির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ার কল্পনাও হবে দুরাশা। কাজেই কোয়েত পর্যন্ত সরাসরি স্থলপথটি ছাড়া আর কোনো পথ আমাদের জন্য রইলো না। কী করে ভেতরে ধরা না প'ড়ে খোদ শহরটিতে প্রবেশ করা যাবে, সে এমন একটি প্রশ্ন যার সহজ জবাব এই মুহূর্তে সম্ভব নয়; কাজেই আমরা তা ছেড়ে ভবিষ্যতের হাতে, আমাদের কপালের উপর ভরসা ক'রে এবং অদৃষ্টপূর্ব সুযোগ সম্ভাবনার প্রত্যাশায়।

আবদুর রহমান আস্–সিবায়ী অনুরোধ করলেন আমি যেনো তাঁর সংগে কয়েকটি দিন কাটাই। কিন্তু যখন আমি জরুরী কাজের ওজর দেখালাম, তিনি আমদের ণরদিন সকালে ছেড়ে দিলেন; আমাদের সংগে যে রেশন ছিলো তিনি তার সংগে দিলেন প্রচুর পরিমাণ স্তকনা উটের গোশ্ত। আগামী দিনগুলিতে আমাদের জন্য যে একঘেয়ে খাবার রয়েছে তার সংগে একটি সুস্বাদু সংযোজন। তিনি জাের দিয়ে বললেন, আমি যেনো তাঁর সংগে দেখা করি ফিরতি পথে যার জবাবে আমি কেবল বলতে পারলামঃ ইনশাল্লাহ্, আল্লাহ্র মর্জি হলে।

শাক্রা থেকে আমরা উত্তর-পূর্ব দিকে চারদিন সফর করি অস্বাভাবিক-কিছুর মোকাবিলা না করেই। এক সময় আমরা অনুগত আওয়াযীম বেদুঈনদের নির্দেশে থামতে বাধ্য হলাম; যারা ছিলো ইব্নে মুসাদের সেনাবাহিনীর অংশ। কিন্তু বাদশাহ্র কাছ থেকে পাওয়া আমার খোলা চিঠি মুহুর্তের মধ্যে ওদের শান্ত করে দেয় এবং রীতি অনুযায়ী মক্রভূমির খবরবার্তা আদান-প্রদানের পর আবার আমরা আমাদের পথ ধরি।

পঞ্চম দিনের সূর্যোদয়ের আগেই আমরা এমন একটি এলাকায় এসে পৌছুই যার উপর আর ইব্নে সউদের হাত প্রসারিত নয়। এখন থেকে দিনের বেলা সফরের আর প্রশ্নই ওঠেনা; আমাদের একমাত্র নিরাপতা হচ্ছে অন্ধকারে এবং গোপনে আগানোতে।

বিশাল ওয়াদী আর্-রুমার মূল গতিপথ থেকে খুব দূরে নয় এমন একটি সুবিধাজনক

গলিতে আমরা তাঁবু খাটাই। ওয়াদী—আর রুশা হচ্ছে বহু পুরনো একটি শুক্ক নদীতল, যা উত্তর আরবের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পারস্য উপসাগরের মাথার দিকে। গলিটির উপরে ঝুলে আছে ঘন 'আরফাজ্' ঝোপ যা আমাদের জন্য একটি আড়ালের কাজ করবে, যতক্ষণ আমরা থাকবো প্রায় খাড়া তীর ঘে'ষে। আমরা আমাদের উটগুলিকে মজবুত করে বাঁথি এবং ওদের খেতে দিই মোটা বার্লির আটা খেজুরের আঁটির সংগে মিশিয়ে; আর এভাবেই ওদের চারণক্ষেত্রে ছেড়ে দেবার আবশ্যকতা মিটিয়ে দেই। এরপর আমরা স্থির হয়ে অপেক্ষা করি রাত্রির। আগুন ধরাবার সাহস হলো না আমাদের—কারণ দিনের বেলাও তার ধোঁয়া পারে আমাদের গোপন অবস্থানের কথা ফাঁস করে দিতে। তাই খেজুর আর পানি খেয়েই আমাদের তৃষ্ট থাকতে হলো।

আমাদের এই সতর্কতা যে কত সূষ্ঠ এবং নির্ভূপ তা পট্ট হয়ে উঠলো শেষ বিকালের দিকে, যখন বেদুঈনী উট–চালকের একটি গানের সূর হঠাৎ আমাদের কানে ভেসে এলো। আমরা তাড়াহুড়া করে উটের লাগাম হাতে তুলে নিই যাতে করে ওরা জোরে জোরে নাকে নিঃশ্বাস ফেলতে না পারে। তারপর আমরা রাইফেল হাতে গলির ঢালস্বরূপ প্রাচীর পিঠ চেপে দাঁড়াই।

অপরিচিত্ উট–সওয়ারেরা যতোই কাছে আসছে ততোই তাদের গানের সুর হয়ে উঠছে প্রবলতর; আমরা এরই মধ্যে পষ্ট বুঝতে পেলাম এই শব্দগুলিঃ 'লাইলাহা रेवानार्—नारेनारा रेवाबार'—बाबार हाज़ा काता रेनार तर, बाबार् हाज़ा काता ইলাহ নেই। এটি হচ্ছে 'অসংস্কৃত' বেদুঈনদের অধিকতর জাগতিক চারণ–সংগীতের বদলে ইখওয়ান-কর্তৃক গৃহীত স্বাভাবিক গান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ওরা 'ইখওয়ান', আর এ এলাকায় 'ইখওয়ান' মানেই শত্রুভাবাপনু ইখওয়ান। কিছুক্ষণ পরেই গলির তীরের সোজা উপরেই একটি টিলার চূড়ায় দেখা দিলো আট–দশজ্জন ও সওয়ারের একটি দল, ওরা একটি মাত্র সারিতে আগাচ্ছে ধীরে ধীরে-বিকালের আকাশের পটভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত। প্রত্যেকেই মাথায় পরেছে লালসাদা চেকের 'কৃফিয়া'র উপর 'ইখওয়ানে'র সাদা পাগড়ি, বুকে আড়াআড়িভাবে দৃটি কার্তুজের বেন্ট এবং তার পেছনে জীনের থিলের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটি রাইফেলঃ গম্ভীর ভয়ংকর উট সওয়ারের এক মিছিল চলেছে, একবার সামনে ঝুঁকে তারপর উট পেছনে হেলে। এভাবে সামনে পেছনে হেলে-দূলে উষ্টীগুলির গতির তালের সংগে তাল মিলিয়ে এবং মহান, কিন্তু বর্তমানে—অপব্যবহৃত ক'টি শব্দ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্র' ধ্বনির সাথে সংগতি রেখে। দৃশ্যটি খুবই গান্ধীর্যপূর্ণ এবং তৎসংগে করুণও বটে। ওরা এমন কতকগুলি মানুষ, যাদের নিকট পটতই জীবনের আর সব কিছু অপেক্ষা ধর্ম অনেক বেশি মূল্যবান। ওদের ধারণা ওরা জেহাদ করছে ধর্মের পবিত্রতা এবং আল্লাহ্র বৃহত্তর মাহান্ম্যের জন্য, অথচ ওরা জানে না যে, ওদের উৎসাহ আর আগ্রহ আকাংখাকে নিয়োজিত করা হয়েছে এক বিবেক বিচারহীন নেতার উচ্চাতিশাষ পূরণে, ব্যক্তিগত ক্ষমতাই যার পক্ষ্য....

আমাদের দিক থেকে দেখলে ওরা ছিলো খাতের দক্ষিণ কিনারে। কারণ ওরা যদি বিপরীত দিকের পথ ধরতো ওরা খুব পরিষ্কার আমাদের দেখতে পেতো, যেমন এখন আমরা ওদের দেখতে পাছি আমাদের উপর ঝুলে-পড়া আবরণস্বরূপ ঝোঁপের নীচ থেকে। যখন ওরা ওদের ধর্ম-সংগীত ভাঁজতে ভাঁজতে আমাদের দৃষ্টি থেকে পাহাড়ের ঢালুতে হারিয়ে গোলা, আমরা সম্ভির নিশাস ফেললাম।

—'ওরা জিনের মতো,' ফিস ফিস করে জায়েদ, 'হাঁা জিনদেরই মতো—যারা জীবনের আনন্দ বলে কিছুই জানে না, মৃত্যুতয় বলে কিছু জানে না...ওরা সাহসী, ওদের ঈমান মজবুত, কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ওরা স্বপু দেখে কেবল খুন, মৃত্যু এবং বেহেশতের...'

এবং কতকটা যেনো 'ইখ্ওয়ানে'র বিষণ্ণ শুদ্ধাচারিতার খেলাফেই অনেকটা 'নীচু স্বরে' সে আনমনা গাইতে শুক্ক করে একটা খুবই জাগতিক সিরীয় প্রেমের গান— 'ওগো স্বর্গাভ বাদামী বরণের তন্ত্বী কুমারী...'

বেশ অন্ধকার হয়ে ওঠার সংগে সংগেই আমরা আবার ভক্ত করি আমাদের গোপন অভিযান, সুদূর কোয়েত অভিমুখে।

—'দেখুন, দেখুন চাচা', হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে জায়েদ, 'আগুন!'

একটি বেদুঈন তাঁবুর জন্যে অতি ক্ষুদ্র এ আগুন! হয়তো কোনো একাকী রাখাল রয়েছে ওখানে, কিন্তু বিদ্রোহীদের কেউ না হলে কোন্ রাখালের এ হিমত আছে যে এখানে আগুন জ্বালবে? তবু ব্যাপারটি কী, খুঁজে দেখাই হবে ভালো। যদি ওখানে কেবল একজন মানুষই থাকে, আমরা সহজেই তাকে বাগে আনতে পারি এবং হয়তো এ এলাকায় দুশমনের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্যও যোগাড় করতে পারি।

এখানকার মাটি বালুময় এবং আমরা যখন সতর্কতার সাথে আগুনটির দিকে আগাতে থাকি আমাদের উটগুলির পা থেকে কোনো শব্দই ওঠে না। সেই আগুনের আলোতে এখন আমাদের কাছে পষ্ট হয়ে উঠলো এক একাকী—বেদুঈনের হাঁটু গেড়ে বসা মূর্তি। মনে হলো, সে অন্ধকারের ভেতর উঁকি দিচ্ছে আমাদের দিকে এবং তারপর, সে যা দেখেছে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যেনো উঠে দাঁড়ালো ধীরে সুস্থে, বাহ দুটি আড়াআড়িভাবে রাখলো বুকের উপর, হয়তো এ কথা বোঝাবার জন্য যে সে নিরস্ত্র এবং শান্তভাবে, বিন্দুমাত্র ভয় প্রকাশ না করেই অপেক্ষা করতে লাগলো আমাদের আগমনের জন্য।

— 'কে তুমি?' জায়েদ তীক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, ছেঁড়া তালি-দেয়া কাপড়-পরা অপরিচিত লোকটির দিকে রাইফেল উচিয়ে ধ'রে।

বেদুঈনটি প্রশান্তভাবে মৃদু হাসে এবং গভীর ব্যঞ্জনাময় স্বরে বলে, 'আমি সুলুব্বি...।' তার প্রশান্তির কারণ এতোক্ষণে স্পষ্ট হয়ে এলো। সে যে অদ্ভূত যাযাবর-সদৃশ গোত্রটির (অথবা বলা যায়, গোত্রগুলির একটি দলের) লোক যে গোত্র বেদুঈনদের প্রায় অন্তহীন যুদ্ধ-বিগ্রহে কখনো অংশ গ্রহণ করেনি; ওরা কারোরই শক্র নয়, কেউই আ্কেমণ করে না ওদের।

সৃশৃষ্বা গোত্রটি (একবচনে সৃশৃষ্বি) এখনো একটা দুর্বোধ্য রহস্যই রয়ে গেছে অনুসন্ধানকারীদের কাছে। ওদের উদ্ভব সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। ওরা যে আরবীয় নয় তা নিশ্চিত; ওদের রোদে–গোড়া গাত্রবর্ণ দেখে ওদের উদ্ভব সম্বন্ধে যা মনে হয়, ওদের

নীল চোখ এবং হালকা বাদামী রঙের চুল তা থেকে ভিন্ন ইণগিত দেয় এবং বহন করে আরো উত্তরের অঞ্চলগুলির শৃতি। প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকেরা বলেন, ওরা হচ্ছে সেই সব कुरमाडादत वर्गधत याद्यात मानाश्डेषिन शादाक्वात्र करत बातरव निराय अरमिहलन। সেখানে পরে তারা মুসলমান হয়ে যায়। এবং আসলেই, সুলুবা নাম এবং 'সলীব' শব্দটির মূল একই অর্থাৎ 'কুশ', এবং 'সূলুবী' অর্থ 'কুসেডার'। এ ব্যাখ্যাটি সঠিক কি না বলা শক্ত। যা-ই হোক, বেদুঈনরা সুলুবাদের অন্-আরব বলে মনে করে—এবং ওদের প্রতি ব্যবহারে বেদুঈনদের রয়েছে কিছুটা উদার তাচ্ছিল্য। এই যে তাচ্ছিল্য, যা অতি ষ্পষ্টভাবেই মানবিক সাম্যবোধের প্রত্যক্ষ বিরোধী এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওরা, বেদুঈনেরা এ কথারই উপর জ্ঞার দেয় যে, এ লোকগুলি একীনের দিক দিয়ে আসলে মুসলমান নয়, ওরা মুসলমানের মতো জীবন যাপন করে না। ওরা বলে, সুলুবারা বিয়ে করে না। ওরা 'কুকুরের মতো অবাদ যৌন মিলনে অভ্যন্ত'; এমনকি, এ বিষয়ে ওরা নিকট-রক্ত সম্পর্ককেও গুরুত্ব দেয় না। তাছাড়া ওরা মরা খায় যা মুসলমানদের বিবেচনায় নাপাক, অপবিত্র। একটা কিছু ঘটে যাওয়ার পর তার যুক্তিসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও এ হতে পারে। আমার বরং মনে হয়, সুলুবার জাতিগত বৈদেশিকতা সম্পর্কে বেদুঈনদের চেতনাই চরম বংশ-সচেতন, বেদুঈনদের ওদের চারদিকে তাচ্ছিল্যের একটি ঐলুজালিক বৃত্ত আঁকতে বাধ্য করে, আর এ হচ্ছে ওদের রক্তের সংগে অন্য জাতের রক্ত-মিশ্রণের বিরুদ্ধে বেদুঈনদের একটি সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা সুলুবাদের ক্ষেত্রে ছিলো নিশ্চয়ই খুব আকর্ষণীয়ঃ কারণ, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই ওরা হচ্ছে একটি সুন্দর জাতি. অন্য সকল আরবের চেয়ে দীর্ঘদেহী এবং ওদের অংগ-প্রত্যংগে বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে চমৎকার পারিপাট্য: বিশেষ করে, ওদের মেয়েরা অতি লাবণ্যময়ী, মোহময় দৈহিক সৌন্দর্য এবং অংগ সঞ্চালনের মাধর্যে ডগমগ।

কিন্তু কারণ যা–ই হোক, সুলুব্বার প্রতি বেদুঈনদের তাচ্ছিল্যই ওদের জীবনে দিয়েছে নিরাপত্তা; কারণ, ওদের যে–ই আক্রমণ করে, অথবা যে ব্যক্তিই ওদের ক্ষতি করে, সে–ই তার কবিলার লোকজনের দৃষ্টিতে মান–ইচ্জত খুইয়েছে বলে মনে করা হয়। তা ছাড়াও, সকল মক্রবাসীর কাছেই সুলুব্বাদের খুব কদর— পশু–চিকিৎসক, জীন নির্মাতা, টিনের কারিগর ও কামার হিসাবে। বেদুঈনেরা নিজেরা যদিও কুটির–শিল্প তথা হাতের কাজকে খুবই ঘেনা করে তবু এ সব জিনিসের প্রয়োজন হয় তাদেরও; এবং তাদের এই প্রয়োজনে সাহায্য করবার জন্য রয়েছে সুলুবা। তা ছাড়া ওরা পতপালক হিসাবেও পটু, আর সবার উপরে, শিকারে ওরা সন্দেহতীতভাবেই উস্তাদ। ওদের পথের চিহ্ন বোঝার ক্ষমতা প্রায় উপকথার পর্যায়ের; আর এক্ষেত্রে ওদের সাথে তুলনীয় হচ্ছে একমাত্র আল্–মুররা বেদুঈনেরা যারা বাস করে জনশূন্য এলাকার উত্তরাঞ্চলের প্রত্তিদেশে।

আমাদের নতুন পরিচিতি লোকটি যে একজন সুলুবী একথা জানতে পেরে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি ওকে খোলাখুলি বললাম, আমরা ইব্নে সউদের লোক। ওকে ওর আওন নিবিয়ে ফেলার জন্য অনুরোধ করলাম। এভাবে আমাদের পরিচয় দান ছিলো

۱. Empty Quarter.

বেশ নিরাপদ। কারণ এ লোকগুলি ওদের উপরওয়ালাদের খুবই সম্মানের চোখে দেখে। এরপর আমরা মাটির উপর বসে পড়ি এবং দীর্ঘ আলাপ জুড়ে দিই।

আদ্–দাবিশের ফৌজের বিন্যাস সম্পর্কে এ বেশি কিছু বলতে পারলো না। 'কারণ', ও বললো, 'ওরা সবসময় চলছে আর চলছেই জিনদের মতো এবং কোনো এক জায়গায়ই বেশিক্ষণের জন্য ওরা থামে না।' অবশ্য এটুকু জানা গেলো, ঠিক এ মুহূর্তে আমাদের খুব আশপাশে শত্রুতাবাপন 'ইখওয়ান'—এর বড় কোনো আড্ডা নেই, যদিও ছোটো ছোটো দল অনবরত মরুভূমি অভিক্রম করছে বিভিনুমুখে। হঠাৎ আমার মনে একটা ধারণা এলো ঃ আমরা কি আমাদের কোয়েতের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুলুব্বির শিকারের এবং পথ চেনার সহজাত ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারি নাঃ

- 'তুমি কি কখনো কোয়েত গিয়েছো?' আমি তাকে জিগ্গাস করি। সুনুদ্বি হেসে ফেলে— 'বহুবার। আমি ওখানে হরিণের চামড়া বিক্রি করেছি এবং মাখন আর উটের পশম পরিষ্কার করেছি। কেন, আমি তো মাত্র দশদিন হলো ওখান থেকেই ফিরেছি!'
- 'তাহলে তো তুমি আমাদের কোয়েতের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারো?—অর্থাৎ আমাদের এভাবে নিয়ে যেতে পারো যাতে পথে 'ইখ্ওয়ান'কে এড়িয়েই আমরা কোয়েত পৌছতে পারি।'

আমার এ প্রশ্ন সম্পর্কে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে সৃলুন্দি। তারপর দ্বিধার সাথে বলে, 'আমি হয়তো পারি, কিন্তু আপনাদের সাথে 'ইখওয়ানের হাতে ধরা পড়লে হবে খুবই বিপদ। হাঁা, আমি অবশ্যি পারি, কিন্তু....আপনার জন্য তা হবে খুবই ব্যয়বহুল।'

- —'কতো?'
- 'বেশ', এবং আমি ওর কণ্ঠস্বরে ধরতে পারলাম লোভের স্পন্দন, 'বেশ হযুর, আপনি যদি আমাকে একশ' রিয়াল দেন, আমি আপনাকে এবং আপনার বন্ধুকে এভাবে কোয়েত নিয়ে যেতে পারি যে, আকাশের পাখি ছাড়া জার কারো নজর পড়বে না আমাদের উপর।'

একশ' রিয়াল দশটি আশ্রফির সমান, আমাদের জন্য এর তাৎপর্যের কথা বিচার করলে অংকটি হাস্যকরভাবেই তুচ্ছ। কিন্তু সুলুব্দি হয়তো ওর নিজের হাতে এত নগদ অর্থ জীবনে কথনো দেখেনি।

— 'আমি তোমাকে একশ' রিয়ালই দেবো, বিশ রিয়াল এই মূহূর্তে এবং বাকীটা দেবো কোয়েতে পৌছুনোর পর।'

ওর দাবী যে এত সহজেই মঞ্জুর হয়ে যাবে তা হয় তো আশা করেনি আমাদের পথ প্রদর্শক। হয়তো, সে কেন আরো মোটা অংক দাবী করেনি এজন্য তার অনুশোচনাই হলো। কারণ একটু চিন্তা করে সে বললো—'কিন্তু আমার উটটির কি হবে? আমি যদি আমার উট হাঁকিয়ে আপনাদের সাথে কোয়েত নাগাত যাই এবং আবার ফিরে আসি, বেচারা জানোয়ারটির একেবারেই দফারফা হয়ে যাবে, আর আমার উট তো মাত্র একটিই।'

আমি কথাবার্তা আর দীর্ঘ হতে না দিয়ে তুরিৎ জ্ববাব দিইঃ 'আমি তোমার উটটি কিনে নেবো। তুমি এই উটে চড়ে কোয়েত যাবে এবং সেখানে আমি তোমাকে উপহার দেবো এটি। তবে আমাদের ফিরতি পথও দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে তোমাকে।

এ ছিলো তার আশার অতীত। খুশীতে ডগ্মগ্ হয়ে দেরী না করে সে উঠে দাঁড়ালো এবং অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পরে সে আবার ফিরে এলো এবং রিশ ধরে টেনে টেনে নিয়ে এলো একটি বয়য় অথচ সৃন্দর, লাইতই শক্ত—সমর্থ জানোয়ার। কিছুক্ষণ দর—কষাকষির পর আমরা ওর দাম স্থির করি একশ' পঞ্চাশ রিয়াল। শর্ত হলো, আমি এখন ওকে পঞ্চাশ রিয়াল শোধ করবো এবং বাকীটা ওর পুরস্কারসহ ওকে দেওয়া হবে কোয়েতে। আমাদের জীনের পাশে ঝোলানো ব্যাগ থেকে জায়েদ বের করে রিয়াল—ভর্তি একটি থলে এবং আমি মুদ্রাগুলি গুণে গুণে সৃন্ধির কোলে ফেলতে থাকি। সে গুর বিছানার চাদরের তৈরি পোশাকের নীচ থেকে এক টুকরা কাপড় বের করে, যাতে বাঁধা ছিলো ওর টাকাকড়ি এবং যখন সে আমার রিয়ালগুলি ওর শুঁজির সাথে যোগ করতে ভক্ক করলো একটা নতুন মুদ্রার দ্যুতি আমার চোখে ভেসে উঠলো।

—'থামো,'—ওর হাতের উপর আমার হাত রেখে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি, 'তোমার ঐ ঝকথকে রিয়ালটি আমাকে দেখতে দাও।'

একটু দ্বিধার ভর্গে করে, যেনো সে লুপ্তিত হবার ভয়ে আতর্থকিত, সুলুন্দি ওর মুদ্রাটি আলতো করে অতি মোলায়েমভাবে আমার হাতে তালুর উপর রাখলো। নতুন মুদ্রার মতোই মুদ্রাটির কিনার বেশ ধারালো মনে হলো। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে তীক্ষ দৃষ্টিতে মুদ্রাটির দিকে তাকাই। হাঁা, এটি অবশ্যই একটি নতুন 'মারিয়া থেরেসা' মুদ্রা, যেনো এইমাত্র টাকশাল থেকে এসেছে। এবং সুলুন্দির বাকী মুদ্রাগুলির উপর দেশলাইয়ের কাঠি ধরে আমি দেখতে পেলাম আরো পাঁচ–ছয়টি মুদ্রা, একই রকম বিশ্বয়করক্রপে নতুন।

- 'তুমি এ রিয়ালগুলি কোথায় পেলে?'
- 'আমি...আমি কসম করে বলছি হুজুর, আমি এগুলি সদুপায়েই পেয়েছি।...আমি এগুলি চূরি করিনি। কয়েক হুগু আগে কোয়েতে এক মৃতায়েরী আমাকে এগুলি দিয়েছে। সে আমার নিকট থেকে একটি নতুন উটের গদি কিনেছিলো। কারণ তার গদিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।'
  - 'মৃতায়েরী? তুমি ঠিক বলছো?'
- 'আমি ঠিকই বলছি হছুর! আমি যদি মিথ্যা বলি, আল্লাহ্ যেনো আমাকে তুলে নেয়। ও ছিলো আদ্–দাবিশের লোকদেরই একজন সেই দলের লোক, যারা সম্প্রতি লড়াই করছিলো হাইলের 'আমীরে'র বিরুদ্ধে। তার নিকট থেকে গদীর জন্য টাকা নেওয়া নিশ্চয়ই অন্যায় হয়নি। আমি না বলতে পারিনি এবং আমার বিশ্বাস 'তয়ুখ'—আল্লাহ্ তাঁর হায়াত–দারাজ করুন—তা বুঝবেন।'

আমি তাকে আবার আশ্বন্ত করি এই বলে যে, বাদশাহ্ তাকে দুশমন মনে করবেন না। এতে ওর আতংক দূর হলো। আরো প্রশ্ন করে জানতে পারি আরো অনেক সুলুষা আদ্–দাবিশের পক্ষের বিভিন্ন লোকের নিকট থেকে এ ধরনের মুদ্রা পেয়েছে, জিনিস–পত্র অথবা ছোটোখাটো কাজের বিনিময়ে ...

মকার পথ-১৭

আমাদের সৃশুন্দি সত্যি সত্যিই প্রমাণ করলো যে, পথপ্রদর্শক হিসাবে সে অসাধারণ। তিন রাভ ধ'রে সে আমাদেরকে বিদ্রোহী এলাকার মাঝ দিয়ে, সর্গিল গতিতে, পথ– চিহ্নহীন এলাকা অতিক্রম করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে—এমন সব এলাকা যা জায়েদ নিজেও আগে দেখেনি কোনোদিন, যদিও দেশটাকে জায়েদ ভাল করেই চেনে। দিনগুলি কাটলো কিন্তু লুকিয়ে, আত্মগোপন ক'রে। গা ঢাকা দেওয়ার জন্য সন্দেহমুক্ত জায়গা খুঁজে বার করতে সৃশুন্দি ছিলো সেরা এক উন্তাদ। একসময় ও আমাদের নিয়ে গেলো একটি পানির গর্তের কাছে, যা সে অঞ্চলের বেদুঈনদের কাছেও ছিলো অজানা, সৃশুন্দি আমাদের বললো। এর কিছুটা লোনা বাদামী পানিতে আমাদের উটগুলি ওদের পিয়াস মিটায় আর আমরাও আমাদের মশকগুলি আবার পানিতে ভর্তি করে নিতে সমর্থ হই। কেবল দু'বার আমরা দ্রে দেখতে পেলাম 'ইখওয়ান'দের কয়েকটি দল, কিন্তু কোনোবারই ওরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে, তেমন সুযোগ ওদের দেওয়া হলো না।

সুপুষ্বির সাথে আমাদের সাক্ষাতের পর চতুর্থ দিনের পূর্বাহ্নে আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌছুই যেখান থেকে কোয়েতের শহর দেখা যায়। নযদ থেকে আগত মুসাফিরদের পক্ষে যা করা সাভাবিক আমরা তা করপাম না; দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে শহরে প্রবেশের চেষ্টা না করে আমরা আগাই পশ্চিম দিক থেকে, বসরা থেকে আসা সড়ক বরাবর, যেনো আমাদের সংগে কারো দেখা হলে সে মনে করে আমরা ইরাকী ব্যবসায়ী।

কোয়েতে ঢুকেই আমরা এক সওদাগরের প্রাপ্তাণে খাতিরক্ষমা হয়ে বসে পড়ি। জায়েদ যখন ইরাকের কনস্টেবল বাহিনীতে ছিলো তখন থেকেই সে এই সওদাগরকে চেনে।

ধুলায় আচ্ছন সড়ক এবং রোদে–পোড়া কাদার ইটে তৈরি ঘরবাড়ির উপর ছড়িয়ে রয়েছে একটা সাঁগতসাঁগতে পীড়াদায়ক গরম; নয্দের মুক্ত স্তেপ অঞ্চলের সাথে অভ্যন্ত আমি দেখতে না দেখতেই ঘামে একেবারে ভিজে যাই। কিন্তু আরাম করার সময় ছিলো না। সুলুব্বির দায়িত্বে উটগুলি রেখে দিয়ে আমি আর জায়েদ আগিয়ে গেলাম বাজারের দিকে আমাদের উদ্দিষ্ট প্রাথমিক খোঁজ–খবর নেবার জন্য। সুলুব্বিকে কড়া আদেশ দিলাম—আমরা কোখেকে এবং কেন এসেছি সে যেনো কাউকে না বলে।

যেহেতু কোয়েতের সাথে আমি পরিচিত নই এবং এও আমার ইচ্ছা নয় যে, আমার উপস্থিতির কারণে জায়েদ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসে, এজন্য আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক অবস্থান করি একটি কফির দোকানে, সেখানে বসে বসে কফি খাই এবং নারকেলের 'হুকা' টানি। অবশেষে জায়েদ যখন আবার দেখা দিলো তার মুখে সাফল্যের অভিব্যক্তি দেখে আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই গুরুতুপূর্ণ কিছু সে আবিক্ষার করেছে।

— 'চাচা, চলুন আমরা বাইরে যাই। কেউ না গুনে এমন কথা বলা বাজারেই সহজতরো। আর এই যে, আপনার জন্য একটি জ্ঞিনিস এনেছি—আমার জন্যও একটি।' বলতে বলতে সে তার 'আবায়া'র নীচ থেকে বের করে টশ্–বোনা বাদামী উলের তৈরি দুটি ইরাকী ইগাল। 'এগুলির দ্বারা আমরা গণ্য হবো ইরাকী ব'লে।'

সতর্ক জিগ্গাসাবাদের মাধ্যমে জায়েদ নিশ্চিত হয়েছে, তার এক সাবেক অংশীদার—যে তার সংগী ছিলো পারস্য উপসাগরে তার সেদিনের চোরাই কারবারের দিনগুলিতে—এখন কোয়েতে বাস করছে আর বাহ্যত এখনো সে তার পুরানা অভ্যস্ত ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছে।

— 'কেউ যদি এ শহরে চোরাই বন্দুক আমদানি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে পারে সে হচ্ছে এই বান্দার ঃ বান্দার আমারই মতো ম্যামার কবিলার লোক, সেই একগ্র্যে বুর্বকদের একজন, যারা ইব্নে সউদের শাসন কথনো পুরাপুরি মেনে নিতে পারেনি। কিছুতেই ওকে জানানো উচিত হবে না যে আমরা 'ভয়ুখে'র জন্য কাজ করছি। এমন কি, আমি মনে করি, আমরা কোখে কে এসেছি, তা'ও পর্যন্ত ওকে বলা যাবে না। কারণ, বান্দার আসলে নির্বোধ নয়। সে ভারি ধূর্ত—বলতে কি—অতীতে সে আমাকে এত ঘন ঘন প্রভারণা করেছে যে, আমি ওকে এখন বিশ্বাস করতেই ভয় পাই।'

শেষপর্যন্ত আমরা বান্দারকে খুঁছে পেলাম বড় বাজারের নিকটে, এক চিপা গলির বাড়িতে। লোকটি দীর্ঘদেহী একহারা গড়নের, হাক্কা পাতলা, চল্লিশের মতো বয়স, চোখ দুটি তার গাঢ় গভীর আর মুখে তার তিক্ততা ও বদৃহজ্ঞমির ছাপ। কিন্তু জায়েদকে দেখার সংগে সংগে তার মুখের রেখাগুলি সত্যিকার খুশীতে আলোকিত হয়ে ওঠে। আমার হাল্কা রঙের জন্য আমার পরিচয় দেওয়া হলো আমি একজন তুর্কী এবং আমি বাস করছি বাগদাদে আর বসুরা থেকে বোম্বেতে আরবী তাজী ঘোড়া রফতানীর ব্যবসা করে আসছি।

- 'কিন্তু আজকাল বোস্বেতে ঘোড়া রফতানী করে আর লাভ হয় না', জ্বায়েদ যোগ করে, 'আনাইজা আর বুরাইদার সওদাগরেরা ওখানকার বাজার একেবারেই কজা করে নিয়েছে।'
- 'আমি জানি', বান্দার জবাব দেয়, 'ইবনে সউদের ঐ পাজি দক্ষিণারা আমাদের দেশ দখল করেই তুষ্ট নয়; ওরা আমাদের রুজি–রোজগার কেড়ে নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে!'
- 'কিন্তু বানার, বন্দুকের ব্যবসা সম্বন্ধে তুমি কি বলো?'—জায়েদ জিগ্গাস করে, 'মুতায়ের এবং আজমান কবিলার লোকেরা যেভাবে ইব্নে সউদের ঘাড় মটকাতে চাইছে তাতে তো এ ব্যবসা এখন খুবই তেজী হওয়ার কথা, কি বলো?'
- 'হাা। ব্যবসা এখানে খুব তেজীই ছিলো', বালার তার কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'কয়েক মাস আগেই আমি বেশ দু'পয়সা কামাই করেছি ট্রান্স—জর্ডানে রাইফেল কিনে, পরে সেগুলি আদ্–দাবিশের লোকের কাছে বিক্রি ক'রে। কিন্তু সবই এখন একদম নষ্ট, একদম শেষ! একটি রাইফেলও তুমি আর বিক্রি করতে পারবে না।'
- 'তা কেমন ক'রে হয়? আমার তো মনে হয়, এগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশি দরকারী আদ্–দাবিশের জন্য।'
- —'হাা,' বান্দার পান্টা জবাব দেয়, 'দরকার তার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অমন দামে সে এগুলি পাছে যে দামে তুমি আমি কেউই বিক্রি করতে সমর্থ নই।...সে বাক্স বোঝাই ওগুলি পায় সমুদ্রের ওপার থেকে, প্রায় নতুন ইংলিশ রাইফেল এবং দু'শ কার্তুজ–সহ একটি রাইফেলের জন্য সে দাম দেয় দশ রিয়াল।'
  - 'আলহামদু লিল্লাহু!' আন্তরিক বিস্বয়ের সংগে উচ্চারণ করে জায়েদ, 'দু'শ

কার্তুজ-সহ প্রায় নতুন একটি রাইফেল দশ রিয়ালে! কিন্তু তা অসম্ভব..।'

বাস্তবে তা অসম্ভবই মনে হলো—কারণ সে সময়ে কার্তুজ ছাড়াই একটি পুরানা লী—
এনফিন্ড রাইফেলের দাম নয্দে ছিলো ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ রিয়াল এবং নয্দের চাইতে
কোয়েতে দাম কম হতে পারে এ কথা বিবেচনা করলেও এ বিপুল পার্থক্যের কারণ তখনো
বোঝা যাছিলো না।

বালার মুখ বাঁকিয়ে হাসে, 'হাাঁ, মনে হয় ক্ষমতাশালী বন্ধু–বান্ধব রয়েছে আদ্– দাবিশের—খুব ক্ষমতাশালী বন্ধুজন। কেউ কেউ তো বলেঃ একদিন সে স্বাধীন এক 'আমীর' হয়ে বসবে নয়দের উত্তর অঞ্চলে।'

— 'বান্দার, তৃমি যা বলছো', মাঝখানে আমি বলি, 'তা খুবই ভালো, খুবই ঠিক। আদ্–দাবিশ হয়তো সত্যি সত্যি ইব্নে সউদের আওতার বাইরে নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, তার টাকা পয়সা নেই, আর টাকা পয়সা ছাড়া বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পক্ষেও রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিলো না।'

বান্দার উচ্চকণ্ঠে হো হো করে ওঠেঃ 'টাকা পয়সা? আদ্–দাবিশের প্রচুর আছে—প্রচুর নতুন রিয়াল, যা রাইফেলের মতোই বাক্স–বোঝাই হয়ে তার নিকট আসে সমুদ্রের ওপার থেকে।'

- 'বাক্স বোঝাই রিয়ালা বড় তাচ্জবের কথা! বেদুঈন কোথেকে পাবে বাক্স বোঝাই নতুন রিয়ালা?'
- 'তা আমি জানি না'—বান্দার জবাব দেয়, 'তবে এ আমি জানি, তার কিছু লোক প্রায় রোজই নতুন রিয়ালের ডেলিভারী নিচ্ছে যা তাদের নিকট পৌছুচ্ছে শহরের বিভিন্ন সওদাগরের মাধ্যমে। কেন, কালই তো আমি দেখলাম, বন্দরে এ ধরনের বাক্স নামানোর কাজ তদারক করছে ফারহান ইবনে মাশহর।'

এ ছিলো একটি খবরের মতো খবর। আমি ফারহানকে ভালো করেই জানি। সে সিরিযার বিখ্যাত বেদুঈন সর্দার নূরী আশ্—শা'লানের ভাইপোর পুত্র। এই নূরীই একদা লরেন্সের সংগে মিলে লড়াই করেছিলো তুর্কীদের বিরুদ্ধে। তরুণ ফারহানের সংগে আমার প্রথম দেখা হয় দামেশ্কে ১৯২৪—এ; ওখানে আমোদ—প্রমোদের সন্দেহপূর্ণ সকল জায়গায় মাতলামির জন্য সে ছিলো কুখ্যাত। কিছুদিন পর তার বড় চাচার পিতার সংগে তার ঝগড়া বাঁধে। তখন সে তার কবিলা ও রুবালার কিছু লোকজন নিয়ে চলে যায় নযদে, আর ওখানেই সে হঠাও 'ধার্মিক' হয়ে ওঠে এবং 'ইখওয়ানে'র সাথে যোগ দেয়। তার সংগে আমার আবার দেখা হয় ১৯২৭ সনে, হাইলে ইব্নে মুসাআদের কিল্লায়। তখন সে তার নবার্জিত ধর্মের প্রতীক হিসাবে পরতে তরু করেছে 'ইখওয়ানে'র সাদা বিশাল পাগড়ী আর উপভোগ করছে বাদশাহর আর্থিক জনুগ্রহ। আমি তাকে বাগদাদে আমাদের পূর্বেকার দেখা—সাক্ষাতের কথা মনে করিয়ে দিলে সে সহসা প্রসংগ বদল করে ফেলে। লোকটি নির্বোধ এবং উচ্চাভিলামী, আর এ কারণেই সে আদ্—দাবিশের বিদ্রোহের মধ্যে দেখতে পেলো বিশাল ধূ—ধূ নুফুদের উত্তরের একটি ওয়েসিস্ আল—জাউফের স্বাধীন আমীরেরপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি সুযোগ; কারণ, জন্য দেশের মতো আরবেও বিদ্রোহীরা

সিংহ শিকার করার আগেই নিজেদের মধ্যে সিংহের চামড়া ভাগ করার সনাতন রীতি অনুসরণ করে থাকে।

- —'তা 'হলে ফারহান এখানে, কোয়েতেই রয়েছে?' আমি বান্দারকে জ্বিশাস করি।
- 'আলবৎ। আদ্–দাবিশের মতোই এখানে সে ঘন ঘন আসে এবং 'শায়খে'র প্রাসাদে অবাধে আসা–যাওয়া করে। লোকে বলে 'শায়খ' তাকে খুবই তালোবাসেন।'
- —'কিন্তু কোরেতে আদ্–দাবিশ এবং ফারহানের আগমনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি কোনো আপত্তি করে না? আমার যেনো মনে পড়ে, ক'মাস আগে ওরা একবার ঘোষণা করেছিলো আদ্–দাবিশ বা ওর লোকজনদের এ অঞ্চলে ঢুকতে দেবে না…?'

বালার আবার হো হো করে ওঠে—ইঁয়া তা—ই করেছিলো ওরা, তা—ই করেছিলো! কিন্তু আমি তো আমাকে বলেছি, আদ্—দাবিশের রয়েছে খুব ক্ষমতাশালী বন্ধু—বান্ধব...এই মুহূর্তে সে এ শহরে আছে কি না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই; কিন্তু ফারহান আছে। সে রোজ সন্ধ্যায় 'মাগরিবে'র সালাতের জন্য বড় মসজিদে যায়। যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, এখানে ভূমি ওকে তোমার নিজের চোখেই দেখতে পারো...।'

এবং সত্যিই আমরা দেখতে পেলাম ওকে। বালারের কাছ থেকে এই ইংগিত পাওয়ার পর বড় মসজিদের সন্নিকটে সন্ধ্যার প্রথম দিকে আমি আর জায়েদ যথন পায়চারী করছিলাম, একদল বেদুঈনের সাথে আমরা প্রায় ধাকা খাই আর কি! চেহারায় সন্দেহাতীতভাবেই নযদী এই বেদুঈনগুলি রাস্তার একটি কোণ থেকে বের হয়ে এসেছিলো। ওদের অগ্রভাগে রয়েছে চৌয়িশ-পয়রিশ বছর বয়সের একজন লাক, যে—সব দীর্ঘদেহী বেদুঈন ওকে ঘিরে আছে এবং অনুসরণ করছে তাদের চাইতে কিছুটা খাটো, আর সুন্দর মুখখানায় তার শোভা পাছে খাটো কালো দাড়ি। আমি মুহূর্তেই তাকে চিনতে পারলাম। অবশ্য আজা আমি জানি না, সে আমাকে চিনতে পেরেছিলো কি না। তার চোখ এক ঝলকের জন্য স্থির হলো আমার চোখের উপর; তারপর পলকের জন্য আমার উপর সে তার চোখ বুলিয়ে নেয় একটা বিমৃঢ় দৃষ্টিতে, যেনো একটা ঝাপসা অস্পষ্ট স্থৃতিকে সে শ্বরণে আনবার চেটা করছে। তারপর সে তার মুখ ফিরিয়ে নিলো। মুহূর্তকাল পর মসজিদের দিকে ধাবমান মানুষের ভিড়ের মধ্যে সে আর তার দলের লাকেরা হারিয়ে গেলো।

আমরা স্থির করি কোয়েতে আমাদের এই গোপন সফর আদ্–দাবিশকে দেখার একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় দীর্ঘায়িত করা যায় না। বান্দার আমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছে তা আরো মজবুত হলো শহরে পরিচিত জন্যান্য লোকজনের নিকট জায়েদের সূচতুর অনুসন্ধানের মাধ্যমে। আদ্–দাবিশ লী–এন্ফিল রাইফেলের যে রহস্যপূর্ণ সাপ্লাই পাচ্ছে, লোককে ধোঁকা দেবার জন্য প্রকাশ্যে যা চালানো হচ্ছে 'ক্রয়' হিসাবে, স্পষ্টই তা ইশারা করছিলো এক কোকেতী সওদাগরের দিকে। অস্ত্র আমদানীর জন্য এ সওদাগর সবসময়ই এ এলাকায় ছিলো বিশিষ্ট এবং কোয়েতের বাজারগুলিতে টাকশাল থেকে সদ্য বের হয়ে আসা যে বিপুল পরিমাণ মারিয়া থেরেসা রিয়াল চালু ছিলো, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, সেগুলি এসেছে আদ্–দাবিশ এবং তার চারপাশের লোকজনের কাছ থেকে। তাঁর

আসল ডিপোন্ডলি দেখা এবং চালানের কাগজপত্র পরীক্ষা—যা সম্ভব নয় বললেই চলে—তা বাদ দিলে আমাদের সাথে আলাপের সময় বাদশাহ যে–সব সন্দেহের কথা বলেছিলেন সেগুলির সত্যতার প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা পেয়ে গেলাম।

আমার মিশন পূর্ণ হলো। এবং পরের রাত, যে রকম লুকিয়ে আমরা কোয়েতে পৌছেছিলাম ঠিক তেমনি গোপনেই আমরা বের হয়ে পড়লাম কোয়েত থেকে। বাজারগুলিতে জায়েদ আর আমি যখন খোঁজ-খবর নিজ্জিলাম তখন আমাদের সুলুব্বি খুঁজে পেতে দেখতে পেলো—এই মুহুর্তে কোয়েতের দক্ষিণে বিদ্রোহীদের কোনো দলের অন্তিত্ব নেই। এজন্য আমরা রওয়ানা করি দক্ষিণ দিকে আলহাসা প্রদেশের দিকে, যা ছিলো সম্পূর্ণভাবেই বাদশাহ্র নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণে। এভাবে দু'রাতের উদ্যম ও উৎসাহপূর্ণ সফরের পর আমরা উপকূলের অদ্রে বনু হাজার বেদুঈনদের একটি দলের মুখোমুখি হই, যাদের আল—হাসার 'আমীর' পাঠিয়েছিলেন বিদ্রোহীদের সাম্প্রতিকতম অবস্থানগুলি সম্পর্কে গোপন খবর নিতে; এবং তাদের সাথে আমরা আবার প্রবেশ করি বাদশাহ্র অনুগত এলাকায়।

ইব্নে সউদের রাজ্যে নিরাপদে পৌছুনোর পরই আমরা আমাদের পথচালক সুলুন্দিকে ছেড়ে দিই। সে সানন্দে তার স্বোপার্জিত পুরস্কার পকেটে পুরে, আমি তাকে যে উটটি উপহার দিলাম সেউ উটটি হাঁকিয়ে, মিলিয়ে গেলো পশ্চিমদিকে, যখন আমরা চলেছি দক্ষণে, রিয়াদের দিকে।

পরে আমি প্রবন্ধের যে–সিরিজ লিখি তাতে প্রথমবারের মতো একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিদ্রোহীদের মদদ যোগাচ্ছে একটি বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি। প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হলো, এসব ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইব্নে সউদের রাজ্যের সীমানাকে দক্ষিণদিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এবং চ্ড়ান্ত পর্যায়ে, তার উত্তরতম প্রদেশটিকে সউদী আরব এবং ইরাকের মধ্যে একটি 'ষাধীন' সর্দার শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা যা বৃটেনকে সে এলাকার মধ্যে দিয়ে একটি রেল লাইন তৈরির সুযোগ করে দেবে। এছাড়াও, আদ্–দাবিশের বিদ্রোহ ইব্নে সউদের রাজ্যের মধ্যে এমন বিপুল বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ এনে দিয়েছে যে, বাদশাহ্ ইব্নে সউদের গক্ষে ব্রিটেনের দৃটি শুরুত্বপূর্ণ কনসেশনের দাবীর বিরোধিতা আর সম্ভব হবে না, যে দাবীর বিরোধিতা তিনি করে বরাবর এসেছেন তখন পর্যন্তঃ এ কনসেশনগুলির একটি হলো ব্রিটেনের নিকট জেন্দার উত্তরে অবস্থিত লোহিত—সাগরের বন্দর রাবিগের ইজারা, যেখানে ব্রিটেন অনেকদিন ধরে চেয়ে এসেছে নৌবাহিনীর একটি ঘাঁটি স্থাপন করতে; অন্টি হলোঃ দামেশ্ক—মদীনা রেল সড়কের যে—অংশটি সউদী এলাকার মধ্যে পড়েছে তার নিয়ন্ত্রণ। আদ্–দাবিশের হাতে ইব্নে সউদের পরাজয় ঘটলে এই স্কীমগুলি একেবারে বাস্তব সম্ভাবনার আওতায় এসে যেতো।

আমার প্রবন্ধগুলি ইউরোপীয় এবং আরবী (প্রধানত মিসরীয়) পত্রিকাসমূহে ছাপা হওয়ার সাথে সাথে অকস্মাৎ দারুণ এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এও খুবই সম্ভব যে, গোপন ষড়যন্ত্র আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়াই হয়তো পরে এ ষড়যন্ত্রের বিফলতার অন্যতম করণ। যতোই হোক, হাইফা থেকে বসরা পর্যন্ত ব্রিটেনের রেল সড়ক তৈরির পরিকল্পনাটি ধীরে

২৬২

ধীরে বিশৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। প্রাথমিক জরিপের জন্য যে বিপুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিলো তা সত্ত্বেও এ পরিকল্পনার কথা পরে আর কখনো শোনা যায়নি।

এরপরে যা ঘটলো তা সবই ইতিহাসের বিষয়ঃ ১৯২৯ সনের সে শ্রীম্মে কোয়েতে অস্ত্রশন্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার জন্য আদ্–দাবিশকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ইব্নে সউদ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন ব্রিটেনের নিকট। যেহেতু একটি বিদেশী শক্তি কর্তৃক এসব অস্ত্র সরবরাহের কোনো বাস্তব 'প্রমাণ' তার কাছে ছিলো না, সেজন্য বাদশাহ্র পক্ষে এ ধরনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো সম্ভব ছিলো না। জবাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানায়, কোয়েতের ব্যবসায়ীরাই অস্ত্র সরবরাহ করছে বিদ্রোহীদের নিকট এবং তা বন্ধ করার জন্য ব্রিটেন কিছুই করতে পারে না,—কারণ, ১৯২৭ সনের জেদ্দার সিদ্ধি মোতাবেক ব্রিটেন আরবে অস্ত্র আমদানির উপর তাদের নিমেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। ইব্নে সউদ যদি চান, তারা বললো, তিনিও অস্ত্র আমদানি করতে পারেন কোয়েতের ভেতর দিয়ে...ইব্নে সউদ যধন আপত্তি করে বললেন, ঐ একই সন্ধিমতে ব্রিটেন এবং সউদী আরব উভয়ে নিজ নিজ এলাকায় অপরের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে সকল প্রকার কিয়াকলাপ বন্ধ করতে বাধ্য, তখন তিনিও এ জবাব পেলেন—কোয়েতকে ব্রিটিশ এলাকা বলা যায় না, কারণ এটি একটি স্বাধীন শেখ রাজ্য, যার সাথে ব্রিটেনের সন্ধি—সম্পর্কের বেশি কোনো সম্পর্ক নেই...।

এবং এজন্য গৃহযুদ্ধ চললো অব্যাহত গতিতে ১৯২৯ সনের শরতের শেষের দিকে। ইব্নে সউদ নিজেই অবতীর্ণ হলেন ময়দানে; এবার তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞঃ তিনি আদ্দাবিশকে ধাওয়া করবেন কোয়েতের অত্যন্তরেও যদি—অতীতে সবসময়ে যেমন হয়েছে—কোয়েত থেকে যায় বিদ্রোহীদের আশ্রমের জন্য একটি মুক্ত এলাকা এবং নবতরো অপারেশনের জন্য ঘাঁটি। এ দৃঢ় মনোভাবের মুকাবিলায়, যা ইব্নে সউদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে ভূল করবেন না, ওরা মনে হয় বৃঝতে পারলো যে, ওদের এই খেলায় আর বেশিদূর অপ্রসর হওয়া খ্বই বিপজ্জনক হবে। আদ্দাবিশ যাতে পিচু হটে আবার কোয়েত এলাকায় ঢ়কতে না পারেন সেজন্য পাঠানো হলো ব্রিটিশ যুদ্ধ-বিমান আর সাঁজোয়া গাড়ি। বিদ্রোহী বৃঝতে পারলেন তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। খোলাখুলি যুদ্ধে তিনি আর কখনো পারবেন না বাদশাহ্কে ঠেকাতে। বাদশাহ্র শর্তগুলি ছিলো সংক্ষিপ্ত এবং পরিষার ঃ বিদ্রোহী কবিলাগুলিকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে; ওদের অস্ত্রশন্তর, ঘোড়া ও উটগুলি ওদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে আদ্দাবিশের জীবন রক্ষা করা হবে। কিন্তু তাঁকে তাঁর জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাতে হবে রিয়াদে।

আদ্–দাবিশ, যিনি প্রতি মুহূর্তেই সক্রিয় এবং গতিময়, এ ধরনের নিষ্ক্রিয়তা এবং গতিহীনতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। তিনি বাদশাহ্র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বাদশাহ্র বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হলো; আদ্–দাবিশ এবং আরো কয়েকজন নেতা— তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফারহান ইবৃনে মশহুর এবং আজমান কবিলার সর্দার নায়েক আবু কিলাব পালিয়ে গোলেন ইরাকে।

ইব্নে সউদ আদ্–দাবিশের বহিষ্ণার দাবী করলেন। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিলো আতিথেয়তা ও আশ্রম দানের পুরানো আরবীয় নিয়মের কথা উল্লেখ করে ইরাকের বাদশাহ্ ফয়সল হয়তো তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি রাজী হয়ে যান। ১৯৩০—এর প্রথমদিকে তয়ানক রকমে অসুস্থ আদ্–দাবিশকে বাদশাহ্র নিকট অর্পণ করা হলো এবং তাঁকে নিয়ে আসা হলো রিয়াদে। কয়েক সপ্তাহ পর যথন স্পষ্ট হয়ে উঠলো য়ে, এবার সত্যি আদ্–দাবিশের মৃত্যু আসন্ন, বাদশাহ্ ইব্নে সউদ তাঁর চিরাচরিত মহানুভবতার সাথে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন আর্তাবিয়ায়, তাঁর পরিবার–পরিজনের নিকট। এভাবে এক উত্তাল ঝড়ো জীবনের সমাপ্তি ঘটলো। এবং ইব্নে সউদের রাজ্যে আবার নেমে এলো শান্তি...

এবং আবার নতুন করে শান্তি নামে আর্যার কুয়াগুলির চারপাশে।

"ওগো মুসাফিরেরা, আল্লাহ্ তোমাদের জীবন দান করুন। তোমরা অংশ নাও আমাদের দান্ধিণ্যের।'—উচ্চকণ্ঠে বলে বৃদ্ধ মুতায়রী বেদুঈন এবং তার লোকজনেরা আমাদেরকে আমাদের উটগুলিকে পানি খাওয়াতে সাহায্য করে। মাত্র কিছুকাল আগের সকল বিদ্বেষ এবং শক্রতা যেনো তুলে গেছে সবাই; যেনো কখনো বিদ্বেষ এবং শক্রতা বলে কোনো কিছুর অন্তিভূই ছিলো না।

কারণ, এই বেদুঈনেরা এক বিস্বয়কর জাত। এমনকি, কাল্পনিক উস্কানিতেও মুহূর্তের মধ্যেই ওরা জ্বলে উঠতে পারে অদম্য রাগে ও রোবে, আবার এমনি মুহূর্তে মধ্যেই ওরা ফিরে যেতে পারে জীবনের সেই নিয়মিত ছন্দ–প্রবাহে যেখানে বিরাজ করে নম্রতা এবং মায়াঃ জান্লাত এবং জাহান্লাম, সবসময় পাশাপাশি, নিকট সান্নিধ্যে।

এবং মুতায়রী উট–রাখালেরা তাদের বড় বড় চামড়ার বাল্তিতে করে আমাদের উটগুলির জন্য পানি তোলে আর কোরাসে গায়ঃ

> পিও, এবং বাকী রেখো না পানি, রহমতে পরিপূর্ণ এ ইদারা এবং এর নেই কোনো তল।

## তিন

আমাদের হাইল ত্যাগের পঞ্চম রাতে আমরা মদীনার প্রান্তরে পৌঁছুই এবং ওহুদ পর্বতের গাঢ় রূপরেখা দেখতে পাই। ক্লান্ত পদক্ষেপে আগিয়ে চলে আমাদের উটগুলি। খুব ভোর থেকে ওরু করে এই রাত নাগাদ আমরা পেছনে ফেলে এসেছি দীর্ঘ পথ। জায়েদ এবং মনসূর নিশ্চুপ, আমিও নীরব। জ্যোৎস্লার আলোতে মদীনা তার সংকীর্ণ পথবিশিষ্ট প্রাচীর এবং নবীর মসজিদের চিকন সরল মীনারসহ আমাদের সমূখে উদ্ভাসিত হয়।

আমরা সেই দাখিল দরোজার সামনে উপস্থিত হই যা উত্তর দিকে অবস্থিত বলেই সিরীয় প্রবেশদার বলে পরিচিত। উটগুলি সেই প্রবেশদারের ভারী স্তম্ভগুলির ছায়াতে কিছুটা আড়েষ্ট ও সংকুচিত; ফলে, ওদের দরোজায় ঢুকতে বাধ্য করার জন্য আমরা আমাদের হাতের চাবুক ব্যবহার করি।

এখন, এই মৃহূর্তে আমি আবার রয়েছি নবীর শহরে, দীর্ঘদিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর পর আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি; কারণ এই নগরী কয়েক বছর ধরেই আমার বাড়ি—ঘর। এক গাঢ় পরিচিত প্রশান্তি ছড়িয়ে আছে মদীনার ঘুমন্ত নির্জন রাজান্তনির উপর। উটের পায়ের শব্দে এখানে—ওখানে আলস্য ভরে উঠে বসেছে কুকুর। একটি তব্ধণ হেঁটে চলেছে গান গাইতে গাইতেঃ তার শ্বর একটি মোলায়েম ছব্দে আন্দোলিত হয়ে পাশের একটি গলিতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। খোদাই—করা বেলকনিগুলি আর রাজার উপর বের করা ঘরের জানালাসমূহ আমাদের উপর ঝুলে আছে আঁধারের মতো, নীরবে। সদ্য দোহন করা টাটকা দুধের মতোই জ্যোৎস্লা—ধোয়া বাতাস মৃদুষ্ট। আর এখানেই আমার ঘর।

মনসূর তার বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। আর আমরা দু'জনে আমাদের উটগুলিকে হাঁটু গেঁড়ে বসিয়ে দিই। জায়েদ কোনো কথা না বলে উটের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়ে গদীগুলি নামাতে তক্ব করে দেয়। আমি দরোজায় টোকা দিই! কিছুক্ষণ পর আমি ভেতরে মানুষের গলার আওয়াজ্ব ও পায়ের শব্দ ভনতে পাই। খোলা পাখার মতো জানালার মধ্য দিয়ে দেখা দেয় লগ্ঠনের আলো, দরোজা বন্ধ করার হড়কা নামিয়ে ফেলা হলো আর আমার বৃদ্ধা সুদানী ঝি আমিনা উল্লাসে কলরব করে উঠলোঃ

—'ওহো, আমার মূনিব ফিরেছেন ঘরে!'

## পারস্যের চিঠি

## এক

এখন বিকাল। মদীনার দক্ষিণ দাখিল দরোজার ঠিক বাইরে আমি বসে আছি আমার এক বন্ধুর সাথে তার পা'ম্ বাগিচায়। বাগিচার অগণিত পা'ম্ গাছের কাও বাগিচার পশ্চাদ্ভূমিতে সৃষ্টি করেছে এক ধূসর সবৃক্ত আলো—আধারী, যার ফলে মনে হয়, এর যেনো কোনো শেষ নেই। গাছগুলি এখনো তরুণ এবং নীচু; সূর্যের আলো নৃত্য করছে ওদের কাওের উপরে এবং ওদের শাখার পরস্পর জড়াজড়ি করে সৃষ্টি করা সৃষ্টার্য গন্ধুজের উপরে। বছরে এই সময়টাতে প্রায় রোজই যে ধুলিঝড় হয় তার ফলে বাগিচার পাম্ গাছগুলির সবৃক্ত রং কিছুটা ধূলট। কেবল পাম্ গাছের নীচে পুসার্নের পুরা গালিচাই বজায় রেখেছে তার উজ্জ্বল নির্মৃত সবৃক্ত রং।

আমার সামনেই—খুব বেশি দূরে নয়—ভেসে উঠছে নগরীর দেয়ালগুলি, পুরান, ধূসর শিলা এবং মাটির ইট দিয়ে তৈরি—এখানে—ওখানে দুর্গ-প্রাচীর ঠেলে বা'র হয়ে পড়েছে নগর প্রাচীর তেখে। দেয়ালের পেছন থেকে মাথা উঁচু করে উঠেছে নগরীর ভেতরে, আরেকটি বাগিচার দ্রুত বেড়ে ওঠা পাম্ গাছ—এবং ঘর—বাড়ি, যার দরোজা জানালার খড়খড়িগুলি রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গেছে, এবং ঘেরা দেওয়া ব্যালকনিগুলি; এর কোনো কোনোটি নগর প্রাচীরের মধ্যেই নির্মিত হয়ে সেগুলি হয়ে উঠেছে প্রাচীরের অংশ। কিছু দূরে আমি দেখতে পাই মসজিদে নববীর পাঁচটি মীনার, উঁচু এবং বাঁশির সুরের মতোই নাজুক, দেখতে পাই, সেই মহৎ সবুজ গস্বুজটি যা রস্লুল্লাহ্র ছোট্ট ঘরটির উপর একটি ছাদের মতো অবস্থান করে ঘরটিকে লুকিয়ে রেখেছে, যে—ঘর ছিলো তাঁর জীবৎকালে তাঁর আবাসগৃহ এবং তাঁর ওফাতের পর যা হয়েছে তাঁর কবর; আরো দূরে নগরী ছাড়িয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনাবৃত শিলাময় পর্বতমালা ওহদঃ যেনো মসজিদে নববীর সাদা মীনার, পাম্ বৃক্ষের মাথা এবং শহরের বহু ঘর—বাড়ির পটভূমিতে ঝলানো তামাটে—লাল রংয়ের চিত্রিত পর্দা।

বিকালের রোদ্ ঝল্সানো আলোকে আলোকিত আসমান দুধের মতো সাদা উজ্জ্বল ঝলমল মেঘপুজের উপর ঝুলে আছে, কাঁচের মতো স্বচ্ছ সে আকাশ, আর নগরীটি যেনো গোসল করে উঠছে এক নীল, সোনালী—সবুজ আতা মেশানো আলোতে। মোলায়েম মেঘের চারপাশে খেলা করছে বাতাস অনেক উঁচুতে, যে বাতাস আরব দেশে কী ছলনাময় বলেই না প্রমাণিত হয়ে থাকে! এখানে কখনো আপনি বলতে পারবেন না, 'এখন আকাশ মেঘলা, বৃষ্টি হবে শিগগিরই।' কারণ মেঘ যখন ঘন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, যেনো ঝঞ্ঝা—গর্ভ এই মেঘ, ঠিক সে সময় প্রায়ই এরূপ ঘটে যে, হঠাৎ মক্রভূমি থেকে ছুটে আসে বায়ুর এক গর্জন এবং ঘন মেঘকে তা তাড়িয়ে নিয়ে যায় একেবারে সাফ করে; আর যেসব লোক ছিলো বৃষ্টির ইত্তেজারিতে তারা তাদের মুখ নীরব আত্মসমর্পণে ঘুরিয়ে নেয় আকাশ

মকার পথ ২৬৬

থেকে এবং গুন্তন্ করতে থাকে 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো হাতে নেই কোনো ক্ষমতা, কোনো শক্তি'— যথন আকাশ আবার নতুন করে নির্দয়ভাবে ঝল্সাতে থাকে হাল্কা নীল স্বচ্ছতায়।

আমি আমার দোস্তকে বিদায় সম্ভাষণ জানাই এবং নগরীর বাইরে প্রবেশদ্বারের দিকে আবার হাঁটতে শুরু করি। আমার পাশ দিয়ে চলে যায় একটি লোক, শুসার্ন ঘাসের বোঝা চাপানো দূটি গাধা হাঁকিয়ে এবং নিজে তৃতীয় আরেকটি গাধায় চড়ে। সে সালাম জানাবার জন্য তার হাতের ছড়িটি উচ্চে তুলে ধরে এবং কলে, 'আস্সালামু আলাইকুম'। আমিও তাকে এই কথাগুলি দিয়ে জবাব দিই। এরপর আসে এক বেদুঈন তরুণী, তার পরণের কালো জোন্বার প্রান্তদেশ তার পেছনে পেছনে গড়াচ্ছে, তার মুখের নিম্নভাগ নেকাব দিয়ে ঢাকা। তার জ্বলজ্বল চোখ দুটি এতোই কালো যে, তার চোখের সাদা জংশ এবং কালো পুতৃল মিশে গেছে এক সাথে; আর তার চলার ভংগীটি স্তেপ অঞ্চলের তরুণ প্রাণীর দোদুল্যমান গতির মতোই দিধাগ্রস্ত!

আমি নগরীতে প্রবেশ করি এবং আল্—মানাখার উন্মুক্ত বিশাল চক অতিক্রম করে পৌছুই ভেতরের নগর প্রাচীরে, মিসরীয় প্রবেশ দ্বারের ভারী তোরণের নীচে, যেখানে মুদ্রা ব্যবসায়ীরা বসে তাদের সোনা এবং রূপার মুদ্রাগুলি ঝনঝন করে বাজাছে। আমি চুকে পড়ি প্রধান বাজারটিতে, যা বড় জোর চন্দ্রিশ ফিট চওড়া একটি রাস্তা, দোকানপাটে ঠাসা—ঠাসি, যাকে ঘিরে স্পানিত হছে একটি ক্ষুদ্র অথচ আবেগোষ্ণ জীবন।

বিক্রেতারা উৎফুল্ল; গানের মাধ্যমে তাদের জিনিসপত্রের তারিফ করছে। চমৎকার মাথার পাগড়ী, সিদ্ধের শাল এবং চিত্রিত কাশ্মীরী চাদর পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রৌপ্যকারেরা হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে বেদুঈন-গহনাপাডিতে ভর্তি কাঁচের বাক্সের পেছনে—বাজুবন্দ এবং পায়ের খাড়ু, গলার হার এবং কানের দূল—সেইসব গহনা। খোশবু বিক্রেতারা দেখাচ্ছে ওদের মেহেদী ভর্ডি পাত্র, চোখের লোম রাঙানোর জন্য সুরমা ভর্তি ছোটো ছোটো লাল প্যাকেট, তেল এবং সুগন্ধির বহু-বর্ণ শিশি এবং মসলা-স্থূপ। ন্য্দের সওদাগরেরা বিক্রি করছে বেদুঈন কাপড়-চোপড়, পূর্ব-আরবের উটের জীন এবং জীন থেকে ঝোলানো রেশমের লম্বা ঝালরওয়ালা ব্যাগ। এক নীলামদার রাস্তায়, স্বর যতোদূর সম্বব উচ্চে তুলে চীৎকার করতে করতে ছুটেছে—তার কাঁধের উপর একটি পারস্য গালিচা এবং উটের পশমের 'আবায়া' আর বগলের নীচে একটি পিতলের স্যামোভার নিয়ে। উভয়দিকে চলেছে মানুষের ঢল, মদীনার লোক এবং আরবের অন্যান্য অঞ্চলের লোক, সেনিগালের স্তেপ-অঞ্চল আর কিরগিজের স্তেপ-অঞ্চলের মধ্যকার সকল দেশের লোক, ইস্ট-ইণ্ডিক ও আটলান্টিক মহাসাগরের এবং অস্ত্রাখান ও জাঞ্জিবারের মধ্যবর্তী সব দেশের মানুষঃ কারণ হজ্জ মাত্র কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে। কিন্তু মানুষের এতো ভিড় সত্ত্তেও এবং রাস্তা এতো সংকীর্ণ হলেও এখানে কোনো অতি ব্যস্ততার মাতশামি নেই. কেউ কাউকে এখানে ধাকা দেয় না, কারো গায়ের উপর এসে পড়ে না; কারণ মদীনায় কোনো কিছুকে ধরা বা পাওয়ার জন্য সময় পাখা মেলে না!

কিন্তু এর চাইতেও যা বিষয়কর মনে হয় তা এই যে, এখানে ভিড় করা মানুষের

চেহারা আর আকৃতিতে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে এতো বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা সত্তেও মদীনার রাস্তায় বিদেশী কিছুর 'জগা-খিচুড়ি' ঘটেছে বলে মনে হয় না। যারা বিশ্লেষণ করতে চায় কেবল তাদের চোখেই ধরা পড়বে চেহারার এই বৈচিত্র্য্য। আমার মনে হয়, এই নগরীতে যারা বাস করে তারা সকলেই, এমন কি অস্থায়ীভাবে কিছু দিনের জন্য যারা এখানে আসে, বলা যায়, তারাও অচিরেই হারিয়ে যায় একটা সাধারণ মন-মেজাজের মধ্যে, আর এভাবেই তাদের চাল-চলন, এমনকি তাদের মুখের অভিব্যক্তি পর্যন্ত এক হয়ে ওঠেঃ কারণ তাদের সকলেই পড়ে গেছে মহানবীর অনিবার্য প্রভাবে—একদা এই নগরীছিলো যাঁর এবং এখন ওরা মেহমান যাঁর.....

১৩০০ বছর পরেও তাঁর আত্মিক উপস্থিতি এখানে তেমনি জীবস্ত যেমন ছিলো তখন। কেবলমাত্র তাঁরই উসিলায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পল্লী, যাকে বলা হতো ইয়াসরেব হয়ে ওঠে একটি নগরী এবং আজ পর্যন্ত তা সকল মুসলমানের এতো গভীর ভালোবাসা পেয়ে এসেছে যেমনটি পৃথিবীর আর কোনো দেশের কোনো নগরীকে ভালোবাসেনি মানুষ। এই নগরীর নিজের একটা নাম পর্যন্ত নেই, তোরো শো বছরেরও অধিককাল ধরে একে 'মদীনাতুনুবী'—'নবীর শহর' বলা হচ্ছে। তেরো শো' বছরেরও অধিককাল ধরে এখানে এতো প্রেম এতো অনুরাগ এসে মিলিত হয়েছে যে, সকল আকার—আকৃতি এবং গতিবিধি লাভ করেছে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য এবং চেহারার সকল পার্থক্য রূপান্তরিত হয়েছে একটি সাধারণ, সাদৃশ্যে, বিভিন্ন সুরের মিলিত ঐকতানের মতো।

এই সেই আনন্দ–সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার এই একতান, মানুষ যা এখানে উপলব্ধি করে প্রতি মুহূর্তে। যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) যা চেয়েছিলেন তার সাথে মদীনার আলকের জীবনের কেবল একটি আনুষ্ঠানিক এবং সুদূর সম্পর্কই রয়েছে, যদিও মুসলিম বিশ্বের জন্যান্য আরো অঞ্চলের মতোই এখানে ইসলামের ব্ধহনী চেতনাকে সন্তা করে ফেলা হয়েছে তবু এর মহান আত্মিক অতীতের সাথে একটি অনির্বচনীয় আবেগময় সম্পর্ক সবসময়ই জীবন্ত রয়েছে। কেবল একটি মানুষের জন্য কোনো নগরীকেই মানুষ কখনো এতো ভালোবাসেনি; কোনো মানুষকেই, যিনি ইন্তেকাল করেছেন তেরো শো বছর আগে, যিনি সমাহিত আছেন এই মহান সবৃদ্ধ গমুদ্ধের নীচে, তাঁর মতো এতো আপন মনে করে এবং এতো বিপুল সংখ্যায় মানুষ ভালোবাসেনি কখনো।

অথচ তিনি কখনো দাবি করেননি তিনি মরণশীল মানুষ ছাড়া অন্য কিছু এবং কখনো মুসলমানেরা তাঁর প্রতি আরোপ করেননি দেবত্ব যা করেছে অন্যান্য নবীর বহু অনুসারী, সেইসব নবীদের মৃত্যুর পরে। বলাবাহুল্য, খোদ্ কুরআনেই রয়েছে বহু উক্তি, যাতে জার দেয়া হয়েছে মুহাম্মদের মানবিকতার উপরঃ 'মুহাম্মদ নবী ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর আগে অতীত হয়েছেন সকল নবী; তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তোমরা কি পশ্চাদ্পসরণ করবে?' আল্লাহ্র বিরাটত্বের সামনে তাঁর একান্ত দীনতা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে এভাবেঃ 'বল, হে মুহাম্মদ, তোমাদের মন্দ কিংবা ভালো করার আমার কোনো ক্ষমতা নেই, এমনকি আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া আমার ক্ষমতা নেই আমার নিজের ভালোমন্দের উপরও। আমি যদি অদৃশ্যের খবরই জানতাম আমি তো লাভ করতাম প্রভূত কল্যাণ আর

কোনো অমগোলই স্পর্শ করতে পারতো না আমাকে। আমি তো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কেবল সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা...।

তিনি যে কেবল মানুষই ছিলেন, তিনি যে জীবন–যাপন করেছেন জন্য মানুষের মতো এবং তা করতে গিয়ে মানব–জীবনের জানন্দ উপভোগ এবং দৃঃখ–কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করেছেন, কেবল এ কারণেই তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এতো প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে এমনভাবে তাঁকে ঘিরে রাখতে পেরেছিলেন।

এই প্রেম তাঁর মৃত্যুর পরও বেঁচে আছে এবং তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ে তা আজো জাগ্রত রয়েছে বহু সুরের সমিলনে সৃষ্ট একটা 'রাগিনীর' মূল প্রেরণার মতো। এই প্রেম মদীনায় এখনো জীবন্ত রয়েছে। পুরানো নগরীর প্রত্যেকটি শিলা থেকে এ প্রেম কথা বলবে আপনার সংগে। আপনি আপনার হাত দিয়ে একে প্রায় স্পর্শ করতে পারবেন, কিন্তু শব্দে একে বন্দী করতে পারবেন না...।

## দুই

আমি যখন মহান মসজিদ অভিমুখে বাজারের মধ্য দিয়ে চলছি, তখন আমার অনেকদিনের পরিচিত অনেকে পথ চলতে চলতে আমাকে অভিনন্দন জানায়। আমি কখনো এই দোকানীর প্রতি, কখনো বা ঐ দোকানীর প্রতি কিছুটা মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাই। শেষ পর্যায়ে আমার বন্ধু আয়–যুগাইবি আমাকে টেনে টেনে নিয়ে হাজির করলেন সেই ছোট্ট প্লাটফরমটির উপর যেখানে বসে তিনি বেদুঈনদের কাছে কাপড় বিক্রি করেন।

- 'তুমি কখন ফিরেছো মুহামদ, আর কোখে কেই বা ফিরেছো? তুমি এখানে ছিলে, দে তো কয়েক মাস আগের কথা!'
  - 'আমি আসছি হাইল থেকে—আসছি নৃফুদ থেকে।'
  - —'তুমি কি কিছুদিন থাকবে না ঘরে?'
  - —'না ভায়া, আমি পরগুই মঞ্চা রওয়ানা করছি।'

আয্–ফুাাইবী রান্তার ওপারে কফির দোকানে যে–ছেলেটি কান্ধ করে তাকে চীৎকার করে ডাকেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ভনতে পাই ছোটো ছোটো পেয়ালার টুটোং শব্দ।

- 'কিন্তু কেন মুহামদ, এই মুহূর্তে তুমি মক্কা যাচ্ছো কেনা হচ্ছো'র মৌসুম তো চলে গেছে...'
- 'হজ্জ করার বাসনায় আমি মঞ্চা যাচ্ছি না। তালো কথা, আমি কি পাঁচ-পাঁচবার 'হজ্জ' করিনি? কিন্তু কেন যেনো আমার মনে হচ্ছে, আরব দেশে আমি আর বেশি দিন থাকবো না। তাই আবার সে নগরটি একবার দেখতে চাই, যেখানে আমার এদেশের জীবনের ভক্ত হয়েছিলো...'তারপর সশব্দ হাসির সংগে আমি যোগ করি 'কিন্তু ভাই, তোমাকে আমি সত্য কথা বলবো, আসলে আমি নিজেই জানি না কেন আমি মঞ্চা যাচ্ছি; কিন্তু আমি জানি আমাকে যেতে হবে...'

আয্-যুগাইবী নৈরাশ্যে তাঁর মাথা নাড়েন—'এদেশ ছেড়ে এবং তোমার ভাইদের ছেড়ে চলে যাবে, এমন কথা তুমি কী করে বলতে পারলে?' একটি পরিচিত লোক দীর্ঘ ক্রন্ত পদক্ষেপে আমার পাশ কেটে আগিয়ে যায়—লোকটি জায়েদ, কাউকে খৌচ্ছ করছে নিশ্চয়ই।

—'জায়েদ, কোথায় যাচ্ছো?'

সে হঠাৎ তার গতি থামিয়ে উৎসুক মুখে আমার দিকে তাকায়—'আপনাকেই বুঁজে বেড়াচ্ছি চাচা, আপনার জন্য এক তাড়া চিঠি জমে ছিলো ডাকঘরে। এই নিন চিঠিগুলি। আর শায়ক আয়–যুগাইবী, আস্সালামু আলাইকুম—আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

আয্-যুগাইবীর দোকানের সামনে পায়ের উপর পা রেখে বসে খামগুলি ছিড়ে পড়তে থাকি ঃ মক্কার বন্ধুদের কাছ থেকে এসেছে কয়েকটি চিঠিঃ একটি চিঠি লিখেছেন সুইজারল্যাণ্ডের 'নিউ শরখার সাইটুঙে'র সম্পাদক, আমি যে-পত্রিকার সংবাদদাতা গত ছয় বছর ধরে। একটি চিঠি এসেছে ভারত থেকে, যাতে আমাকে তাগিদ দেয়া হয়েছে তথানে গিয়ে পৃথিবীর একক বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগে পরিচয় করতে। কয়েকটা চিঠি লেখা হয়েছে নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। আর একটি চিঠির উপর রয়েছে তেহুরানের ডাকঘরের ছাপ। চিঠিটা লিখেছেন আমার পরম বন্ধু আলী আগা, যাঁর কাছ থেকে এক বছরেরও বেশি হলো আমি কোনো খবর পাইনি। আমি সেটি খুলে আলী আগার সুন্দর পরিপাটি শিকস্তা<sup>১</sup> হরফে লেখা পৃষ্ঠান্তলির উপর চোখ বুলিয়ে যাইঃ

আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং তাই, আমার হৃদয়ের জ্যোতি, পরম শ্রন্ধার পাত্র আসাদ আগার প্রতি, আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দারাজ করুল এবং প্রতি পদে তাঁর নিগাবান হোন। আমীন! আস্সালাম্ আলাইকুম, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রহমত, হরদম—সবসময়। আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করি, তিনি যেনো আপনাকে দেন বাস্থ্য ও সুখ, আর এ কথাও যখন জানি যে, আপনি তনে খুশী হবেন, আমিও পরিপূর্ণ বাস্থ্য ভোগ করছি, তাই প্রশংসা আল্লাহ্র।

আমি আপনাকে দীর্ঘকাল চিঠিপত্র লিখিনি। কারণ গত কয়েক মাস ধরে আমার জীবন আগিয়েছে এলোমেলো, বিশৃংখলভাবে। আমার পিতা, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন, এক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন এবং আমি যেহেতু তাঁর ছেলেদের মধ্যে সকলের বড় সেজন্য আমাদের পারিবারিক ব্যাপার–বিষয়াদি গুছাতে গিয়ে আমাকে অনেক সময় দিতে হয়েছে এবং দুশ্চিন্তা পোহাতে হয়েছে। আর এ আল্লাহরই মর্জি, তাঁর এ অযোগ্য বান্দার জীবনে এসেছে অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধি, কারণ গভর্নমেন্ট তাঁকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত করেছেন। তদুপরি, আমি আশা করছি শীঘ্রই আমি বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হবো—এক লাবণ্যময়ী সুন্দরী মহিলা আমার চাচাতো বোন শিরির সংগে; আর এভাবে আমার পুরানো অব্যবস্থিত দিনগুলির সমান্তি আসছে ঘনিয়ে। আপনার বন্ধুসুলভ হদয়ের কাছে এ তো খুবই জানা কথা যে, অতীতে আমি গোনাহ্ খাতা এবং ভুলক্রটির উর্ফে ছিলাম না, কিন্তু হাফিজ কি বলেননি ঃ

১. শাব্দিক অর্থে ভাঙা-আরবী হরফের একটি পারস্য রূপ, যা দ্রুত লিখনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'হে আল্লাহ্, মধ্য সাগরে তুমি নিক্ষেপ করেছো একটি তক্তা, তুমি কি আশা করতে পারো তক্তাটি শুকনা থাকক?'

কাজেই প্রবীণ আলী আগা শেষপর্যন্ত ঘর বাঁধতে এবং শ্রদ্ধার পাত্র হতে যাচ্ছেন! তিনি অতোটা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না যখন বাম্ নামক শহরে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, সাত বছরের কিছু আগে। আলী আগাকে 'নির্বাসন' দেওয়া হয়েছিলো এই শহরটিতে। তাঁর বয়স ছিলো তখন মাত্র ছান্দিশ বছর। তবু তাঁর অতীত দিনগুলি ছিলো চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতায় ভরপুর। রিজা খান ক্ষমতা দখল করার আগে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তেহরানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব ছিলো তাঁর জন্য যদি না তিনি অতিমাত্রায় আমোদ—ফুর্তির মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন। তাঁকে তাঁর উদ্বিগ্ন এবং প্রভাবশালী পিতা ইরানের দক্ষিণ—পূর্বতম এই অঞ্চলের যোগাযোগবিহীন বাম্ শহরে এই আশায় এনেছিলেন যে, তেহরানের আমোদ—ফুর্তি থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে ফেললে তিনি ভধরে যেতে পারেন। কিন্তু বামে এসে আলী আগা নারী, শরাব আর আফিঙ্রের মিঠা বিষের মধ্যে তাঁর ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বলাবাহল্য এ সবের প্রতি নিদারুণ আসক্তি ছিলো আলী আগার।

১৯২৫ সালের এই সময়ে আলী আগা ছিলেন জেলা সামরিক পুলিশের একজন কমাণ্ডার। তাঁর মর্যাদা ছিলো একজন লেফটেন্যান্টের। আমি যখন বিশাল দশ্ত-ই- লুত মক্রভূমি পার হতে যাঙ্হি তখন আমি কিরমান প্রদেশের গভর্নরের একটি পরিচয়-পত্র নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। ঐ পরিচয়–পত্রটিও লিখিত হয়েছিলো প্রধানমন্ত্রী এবং ডিকটেটর রিজা খানের একটি চিঠিকে ভিত্তি করে। আমি তাঁকে পাই কমলালেবু, অলিয়েণ্ডার ও পাম্ গাছের এক ছায়াময় বাগিচায়, যেখানে ধারালো পাম পাতার তোরণের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়ছিলো সূর্যের রশ্মি। তাঁর পরণে ছিলো লম্বা হাতাওয়ালা শার্ট। লনের উপর ছিলো একটি গালিচা বিছানো আর সে গালিচার উপর ছিলো বর্তন আর অর্ধেক শূন্য হওয়া আরকের বোতল। বর্তনগুলিতে খাদ্যাবশেষ ছিলো তখনো। আলী আগা বিনীতভাবে কৈফিয়ত দেন—'এই অভিশপ্ত গর্তের মধ্যে শরাব খাওয়া সম্ভব নয়' এবং তারপর তিনি আমাকে বাধ্য করেন স্থানীয় আরক পান করতে; এ এমনি এক কড়া জিনিস যে, আমার মগজে গিয়ে পৌছুলো একটা ঘূষির মতো। পারস্যের উত্তর অঞ্চলের একজন মানুষের সম্ভরণশীল চোখ দিয়ে কিরমানের চিঠিটির উপর তিনি দৃষ্টি বুলিয়ে যান; তারপর সেটিকে টোকা দিয়ে একদিকে রেখে বলেন, 'আপনি যদি কোন পরিচয়পত্র ছাড়াই আসতেন তবু আমি দশটি লোকের ভেতর দিয়ে আপনার এই সফরে অবশ্যই আপনার সংগী হতাম। আপনি আমার মেহ্মান। আমি কখনো আপনাকে বালুচী মরুভূমির ভেতর দিয়ে একা সওয়ারী হাঁকিয়ে যেতে দিতাম না।'

কোনো এক যুবতী তখনো একটি গাছের ছায়ায় নিজেকে লুকিয়ে বসেছিলো। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো—পরণে তার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হালকা আসমানী–রং সিদ্ধের কোর্তা এবং প্রকাণ্ড সাদা বালুচী সালোয়ার। মুখটা ওর ইন্দ্রিয়জ বাসনার প্রতীক, মনে হয় যেনো

ভেতর থেকে তা ছ্বলছে, প্পষ্ট ঠোঁটগুলি লাল এবং সুন্দর, তবে চোখ দুটি বিশ্বয়করভাবে ঘোলাটে এবং উদাসীন, চোখের পাতা সুরমা দিয়ে রঞ্জিত।

—মেয়েটি অন্ধ্ৰ, আলী আগা ফরাসী ভাষায় ফিস্ফিস্ করে আমাকে বলেন, 'কিন্তু এ গান গায় অন্তত, চমৎকার!'

আলী আগা যে মহৎ নম্রতা ও শ্রন্ধার সাথে মেমেটির প্রতি ব্যবহার করলেন আমি তার প্রশংসা না করে পারি না। মেমেটি একটি প্রেশাদার গামিকা, ইরানের মেমেদের এমন একটি শ্রেণীতে সে পড়ে যা কম—বেশি বারাঙ্গনাদেরই সমান। অথচ তেহরানের কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতিও এর চেয়ে উত্তম ব্যবহার তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

আমরা তিনজনই গালিচার উপর বসে পড়ি এবং আলী আগা যখন তাঁর কলকে এবং আফিঙের পাইপ টানতে ব্যস্ত তখন আমি বালুচী মেয়েটির সংগে কথা বলি। মেয়েটি তার অন্ধতা সত্ত্বেও এমনভাবে হাসতে পারে যা কেবল তারাই পারে যারা বাস করে হদয়ের আনন্দের গভীরে এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে সে এমন চাতুর্য এবং বৃদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করে চললো যাতে এই বিশাল পৃথিবীর কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলারই লচ্ছিত হবার কোনো অবকাশ নেই। আলী আগা তাঁর পাইপ শেষ করে আলতো করে ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে বলেন, 'এই যে বিদেশী এখানে রয়েছেন, ইনি হচ্ছেন একজন অস্ট্রীয়। ইনি নিশ্চয়ই তোমার একটি গান শুনতে পছন্দ করবেন। ইনি এখন পর্যন্ত কখনো বালুচীদের গান শোনেননি।'

সে দৃষ্টিহীন মুখের উপর ছিলো একটি সুদূর স্বপ্লিল মুখের ছাপ, যখন সে আলী আগার দেয়া বাঁশীটি নিয়ে তার তারে আঙ্ল বুলাতে লাগলো। সে গভীর ভাঙা স্বরে গাইলো একটি বাল্টী তাঁবুর গান, যা তার আবেগোষ্ণ ঠোঁট থেকে যেনো জীবনেরই একটি প্রতিধ্বনির মতো সুরেলা হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো।

আমি চিঠির কথায় আবার ফিরে যাচ্ছিঃ

ভাই এবং সমানিত বন্ধু, আমি জানি না আপনার এখনো খরণ আছে কিনা, কিভাবে আমরা দৃ'জন এক সাথে সেই পুরানো দিনগুলিতে সফর করেছিলাম দশ্ত–ই–লুতের মধ্য দিয়ে এবং কিবাবে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য লড়তে হয়েছিলো সেই বালুচী দস্যদের সাথে...?

আমার কি মনে আছে, আলী আগার এই অপ্রাসংগিক প্রশ্নে আমি মনে মনে হাসি এবং আমাকে ও আলী আগাকে দেখতে পাই সেই নগ্ন মরুভূমির জনশূন্য দশ্ত্–ই–লৃত–এ, যা তার বিশাল শূন্যতাকে ছড়িয়ে রেখেছে বালুচীস্তান থেকে অনেক গভীরে, ইরানের একেবারে মাঝামাঝি পর্যন্ত। ইরানের পূর্বতম প্রদেশ সিস্তান হয়ে সেখান থেকে আফগানিস্তান যাওয়ার জন্য আমি এই মরুভূমি পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। যেহেতু আমি আসছিলাম কিরমান থেকে, এ ছাড়া অন্য কোন পথ ছিলো না আমার জন্য। উট ভাড়া করা এবং আমাদের সামনে যে দীর্ঘ পথ রয়েছে সে পথের জন্য খাবার কেনার উদ্দেশ্যে মরুভূমির কিনারে একটি সবুজ মরুদ্যানে আমরা থামি, আমাদের সাথে এক প্রদর্শক হিসাবে যে বালুচী পুলিশেরা রয়েছে তাদের নিয়ে। ইন্দো–ইউরোপীয় টেলিগ্রাফের

স্টেশন ঘর হলো আমাদের অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার। লম্বা মোটা হাড্ডিওয়ালা তীক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন স্টেশন মাস্টারটি মুহূর্তের জন্য আমাকে তার দৃষ্টির বাইরে যেতে দিতে রাজী নয়। মনে হলো সে তার দৃষ্টি নিয়ে আমার অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করবার চেষ্টা করছে।

—'এর সম্পর্কে ইশিয়ার থাকবেন', আলী আগা আমাকে কানে কানে বলেন, 'এ একটি ডাকাত, আমি একে চিনি। আর ও জানে যে, আমি ওকে চিনি। কয়েক বছর আগে এ ছিলা একটি সত্যিকার দস্য়। কিন্তু এখন সে অনেক টাকা–কড়ি করেছে এবং মানী হয়ে উঠেছে। এখন সে তার সাবেক সংগীদের অন্ত্রসন্ত্র সরবরাহ করে আরো অনেক বেশি টাকা–পয়সা রোজগার করছে। আমি ওকে হাতে–নাতে ধরবার জন্য একটি সুযোগের অপেক্ষায় আছি; কিন্তু লোকটি ধূর্ত এবং কোনো কিছু প্রমাণ করা সত্যি কঠিন। আপনি অদ্রিয়ার লোক, একথা ভনে সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্থিয়া এবং জার্মানীর কিছু এজেন্ট এই অঞ্চলের গোত্রগুলিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে উন্তেজিত করতে চেয়েছিলো। তাদের সংগে ছিলো সোনার মোহরের থলে; আর আমাদের এই বন্ধুটি মনেকরে—প্রত্যেক জার্মান এবং অস্থিয়ানই একইভাবে সচ্জ্বিত।'

কিন্তু স্টেশন মাস্টারের চাতুর্যে আমরা উপকৃত হই; কারণ সে আমার জন্য ওই এলাকার সবচেয়ে ভাল সরওয়ারী উটের দু'টি যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলো। দিনের বাকী অংশটি কাটলো মশক, উটের পশমের দড়ি, চাউল, বিশুদ্ধ মাখন এবং মরু—সফরের জন্য প্রয়োজনীয় আরো নানা জিনিসের জন্য দর—ক্ষাক্ষিতে।

পরদিন বিকাল বেলা আমরা যাত্রা শুরু করি। আলী আগা স্থির করলেন, তিনি চারটি পুলিশসহ আমাদের আগে আগে গিয়ে রাত্রে তাঁবু গাড়ার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করবেন। তাঁদের উটগুলির লম্বিত রেখা দেখতে না দেখতে মিলিয়ে যায় দিগন্তের আড়ালে। আমরা—ইব্রাহীম, আমি এবং পঞ্চম পুলিশটি—ওদের অনুসরণ করি অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে।

আমরা হেলতে দূলতে থাকি, তেখন তা কতো নতুনই না মনে হয়েছিলো আমার কাছে) হালকা—পাতলা উটগুলির হেলে—দূলে অদ্ধৃত কদমতালে চলার সংগে সংগে—প্রথমে হলদে বালিয়াড়ির ভেতর দিয়ে, মাঝে মাঝে দূরে দূরে ঘাসের গুচ্ছ—চিহ্নিত, বালিয়াড়ি, তারপর আরো গভীরে, আরো ভেতরে প্রান্তরের মধ্যে— এক অন্তহীন, ধূসর প্রান্তর যা সমতল এবং শূন্য— এতো শূন্য যে, মনে হলো এ যেনো প্রবাহিত হচ্ছে না, বরং ভেঙে পড়েছে দিগন্তের দিকে; কারণ চোখের সামনে এমন কিছু নেই যার উপর চোখ একটু বিশ্রাম করতে পারে— নেই ভূমির উপর কোনো উঁচু স্থান, কোনো পাথর, কোনো ঝোঁপঝাড়, এমন কি ঘাসের এটি ডগা— কোনো প্রাণীর শন্দ, পাথির কিচির—মিচির বা গুবরে পোকার গুনগুন আওয়াজ এ বিশাল নীরবতা ভংগ করছে না; এমনকি বাতাস সামনে কোনো বাধা না থাকায় শূন্যের উপর নীচু দিয়ে বয়ে চলে নিঃশন্দে— না, তা নয়, শূন্যের মধ্যে তা পতিত হয়, যেমন একটি পাথর পড়ে অতল গর্তের ভেতরে… এ মৃত্যুর নীরবতা নয়, বরং এখনো যার জন্য হয়নি তারই নীরবতা, যা এখন পর্যন্ত কখনো জন্যলাভ করেনি

তারই স্তব্ধতা—আদি শব্দের পূর্ববর্তী নৈঃশব্দ।

এবং তারপর তা ঘটলো। নীরবতা টুটে গেলো। এমটি মানুষের গলার স্বর পাথির গানের মতো মৃদু আঘাত হানলো বাতাসে আর যেনো তা ঝুলে রইলো শূন্যে আর আমার মনে হলো, আমি যেনো কেবল তা শুনছি না, বরং দেখছি—এমনি একাকী এবং অপ্রচ্ছন্নভাবে তা ভেসে চলেছে মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে। এ আর কেউ নয়, আমাদের বালুচী সেপাইটি। তার যাযাবর জীবনের একটি গান গাইছে যার অর্ধেকটা গাইছে সূর করে আর অর্ধেক করছে আবৃত্তি, দ্রুত তালে, পর্যায়ক্রমে—আবেগোক্ষ এবং নাজুক শব্দের এক বিচিত্র সংগীত যা আমি বুঝতে পারছিলাম না। স্বন্ধ কয়েকটি রাগের মধ্যে বেছে উঠলো তার গলার স্বর, একটিমাত্র সমতলে, যার মধ্যে নেই কোনো উত্থান এবং পতন, এবং এমনি একটানা সে গেয়ে চললো যে ক্রমে ক্রমে তা রূপান্তরিত হলো এক ধরনের উচ্জ্বল দীপ্তিতে, যখন তা ভাঙা ভাঙা রাগিনীটিকে ঢেকে দিলো কণ্ঠ্য শব্দের আনুষ্ঠিক ক্রিড়ায় এবং কেবল একই বিষয়ের বারবার আবৃত্তি এবং অদল—বদলের মাধ্যমে উন্মোচিত করলো তার সমতল সুরের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য—সমতল এবং সীমাহীন সেই দেশেরই মতো, যেখানে জন্ম হয়েছে এই গানের…।

আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে যে অঞ্চল সফর করছি তাকে বলা হয় 'আহমদের ঘণ্টার মরুভূমি'। বহু বছর আগে আহমদ নামে কোনো এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি কাফেলা পথ হারিয়ে ফেলে এখানে এসে এবং ওরা সকলেই—মানুষ এবং জানোয়ার প্রত্যেকেই—পিয়াসে প্রাণ হারায়। আর আজাে লােকে বলে, আহ্মদের উটেরা গলায় যে ঘূঙ্র পরেছিলাে তার ধানি মাঝে মাঝে ভনতে পায় মুসাফিরেরা—ভৌতিক কান্নার মতাে সেই শব্দ, যা গাফেল পথিককে মাহাবিট করে তাদের পথ থেকে নিয়ে যায় দূরে এবং মরুভূমিতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

আমরা সূর্যান্তের কিছু পরেই আলী আগা এবং অগ্রবর্তী দলটিকে ধরে ফেলি এবং 'কাহর' তৃণের মধ্যে আমাদের তাঁবু গাড়ি—কয়েকদিনের জন্য এই শেষ দেখতে পেলাম এই তৃণ। ভকনা ঢালপালা দিয়ে আগুন ধরানো হলো এবং তৈরি হলো যা না হলেই নয় সেই চা, যখন আলী আগা তাঁর অভ্যাস মতো টেনে চলেছেন আফিছের পাইপ। উটগুলিকে খাওয়ানো হলো মোটা বার্লি তৈরি খাবার আর আমাদের চারদিকে বৃত্তাকারে সেগুলিকে বসিয়ে দেওয়া হলো ওদের হাঁটুর উপর। পুলিশের তিনজন লোককে ক্যাম্পের বাইরে বালিয়াড়ির উপর মোতায়েন করা হলো সান্ত্রী হিসাবে, কারণ আমরা যে অঞ্চলটিকে নিজেদের নিয়ে এসেছিলাম ঐ দিনগুলিতে সে অঞ্চলটি ছিলো মরুভূমির ভয়াল দানবদের ক্রীড়াক্ষেত্র—দক্ষিণ দিক থেকে আগত বালুচ উপজাতির হানাদারদের।

আলী আগা সবেমাত্র তাঁর পাইপ এবং চা শেষ করেছেন এবং পান করছেন আরক একাই—কারণ এ ব্যাপারে তাঁর সংগী হওয়ার মতো মন–মেজাজ ছিলো না আমার। হঠাৎ একটি রাইফেলের আওয়াজ রাত্রির নীরবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। আমাদের সান্ত্রীদের রাইফেল থেকে দ্বিতীয় একটি আওয়াজ তার জবাব দেয় এবং তার পরপরই অন্ধকারের মধ্যে কোথাও শোনা গেলো একটি চীৎকার। ইবরাহীম তার চমৎকার উপস্থিত বৃদ্ধি খাটিয়ে

২৭৪

বালু ছুঁড়ে মারে আগুনের উপর। চারদিক থেকে আরো উঠতে লাগলো রাইফেলের আওয়াজ। সান্ত্রীদের এখন দেখা যাছে না। কিন্তু ওরা একে অপরকে ডাকছে তা আমরা শুনতে পাছি। আক্রমণকারীদের সংখ্যা কতো বৃঝতে পারলাম না। কারণ ওরা নীরবতা বজায় রেখেছিলো—ভৌতিক নীরবতা—কেবল মাঝে মাঝে কোনো রাইফেল থেকে একটা অস্পষ্ট আলোর ঝিলিক—যা ছুরির মতো বিদ্ধ করছে অন্ধকারকে ওরা যে আছে তা জানিয়ে দিছে এবং দৃ'একবার আবছা দেখতে পেলাম অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নিঃশদে ছুটে চলেছে সাদা পোশাক পরা কতকগুলি মূর্তি। নীচু লেবেলে তাক করে ছোড়া কয়েকটি বুলেট শা করে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়; কিন্তু আমাদের কারো গায়ে লাগলো না। আন্তে আন্তে এই চাঞ্চল্য ও উন্তেজনা থেমে গেলো। আরো কয়েকটি গুলি ছোড়া হলো এবং রাত্রি শুমে নিলা তার শব্দ, আর হানাদারেরা আমাদের সতর্কতায় স্পষ্টতই নিরাশ হ'য়ে যেমন চুলি চুলি এদেছিলো তেমনি চুলি চুলি গায়েব হয়ে গেলো।

আলী আগা সান্ত্রীদের ডাকলে পর আমরা ছোটো–খাটো একটা আলোচনা বৈঠকে বসি। প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম রাতটা এখানেই কাটাবো। কিন্তু যেহেতৃ আক্রমণকারী এ দলটি কতো শক্তিশালী সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই এবং আরো লোকজন নিয়ে ওরা আবার ফিরে আসবে কি না তা'ও যখন আমরা জানি না, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এখনি তাঁবু গুটিয়ে আমাদের রওয়ানা দেওয়া উচিত।

পীচের মতোই কালো আজকের রাত। ঘন নীচু মেঘপুঞ্জে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ এবং তারা। সাধারণত গ্রীম্মকালে মরুভূমিতে রাতের বেলা পথ চলাই ভালো। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এরূপ অন্ধকারে পথ চলার ঝুঁকি নিতাম না। কারণ, এতে পথ হারানোর আশংকা রয়েছে—কেননা দশ্ত—ই—পুতের কঠিন নুড়ি পাথর কোনো পথের চিহ্ন ধরে রাখে না। প্রাচীনকালে এ ধরনের মরুভূমিতে ইরানের বাদশাহ্রা কাফেলার রাস্তা চিহ্নিত করার জন্য ইট দিয়ে তৈরি করতেন গাইড পোস্ট, কিন্তু সেকালের অনেক ভালো জিনিসের মতোই এসব চিহ্নও মুছে গেছে বহুকাল আগে। আসলে এগুলির আর দরকারও এখন নেই। ভারতের সীমান্ত থেকে দশ্ত্—ই পুতের ভেতর দিয়ে কিরমান পর্যন্ত ইন্দো—ইউরোপীয় টেলিগ্রাফের যে—লাইন এই শতকের স্কর্লতে ব্রিটিশ সরকার স্থাপন করেছে তা—ই একই রকম সার্থকতার সংগে—বলা যায়, তারো চেয়ে উৎকৃষ্ঠভাবে—কাজ করছে গাইডের; কিন্তু রাতে তার এবং টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি দেখা যাছিলো না চোখে।

আতংকের সংগে আমরা আবিষ্কার করলাম এ ব্যাপারটি যখন আমাদের গাইডরূপে আগে আগে উট হাঁকিয়ে চল্ছিলো যে-পুলিশটি, সে প্রায় আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ তার উটের লাগাম টেনে ধরে লচ্ছিত মুখে আলী আগাকে জানালোঃ

—'হ্যরত' আমি আর টেলিগ্রাফের তার দেখতে পাচ্ছি না...।'

মুহূর্তের জন্য আমরা সকলে স্তব্ধ হয়ে যাই। আমরা জানতাম টেলিগ্রাফ লাইন দ্বারা চিহ্নিত রাস্তার পাশেই কেবল কুয়া রয়েছে; আর কুয়াগুলিরও একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব অনেক। এখানে পথ হারানোর মানেই হচ্ছে আহমদের সেই গল্পের কাফেলার মতোই চিরতরে হারিয়ে যাওয়া...।

এরপর আলী আগা এমনভাবে কথা বললেন যা তাঁর স্বাভাবিক কথা বলার ধরনের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। যে কেউ নিরাপদে এই ধারণা করতে পারে যে, আরক এবং আফিঙ্কই এজন্য দায়ী। তিনি তার পিস্তল বার করে গর্জন করে উঠলেন ঃ

— 'কোথায় তার? কুত্তার বাচ্চারা, কেন তার হারালি বলৃ? হাঁা, আমি জানি তোরা ঐ ডাকাতদের সংগে জোট বেঁধেছিস্ এবং আমাদের শুম্রাহ্ করতে চাইছিস—যাতে আমরা মরি পানির অভাবে. আর ভোদের সহজ্ব লুটতরাজের বস্তু হয়ে উঠি।'

সত্যই এ তিরস্কার ছিলো অন্যায়; কারণ কোনো বালুচ একবার যার সাথে বসে নুন-রুটি খেমেছে সে কখনো তার বিশ্বাসের খেয়ানত করবে না। আমাদের পুলিশগুলি ওদের লেফ্টেন্যান্টের অভিযোগে পট্টই আহত হয়ে আমাদের এই আশ্বাস দিলো যে, ওদের কোনো দোষ নেই, কিন্তু আলী আগা আবার চীৎকার করে ওঠেনঃ

— 'খামোশ্, এক্ষ্ণি টেলিগ্রাফের তার খুঁচ্ছে বের কর্; অন্যথায় আমি তোদের প্রত্যেককে গুলী করে সাবাড় করে দেবো—বুঝলে জাহান্নামীর পুত্ররা!'

অন্ধকারে আমি ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ব্ঝতে পারছিলাম, ওরা, এই আজাদ বালুচেরা এ অপমানে কতো গভীর আঘাত পেয়েছে! এমনকি, জবাব দেবার প্রয়োজনও ওরা আর বোধ করলো না। তারপর হঠাৎ ওদের একজন—কিছুক্ষণ আগেই যে ছিলো আমাদের গাইড—আলাদা হয়ে দাঁড়ালো দল থেকে, চাবুক হানলো তার উটের গায়ে, তারপর এক লাফে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গোলো।

—'কোথায় যাচ্ছো?' চীৎকার করে ওঠেন আলী আগা এবং জবাবে তিনি ভনতে পান কয়েকটি অস্পষ্ট শব্দ। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য শোনা গেলো উটের পায়ের নরম মোলায়েম আওয়াজ। তারপর সেই শব্দ ডুবে গেলো রাত্রিতে।

বাল্চ পুলিশের কোনো দোষ নেই, এ বিষয়ে আমার যে প্রত্যয় হয়েছিলো মুহূর্তকাল আগে, তা সত্ত্বেও আমার মনে দ্বিধাজড়িত এই ভাবনা খেলে যায়ঃ এখন সে গিয়েছে দস্যুদের কাছে! যা–ই হোক, আলী আগার ধারণাই ঠিক...আমি শুনতে পেলাম আলী আগা পিন্তল—কেস থেকে টেনে বের করছেন তাঁর পিন্তল, আর আমিও তাই করি। ইব্রাহীম আন্তে আন্তে হাতে তুলে নেয় তার শুল্তি। আমরা আমাদের জীনের উপর বসে আছি নিশ্চল নিস্তর্ক। পুলিশদের একজন ঘোঁথঘোঁৎ করে ওঠে অনুচ স্বরে; অপর একজন পুলিশের রাইফেলের বাঁটের গুঁতা লাগে একটি জীনের উপর। দীর্ঘ কয়েক মিনিট চলে যায়। নীরবতা এমনি যে, সব কটি মানুষের নিশ্বাসের শন্দই যেনো প্রায় শোনা যাছে। তারপর হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে একটি শন্দ ছুটে এলো অনেক দূর থেকে। আমার কাছে মনে হলো এটি কেবলই একটি ধ্বনি—'ও–ও–ও'। কিন্তু বালুচেরা এর অর্থ জানে এবং তার জবাবে ওদের একজন দু'হাত মুথের উপর পেয়ালার মতো করে রেখে উত্তেজিভভাবে ব্রাহই ভাষায় চীৎকার করে কিছু বলে। আবার সেই দ্রের চীৎকার। পুলিশদের একজন এবার আলী আগার দিকে ফিরে ফার্সী ভাষায় বলেঃ

—'তার, 'হযরত', তার পেয়েছে ও!'

চাপা উত্তেজনা এবার মৃক্তি পায়। স্বস্তির নিঃখাস ফেলি আমরা সকলে, অনুসরণ

করতে থাকি অদৃশ্য গাইডের গলার আওয়াজ, যে কিছুক্ষণ পর পর আমাদের দিচ্ছে পথের ডিরেকশন। আমরা যখন ওর কাছে পৌছলাম, সে তার জীনের উপর উঠে দাঁড়ালো এবং অন্ধকারের দিকে ইশারা করে বললোঃ

—'এই যে টেলিঘাফের তার!'

এবং ঠিকই, কয়েক মিনিট পরই আমরা টেলিগ্রাফের একটি খুঁটির সংগে ধাকা খেতে খেতে বেঁচে যাই। আলী আগা প্রথম যে কাজটি করলেন তা তাঁরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তিনি সিপাইটির বেন্ট ধরে টেনে নিলেন নিজের কাছে এবং জীনের উপর ঝুঁকে পড়ে তার দুই গালে চুমু খেলেনঃ

-- 'ভাইটি, তুমি নও, আমি কুতার বাচা! আমাকে মাফ করে দাও!'

পরে জানা গেলো মরুভূমির শিশু এই বালুচ সিপাইটি এঁকেবেঁকে চলছিলো উট ইাকিয়ে কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে। তারপর, একসময়ে আধ মাইল দূর থেকে ভনতে পেলো বাতাস তারের উপর আঘাত করে সাঁ সাঁ শব্দ তুলছে—সেই সাঁ সাঁ শব্দ এই মূহূর্তে যখন আমি ঠিক তার নীচ দিয়ে যাচ্ছি, তখনো আমার ইউরোপীয় কানে প্রায় অনুভবের অতীত!

আমরা আন্তে আন্তে সতর্কতার সাথে আগাতে থাকি আঁধারে ঢাকা রাত্রির মধ্য দিয়ে, অদৃশ্য টেলিথাফের খুঁটি থেকে অদৃশ্য আরেক টেলিথাফের খুঁটি পর্যন্ত। একজন পুলিশ সব সময়ই চলছে আমাদের আগে আগে। আর যখনই তার হাত একটা খুঁটির সাথে লাগছে সে চীৎকার করে তা বলছে আমাদের। আমরা আমাদের পথ খুঁজে পেয়েছি এবং আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, আমরা আমাদের পথ আর হারাবো না! আমি আমার স্বন্ন থেকে জেগে উঠি এবং ফিরে যাই আলী আগার চিঠিতেঃ

লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হবার পর এই অধমকে নিযুক্ত করা হয়েছে সামরিক বাহিনীর জেনারেল স্টাফ্–এ; আর কাজ, হে আমার বন্ধু এবং ভাই, একটি প্রাদেশিক শহরের গ্যারিসনের জীবন থেকে আমার কাছে বেশি আবেদন রাখে।

এ আবেদন সম্পর্কে আমি নিশ্চিত; রাজধানীর জীবন সম্পর্কে এবং তার চক্রান্ত, বিশেষ করে এর রাজনৈতিক চক্রান্ত সম্পর্কে সব সময়ই একটি স্বাভাবিক বিবেচনা রয়েছে আলী আগার। বস্তুত তিনি তাঁর চিঠিতে তেহরানের রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্ণনা করছেন—মসৃণ সমতলের নীচে সেইসব জন্তহীন বাদ–বিসংবাদের কথা, সেইসব জটিল চালের কথা যা দিয়ে বৈদেশিক শক্তিগুলি ইরানকে এতদিন রেখেছে একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে, যে–কারণে এ বিশ্বয়কর প্রতিভাশালী জাতি তার নিজস্ব রূপে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না নিজেকে।

ঠিক এই মুহূর্তে আমরা ইংলিশ তৈল কোম্পানি কর্তৃক হয়রান হচ্ছি। আমাদের সরকারের উপর সাংঘাতিক চাপ দেওয়া হচ্ছে কনসেশন আরো বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং এভাবে আমাদের গোলামীকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। বাজারগুলিতে গুজবের জন্য কান পাতা যায় না আল্লাহই জানেন এ সবের পরিণতি কী!...

প্রাচ্যের দেশগুলির রাজনৈতিক জীবনে বাজারের ভূমিকা সবসময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ; তেহরানের বাজারের বেলায় তা আরো খাস করে সত্য ঃ এ বাজারে ইরানের গোপন হৃদয়

স্পন্দিত হচ্ছে অব্যাহতভাবে, সকল প্রকার জাতীয় অবক্ষয় এবং সময়ের সকল অগ্রগতিকে অ্থাহ্য করে। আদী আগার চিঠি পড়তে পড়তে, এই বৃহৎ বাজারটি, যা নিজেই একটা নগরীর মতো, এমন পট্ট আমার চোখের সামনে আবার ভেসে ওঠে যেনো আমি মাত্র কালই তা দেখেছি ঃ বড বড ফাঁকের জালির মতো আলো-আঁধারী রহস্যঘেরা অনেকগুলি হলের গোলকধাঁধা আর চলাচলের জন্য বিভিন্ন রাস্তা, যার উপর ছাদ তৈরি করেছে সূক্ষাগ্র তোরণ, ুদুই দিক থেকে এসে মিলিত হয়ে। সস্তা তুচ্ছ জ্বিনিসপাতিতে ভর্তি আলোহীন ছোট্ট দোকানগুলি ছাড়িয়ে প্রধান রাস্তায় রয়েছে ছাদে ঢাকা প্রাংগণ, যে ছাদের মধ্যে আছে আলো প্রবেশের জন্য কাঁচের জানালা; এগুলি হচ্ছে একেকটি স্টোর, যেখানে ইউরোপ এবং এশিয়ার সবচেয়ে দামী রেশম বিক্রি হচ্ছে: দড়ি নির্মাতাদের কারখানার পরেই রৌপ্যকারদের কাঁচের কেস, যা সৃষ্ণ সোনা-রূপার ঝালরের কারুকার্যময়; বোখারা এবং ভারতের নানা রংয়ের সূতীবস্ত্র আর দুর্লভ পারস্য গালিচা মিশে গেছে একসাথে, শিকারের চিত্রসম্বলিত গালিচা, যাতে রয়েছে ঘোড়-সওয়ার, বীর সিপাই, সিংহ, চিতাবাঘ, ময়র এবং হরিণের চিত্র; সেলাইর কলের পালেই রয়েছে কাঁচ-মুক্তার গলার হার ও অটোমেটিক লাইটার, কালো হতভাগা ছাতাগুলি রয়েছে খোরাসানের ভেড়ার চামড়ার পোশাব্দের পাশাপাশি, যার কিনারে কান্ধ করা হয়েছে হলুদ রংয়ের; এই সুদীর্ঘ হলের মধ্যে এসবই এসে মিশেছে এক সাথে, यেना এकि वृह्९ এव९ किছुটा जयञ्ज विनाख দाकात्नत ज्ञानामाय।

এই পরস্পর বিচ্চড়িত কৃটির শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্যাদির অগণিত ছোট্ট-ছোট্ট গলিতে দোকানগুলি সাজানো হয়েছে পেশা অনুসারে। এখানে আপনি দেখতে পাবেন জীন নির্মাতা ও চর্মকারদের এক দীর্ঘ সারি, আর তার সাথে প্রধান রং হিসাবে পাবেন রং-করা চামড়ার লাল রং এবং চামড়ার কিছুটা টকটক গন্ধ, যা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে; রয়েছে দর্জিরা—প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত উঁচু স্থান থেকে আপনি ভনতে পাচ্ছেন নিপুণ সেলাই কশগুলির একটানা শব্দ; প্রত্যেকটি দোকানীর জন্যই তিন থেকে চার বর্গফুট উঁচু একটা মেঝের উপর রয়েছে একেকটি দোকান; লম্বা লম্বা জামা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য, সবসময় একই রকমের জামা, যার ফলে, আপনি যখন হাঁটেন, কখনো কখনো আপনার মনে হবে আপনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। বাজারের অন্যান্য বহু অংশেও একই রকমের অনুভৃতি হবে আপনার। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি পৃথক ক্ষেত্রে এই বিপুল সাদৃশ্যের সাথে একদেঁয়েমীর কোনো সম্পর্ক নেই। অপরিচিত লোকের মধ্যে এ সাদৃশ্য নেশা ধরিয়ে দেয় এবং একটা অসম্ভিকর তৃত্তিতে তার অন্তরকে দেয় পূর্ণ করে। আপনি যদি একশ' বারও আসেন, আপনি সবসময়ই দেখবেন আপনার চারপাশে মেজাজ-মর্জি এবং আবহাওয়া একই, মনে হবে যেন কোন পরিবর্তন ঘটেনি; কিন্তু সে মেজাজ এবং আবহাওয়া হচ্ছে সমুদ্র-তরংগের সেই অফুরন্ত অনুরণনশীল পরিবর্তনহীনতা যা সবসময়ই তার রূপ বদলায়, কিন্তু তার মূলকে রাখে অপরিবর্তিত।

আর তাম্রকারদের বাজারঃ যেনো দোলায়মান হাতৃড়ির আঘাতে ব্রোঞ্জের তৈরি অনেকগুলি ঘণ্টার ঐকতানঃ সে হাতৃড়িগুলি তামা, ব্রোঞ্জ এবং পিতল পিটিয়ে দেয় বহু বিচিত্র ব্লপ, আকারহীন ধাতৃর পাতকে রূপান্তরিত করে গামলা, বেসিন ও বড় বড় পাত্রে। ধ্বনির কী নিশ্চয়তার সংগে চলতে থাকে হাতৃড়ির এই আঘাত, তাল কখনো উচুতে তুলে কখনো নীচুতে নামিয়ে, বাজারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, প্রত্যেকেই হাতৃড়ির বাড়ি দিতে গিয়ে অনুসরণ করছে অন্যের ছন্দকে, যাতে কানে কিছু অসংগত, বেসুরো না শোনায়; একশ' কারিগর হয়তো হাতৃড়ি চালাছে তিনু তিনু ধাতৃর উপর তিনু তিনু দোকানে—কিন্তু সারা বাজারে জনতে পাওয়া যাবে একটিমাত্র সংগীত—একটিমাত্র রাগিণী... একটা সমন্বয় খুঁজে পাওয়ার জন্য এই গতীর, প্রায়–সামাজিক বাসনার মধ্যে—যা কেবল সংগীতের চাইতে আরো গতীর কিছু—ধরা পড়ে ইরানের আত্মার গোপন মাধ্র্য।

এরপর মসলার বাজারঃ নীরব অলিগলি, যার দুই পাশে সজ্জিত সাদা জমাট মিশ্রীর তাল, চাউলের বস্তা, বাদাম এবং পেন্তার স্তুপ, হেজেল নাট ও তরমুজের শাস, ওকনা খোবানী ও আদা-ভর্তি ডালা, দারুচিনি, হলুদ, গোলামরিচ, জাফরান ও পোস্তদানা ভর্তি কাঁসার থালা, মৌরী মসলা, ভেনিলা, জিরা, লং এবং আরো অসংখ্য লতাগুলা ও শিকড়-ভর্তি বহু পাত্র, যেসব মসলা থেকে নির্গত হচ্ছে গাঢ়, অভিভূত করা সৌরভ। বৃদ্ধের মতো পদ্মাসন করে বসে আছে এইসব বিশ্বয়কর বস্তুর মালিকেরা উচ্ছ্রল পিতলের দাড়ি পাল্লার উপর ঝুঁকে এবং কখনো কখনো নীচু গলায় পথচারীকে ডাকছে আর তার কি চাই জিগুগাস করছে। এখানে কথা মানে অক্টুট ধ্বনি, ফিসফিস করে কিছু বলা, কারণ যখন ব্যাগ থেকে পাল্লায় চিনি তোলা হয় আন্তে তখন কারো পক্ষে শোরগোল করা সম্ভব হয় না---যখন ওচ্ছন করা হচ্ছে... থাইম কিংবা জিরা... এ আর কিছু নয়; মন-মেজাজকে হাতের উপকরণের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার সেই ক্ষমতা যার বলে ইরানীরা পারে অগণিত রংয়ের পশমের সূতা থেকে গেরো দিয়ে দিয়ে চমৎকার গালিচা বুনতে—একটি একটি সূতা করে ইঞ্চির ভগ্নাখনের সঙ্গে ইঞ্চির ভগ্নাংশ জুড়ে দিয়ে—যে পর্যন্ত না গোটা গালিচাটি তৈরি হয়ে ওঠে তার দীলাময় পূর্ণতায়। পৃথিবীতে যে ইরানী গালিচার কোনো তুলনা নেই এ কোনো আকম্বিক ব্যাপার নয়। নিজের হাতের কাজে এই গভীর নীরবতা, এ চিন্তামগুতা, এ আঅ-নিমজ্জন আর কোথায় পাবেন?—কোথায় পাবেন এই চোখ, এই গভীর অতলতা যার কাছে সময় এবং সময়ের গতি এতো তৃচ্ছ!

কোটরবিশিষ্ট তাকগুলিতে, যা স্বাভাবিক তাকগুলির চাইতে বড়ো, বসে কাজ করছে চিত্রকরেরা—ছোটো ছোটো ছবি আঁকছে। ওরা বহুকাল আগে যেসব হাতে লেখা পুঁথি ছিড়েছুঁড়ে গেছে তা থেকে ছোটো ছোটো ছবি নকল করছে, জীবনের বৃহৎ বিষয়গুলিকে রূপ দিছে নিশ্বাসের মতোই সৃষ্ট্র রেখা এবং রঙেঃ যুদ্ধ এবং শিকারের চিত্র, প্রেম, সৃথ এবং দুর্গথের ছবি। ওদের ব্রাশ স্নায়ৃতন্ত্রের মতোই মিহি এবং সৃষ্ট্রঃ রঙগুলি কোনো নিশ্বাণ পাত্রে ওরা রাখে না বরং চিত্রকরের হাতের জীবন্ত তালুতে সেগুলি মিশিয়ে সৃষ্ট্র সৃষ্ট্র বড়ি এবং বিন্দু বানিয়ে তা মাখানো হচ্ছে তার বাম হাতের আঙ্গগুলিতে। নিথুঁত তাত্র নতুন পাতাগুলিতে পুরানো চিত্রগুলি নতুন জীবন লাভ করে তুলির আঁচড়ের পর আঁচড়ে, শেডের পর শেড। মৃলের থাক থাক সোনালী পটভূমির পাশাপাশি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে নকলগুলি; উচ্ছ্রেল পশ্চাদ্ভূমি। একটা শাহী পার্কে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কমলালেবুর গাছগুলি এক নব বসন্তে আবার প্রক্টিত হয়ে ওঠে। রেশমী এবং পশমী পোশাক পরা তত্বীরা আবার তাদের

চিত্তহারী অংগভংগীতে হয়ে ওঠে জীবন্ত; সেই পুরান বীর যোদ্ধাদের পলো খেলার উপরে নতুন সূর্য ওঠে...আঁচড়ের পর আঁচড়ের শেডের পর শেড...নির্বাক মানুষেরা অনুসরণ করে এক মৃত শিল্পীর বলিষ্ঠ সৃজনধর্মী প্রয়াসকে এবং সেই মৃত শিল্পীর মধ্যে ছিলো যেমন যাদু এদের মধ্যে রয়েছে তেমনিতরো প্রেম ঃ আর এই প্রেম আপনাকে প্রায় ভূলিয়ে দেয় নকলের অসম্পূর্ণতার কথা...

সময় আগিয়ে চলে; চিত্রকরেরা মাথা নুমে কাজ করে চলে, দিনের সাথে ঘটে না তাদের পরিচয়। সময় আগিয়ে চলে; বাজারের পশ্চিম খণ্ডের নিকটের রাস্তাগুলি ধীর গতিতে ক্রমশ আগিয়ে আগিয়ে চুকে পড়েছে দোকানগুলির মধ্যে; শিকাগো থেকে আমদানি করা কেরোসিনের বাতি, মাঞ্চেষ্টারের ছাপানো কাপড় এবং চেকোপ্লাতাকিয়ার চা–পাত্র আগিয়ে আসছে বিজয়ীর বেশে; কিন্তু চিত্রকরেরা তাদের জীর্ণ খড়ের মাদুরের উপর পদ্মাসন করে বসে সেকালের পরম আনন্দময় সুরে মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে নাজুক চোখ আর আঙুলের ডগা এবং তাদের শাহী শিকার এবং বিহ্বল প্রেমিকদের দিচ্ছে নতুন প্রাণ, দিনের পর দিন...

বাজারের লোক বেশুমার—অন্তণতি; এদের মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় পোশাক পরা এবং প্রায়ই, ইউরোপীয় অথবা অর্ধ—ইউরোপীয় সূটের উপর মাটির উপর ঝুলে পড়া আরবী 'আবায়া' পরা ডদ্রলোকেরা, দীর্ঘ 'কাফতান' পরা এবং কোমরে রেশমী ফিতা বাঁধা রক্ষণশীল শহরে লোকেরা, আর নীল অথবা মেটে জ্যাকেট পরা কৃষক ও কুটির শিল্পীরা। ইরানের শরীফ ডিক্ষুক গায়ক দরবেশদের দেখতে পাবেন তাদের সাদা ঢিলাঢালা লম্বা ঝুলাওয়ালা পোশাকে, কখনো চিতাবাঘের একটি চামড়া কাঁধে, মাথায় বাবরি চুল এবং প্রত্যেকেরই শরীরের গঠন চমৎকার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েলোকের তাদের সামর্থ্য অনুসারে কেউ পরে সিদ্ধের কাপড়, কেউ বা সৃতী বস্ত্র। কিন্তু কাপড়ের রং সবসময়ই কালো আর প্রত্যেকের মুখের উপরই ঝোলানো থাকে ঐহিত্যপূর্ণ থাটো তেহরানী নেকাব। যারা গরীব তারা পরে হালকা রম্ভের ফুলওয়ালা সৃতী চাদর। সেকেলে মোল্লারা সুন্দর কাজ করা বস্ত্র দিয়ে ঢাকা গাধা অথবা খন্চরের পিঠে চড়ে চলাফেরা করে সাড়ম্বরে এবং অপরিচিত কাউকে দেখলে তার দিকে এমন গোঁড়া দৃষ্টি হানে যে, মনে হয় যেনো তা জিগ্গাস করছেঃ কি করছা 'তুমি' এখানেং আমাদের দেশকে ধ্বংস করার জন্য যারা কাজ করছে তুমি কি তাদেরই একজনং

পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ইরানীদের হয়েছে তার ফলে ইরানী মানুষেরা হয়ে উঠেছে সন্দেহপরায়ণ। 'ফিরিগি'দের দ্বারা তাদের দেশের কোনো উপকার হতে পারে এ আশা কোনো ইরানীই আসলে করে না। কিন্তু আলী আগাকে অনাবশ্যক নৈরাশ্যবাদী বলেও মনে হয় না ঃ

'ইরানের বয়স হয়েছে, কিন্তু নিশ্চয়ই ইরান মরতে এখনো প্রস্তুত নয়। আমাদের উপর বারবার জুপুম করা হয়েছে। বন্যাস্রোত বয়ে গেছে বহু জাতি আমাদের উপর দিয়ে এবং তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু আমরা আছি। এর কারণ, আমরা ইরানীরা সবসময়ই আমাদের নিজের পথে চলি। কতবার বহির্বিশ্ব নতুন জীবন পদ্ধতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে আমাদের উপর এবং প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছে। আমরা বাইরের

শক্তিকে শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করি না, যার ফলে মাঝে মাঝে মনে হতে পারে আমরা যেনা ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি 'মুরিউন' খান্দানের লোক, সেই ক্ষুদ্র তুক্ছ উইপোকা যা বাস করে দেয়ালের নীচে। আপনি, আমার হৃদয়ের জ্যোতি, আপনি কখনো না কখনো ইরানে নিশ্চয়ই দেখেছেন কিভাবে চাক্ষ্ম কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ ধ্বসে পড়ে সুদৃঢ় দেয়ালবিশিষ্ট মজবুত দালানকোঠা। এর কারণ কি? আর কিছুই নয়, এ ছােট্ট পিঁপড়াগুলি, যারা বহু বছর ধরে অক্রান্ত চেষ্টায় দালানের ভিতের মধ্যে বুঁড়ে বুঁছে সৃষ্টি করে রাস্তা এবং গহবর, সবসময় তারা আগায় চুল পরিমাণ দ্রত্ব, ধীরগতিতে, ধৈর্যের সংগে, সকল দিকে! ফলে শেষপর্যন্ত গৃহ—প্রাচীর হারিয়ে ফেলে তার ভারসায়্য এবং পড়ে যায় ছয়ড়ি খেয়ে। আমরা ইরানীরা হচ্ছি এ ধরনের পিপড়া। আমরা পৃথিবীর কোনো শক্তিকে শোরগোলপূর্ণ অর্থহীন বল দিয়ে মুকাবিলা করি না। বরং ওদেরকে ওদের সাধ্যমতো অন্যায় এবং জুলুম করবার সুযোগ দিই এবং আমরা নীরবে বুঁড়তে থাকি আমাদের রাস্তা এবং গহবর, যতক্ষণ না একদিন ওদের ইমারত হঠাৎ ধ্বসে পড়ে।

আর আপনি কি দেখেননি পানিতে যখন পাথর পড়ে তখন কী ঘটে? পাথরটি ডুবে যায়; পানির সমতলের উপর দেখা যায় কয়েকটি বৃত্ত। বৃত্তগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত জ্বনতে পানি যেমন নিস্তরংগ ছিলো আবার তেমনি নিস্তরংগ হয়ে যায়।

শাহ্—আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দারাজ করুন—তাঁকে বহন করতে হচ্ছে একটি শুরুতর বোঝা, যার একদিকে রয়েছে ইংরেজরা আর অন্যদিকে রয়েছে রুশরা। কিন্তু আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্র রহমতে তিনি খুঁজে পাবেন ইরানকে বাঁচাবার পথ...'

বাহ্যত রিজা শাহের উপর আলী আগার দৃঢ়মূল বিশ্বাস অপাত্রে বিশ্বাস বলে মনে হয় না। আমি মুসলিম বিশ্বে যেসব গতিশীল ব্যক্তিত্বের সংগে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি শাহ্ হচ্ছেন নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম এবং যেসব রাজাকে আমি জানি তাদের মধ্যে কেবল ইবনে সউদকে তাঁর সংগে তুলনা করা যেতে পারে।

রিজা শাহের ক্ষমতারোহণের কাহিনী একটি কাল্পনিক রূপকথার মতো, যা কেবল প্রাচ্য জগতেই সম্ভব, যেখানে কখনো কখনো ব্যক্তির হিম্মত এবং প্রবল ইচ্ছা—শক্তি মানুষকে অখ্যাতি, অশ্রুতির অন্তরাল থেকে টেনে তুলতে পারে নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায়। আমি যখন প্রথম তাঁকে জানবার সুযোগ পাই ইরানে আমার প্রথম অবস্থানকালে, ১৯২৪ সালের শ্রীম্মের দিনগুলিতে, তখন তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং ইরানের অপ্রতিহন্দী ভিক্টেটর। কিন্তু তাকে এতো আকশ্বিকতার সংগে এতো অপ্রত্যাশিতভাবে দেশের হাল—হকিকতের নিয়ন্ত্রণে দেখতে পেয়ে দেশের মানুষ যে ধাকা খেয়েছিলো, তার ধকল তারা তখনো পুরাপুরি কাটিয়ে ওঠেনি। আমার এখনো মনে আছে, তেহরানে জার্মানীর দূতাবাসের এক বৃদ্ধ ইরানী ক্লার্ক কী তাজ্জবের সংগে একদিন আমাকে বলেছিলোঃ "আপনি কি জানেন, খুব বেশি দিন নয়, মাত্র দশ বছর আগে আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী এই দূতাবাসের গেটের একজন সাধারণ সিপাইরূপে পাহারা দিতেন, আর এই আমি, নিজে মাঝে মাঝে তার হাতে দিতাম কোনো চিঠি বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাকে বকুনি দিয়ে

বলতাম—"এই কুবার বাচা, ছুটে যা বাজারে, বাজে কাজে সময় নষ্ট করিস না।...!"

হাঁা, এ খুব বছ বছর আগের কথা নয়, যখন অশ্বারোহী পুলিশ রিজা তেহরানের দূতাবাস এবং সরকারী ভবনগুলির সামনে কাজ করতেন সান্ত্রী হিসাবে। আমি কল্পনায় তাঁর ছবি দেখতে পাছি যখন তিনি ইরানী কোসাক্—ব্রিগেডের বিশ্রী উর্দী পরে দাঁড়াতেন তাঁর রাইফেলে ঠেস্ দিয়ে এবং চারপাশে বিভিন্ন রাস্তায় যে কর্মতৎপরতা চলছে তা দেখতেন তাকিয়ে তাকিয়ে; তাঁর চোখের সমুখ দিয়ে ইরানী লোকেরা পায়চারী করতো সপ্রের ছায়ার মতো, অথবা বিকালের ঠাগ্রায় পানির খালের ধারে বসতো ওরা, যেমন আমি ওদের করতে দেখেছি। আর জনতেন তাঁর পিঠের পেছনে ইংরেজদের ব্যাংক থেকে টাইপরাইটারের বিশেষ শব্দ, ব্যস্ত মানুমের শোরগোল, চাঞ্চল্যের সমুদ্ম অক্ষুট ধ্বনিটি যা স্দূর ইউরোপ নিয়ে এসেছে তেহরানের ঐ প্রাসাদটিতে, যার সমুখ–তাগটি খচিত নীল বর্তনের টুকরা দিয়ে। হতে পারে, প্রথম বারের মতো (আমাকে কেউ একথা বলেনি, কিছু কেন যেনো আমার মনে হয়, ঠিক এ রকমটিই ঘটে থাকবে) সিপাই রিজার অশিক্ষিত মাথায় জেগেছিলো এই বিশ্বয়সূচক জিগ্গাসময় চিন্তাঃ এই রকম হওয়াই কি অপরিহার্য?... হাঁা, এ রকমটি হওয়াই কি অনিবার্য যে, অন্যান্য জাতির লোকেরা যখন কাজ করছে, চেষ্টা করছে, তখন আমাদের জীবন বয়ে চলবে একটি স্বপ্লের মতো।

এবং হয়তো সেই মুহূর্তেই পরিবর্তনের সেই বাসনা—যা সমস্ত মহৎ কর্ম, আবিদ্ধিয়া ও বিপ্লবের জন্ম দেয়—দীপ্তিময় হয়ে উঠতে তক্ত করেছিলো তাঁর মগজে এবং নির্বাক অবস্থায় চাইছিলো তার অভিব্যক্তি...

অন্যান্য সময় তিনি হয়তো বৃহৎ কোনো ইউরোপীয় দূতাবাসের দাখিল দরোজার বাগানের সমুখে দাঁড়িয়ে সান্ত্রী হিসাবে। সযত্ন–দালিত গাছগুলি আন্দোলিত হচ্ছে বাতাসে এবং নৃড়ি পাথর বিছানো পায়ে-চলা রাস্তাগুলি মস্মস্ করছে সাদা পোশাক পরা নওকরদের পায়ের নীচে। পার্কের মাঝামাঝি সেই বাড়িটিতে যেনো বাস করছে এক রহস্যময় শক্তি; এই দরোন্ধার ভেতর দিয়ে যে–সব ইরানী বার হয়ে যায় তারা প্রত্যেকেই এর জন্য থাকে ভীত এবং আত্মসচেতনভাবেই তাকে তার পোশাক আর কাপড়–চোপড় টেনে লম্বা করে ধরতে বাধ্য করে এবং তার হাতগুলিকে করে তোলে কুণ্ঠিত এলোমেলো। কখনো কখনো আসে সুন্দর নিখুত ঘোড়ার টানা গাড়ি এবং তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন ইরানের রাজনীতিবিদেরা। সিপাই রিজা এদের অনেককেই দেখে চিনতে পারেন: ইনি হচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উনি হচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। ওঁরা যখন সেই দরোজা দিয়ে প্রবেশ করেন সবসময়ই দেখা যায় তাঁদের মুখে উত্তেজনা এবং আশংকার ছাপ; আর যখন ওঁরা দূতাবাস ত্যাগ করেন তখন ওঁদের মুখের ভাব কেমন যেনো হাস্যকর দেখা যায়ঃ কখনো কখনো দেখা যায় ওঁদের মুখ খুবই উচ্ছুল, যেনো ওঁদের উপর মস্ত বড়ো একটা অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে; কখনো কখনো দেখা যায় ওঁদের মুখ বিমর্ষ এবং হতাশামগু যেনো এইমাত্র ওঁদের উপর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হয়েছে। প্রাসাদের ভেতরকার ঐ রহস্যময় লোকেরাই ঘোষণা করেছে এই দও। সিপাই রিজা বিশ্বিত হয়ে ভাবেন—এই রকমটি হওয়াই কি অনিবার্য...'

মাঝে মাঝে এ রকম হয় যে, রিজা যে অফিস-ভবন পাহারা দিচ্ছেন সেখান থেকে

ছুটে বের হয়ে আসে একজন ইরানী ক্লার্ক আর তাঁর হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়ে বলেঃ 'জল্দি এটি অমুকের নিকট পৌছিয়ে দে। কুতার বাচ্চা, দৌড় দে, নইলে রাষ্ট্রদূত চটে যাবেন।' এ ধরনের সম্বোধনে অভ্যন্ত ছিলেন রিজা, কারণ বিশেষণের ব্যরহারে তাঁর নিজের অফিসারেরা কম পটু নয়। তবে সম্ভবত—তাই বা কেমন করে বিল—প্রায় নিশ্চিতভাবেই 'কুতার বাচ্চা' এই শব্দ ক'টি তাঁকে ছুরির মতো বিদ্ধ করতো অপমানে, কারণ তিনি জানতেন, তিনি কুতার বাচ্চা নন; তিনি একটি মহান জাতির সন্তান, যে জাতি রক্ত্রম, দারায়ুস, নওশেরওয়া, কায়খসক্র, শাহ্ আম্বাস, নাদির শাহ্র মতো নামগুলিকে আপন বলে জানে। কিন্তু এই প্রাসাদের ভেতরে যারা বাস করে তারা এর কী জানে? চিল্লেশ বছরের একটি সিপাইয়ের বুকের ভেতর দিয়ে অম্বকার বোবা স্রোতের মতো যে শক্তিগুলি প্রবাহিত হচ্ছে এবং কখনো কখনো যার চাপে তাঁর বুকের পাঁজরের বাঁধন ছিড়ে যেতে চাইছে আর অক্ষমের হতাশায় তাঁকে বাধ্য করছে নিজের হাত নিজেই কামড়াতে, 'ওহো, আমি যদি কেবল..?'

এবং প্রত্যেক ইরানীর হৃদয়ে কান্নার সংগে বাস করে যে আছা—প্রতিষ্ঠার বাসনা—কখনো কখনো তা যন্ত্রণাদায়ক অপ্রত্যাশিত প্রচন্ততার সংগে জেগে উঠতো সিপাই রিজার বুকের ভেতরে আর তার মনকে করে তৃলছো স্বচ্ছ, যার ফলে, তিনি হঠাৎ দেখতে পেতেন একটি বিশ্বয়কর, প্যাটার্ন, যা–কিছু তাঁর ন্যরে আসতো সমস্ত কিছুর মধ্যে…।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বলশেভিক বিপ্লবের পর ক্রশ সৈন্যরা পূর্বে ইরানের যে-উত্তরাঞ্চল দখল করেছিলো সেখান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু তার পরে পরেই প্রভাবশালী কুচুক খানের নেতৃত্বে এবং নিয়মিত রুশ স্থল ও নৌবাহিনীর সমর্থনে কাম্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ইরানের গিলান প্রদেশে কমিউনিস্টরা বিদ্রোহ করে বসে। সরকার ফৌজ প্রেরণ করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু ইরানী সিপাইদের ছিলো না তেমন শৃংখলাবোধ আর তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিলো খুব কম, যার ফলে তারা বারবার হারতে থাকে। যে ব্যাটেলিয়ানে যোদ্ধা ছিলেন তখন সার্জেন্ট রিজা—পঞ্চাশের মতো তাঁর বয়স—সেই ব্যাটেলিয়ানও একই ভাগ্যবরণ করে। কিন্তু একবার যখন দুর্ভাগ্যজনক হামলার পর তাঁর ইউনিটটি পলায়ন করতে উদ্যত, তখন রিজা নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি তাঁর ভাঙা দল থেকে বা'র হয়ে এক পাশে দাঁডিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, যাতে প্রত্যেকেই ভনতে পায় ঃ 'কেন তোমরা পালাচ্ছো, ইরানীরা, শোনো ইরানীরা, কেন তোমরা পালাচ্ছো?' তিনি তখন নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন তাঁর চেতনার গভীরে—সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের মতো—যখন তিনি জখম হয়ে পড়েছিলেন পোলতাবা যুদ্ধক্ষেত্রে আর দেখছিলেন তাঁর সিপাইরা তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে বধির, উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে তাদের ডেকে বলেছিলেন চীৎকার করে, 'তোমরা কেন পালাচ্ছো সুইডিস্রাং ওহে সুইডিসরা!' কিন্তু তফাত এই যে, রাজা চার্লস আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ছিলেন বলে রক্ত বের হচ্ছিলো তাঁর সারা গা থেকে। কিন্তু সিপাই রিন্ধা ছিলেন অক্ষত আর তাঁর হাতে ছিলো গুলি ভর্তি একটি মাউজার পিন্তল আর তাঁর গলার স্বর ছিলো দৃঢ় এবং ভীতিজনক যখন তিনি সতর্ক কর্ছিলেন তাঁর সংগীদেরকে, 'যে-ই পালাবে, আমি তাকে গুলি করে

হত্যা করবো—সে যদি আমার ভাই হয়, তবুও।'

ইরানী সিপাইদের কাছে এ ধরনের একটি বিস্ফোরণ ছিলো নতুন জিনিস। তাদের দিশাহারা অবস্থা কেটে গিয়ে সৃষ্টি হলো বিশ্বয়। তারা হয়ে উঠলো উৎসুক, জিগ্গাসু ঃ কী রয়েছে এই লোকটির মনে? কয়েকজন অফিসার প্রতিবাদ করে এবং তাদের অবস্থা যে একেবারেই নৈরাশ্যজনক সে কথা বলে এবং ওদের একজন ব্যংগ করে ওঠেঃ 'তাহলে 'তুমিই' আমাদের জন্য নিয়ে আসবে বিজয়!' সেই মুহূর্তে রিজা হয়তো তাঁর জীবনের আগেকার বছরগুলির সমস্ত হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সব নির্বাক আশা হয়তো উদীপ্ত হয়ে উঠেছিলো সহসা। তিনি তাঁর সামনে দেখতে পেলেন এক যাদ্—রজ্জ্বর প্রান্তদেশ, তিনি তা ধরলেন হাতের মুঠায়। 'হাা, দায়িত্ব নিলাম'—তিনি চীৎকার করে উঠলেন এবং সিণাইদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে তোমাদের নেতা বলে মেনে নেবে?'

কোনো জাতির মধ্যেই বীরপূজার মনোবৃত্তি অমন গভীরভাবে প্রোথিত নয় যেমন দেখা যায় ইরানীদের মধ্যে; আর এই মুহুর্তে এই লোকটিকে মনে হলো একজন বীর বলে! সিপাইগুলি তাদের আতংক আর পলায়নের কথা ভূলে যায় আর সহর্ষে গর্জন করে ওঠে, 'তৃমিই হবে আমাদের নেতা।' 'তা–ই হোক', বলেন রিজা, 'আমি নেতৃত্ব দেবো তোমাদের এবং যে কেউ পালাবার চেষ্টা করবে, আমি তাকে হত্যা করবো।' কিন্তু কেউই আর পালাবার কথা ভাবলো না। ভারী ন্যাপ্স্যাক্ ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওরা ওদের রাইফেলে সংগীন ফিট করে। তারপর রিজার নেতৃত্বে গোটা ব্যাটেলিয়ানটি আবার ঘুরে দাঁড়ায় এবং হঠাৎ আক্রমণ করে একটি রুশ মোর্চা দখল করে আর তার সংগে অন্যান্য ইরানী ইউনিটগুলির সাহায্যে শক্রকে পদদলিত করে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এই যুদ্ধে।

কমেকদিন পর তেহরান থেকে প্রেরিত একটি টেলিয়াম দ্বারা রিজাকে উন্নীত করা হয় ক্যান্টেন পদে। এখন তিনি তাঁর নামের সংগ্রে যুক্ত করতে পারলেন। 'খান' পদবীটি।

রশির মাথা ধরে তিনি লাফ মেরে চড়েছেন রশির উপর। হঠাৎ তাঁর নাম হয়ে উঠলো মশহর। পর্যায়ক্তমে অতি ক্রত তিনি উন্নীত হলেন মেজর পদে, মেজর থেকে কর্নেল, কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার। ১৯২১ সনে তিনি তরুণ সাংবাদিক জিয়াউদ্দীন এবং আরো তিনজন অফিসারকে 'সংগে নিয়ে দখল করেন' ক্ষমতা, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসভার সদস্যদের গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত ব্রিগেডের সাহায্যে দুর্বল এবং তুচ্ছ তরুণ শাহ আহমদকে বাধ্য করলেন একটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতেঃ জিয়াউদ্দীন হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং রিজা খান হলেন যুদ্ধমন্ত্রী। তিনি পড়তে জানতেন না, লিখতে জানতেন না, কিন্তু ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অসুরের মতো এবং তিনি তাঁর সেনাবাহিনী ও লোকের কাছে হয়ে উঠলেন অকুষ্ঠ শ্রন্ধা ও ভক্তির পাত্র, যারা বছ যুগ পরে এই প্রথম তাদের সামনে দেখতে পেলো একটি মানুষঃ একজন নেতা!

ইরানের রাজনৈতিক ইতিহাসে দৃশ্য বদল হয় দ্রুত। জিয়াউদ্দীন অন্তর্হিত হলেন মঞ্চ থেকে এবং পুনরায় আবির্ভূত হলেন ইউরোপে, নির্বাসিতরূপে। রিচ্ছা খান রয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। সেই দিনগুলিতে গুজব রটেছিলো তেহরানে ঃ রিজা খান, জিয়াউদ্দীন এবং শাহের ছোট ভাই, যুবরাজ—এই তিনজন মিলে ষড়যন্ত্র করছেন শাহকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করার জন্য এবং কানা—ঘুষা চলছিলো—আঁজ পর্যন্ত কেউই জানে না তা সত্য কিনা—শেষমূহর্তে এ ধরনের অনিশ্চিত এক প্রয়াসে তাঁর নিজের ভবিষ্যত যাতে বিপন্ন হয়ে না পড়ে এজন্য রিজা খান তাঁর বন্ধুদের কথা শাহ্র কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্য–মিথ্যা যা–ই হোক, প্রধানমন্ত্রী রিজা খান শিগ্গির কিছুদিন পরেই তব্রুণ শাহ আহমদকে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ইউরোপ সফরের পরামর্শ দেন। রিজা খান সেই মোটর—সফরে অত্যন্ত জাঁকজমকের সংগে ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত যান শাহ্র সাথে সাথে, এবং শোনা যায়, তিনি নাকি শাহ্কে বলেছিলেন, 'মহামান্য শাহ্ যদি কখনো ইরানে ফিরে আসেন, আপনি বলতে পারবেন রিজা খান এই দুনিয়ার কিছুই বোঝে না।'

কারো সংগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার প্রয়োজন আর তাঁর ছিলো না; নামে না হলেও কাজে তিনি হয়ে উঠলেন ইরানের একচ্ছত্র প্রভূ। ক্ষ্মার্ত নেকড়ের মতো তিনি লাফ মেরে পড়লেন কাজের উপর। গোটা ইরানের সংস্কার করতে হবে শির থেকে তল পর্যন্ত। এতোদিনকার শিথিল প্রশাসন ব্যবস্থা ছিলো এককেন্দ্রিক; সর্বোচ্চ নিলামদারের কাছে প্রদেশ—কে—প্রদেশ ইজারা দেওয়ার পুরানো প্রথা তিনি তুলে দিলেন; গভর্নরেরা আর প্রদেশপাল রইলেন না, এখন থেকে তাঁরা হলেন কর্মচারী। ভিক্টেটরের পোষ্য শিভ—সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হলো পাশ্চাত্য প্যাটার্নে। পূর্বে যেসব অবাধ্য উপজাতীয় সর্দার নিজেদের ছোটোখাটো রাজরাজড়া বলে গণ্য করতো এবং প্রায়ই তেহরান সরকারকে মানতে চাইতো না, তাদের বিরুদ্ধে রিজা খান ভব্দ করলেন অভিযান; যে সব দস্য—তক্ষর যুগ যুগ ধরে প্রামাঞ্চলে আতংক সৃষ্টি করে রেখেছিলো তদেরকে তিনি দমন করলেন কঠোরভাবে; একজন আমেরিকান উপদেষ্টার সাহায্যে তিনি দেশের অর্থ—ব্যবস্থায় কিছুটা শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন; কর এবং ভক্ক আসতে লাগলো নিয়মিত। বিশৃংখলা দূর করে আনা হলো শৃংখলা।

মনে হয়, যেনো তুর্কীর মোন্ডফা কামালের আন্দোলনের প্রতিধ্বনি তুলেই প্রজাতন্ত্রের ধারণা জেগে উঠলো ইরানে, প্রথমে একটা গুজব হিসাবে, তারপর জনগণের মধ্যকার অধিকতরো প্রগতিশীল লোকদের দাবি হিসাবে এবং শেষ পর্যায়ে, খোদ ডিক্টেটরের জাহিরা লক্ষ্যরূপে। কিন্তু এখানে রিজা খান তাঁর বিচারে একটি ভূল করে বসেছিলেন বলে মনে হয় ঃ ইরানী জনতার মধ্য থেকে উঠলো প্রতিবাদের বলিষ্ঠ চীৎকার।

প্রজাতন্ত্রী প্রবণতার বিরুদ্ধে জনগণের এই যে আপন্তি তার কারণ এ নয় যে, তারা শাসক রাজ-পরিবারকে ভালবাসে, কারণ কাজার রাজবংশের প্রতি ইরানের কারোরই কোনো টান ছিলো না। এই পরিবারটি রক্তের দিক দিয়ে তুর্কোম্যান হওয়াতে সবসময়ই একে মনে করা হয়েছে বিদেশী; এর কারণ এও নয় যে, শাহ্ আহমদের গোলগাল, বাল-সুলত মুখের জন্য ওদের কোনো আবেগাত্মক পূর্বানুরাগ ছিলো। এর কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ঃ জনগণের নিজেদের ধর্ম হারাবার ভয়ই এর মূলে কাজ করেছে, যেমন তুর্কীরা তাদের ধর্মকে হারিয়েছে আতাতুর্কের বিপ্লবের পর। অজ্ঞতার কারণে ইরানীরা ঠিক সেই মুহূর্তে বৃষতে পারেনি যে, প্রজাতন্ত্রী ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অনেক বেশি মিল রয়েছে ইসলামের জীবন

পরিকল্পনার সংগ্রে— রাজ্বতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার চাইতে। তাদের ধর্মীয় নেতাদের রক্ষণশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে—এবং হয়তো সংগতভাবেই রিজা খান কর্তৃক কামাল আতাতুর্কের প্রকাশ্য প্রশংসায় আতর্থকিত হয়ে—ইরানীরা প্রস্তাবের মধ্যে তাঁর দেশে সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে ইসলামের একটি বিপদই কেবল দেখতে পায়।

এক ভীষণ উত্তেজনায় পেয়ে বসে শহরে লোকদের, বিশেষ করে যারা তেহরানে বাস করতো তাদের। এক উনাত্ত জনতা লাঠি আর টিল-পাটকেলে সচ্জিত হয়ে রিজা খানের অফিস তবনের সামনে জমায়েত হয় এবং ঠিক আগের দিন যিনি ছিলেন প্রায় দেবতুল্য তাঁকে অভিশাপ দেয় ও ভয় দেখাতে শুরু করে। রিজা খানের দেহরক্ষীরা জাের দিয়ে তাঁকে বোঝালো, তিনি যেনো এই উত্তেজনা থেমে যাওয়ার আগে বাইরে না বা'র হন। কিন্তু তাদের ধাকা মেরে সরিয়ে দিয়ে একটিমাত্র আর্দালীকে সংগে নিয়ে এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় তিনি অফিস প্রাংগণ ত্যাগ করেন একটি জানালা–ঢাকা ঘোড়ার গাড়ীতে। গাড়ীটি গেট থেকে যেই বা'র হলো অমনি উত্তেজিত জনতা ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াগুলিকে থামিয়ে দেয়। ওদের মধ্যে কেউ কেউ গাড়ীর দরজা ভেংগে ফেলে আর চীৎকার করতে থাকেঃ 'ওকে টেনে বের করে নিয়ে আসো—ওকে টেনে বের করো রাস্তায়!' কিন্ত ইতিমধ্যে তিনি নিজেই নেমে পড়ছিলেন গাড়ী থেকে, তাঁর মুখ তখন ক্রোধে জ্বলছে এবং তিনি চাবুক নিয়ে তাঁর আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলো তাদের মাথায় এবং কাঁধে আঘাত করতে ভরু করলেনঃ 'কুতার বাচ্চারা, পালা, এখান থেকে পালা। কী হিমত তোদের! আমি হচ্ছি রিজা খান, তোরা তোদের মাগীদের কাছে ফিরে যা, ফিরে যা তোদের বিছানায়! এবং মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে উন্মুত্ত জনতা তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিলো তারা পেছনে হটে যায়, একজন একজন করে সরে পড়ে এবং পাশের অলি-গলিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। একজন মহান নেতা আবার কথা বলেছেন তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে; তিনি কথা বলেছেন ক্রোধের সংগে এবং তাতেই ওরা নত হয়ে পড়েছে। হতে পারে রিজা খান তাঁর জাতিকে যে ভালোবাসতেন সেই ভালোবাসা ভেদ করে সেই মুহূর্তে জন্ম নিয়েছিলো একটা ঘূণা ও তাচ্ছিল্যের অনুভূতি, এবং তাই হয়তো দেশবাসীর প্রতি তাঁর প্রেমকে চিরদিনের জন্য আচ্ছন হয়ে রেখেছিলো।

কিন্তু রিজা খানের গৌরবজনক সাফল্য সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্র আর বাস্তবে রূপ নিলো না।
এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় এই–ই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, জনগণের প্রতিরোধের
মুকাবিলায় কেবলমাত্র সামরিক শক্তির পক্ষে একটি 'সংক্ষার আন্দোলন' সৃষ্টি করা সম্ভব
নয়। ব্যাপার এ নয় যে, ইরানীরা সংক্ষার মাত্রেরই বিরোধী। কিন্তু তাদের এই সহজাত
উপলব্ধি ঘটেছিলো যে, আমদানি করা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মতবাদের পরিণতিই
হবে—নিজেদের সাংক্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় কোনো সময়ে একটি সৃস্থ বিকাশ লাভের
সকল আশার শেষ।

তখনো কিংবা কখনো রিচ্চা খান তা বুঝতে পারেননি, যার ফলে তিনি তাঁর দেশের মানুষের সংগো সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেন। তাঁর প্রতি ওদের ডালোবাসা উবে যায় এবং ধীরে ধীরে তার স্থান দখল করে ভয়ংকর এক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ওরা জিগ্গাস করতে শুরু করলো নিজেদেরঃ বীর প্রবর তাঁর জাতির জন্য আসলে কী করতে পেরেছেন? ওরা রিজা খানের সাফল্যগুলি গুণে দেখলো এক এক করে ঃ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন—কিন্তু তার জন্য দিতে হয়েছে ভয়ংকর মূল্যঃ যার জন্য পিঠ ভেংগে দেওয়া ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হয়েছে এমনিতে জীবন্যুত জাতির উপরে। উপজাতীয় বিদ্রোহগুলির দমন? কিন্তু তার সংগে দমন করা হয়েছে দেশপ্রেমিক অংশটিকেওঃ তেহরানে লোক দেখানোর মতো নির্মাণ তৎপরতা চলছে; কিন্তু পল্লী অঞ্চলে কৃষক সমাজের দৃঃখ–দারিদ্র্য কেবল বেড়েই চলেছে। লোকদের ম্বরণে আসতে লাগলো মাত্র কয়েক বছর আগেই রিজা খান ছিলেন একজন দরিদ্র সিপাই, কিন্তু এখন তিনি ইরানের সবচেয়ে ধনী মানুষ এবং নিজের নামেই যে কতো একর জমি রয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। এইগুলিই কি সংস্কার যা নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো হয়েছিলোং ডিক্টেটরের প্রভাবে তেহরানে যে অল্প কটি ঝকঝকে অফিস ভবন গড়ে উঠেছে এবং এখানে—ওখানে যে কটি বিলাস—বহল হোটেল নির্মিত হয়েছে সেগ্রুলি কি জনসাধারণের ভাগ্যোনুয়নের কোনো প্রমাণ বহন করেং

তাঁর জীবনের ঠিক এই পর্যায়ে আমি রিজা খানের পরিচয় জানতে পাই। তাঁর-ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ এবং তাঁর বিরুদ্ধে সার্থপরতার যে অভিযোগ আনা হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে গুজব যাই রটুক না কেন, যে মুহুর্তে তিনি 'যুদ্ধ ওজারত'—এ তাঁর অফিসে আমাকে স্বাগত জানালেন, এই লোকটির মহত্ব আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না। হয়তো এই অফিসটি ছিলো সবচেয়ে সাদাসিধা অফিস, যা কোথাও কখনো ব্যবহার করেছেন একজন প্রধানমন্ত্রীঃ একটা ভেক্স, কালো অয়েলক্রথে মোড়া একটি সোফা, একজোড়া চেয়ার, ছোট্ট একটি বুক—শেল্ফ এবং মেঝেতে বিছানো উচ্জ্বল অথচ কম দামের একটি গালিচা ছাড়া আর কিছু ছিলো না সেই কামরাটিতে। এবং পঞ্চাশ ও ষাটের মাঝামাঝি বয়সে, দীর্ঘদেহী ভারী গড়নের যে মানুষটি ডেক্সের পেছন থেকে ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন তাঁর পরণে ছিলো সাদামাটা একটি খাকি উর্দী, যাতে ছিলো না পদ—মর্যাদাসূচক কোনো পদক, রিবন অথবা ব্যাজ।

আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ফন ডার্ ভলেনবার্গ কোরণ আমি নিজে অস্থ্রীয় এবং একটা মশহুর জার্মান সংবাদপত্রের প্রতিনিধি)। সেই প্রথম আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার মধ্যেও আমি রিজা খানের প্রকৃতির গুরুগজীর গতিময়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। ধূসর খোঁচা—খোঁচা ঘন জর তল থেকে এক জোড়া তীক্ষ বাদামী রঙের চোখ তাকাছিলো আমার দিকে—খাস পারসিকের চোখ, যা সাধারণত ঢাকা থাকে চোখের পুরু পাতার নীচেঃ বিষণ্ণতা ও দৃঢ়তার অজুত এক মিশ্রণ! তাঁর নাক এবং মুখের আশপাশে গাঢ় রেখাগুলিতে তিক্ততার অভিব্যক্তি, কিন্তু মোটা হাড্ডির উপর তাঁর মুখাবয়ব থেকে ফুটে উঠছিলো এক অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি যার ফলে তাঁর ঠোঁটের উপর ঠোঁট বসেছে চেপে এবং চোয়ালে পড়েছে কঠিন চাপ। আপনি যখন মন দিয়ে গুনহেন তাঁর নীচু গলায় সুন্দর লেহানে কথাবার্তা, যা এমন একজন মানুষের কণ্ঠস্বর যিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এবং কথাকে শব্দ হয়ে উঠতে দেয়ার আগেই প্রত্যেকটি কথাকে তাঁর জিবের উপর ওজন করে দেখতে অভ্যন্ত—আপনার মনে হবে, আপনি এমন এক লোকের সংগে কথা বলছেন যাঁর পেছনে রয়েছে ত্রিণ বছর দীর্ঘ স্টাফ অফিসার ও পদস্থ সামরিক কর্মর্তার জীবনঃ এবং আপনার বিশ্বাস

করা কঠিন হবে যে, মাত্র ছয় বছর আগে রিজা খান ছিলেন একজন সার্জেন্ট এবং মাত্র তিন বছর আগে তিনি লিখতে ও পড়তে শিখেছেন!

তাঁর প্রতি জাসার ঔৎসুক্য এবং হয়তো তাঁর জাতির প্রতি জামার জনুরাগও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কারণ তিনি প্রায় পীড়াপীড়ি করেই বললেন এই সাক্ষাৎ যেনো শেষ সাক্ষাৎ না হয় এবং জামাকে জার গুলেনবার্গকেও জনুরোধ করলেন—আমরা যেনো পরের হপ্তায় তেহরান থেকে কয়েক মাইর দূরে মনোরম মনোরম উদ্যান শেমরানে তাঁর শীন্মনিবাসে তাঁর সংগে চা খাই।

ভলেনবার্গের সংগে আমি ঠিক করলাম আমি প্রথম তাঁর কাছেই আসবো (বেশির- ভাগ বিদেশী দতের মতোই তিনিও গ্রীম্মকালটি কাটাচ্ছিলেন শেমরানে) এবং আমরা দু'জন একত্রে যাবো প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। কিন্তু কার্যত আমি পৌছুতে পারলাম না ঠিক সময়ে। কয়েকদিন আগে আমি শিকারের জন্য কিনেছি দৃটি তাজী ঘোড়াসহ চার চাক্কার একটি ছোট্ট গাড়ি। ঘোড়াগুলি যে কী রকম তেঁজী ছিলো তা সম্পূর্ণ ধরা পড়লো তেহরানের বাইরে কয়েক মাইল দূরে, যখন কোনো একটা বদ্ প্রবৃত্তি বলে ওরা এমন একরোখা বেঁকে বসলো य, किছुতেই সামনে আগাবে না, বরং ঘরে ফিরে যাবার জন্য ওরা জেদ করতে লাগলো। প্রায় কুড়ি মিনিট আমি ওদের সাথে সংগ্রাম করি। আখেরে আমি ইবরাহীমকে ঘোড়া এবং गां ि घरत किरत निरा त्यरा वर्ण भागन तथ्याना इरे. जन्य कात्ना यानवारन भाष्या याय কি না তারই খোঁছে। দু'মাইল পায়ে হাঁটার পর আমি এসে পৌছুই একটি গ্রামে; সেখানে ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম একটি 'দুসকী', নিচু চার চাক্কাওয়ালা খোলা ঘোড়ার গাড়ি। কিন্তু যখন আমি জার্মান দূতাবাসে পৌছলাম তখন নির্দিষ্ট সময় থেকে আমার প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে। আমি দেখতে পেলাম ভলেনবার্গ ক্রন্ধ বাঘের মতো পায়চারী করছেন এদিক-ওদিক; তাঁর চেহারায় স্বাভাবিক নম্রতা একদম নেই; তাঁর প্রাশিয়ান রাষ্ট্রদৃত এবং তাঁর শৃঞ্খলাবোধের বিচারে সময় রক্ষা না করার অপরাধ অধার্মিকতার চাইতে কম ছিলো না। আমাকে দেখেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেনঃ 'তুমি এ পারো না, একজন প্রধানমন্ত্রীর সংগে তুমি এ করতে পারো না! তুমি ভূলে গেছো যে, রিজা খান একজন ডিক্টেটর এবং আর সকল ডিকটেটরের মতোই অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর?'

— 'কাউন্ট ভলেনবার্গ, আমার ঘোড়াগুলি এ সৃক্ষ পয়েন্টটি দেখতে পায়নি বলে মনে হয়'। — এছাড়া আমি কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না, 'চীনের সম্রাট হলেও আমার পক্ষে এর আগে পৌছুনা সম্ভব হতো না।'

এতে কাউন্টের রসবোধ আবার ফিরে আসে এবং তিনি বিপুল হাস্যে ফেটে পড়লেন ঃ

— 'আল্লাহ্র কসম! এ রকম ব্যাপার আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। তাহলে চলো যাই—পদাতিক সান্ত্রী আমাদের মুখের উপর দরোজা বন্ধ না করে দিলেই হয়...।'

সে তা করেনি। আমরা রিজা খানের প্রাসাদে পৌছুনোর অনেক আগেই চায়ের মজলস শেষ হয়ে গেছে এবং বাকি সব মেহমান বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু আমি যে প্রটোকল ভংগ করেছি, এজন্য রিজা খানকে মোটেই আহত মনে হলো না। আমাদের দেরীর কারণ ভনে তিনি উকৈঃ স্বরে বললেন ঃ

— 'চমৎকার, আমি তোমার এই ঘোড়াগুলিকে দেখতে চাই। আমি মনে করি, নিশ্চয়ই এগুলি বিরোধী দলের। আমি জানি না এদের পুলিশ হেফাজতে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না!'

আমার এ অসময়ে আগমন, ইরানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী এবং একছন তরুণ সাংবাদিকের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা বহির্ভূত একটি সহজ্ঞ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথে বাধা না হয়ে সহায়কই হয়েছিলো। এর ফলে, পরবর্তীকালে আমি এমন স্বাধীনতাবে দেশের সর্বত্র বেড়াতে পেরেছি যা বেশির ভাগ বিদেশীকেই করতে দেয়া হয় না।

কিন্তু আলী আগার চিঠিতে সেই প্রথমদিকের দিনগুলির রিজা খান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই, যিনি এমনিতরো সরলভাবে জীবন কাটাতেন যা প্রদর্শনী—প্রিয় ইরানীদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্যঃ এ চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে রিজা শাহ্ পাহ্লভীর, যিনি ১৯২৫ সনে আরোহণ করেন ময়্র সিংহাসনে। এতে উল্লেখ রয়েছে রাজ্ঞার কথা যিনি বিনয় নম্রভার সমস্ত ভানই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং এখন চাইছেন কামাল আতাতুর্কের অনুকরণে তাঁর প্রাচীন প্রাচ্য দেশে একটি সাড়ম্বর অহংকারী প্রতীচ্য মুখাবয়ব গড়ে তুলতে...

আমি এখন চিঠির শেষ কথাগুলিতে আসছি ঃ

— 'প্রিয় দোস্ত, আপনি যদিও এখন পবিত্র মদীনাতুনুবীতে আছেন, তবু আমি বিশ্বাস করি, আপনি আপনার এই নালায়েক দোস্ত এবং তার দেশকে ভোলেননি এবং কখনো ভুলবেন না।'

হে আলী আগা, আমার তরুণ বয়সের দিনগুলির দোন্ত—'আমার হৃদয়ের আলো' এই বাক্তংগীতেই আপনি নিচ্ছে হয়তো বলতেন, আপনার চিঠি আমাকে স্তিতে মাতাল করেছে; কারণ আমি পারস্যমাতাল হয়ে পড়েছিলাম যখন আমি আপনার দেশকে জানতে ভরু করি, সেই পুরানো নিষ্ণুভ রত্ন, যা স্থাপিত হয়েছে পুরাকালের স্বর্ণ, চিড় খাওয়া মর্মর, ধূলাবালি এবং ছায়ায়, আপনার বিষণ্ণ দেশের সকল দিন রাত্রির, আপনার কওমের গাঢ় কালো স্বপ্লিল চোখের ছায়াপটে..

কুর্দীস্তানের পাহাড়গুলি পেছনে ফেলে যাওয়ার পর আমি যে প্রথম ইরানী শহরটি দেখতে পাই সেই কিরমানশাহ্র কথা আমার মনে পড়ছে। এক অদ্ভুত নিম্পুত অক্বছ আবহাওয়া ঘিরে আছে শহরটিকে, যেনো ঢাকা দেওয়া, অবনমিত—জীর্ণ, ছন্নছাড়া একথা না–ই বললাম। এতে সন্দেহ নেই—প্রতীচ্যের প্রত্যেকটি শহরেই দারিদ্র্য দৃশ্যমান সমতলের নিকটেই থাকে। ইউরোপের যে–কোনো শহর থেকে দারিদ্র্য এখানে অনেক বেশি চোখে পড়ে। কিন্তু এর সাথে ইতিমধ্যেই আমি ছিলাম অভ্যন্ত। অর্থনীতির অর্থে এ ঠিক দারিদ্র্য নয়, যা এতো প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমার নিকট; কারণ, বলা হয় কিরমানশাহ একটি সমৃদ্ধিশালী শহর। বরং এ হচ্ছে এমন এক ধরনের হতাশা যা প্রত্যক্ষভাবে আছ্নু করেছিলো ওদের, যার সংগে অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো যোগ ছিলো বলে মনে হয় না।

এখানকার সব লোকেরই চোখ বিশাল এবং কালো। নাকের সন্ধিস্থলের উপর এসে মিলে যাওয়া পুরু কালো ভ্রুর নিচে ভারী চোখের পাতায় পর্দার মতো ঢাকা এই চোখ। ওদের বেশিরভাগই দেখতে চিকন–চাকন (আমি ইরানে কোনো মোটা লোক দেখেছি বলে মনে পড়ে না)। ওরা কখনো শব্দ করে হাসে না এবং ওদের নীরব খিত হাস্যে এমন একটা অস্পষ্ট ব্যংগাত্মক ভাব রয়েছে যা প্রকাশ করে যতোটুকু গোপন করে তার চাইতে অনেক বেশি। মুখাবয়বে কোনো গতিময়তা নেই, নেই আকার ইংগিতে কথা বলার প্রয়াস; কেবলি নিশ্চপ পরিমিত গতি ও অংগভংগী—মনে হয় ওরা সবাই যেন মুখোশ পরে আছে।

প্রাচ্যের সকল নগরীর মতোই এখানকার শহুরে জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে বাজার। একজন অপরিচিত লোকের কাছে বাজারটি ভেসে গুঠে বাদামী, সোনালী—বাদামী এবং গালিচা—লাল কোমলীকৃত মিশ্রণরূপে—যেখানে রয়েছে ইতস্তত ঝকঝকে তামার থালা ও গামলা এবং হয়তো বা কাফেলার সরাইখানার দরোজার উপরে চিত্রিত হালকা—নীল চীনা মাটির বাসনের রং, যাতে চিত্রিত রয়েছে কালো চক্ষু যোদ্ধা ও ডানাওয়ালা আজদাহার ছবি। আপনি যদি আরো একটু মনোযোগ দিয়ে তাকান, বাজারে আবিষ্কার করবেন দ্নিয়ার সকল বং—কিন্তু এ বিচিত্র রংগুলির কোনোটিই সব কিছু একত্রে মিশিয়ে ফেলা ছাদের ছায়ায় কখনো নিজেকে প্রখরতরো করে তুলতে পারছে না—সেই সব ছাদ, যা বাজারটিকে ঢেকে রেখেছে এবং একটি ঘুমঘুম আলো—আঁধারীর মধ্যে সব কিছুকে টেনে নিচ্ছে এক সাথে। ছাদের ধনুকের মতো বাঁকানো তোরণগুলি ছেদা করা হয়েছে নির্দিষ্ট ব্যবধানে যাতে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে তেতরে আসতে পারে দিনের আলো। এসব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে ভেতরে। কক্ষণ্ডলির সুগন্ধি পরিবেশ এই সূর্য—রিশ্বি যেনো জমাট পদার্থ হয়ে গুঠে এবং অক্ষছ্ছ তীর্যক আলোক—স্তন্তের মতো দেখায়; মানুষ যে ওসবের ভেতর দিয়ে চলছে তা মনে হয় না, বরং এইগেল—এই উচ্জুল স্তন্থগলই যেনো এইসব ছায়া মানুষের ভেতর দিয়ে আগিয়ে যাচ্ছে….

কারণ, এই বাজারের লোকগুলি ভদ্র এবং ছায়ার মত নীরব। যদি কোনো ব্যবসায়ী কোনো পথচারীকে নিচু গলায় ডাকে, কেউই তার জিনিসপত্রের গুণকীর্তনের জন্য চীৎকার করে না বা গান গায় না, যা করা হয়ে থাকে আরবের বাজারগুলিতে। এখানে জীবনের পায়চারী নিঃশন্দ, মোলায়েম। মানুষ এখানে কখনো অন্যকে কনুই মেরে বা ধাকা দিয়ে আগায় না। ওরা খুবই বিনীত এবং এমনি সে বিনয়, যা মনে হবে নম্রতায় নুয়ে আছে আপনার দিকে; কিন্তু আসলে তা আপনাকে রাখে এক হাত দূরে। পটতই ওরা লোক হিসাবে খুবই চালাক এবং অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলতে ওদের কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু কথা বলে কেবল ওদের ঠোঁট। ওদের অন্তর পশ্চাণ্ড্মিত অন্যত্র কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, ওজন করে নিরাসক্তভাবে...

চায়ের দোকানে বসে আছে মজুর শ্রেণীর কিছু লোক, খড়ের মাদুরের উপর—হয়তো ওরা হস্তশিল্পী দিনমজুর, কাফেলার উট বা ঘোড়া–গাঁধার চালক—সবাই এক সংগে ঘেষাঘেষি করে বসে আছে জ্বলন্ত কয়লা ভর্তি লোহার কড়াইয়ের চারপাশে। লম্বা লম্বা দুটি পাইপ, আর তার সঙ্গে চীনামাটির কলকে পরিবেশন করা হচ্ছে তাদের নিকট; আফিমের মিটি মিটি গঙ্গ্বে ঘরের বাতাস ভরে আছে। তারা কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে পাইপ টেনে চলে। প্রত্যেকে একবার কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে পাইপটি তুলে দিচ্ছে তার পাশের লোকটির হাতে; আর সেই সময়ে এমন একটি জিনিস আমি দেখতে পেলাম যা আগে আর মক্কার পথ–১৯

কখনো দেখিনি। অনেক, অনেক লোক আফিঙ খাচ্ছে, কেউ কেউ বেশ প্রকাশ্যে আর কেউ কেউ কিছুটা কম প্রকাশ্যে; দোকানী বসে থাকে তার গর্তের মতো দোকানটিতে; সরাইখানার তোরণওয়ালা প্রবেশদ্বারের নিচে বসে থাকে ভবঘুরে নিষ্কর্মা কোনো লোক; তাম্রকার মুহূর্তের অবকাশ যাপন করছে তার কারখানায়। ওরা সকলেই এখন পাইপ টানছে। একই রকম উদাস, কিছুটা ক্লান্ত মুখে, সীমাহীন, অবলম্বনহীন শূন্যতার দিকে নিম্পুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে...

পুরু ঝুড়িসমেত টাটকা সবৃদ্ধ পোন্তদানা বাজারের সব জায়গায় বিক্রি করছে বিক্রেতারা এবং বাহাত একইভাবে তা খাচ্ছে লোকেরা। এ হচ্ছে আফিম খাওয়ার আরেকটি মৃদু রূপ। এমন কি, দরোজায়—দরোজায় কোণায়—কোণায় দাঁড়িয়ে বসে ছেলেরা পর্যন্ত খাচ্ছে পোন্তদানা। দূই বা তিনজনের মধ্যে ওরা নিজেরা ভাগ করে নিচ্ছে মজার কন্তুটি, পরস্পরের প্রতি সেই বয়য় মানুষের সহনশীলতা নিয়ে, শিশুসুলভ স্বার্থপরতা না দেখিয়ে—শিশুসুলভ আনন্দ বা উৎফুল্লতাও প্রদর্শন না ক'রে। কিন্তু এর চাইতে তিনুই বা ওরা কি ভাবে হতে পারতো? ওদের জীবনের একেবারে ভব্নতে যখন ওরা কাঁদতো এবং ওদের মা—বাপকে বিরক্ত করতো তখন ওদের খাওয়ানো হতো পোন্তদানা থেকে তৈরি এক কড়া পানীয়। ওরা যখন বড় হয় এবং রান্তায় ছোটাছুটি করতে ভব্ন করে তার আগেই ওদের মধ্যে প্রশান্তি, দুর্বলতা ও দয়ামায়ার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এবং তখনই আমি বুঝতে পারলাম কী সেই জিনিস যা আমাকে এতো বিচলিত করেছিলো প্রবলভাবে, যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম ইরানীদের ক্লান্ত বিষণ্ন চোখ। ওদের মধ্যে একটি করণ নিয়তির লক্ষণ আমি টের পেলাম, মজলুম মানুষের মুখে যেমন লেগে থাকে দুঃখের করুণ হাসি তেমনি; একইভাবে ওদের সংগে জড়িত রয়েছে আফিম; এ ওদের নম্রতার সংগে, ওদের অন্তরের ক্লান্তির সংগে জড়িত; এমনকি ওদের বৃহৎ দারিদ্রা ও মহৎ মিতব্যয়িতার সংগেও এর সম্পর্ক রয়েছে। সম্ভবত, ততো বেশি পাপ বলে তা মনে হলো না—যতোটা তা একটা অভিব্যক্তি এবং হয়তো সাহায্যও! সাহায্য কিসের বিরুদ্ধেণ প্রশ্নের বিশ্বয়কর এক জগত।

আমি প্রথম যে ইরানী নগরীর সংগে পরিচিত হই সেই কিরমান–শাহ্র খৃতি ও ছবির মধ্যে আমার মন বিচরণ করলো এতাক্ষণ। কারণ সে ছবিগুলি নানারপ কিন্তু সব সময়েই মূলত অপরিবর্তিত অবস্থায়ই আমার সামনে ছিলো। আমি ইরানে যে দেড়টি বছর কাটাই তার তরু থেকে শেষপর্যন্ত একটি মোলায়েম সর্বব্যাপী বিষণ্ণতা ছিলো সর্বত্রই এর বৈশিষ্ট্য। গ্রামে শহরে, মানুষের রোজকার কাজে তাদের বিভিন্নধর্মী উৎসবে এ ব্যাপারটি চোখে পড়ে। বস্তুত আরবদের বিশ্বাসের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ইরানীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় দৃঃখ–শোকের একটি গাঢ় রং ঃ ১৩০০ বছর আগে যেসব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিলো তার জন্য রোদন, নবীর জামাতা আলী এবং আলীর দৃই পুত্র হাসান এবং হোসেনের মৃত্যুর জন্য মাতম ওদের কাছে ইসলামের লক্ষ্য কি এবং মানুষের জীবনকে ইসলাম কোন্ পথে পরিচালিত করতে চায় তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে...

বহু সন্ধ্যায় বহু শহরে আমি দেখেছি, নারী এবং পুরুষের বিভিন্ন দল কোনো রাস্তা

জমায়েত হয়েছে এক মুসাফির দরবেশের চারপাশে, যিনি একজন ধর্মীয় সাধু পুরুষ, তাঁর পরণে সাদা পোশাক, পিঠের উপর চিতাবাঘের ছাল, ডান হাতে লম্বা হাতলওয়ালা কুড়াল এবং বাঁ হাতে নারকেলের মালার ভিক্ষা—পাত্র। তিনি আবৃত্তি করে চলেছেন অর্থেক গানের মাধ্যমে, অর্থেক কথায় সপ্তম শতকে রস্লুল্লাহ্র ইন্তেকালের পর খিলাফত নিয়ে যে সংখ্যাম তরু হয়েছিলো তারই উপর একটি গাঁথা—ঈমান, রক্ত এবং মৃত্যুর এক শোকাবহ কাহিনী এবং সবসময়েই এর রূপ অনেকটা এই রকম ঃ

শোনো লোকসকল, আল্লাহ যাদের মনোনীত করেছিলেন তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছিলো এবং নবী বংশের রক্ত কিভাবে পৃথিবীর উপর বইয়ে দেওয়া হয়েছিলো সে কাহিনী শোনোঃ

একসময় এক নবী ছিলেন যাঁকে আল্লাহ্ তুলনা করেছিলেন জ্ঞানের নগরীরূপে এবং সেই জ্ঞানের নগরীর প্রবেশদার ছিলেন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, তাঁর জ্ঞামাতা আলী— পৃথিবীর জ্যোতি, নবীর পয়গামে অংশীদার, যাঁকে বলা হতো 'আল্লাহর সিংহ'।

যখন নবীজি ইন্তেকাল করলেন তখন আল্লাহ্র সিংহ ছিলেন তাঁর সত্যিকার উত্তরাধিকারী, কিন্তু দৃষ্ট লোকেরা সেই সিংহের আল্লাহ্-নির্দেশিত অধিকার হরণ করে এবং অন্য একজনকে বানায় নবীর খলীফা ঃ এবং প্রথম বিনা-অধিকারে জবর দখলকারের মৃত্যুর পর তারই মতো দৃষ্ট প্রকৃতির আরেকজন তার উত্তরাধিকারী হয় এবং পরে আরো একজন।

এবং কেবল এই তৃতীয় তস্কুফকারীর ধ্বংসের পর আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যক্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র সিংহ তাঁর এই ন্যায্য স্থানে উপনীত হন আমীকল মু'মিনীন হিসাবে।

কিন্তু আদী এবং আল্লাহ্র শক্রনা ছিলো সংখ্যায় অনেক এবং একদিন যখন তিনি সালাতে সিচ্চদায় গিয়েছেন প্রভুর সমূখে তখন এক ঘাতকের তরবারীর আঘাতে তিনি নিহত হন। এই ভয়াবহ পাপ—কর্মে পৃথিবী কেঁপে ওঠে বেদনায়, পাহাড় পর্বত ক্রন্দন করে এবং অশ্রু বিসর্জন করে শিলারাশিঃ

হে আল্লাহ, তোমার লানত বর্ষিত হোক অন্যায়চারীদের উপর এবং চিরস্থায়ী আজাব ওদের গ্রাস করুক।

আবার এক পাষও জালিম দেখা দিলো এবং আল্লাহ্র সিংহের পুত্র হাসান এবং হোসেন, হযরত ফাতেমর দুই পুত্রকে সে বঞ্চিত করলো নবীর সিংহাসনে তাঁদের ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে। হাসানকে ষড়যন্ত্র করে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হলো এবং হোসাইন যখন ধর্ম রক্ষার্থে দাঁড়ালেন, তাঁর পরম সুন্দর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হলো কারবালার প্রান্তরে যখন তিনি যুদ্ধের পর তৃষ্ণা মেটাবার জন্য হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলেন একটি জ্লাশয়ের কাছে। ওহাে, আল্লাহ্র লানত বর্ষিত হােক পাষওদের উপর আর ফেরেশতাদের অশ্রু যেনাে চিরকাল সিক্ত করে কারবালার পবিত্র মাটিকে। হোসাইনের শির— যে—শির একসময় চুম্বন করেছিলেন রস্পুল্লাহ—নির্দয়ভাবে কেটে ফেলা হলাে এবং তাঁর মন্তকহীন লাশ নিয়ে আসা হলাে তাঁর রারন্দ্যমান সন্তানদের

নিকট, যাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন তাঁদের পিতার প্রত্যাবর্তনের।

এবং তখন থেকে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র লানত কামনা করে আসছেন জালিমদের উপর এবং আলী, হাসান এবং হোসাইনের মৃত্যুর জন্য মাতম করে চলেছেন। আর হে বিশ্বাসীরা, তাঁদের মৃত্যুর জন্য তোমরা উচ্চৈঃশ্বরে আহাজারী করো, কারণ যারা নবীর বংশধরদের জন্য কাঁদে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ মাফ করে দেন....

আর এভাবে গাওয়া গাঁথা যে–সব রমণী ভনছে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে আকুল কান্না, আর শাশুমণ্ডিত মানুষের মুখের উপর দিয়ে নীরবে গড়াতে থাকে অশুধারা...

আসলে, ইসলামী বিশ্বের যে–ক্ষত কখনো স্ককায়নি সে ক্ষত সেই প্রথমদিকে যেসব ঘটনা সৃষ্টি করেছিলো সে–সবের সত্যিকার ঐতিহাসিক চিত্রের সাথে এই বাড়াবাড়ি 'শোকে'র মোটেই সম্পর্ক নেই। সেই ক্ষতটি কী? মুসলিম সম্প্রদায়ের দু'ভাগে বিভক্তি—সূন্রী এবং শিয়া দুই মাজহাবে—সূন্নীরা, যাদের নিয়ে মুসলিম জাতিগুলির বেশিরভাগই গঠিত, যারা খলীফার পদের জন্য নির্বাচনের নীতিতে সৃদৃঢ়; শিয়ারা, যারা দাবি করে রসুলুল্লাহ্ তাঁর জামাতা হযরত আলীকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং थमीका মনোনীত করেছিলেন। আসলে কিছু রস্পুল্লাহ্ তাঁর কোনো খদীকা মনোনীত না করেই ইন্তেকাল করেন, যে-কারণে মুসলিম উন্মাহর বিপুল সংখ্যাগুরু কর্তৃক তাঁর সবচেয়ে বয়ন্ধ এবং বিশ্বন্ত সহচর আবু বকর 'খলিফা' নির্বাচিত হন। আবু বকরের পর খলীফা হন উমর এবং উমরের পর উসমান। উসমানের মৃত্যুর পরই কেবল আলী খলীফা নির্বাচিত হন। আলীর পূর্ববর্তী তিন খলীফা সম্পর্কে মন্দ কিম্বা খারাপ কিছু আমি আমার ইরানের সেই দিনগুলিতেও কখনো খুঁজে পাইনি। ওঁরা রস্লুল্লাহ্র পরে ইসলামের ইতিহাসে মহন্তম মানুষ ছিলেন সন্দেহাতীতভাবেই এবং বহু বছর ধরে ওঁরা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহচর। ইসলাম মানুষকে যে-অধিকার দিয়েছে স্বাধীনভাবে সে অধিকার প্রয়োগ করেই মুসলিম 'উম্মাহ্' নির্বাচন করেছিলেন তাঁদের। তাঁরা 'জবর দখলকার' ছিলেন না। এই তিন খলীফা কর্তৃক ক্ষমতা লাভ নয়, বরং জনগণের এ সব নির্বাচনের ফল আলী এবং তাঁর অনুসারীরা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ার ফলেই স্বরু হয় পরবর্তী ক্ষমতার লড়াই, আলী নিহত হন এবং পঞ্চম খলীফা মাবিয়ার নেতৃত্বে মূল প্রজাতন্ত্রী ধরনের ইসলামী রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটলো বংশগত রাজতন্ত্রে—চূড়ান্ত পর্যায়ে যার পরিণতি ঘটলো কারবালা ময়দানে হোসাইনের শাহাদতে।

হাঁা, এ সবই আমি জানতাম ইরানে আসার আগেই, কিন্তু আলী, হাসান এবং হোসাইনের নাম উচ্চারণের সংগে সংগেই ইরানীদের মধ্যে ১৩০০ বছর আগের সেই পুরানা মর্মজুদ কাহিনী আজো যে অপরিসীম ভাবাবেগ সৃষ্টি করে তাতে আমি বিশ্বিত হই। বিশ্বয়ের সংগে আমি নিজেকে জিগ্গাস করতে থাকিঃ ওরা যে 'শিয়া' মতবাদকে এতাবে আপন মনে করে আলিংগন করছে তার কারণ কি ইরানীদের স্বভাবজাত বিষাদ এবং ওদের নাটকীয়তাবোধং না কি শিয়া মতবাদের উদ্ভবে যে ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা–ই ইরানীদের এই গভীর বিষাদের জন্ম দিয়েছেং

ক্রমে দীর্ঘ কয়েকটি মাস ধরে আমার মনে এর একটি চমকপ্রদ জবাব ষ্পষ্ট আকার নেয়।

সপ্তম শতকের মাঝামাঝি উমরের সৈন্যবাহিনী যখন প্রাচীন সাসানীয় সাম্রাজ্য দখল করে ইসলামী জীবনাদর্শকে সংগে নিয়ে, তার অনেক পূর্বেই ইরানের জরপুরীয় মতবাদ পরিণত হয়েছে এবটি অনড় অনুষ্ঠান— সর্বস্থতায়, আর এ কারণে, আরব থেকে যে বেগমান নতুন ভাব—বন্যা এলো তাকে কার্যকরভাবে তা বাধা দিতে পারলো না। কিন্তু ইরানের বুকে আরব বিজ্ঞয়ের বিক্ষোরণ যখন ঘটেছে সেই মুহূর্তে ইরান অতিক্রম করছিলো সামাজিক এবং বৃদ্ধিবৃত্তিক চাঞ্চল্যের যুগ, যে—চাঞ্চল্যের মধ্যে পাওয়া যাছিলো জাতীয় পুনর্জাগরণের এক প্রতিশ্রুতির আভাস। আরব অভিযানের ফলে একটি মানসিক, সাংগঠনিক পুনর্জাগনের এই আশা চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং ইরানীরা তাদের বিকাশের নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারাটি পরিত্যাগ করে, বাইরে থেকে আনীত তামন্দ্রনিক ও নৈতিক ধ্যান—ধারণার সাথে তখন থেকেই নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়।

অন্য আরো বহু দেশের মতোই ইরানে ইসলামের আবির্ভাব বিষয়কর সামাজিক অগ্রগতির পরিচায়ক। এর আঘাতে ইরানের সনাতন বর্ণপ্রথা ভেংগে চুরমার হয়ে যায়। এর স্থলে ইসলাম জন্ম দিলো স্বাধীন সমান মানুষের এই নতুন জনগোষ্ঠীর। সাংস্কৃতিক যে–সব শক্তি দীর্ঘকাল ধরে ছিলো সৃপ্ত, অনুষ্ঠারিত ইসলাম সেগুলির জন্য উন্মুক্ত করে দিলো নব নব প্রণাদী। কিন্তু তা সত্তেও দারায়ুস ও জারেক্সেসের গর্বিত বংশধরেরা কখনো ভূলতে পারলো না যে, তাদের জাতীয় জীবনে ঐতিহাসিক নিরবচ্ছিনুতা, তাদের গতকাল এবং আজকের মধ্যে মৌপিক সম্বন্ধ হঠাৎ টুটে গেছে। জেন্দাকেন্তীয় ধর্মের অদ্ভুত দ্বৈতাবাদে এবং আব-আতশ–খাক–বাদ্ এই চারটি উপাদানের প্রায় সর্বেশ্বরবাদী পূজায় যে জাতীর অন্তরংগতম চরিত্র খুঁজে পেয়েছিলো তার অভিব্যক্তি, সেই জাতিই আজ সমুখীন হলো ইসলামের কঠোর আপসহীন তত্তহীদের এবং পরম সত্যের জন্য তার উন্যাদনার। ইরানীয়দের পক্ষে ইসলামের জাতিচেতনা অতিক্রম করে যাওয়া ধারণার নিকট তাদের গভীরমূল জাতীয় চেতনা সমর্পণ এ উত্তরণ ছিলো অতিমাত্রায় আক্ষিক এবং যন্ত্রণাদায়ক। এই নতুন ধর্মকে তারা খুব দ্রুত এবং জাহিরা স্বেচ্ছায় কবুল করলেও ওরা ওদের অবচেতন মনে ইসলামী ভাবাদর্শের এই বিজয়কে জাতি হিসাবে ইরানের পরাজ্ঞয় বলে গণ্য করতে থাকে, এবং ওরা পরাজিত হয়েছে আর ওদের প্রাচীন সাক্ষেতিক উত্তরাধিকারের পটভূমি থেকে চিরকালের জন্য ওদের উপড়ে ফেলা হয়েছে এই উপলব্ধি— সকল অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সুগভীর এই উপলব্ধি-পরবর্তী শতকগুলিকে ওদের জাতীয় আত্মবিশ্বাস বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে। অন্য বহু জাতির জন্য ইসলাম গ্রহণের আভ ফল হলো সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে একটি অতিশয় ইতিমূলক উদ্দীপনা। কিন্তু ইরানীদের কেলায় এর প্রথম—এবং একদিক দিয়ে বলা যায় সবচেয়ে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া হলো. গভীর অবমাননাবোধ ও অবদমিত বিক্ষোড।

এই বিক্ষোভকে অবচেতনের অম্বকার তাঁজের মধ্যে চাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে হলো; কারণ এরই মধ্যে ইসলাম হয়ে উঠেছে ইরানের নিজের ধর্ম। কিন্তু আরব বিজয়ের প্রতি ঘৃণাবশে ইরানীরা সহজাতভাবে তারই আশ্রয় নেয়, মনস্তত্ত্ব যাকে বর্ণনা করে 'অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ' বলে ঃ ওরা মনে করতে লাগলো, ওদের আরব–বিজয়ীরা ওদের নিকট যে ধর্ম এনেছে তা একান্তভাবে আরবদেরই নিজস্ব ধর্ম। এ উদ্দেশ্য ওরা খুব সৃক্ষভাবে আরবদের

যুক্তিভিত্তিক, মরমী রহস্য-বর্জিত আল্লাহ-উপলব্ধিকে দিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত এক রূপ ঃ মরমী গোঁড়ামী এবং বিধন্ন ভাববেগে। যে ধর্ম ছিলো আরবদের নিকট বর্তমান, বান্তব এবং স্থৈর্য ও স্বাধীনতার উৎস, ইরানীদের মনে তা'ই রূপ নিলো অতিপ্রাকৃত এবং প্রতীকের গুড় আর্তিতে। আল্লাহ্ যে সমস্ত কিছুর উর্ধের্য এবং তাঁর এই সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে যাওয়া বিরাটত্ব যে মানুষের ধারণার অতীত, ইসলামের এ নীতিটিকে রূপান্তরিত করা হলো বিশেষভাবে নির্বাচিত মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে দৈহিকভাবে ব্যক্ত করেন, এই মরমী মতবাদে (ইসলাম-পূর্ব ইরানে এ ধরনের অনেকগুলো মতবাদের অন্তিত্ব ছিলো)। এ মতবাদ অনুসারে নির্বাচিত মানুষদের মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন যে, এ সব ব্যক্তি তাঁদের বংশধরের নিকট এই ঐশী সত্যের সার দিয়ে যাবেন। এ ধরনের একটা প্রবণতা যেখানে ছিলো সেখানে 'শিয়া' মতবাদের সমর্থন খুবই একটা গ্রহণযোগ্য পন্থা হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ, আলী এবং তাঁর বংশধরগণকে শিয়ারা যেভাবে ভক্তি করে, বলা যায় তাঁদের প্রতি প্রায় বেদত্ব আরোপ করে থাকে, তার মধ্যে যে মানুষরূপে আল্লাহ্র দেহ ধারণের এবং নিরবছিনুভাবে তাঁর বারবার অবতরণের ধারণার বীজ গোপন রয়েছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই; আর এটি এমনি একটি ধারণা যা ইসলামের নিকট সম্পূর্ণ অক্তাত অথচ ইরানী হৃদয়ের নিকট খুবই অন্তরণ জিনিস।

নবী মৃহাম্মদ যে কাউকে তাঁর স্থলবর্তী মনোনীত না ক'রে ইন্তেকাল করেন, এমন কি, তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে কোনো একজনকে মনোনীত করে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলে তিনি যে মনোনয়ন দান করতে অস্বীকার করেছিলেন, এ কোনো আকম্মিক ব্যাপার নয়। তিনি তাঁর মনোভাব দ্বারা প্রথমে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, নবুয়তের রয়হানী দিকটি এমনি একটি জিনিস যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত উম্মাহ্র ভাবী নেতৃত্ব হবে জনসাধারণ কর্তৃক অবাধ নির্বাচনের ফল এবং নবীর কোনো নির্দেশের ফল নয়। (তিনি স্থলবর্তী নিয়োগ করলে স্বাভাবিকভাবে তার অর্থ তা'ই মনে হতো)। আর এভাবেই তিনি উমাহ্র নেতৃত্ব কখনো সেকুলার ছাড়া জন্য কিছু হতে পারে কিংবা আল্লাহ্ কর্তৃক 'রস্লের স্থলবর্তী প্রেরণের মতো কিছু' হতে পারে—সুচিন্তিতভাবে এ ধারণাকে বাতিল করে দেন। অথচ 'শিয়া' মতবাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে এই। ইসলামের মৃল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভগুগি নিয়ে এই মতবাদ যে—কেবল রস্লের স্থলবর্তিতার উপরেই জ্যোর দিলো তাই নয়, বরং তাঁর স্থলবর্তী হওয়ার অধিকার কেবলমাত্র 'নবী বংশে'রই আছে অর্থাৎ তাঁর চাচাতো ভাই এবং জামাতা আলী এবং তাঁর সন্তান—সন্ততিরাই কেবল তাঁর স্থলবর্তী হতে পারবেন, এ অধিকারও তারা সংবক্ষিত রাখলো নবী—বংশের জন্য।

ইরানীদের মরমী প্রবণতার সংগে এর সংগতি রয়েছে ষোল আনা। কিন্তু রস্লুলাহ্র রহানী সন্তা আলী এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বেঁচে আছে এই দাবি যারা করলো, ইরানীরা তাদের দলে অত্যুৎসাহের সংগে যোগ দিয়ে কেবল যে একটি মরমী বাসনা পূরণ করলো তা নয়, তাদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে আরো একটি অবচেতন মতলবও কাজ করেছে। আলী যদি রস্লুলাহ্র আইন—সংগত উত্তরাধিকারী এবং স্থলবর্তীই হয়ে থাকেন, তাহলে অন্য তিনজন খলীফাই ছিলেন নিঃসন্দেহে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী এবং

তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর—সেই উমর যিনি ইরান বিজয় করেছিলেন। সাসানী সাম্রাজ্যকে যে বিজ্ঞেতা জয় করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় ঘৃণার এখন ধর্মীয় অর্থে, ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে—ধর্ম হয়ে উঠেছে ইরানের ধর্ম। আলী এবং তাঁর পুত্র হাসান ও হোসাইনকে ইসলামের খলীফা হওয়ার ইলাহী—নির্দেশিত অধিকার থেকে উমর 'বঞ্চিত' করেছেন এবং এভাবে বিরোধিতা করেছেন আল্লাহ্রই ইচ্ছার—কাজেই আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যকর্মপ সমর্থন করতে হবে আলীর দলকে। এভাবে জাতীয় বিরোধিতা থেকে জন্ম নিলো একটি ধর্মীয় মতবাদ।

ইরানীরা যে এভাবে 'শিয়া' মতবাদকে তাদের মনের সিংহাসনে বরণ করে নিয়েছে এর মধ্যে আমি আরবদের ইরান বিচ্চয়ের বিরুদ্ধে ইরানীদের একটি নিঃশব্দ প্রতিবাদ দেখতে পেলাম। এখন আমি বুঝতে পারলাম কেন ইরানীরা অন্য দুই 'ক্ষমতা অপহরণকারী' আবু বকর এবং উসমানের চেয়ে উমরকে এত বেশি ঘৃণার সাথে লানত দিয়ে থাকে। মতবাদের বিচারে প্রথম খলীফা আবু বকরকেই গণ্য করা উচিত ছিলো প্রধান সীমালংঘনকারী—কিন্তু উমর যে ইরান জয় করেছিলেন...

তা'হলে, ইরানে আদী পরিবারকে বিশ্বয়কর গভীরতার সাথে যে ভক্তি করা হয় তার কারণ এই! ইরানের এই কান্ট আরবের ইসলামের উপর ইরানী প্রতিশোধ গ্রহণের একটি প্রতীক (যে ইসলাম মুহাম্মদসহ যে—কোনো মানুষের প্রতি দেবতৃ আরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে অমন আপোসহীনতাবে)। এটা সত্য যে, শিয়া মতবাদের জন্ম ইরানে হয়নি; অন্যান্য মুসলিম দেশেও শিয়া মতাবলম্বী বিভিন্ন দল রয়েছে। কিন্তু সকল মানুষের আবেগ ও কন্ধনার উপর এমন পরিপূর্ণ প্রভাব আর কোথাও বিস্তার করতে পারেনি এ মতবাদ।

ইরানীরা যখন আলী, হাসান এবং হোসাইনের মৃত্যুর জন্য মাতম করে তখন তারা কেবল আলী পরিবারের ধ্বংসের জন্য কাঁদে না—তারা নিজেদের জন্য এবং তাদের অতীত গৌরব হারানোর জন্যও কাঁদে...

এই ইরানীরা—ওরা এক বিষাদগ্রন্ত কওম। ওদের এই বিষণ্ণতা ইরানী ল্যাণ্ডঙ্কেপ তথা ভূদৃশ্যে প্রতিফলিত—প্রতিফলিত পোড়ো যমির অনন্ত বিস্তারে, নির্দ্ধন পাহাড়ী রাস্তা এবং রাজপথগুলিতে, মাটির তৈরি বাড়ির দ্রে দ্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রামসমূহে, ভেড়ার পালগুলিতে, যাদের সন্ধ্যার দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হয় কুয়ার দিকে, ধূসর তামাটে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো। শহর বন্দরে কোনো রকম চেটা উচ্ছলতা ছাড়াই জীবন বিন্দু বিন্দু ঝরছে মন্থর গতিতে, নিরবচ্ছিন্ন ফোঁটায় ফোঁটায়—মনে হয়, সবকিছুই যেনো একটি স্বপ্নের নেকাব দিয়ে ঢাকা এবং প্রত্যেকের মুখে ফুটে রয়েছে এক অলস প্রতীক্ষার চাহনি। রাস্তায় কখনো শোনা যেতো না সংগীত। যদি সন্ধ্যায় কোনো তাতার সহিস কোনো সরাইখানায় হঠাং গলা ছেড়ে গেয়ে উঠতো শ্রোতা যেনো তার অজান্তেই বিশ্বয়ে উৎকর্ণ হতো। প্রকাশ্যে কেবল বহু দরবেশই গাইতো গান ঃ এবং ওরা সবসময়ই আলী, হাসান এবং হোসাইন সম্পর্কে সেই একই পুরানো মর্মান্তিক গাঁথা গাইতো সুর করে। এই গানগুলিকে ঘিরে জাল বনুতো মৃত্যু এবং অশ্রু আর শ্রোতাদের মগজে তা প্রবেশ করতো খুব কড়া শ্রাবের মতো। মনে হতো দৃঃখ সম্পর্কে একটা ভীতি—যে— দৃঃখ সেছায়, পায় লোভাতুরতার সাথেই

গৃহীত—ঘিরে আছে এই লোকগুলিকে।

ইরানে থীন্মের সন্ধ্যায় দেখা যেতো নারী এবং পুরুষেরা স্থির হয়ে বসে আছে যমীনের উপর। রাস্তার দু'পাশ বরাবর বিশাল এল্ম গাছের ছায়ার নিচ দিয়ে যে খালগুলি চলে গেছে সেগুলির তীরে ওরা বসতো আর তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকতো প্রবহমান পানির দিকে। ওরা একে অপরের সাথে কথা বলতো না। ওরা কেবল পানির কুলুকুলু ধ্বনি ভনতো আর ওদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে যেতো পাতার মর্মর ধ্বনি। যথনই আমি ওদের দেখতাম আমার মনে পড়তো দাউদের স্তোক্সের কথাঃ

ব্যবিদনের নদীগুলির তীরে, আমরা বসেছিলাম সেখানে আর রোদন করেছিলাম...

ওরা নহরগুলির কিনারে বসতো বিশাল বোবা অন্ধকার পাখির মতো, যেনো ওরা হারিয়ে গেছে প্রবহমান পানির নীরব ধ্যানে। ওরা কি ভাবতো কোনো দীর্ঘ বহুকাল দালিত ধারণার কথা, যে–ধারণা তাদেরই, কেবলই তাদের ? ওরা কি প্রতীক্ষায় ছিলো?...কিসের ?

এবং দাউদ গেয়েছিলেন, আমরা আমাদের বাণীগুলিকে ঝুলিয়ে রাখলাম উইলো বনের মধ্যে, উইলো শাখায়...।

### তিন

—'চলো জায়েদ, আমরা যাই।' এ কথা বলে আমি আলী আগার চিঠিখানা আমার পকেটে রাখি এবং আয–যুগাইবীকে বিদায় জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াই।

কিন্তু তিনি মাথা নাড়িয়ে বলেন, 'না ভাই, জায়েদকে এখানে কিছুক্ষণের জন্য আমার সাথে থাকতে দাও। ফেলে আসা এই মাসগুলিতে তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে, তুমি যদি তা বলতে খুব বখিলি করে থাকো, তোমার বদলে জায়েদই সে কাহিনী বলুক না। তুমি কি মনে করো যে, তোমার জীবনে যা ঘটছে, তোমার বন্ধুরা সে বিষয়ে উৎসুক নয়?'

# দজ্জাল

#### এক

আমি মদীনার সবচেয়ে প্রাচীন অঞ্চলের সর্পিল গতিপথে প্রবেশ করি। ছায়াতে শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের দেয়াল, পাথরে তৈরি; গলির উপর ঝুলে আছে ঘুলঘুলি দেয়া জানালা এবং ব্যালকনি...গলিগুলি দেখতে গিরিসংকটের মতোই এবং কোনো কোনো জায়গা এতো চিপা যে, দু'জন মানুষের পক্ষেও একে অন্যের পাশ দিয়ে বিপরীতদিকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এক সময় আমি নিজেকে দেখতে পেলাম, প্রায় একশ' বছর আগে একজন তুর্কী পণ্ডিত কর্তৃক স্থাপিত ধূসর পাথরের তৈরি কৃতৃবখানার সম্মুখতাগের সামনে। এরই প্রাংগণে, গেটের পেটানো ব্রোজ্বের গ্রিলের পশ্চাতে রয়েছে এমন একটি নীরবতা—যেনো একটি আমন্ত্রণ! আমি পাথর বিছানো প্রাংগণ পার হয়ে প্রাংগণের মাঝখানে যে একাকী গাছটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তা পেছনে ফেলে প্রবেশ করি গছুজওয়ালা হল্ঘরটিতে যাতে রয়েছে সারি সারি কাঁচ—ঢাকা বুক—কেস— হাজার হাজার হাতে লেখা বই—আর সে—সবের মধ্যে আছে ইসলামী বিশ্বের জ্ঞানা কিছু—কিছু দুর্লত পাঙ্বিপি। এ ধরনের বই—পুত্তকই গৌরব দান করেছে ইসলামী তমন্দুনকে, যা হারিয়ে গেছে গত কালকের হওয়ার মতো!

আমি যখন যদ্রের সাহায্যে কাজ-করা চামড়ার মলাটে ঢাকা এই পুস্তকগুলির দিকে তাকাই, তখন মুসলিমের অতীত ও মুসলিমের বর্তমানের অসংগতি আমাকে আঘাত করে এক যন্ত্রণাদায়ক ঘৃষির মতো...

—'তোমাকে কি যেনো পীড়া দিচ্ছে বেটা? মুখে এই তিব্ৰুতার ছাপ কেন বলো তো?' আমি এই কণ্ঠয়রের দিকে ঘুরে দাঁড়াই এবং দেখি একটি ঘুলঘুলি দেয়া জানালার মাঝখানে, হাঁটুর উপর একটি ফলিও ভলিউম নিয়ে কার্পেটের উপর বসে আছেন আমার পুরানো বন্ধু ছোট্ট জবয়বের শায়থ আবদুল্লাহ্ ইব্নে বুলাইহিদ। তাঁর তীক্ষ্ম কৌতুকতরা চোখ দুটি একটি জন্তরংগ ঝিলিকের সংগে আমাকে অতিনন্দন জানালো, যখন আমি তাঁর কপালে চুমু খাই এবং তাঁর পাশেই বসে পড়ি। তিনি নযদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলীম' এবং ব্যাহাবী–দৃষ্টিভগেন সাথে মতবাদঘটিত এক ধরনের যে–সংকীর্ণতা জড়িত রয়েছে তা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলিতে আজ পর্যন্ত যে–সব পরম তীক্ষধী মানুষের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি তিনি তাঁদেরই অন্যতম। আমার প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব আরবে আমার জীবনকে সহজ এবং আনন্দময় করে তোলার জন্য অনেকখানি দায়ী। কারণ, ইব্নে সউদের রাজত্বে খোদ্ রাজা ছাড়া আর যে–কোনো মানুষের কথার চাইতে তাঁর কথারই মূল্য বেশি। তিনি চট করে তাঁর বইটি বন্ধ করে ফেলেন এবং আমাকে তার কাছে টেনে নেন জিগ্গাসু দৃষ্টিতে, আমার দিকে তাকিয়ে।

- —'হে শায়ঝ, আমি ভাবছিলাম, আমরা মুসলমানরা কতো দূরে চলে গেছি এ থেকে'—এবং তাকে রাখা বইগুলির দিকে আমি ইশারা করি—আমাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা আর অধঃপতনের দিকে!'
- —'বেটা', জ্বাব দেন বৃদ্ধ, 'আমরা যা বুনেছি তা'ই তুলছি। একদিন আমরা মহান ছিলাম। ইসলামই আমাদেরকে বড়ো করেছিলো। আমরা ছিলাম একটি প্রগামের বাহক। যতোদিন আমরা সেই প্রগামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম ততোদিন আমাদের হৃদয় ছিলো উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত আর আমাদের মন ছিলো আলোকিত, উদ্ভাসিত। কিন্তু যেই আমরা তুলে গেলাম, কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মনোনীত করেছিলেন আমাদের, তখনই ঘটলো আমাদের পতন। আমরা অনেক দূর চলে গেছি এ থেকে'—এবং বইগুলির দিকে আমি যেতাবে ইশারা করছিলাম 'শামখ' তারই পুনরাবৃত্তি করেন—'কারণ রস্লুল্লাহ সাল্লালাছ আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ১৩০০ বছর আগে যা শিথিয়েছিলেন আমরা তা থেকে চলে গেছি অনেক—অনেক দূরে…'
- —'আর হাাঁ, তোমার কাজ কেমন চলছে?' একটু থেমে তিনি জিগ্গাস করেন, কারণ তিনি জানেন, আমি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অধ্যয়নে মগ্ন আছি।
- 'আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, শায়খ, কাজ খুব ভালো আগাচ্ছে না। আমি আমার অন্তরে স্বস্তি পাচ্ছি না এবং জানি না এর কারণ কী। আর এজন্যই আবার আমি ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছি মরু প্রান্তরে।'

ইব্নে বুলাইহিদ আমার দিকে তাকান শিত হাস্যস্কৃরিত তীর্যক চোখে—বুদ্ধি–দীপ্ত মর্মভেদী সেই চোখে—এবং তাঁর মেহেদী–রাঙা দাড়ি আঙ্ল দিয়ে পাকাতে পাকাতে বলেন ঃ মনের যা পাওনা তা পাবে মন আর দেহের যা পাওনা তা পাবে দেহ...তোমার এখন শাদি করা উচিত...'

অবশ্য আমি জানি যে, নযদে প্রায় সকল রকম পেরেশানিরই সমাধান বিবেচিত হয় 'শাদি।' আমি আমার হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

— 'কিন্তু শায়খ, আপনি ভালো করেই জানেন, আমি মাত্র দু'বছর আগে আবার শাদি করেছি এবং এ বছর আমার একটি ছেলেও হয়েছে।'

বৃদ্ধ তাঁর কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন ঃ 'কোনো পুরুষ যদি স্বস্তি পায় তার স্ত্রীতে সে তার সাধ্যমতো বেশি সময় ঘরেই থাকে। তুমি ঘরেও তো সময় কাটাও না...আর তা ছাড়া দোস্রা শাদি করে আচ্চ পর্যন্ত কোন পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।' বের্তমানে তাঁর নিজেরও তিন স্ত্রী রয়েছেন যদিও তাঁর বয়স সত্তর এবং আমি স্তনেছি তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী, যাকে তিনি শাদি করেছেন মাত্র মাস দুয়েক আগে, তার বড় জ্ঞার ষোলো বছর হয়েছে।)

- —'তা হতে পারে,' আমি পান্টা জবাব দিই, 'হতে পারে দোস্রা স্ত্রী গ্রহণ করলে তাতে পুরুষ কট্ট পায় না, কিন্তু প্রথম জরুর ব্যাপারে কী? তার কট্ট কি বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না?'
  - 'বেটা, কোনো রমণী যদি তার স্বামীর পুরা হৃদয়টাই দখল করে থাকে, সে ফের

শাদি করার কথা চিন্তা করবে না, তার আর শাদির প্রয়োজনও হবে না। কিন্তু স্বামীর হৃদয় যদি সম্পূর্ণভাবে তার স্ত্রীর সংগে না থাকে, সেই স্ত্রীর কি কোনো লাভ হবে তার প্রতি উদাসীন খসমকে কেবল তার নিজের জন্য আটকে রেখে?

নিশ্চয়ই এর কোনো উত্তর নেই। এটা নিশ্চিত যে, ইসলাম এক বিয়ের পরামর্শ দেয়, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় পুরুষকে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দেয়। যে কেউ জিগ্গাস করতে পারে, এই অধিকার নারীকেও কেন দেওয়া হলো না। জবাবটি সহজ। মানুষের বিকাশ ও অ্পর্থাতির ধারায় মানুষের জীবনে প্রেমের যে আত্মিক বিষয়টি অনুপ্রবেশ করেছে, তা সত্ত্বেও, নারী-পুরুষ উভয়ের বেলায় যৌন কামনার অন্তর্নিহিত 'জীবতাত্ত্বিক' যুক্তি হচ্ছে প্রজনন; এবং যেখানে একজন স্ত্রীলোক একবারে কেবল একজন পুরুষের কাছ থেকেই একটি সম্ভান ধারণ করতে পারে এবং নয়টি মাস তাকে গর্ভে ধারণ করতে হয় আরেকবার গর্ভধারণ করতে সক্ষম হওয়ার পূর্বে, সেখানে এভাবেই পুরুষকে তৈরি করা হয়েছে যে. যতোবার একটি নারীকে সে আলিংগন করবে ততবারই সে একটি সন্তানের জন্ম দিতে পারে। কাজেই, যেখানে নারীর মধ্যে বহুপতিক হওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি হতো প্রকৃতির জন্য কেবলই অপচয়, সেখানে পুরুষের বহু নারী সম্ভোগের সন্দেহাতীত প্রবণতা প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে যুক্তিসংগত। অবশ্য, একথা খুব ষ্পষ্ট যে, জৈবতাত্ত্বিক ব্যাপারটি হচ্ছে ভালোবাসার অনেকগুলি দিকের একটি দিক মাত্র এবং তা'ও কোনোক্রমেই সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ দিক নয়। তা সত্ত্বেও এটি হচ্ছে একটি মৌলিক উপাদান, আর এ কারণে, বিবাহরূপ সামাজিক বিধানের ক্ষেত্রে ভালোবাসা হচ্ছে চূড়ান্ত নিয়ামক। মানব প্রকৃতিকে ইসলামে যে প্রজ্ঞার সংগে সবসময়ে বিচার করা হয় সেই প্রজ্ঞাবশত ইসলামী আইন বিয়ের সামাজিক-জৈবতাত্ত্বিক ক্রিয়াটিকেই হিফাজত করে-এর বেশি কিছু করে না (এর মধ্যে অবশ্য সন্তানের যত্নও পড়ে)। আর এ কারণেই, পুরুষকে দেয় একাধিক বিয়ে করার অনুমতি এবং একই সংগে রমণীকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দিতে করে **অবী**কার। বিয়ের আত্মিক দিকটি যেহেতু অচিন্তনীয় এবং আইনের ইখতিয়ার– বহির্ভূত, সেজন্য তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর বিবেচনার উপর। প্রেম যথন পূর্ণ এবং চূড়ান্ত তখন দু'জনের কারো ক্ষেত্রেই আবার বিয়ে করার প্রশ্ন শ্বভাবতই ওঠে না। যখনি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে সমুদয় হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে না, অথচ তার স্ত্রীকে হারাতে ইচ্ছুক নয়—অতোটুকু ঔদার্য তখনো তার মধ্যে টিকে আছে, তখন সে আরেকটি বিয়ে করতে পারে, যদিও তার প্রথম স্ত্রী তার স্বামীর এই ভালোবাসায় অন্যকে অংশ দিতে রাজী নয় এবং দ্রী যদি এতে রাজী না হয় সে তালাক দিতে পারে এবং স্বাধীনভাবে পারে আবার বিয়ে করতে। যে কোনো অবস্থায়, ইসলামী বিয়ে যেহেতু একটা পবিত্র ব্যাপার নয় বরং একটা সামাজিক চুক্তি, সেজন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তালাকের আশ্রয় নিতে পারে। এর বিশেষ কারণ আছে। অন্যত্র কম-বেশি যে কলংক জড়িত রয়েছে তালাকের সাথে, মুসলিম সমাজে তার অন্তিত্ব নেই (একমাত্র সম্ভাব্য ব্যতিক্রেম হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানেরা, याता हिन्दु नमारकत नारथ गण गण वहरतत मन्भर्कत करन व विषया अजविण इसारह কারণ হিন্দু সমাজে তালাক একেবারেই নিষিদ্ধ)।

বিয়ে করা এবং বিয়ের সন্ধান ছিন্ন করার ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কে ইসলামী আইন যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তাতেই ব্যাখ্যা মিলবে কেন ইসলামে ব্যভিচারকে জঘন্যতম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কারণ এ ধরনের স্বাধীনতা যেখানে রয়েছে সেখানে. আবেগাত্মক বা ইন্দ্রিয়জ্ঞ যোগাযোগ ওজর হিসাবে গৃহীত হতে পারে না। এটা সত্য যে, মুসলমানদের অবনতির কয়েক শতকে সামাজিক রীতিনীতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আইন-প্রদাতা যেমনটি ইচ্ছা করেছিলেন সেরপ স্বাধীনতাবে তালাক দেবার অধিকার প্রয়োগ স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রায় কঠিন হয়ে পড়েছে। অবশ্যই এর জন্য দায়ী ইসলাম নয়, দায়ী হচ্ছে প্রথা— ঠিক যেমন, স্ত্রীলোককে এতোকাল ধরে বহু মুসলিম দেশে অবরোধের অন্তরালে বন্দী রাখার জন্য দায়ী হচ্ছে প্রথা, ইসলামী আইন নয়; কারণ কুরআনে কিংবা নবীর সুন্নাহতে এই প্রথার সমর্থনে কিছুই পাওয়া যায় না, যা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে বাইজান্টিয়ানদের কাছ থেকে।

শায়থ ইব্নে বুলাইহিদ আমার আত্মগত চিন্তায় বাধা দেন আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে, যেনো তিনি সব জানেন। 'তাড়াহড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার নেই, বেটা। সিদ্ধান্ত যথন আসার সময় হবে, তখন তা তোমার কাছে অমনি আসবে!'

## দুই

কৃত্বখানাটি নীরব নিস্তর; বৃদ্ধ শায়খ এবং আমি—কেবল এই দৃ'জনই রয়েছি গম্বজন্তরালা কক্ষটিতে। কাছাকাছি ছোট্ট একটি মসজিদ থেকে আমে মাগরিবের আযান এবং পরমুহর্তেই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় মসজিদে নববীর পাঁচটি মীনার থেকে। নবীর মসজিদটি এই মুহুর্তে আমাদের কাছে অদৃশ্য এবং বিপুল গান্তীর্য আর মাধুর্যময় গর্বের সংগে যেনো তা তাকিয়ে আছে সবুজ গমুজটির উপর। মীনারগুলির একটি থেকে 'মুয়াজ্জিন' বলছে ঃ 'আল্লাহু আকবর'...গভীর, গাঢ়, নিম্নগ্রামে, ধীরে ধীরে সুর ওঠা–নামা করছে ধ্বনির দীর্ঘ বলমের আকারের মতোই। 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ...আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ'...সে তার বাক্যাংশটি শেষ করার আগেই আমাদের সবচেয়ে নিকটে যে মীনার রয়েছে সে মীনার থেকে কিছুটা উদ্যোমে শুরু করে আরেক 'মুয়াজ্জিন' 'সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ' এবং তৃতীয় মীনারে যখন একই সংগীত উচ্চতরো গ্রামে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে. ততোক্ষণে প্রথম 'মুয়াজ্জিন' প্রথম বাক্যটি শেষ করে দ্বিতীয় শ্লোকটি শুরু করেছে...চতুর্থ এবং পঞ্চম মীনার থেকে ওঠা প্রথম বাক্যটির ধ্বনিগুলির একটা সুদূর স্বর–সংগতির সাথে মিলিত হয়ে ঃ 'আমি সক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই,'—যখন প্রথম, দ্বিতীয় এবং পরে তৃতীয় মীনার থেকে কণ্ঠস্বর নেমে আসে মোলায়েম পাখনায় ভর ক'রে...'এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহামদ আল্লাহ্র রসূল।' এভাবে প্রত্যেক শ্লোকই দু'বার করে আবৃত্তি করে পাঁচজন মুয়াজ্জিনের প্রত্যেকে আর আযান চলে আগিয়ে—'সালাতে আসো, সালাতে আসো, চিরস্থায়ী সুখের দিকে ছুটে আসো।' প্রত্যেকটি কণ্ঠস্বর যেনো জাগিয়ে দেয় অন্যদের এবং সবকটি স্বরকে নিয়ে এসে মিলিত করে এক জায়গায়, যেনো তার একমাত্র উদ্দেশ্য, স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে পড়া এবং অন্য এক বিন্দুতে গিয়ে আবার সুরটিকে কঠে

ধারণ করা, আর এভাবে একে নিয়ে যাওয়া শেষ শ্লোক পর্যন্ত 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।'

. মানুষের কণ্ঠস্বরের এই যে বৃলন্দ, গভীর আলিংগন, পরস্পর থেকে দূরে সরে পড়া, এক হয়ে যাওয়া এবং এবং আলাদা হয়ে যাওয়া, মানুষের আর কোনো সুরের সংগে এর মিল নেই। এই নগরী এবং এর স্বরধানির প্রতি উন্মাদ ভালোবাসায় যখন আমার হৃদ্পিও আছাড়-পিছাড় খাচ্ছে আমার কণ্ঠ পর্যন্ত, তখন আমি অনুতব করতে ভক্ত করি—আমার এই সব সফর আর বাউপুলেপনার একটি মাত্র অর্থই ছিলো সব – সময়—এই আহ্বানের অর্থ উপলব্ধি করা...

—'আসো', শায়খ ইব্নে বুলাইহিদ আমাকে বলেন, 'চলো, আমরা মসজিদে গিয়ে মাগরিবে'র সালাত আদায় করি…'

হারম বা মদীনার পবিত্র মসজিদকে তার বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছে গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু এর কোনো কোনো অংশ অনেক প্রাচীন—কোনো কোনোটি নির্মিত হয়েছে মিসরের মামলুক বংশের আমলে এবং কোনো কোনোটি তারও আগে। কেন্দ্রের যে হল ঘরটিতে নবীর মাযার রয়েছে তা ঠিক সেই জায়গাটির উপরে নির্মিত যেখানে সপ্তম শতকে তৃতীয় খলীফা উসমান তৈরি করেছিলেন ইমারতটি। এর মাথায় রয়েছে একটি বৃহৎ সর্কুজ গম্বুজ যার ভেতর দিকটা নানা রংয়ের কারুকার্যময় চিত্রে অপরপ। ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে অনেক-ক'টি পুরু সারি সারি মার্বেল স্তম্ভের উপর, যে স্তম্ভর্যনি পারস্পরিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করেছে ভেতরটাকে। মর্মরের মেঝের উপর বিছানো রয়েছে দামী গালিচা। তিনটি 'মেহরাবে'র প্রত্যেকটির দু'পাশে ঝলছে অতি নিপুণভাবে কাজ করা ব্রোঞ্জের ঝাড়–বাতি। মেহরাবগুলি অর্ধবৃত্তাকার কুঠরীর মতো, যার মুখ রয়েছে মঞ্চা অভিমুখে; নীল সাদা চীনামাটির টালি দিয়ে খচিত এই মেহরাবগুলি—এর একটি স্বসময়ই 'ইমামের' জন্য নির্ধারিত, যিনি পরিচালনা করেন জামাতের সালাত। দীর্ঘ তামার শিকলে ঝুলছে শত শত স্বচ্ছ কাঁচের গোলক: রাতের বেলা এদের ভেতরে জ্বালানো হয় ছোট ছোট বাতি, জায়তুনের তেলে এবং এগুলি সালাতরত সারি সারি মানুষের উপর ছড়িয়ে দেয় একটি মৃদু মোলায়েম ঝিকিমিকি আলো। দিনের বেলা একটা সবুজাভ আলো-আধারী ভরে রাখে মসজিদটিকে এবং তাতে মনে হয়, এ যেনো একটি হ্রদের তলা, যেনো পানির ভেতর দিয়ে মানুষের মূর্তি সব সাঁতার কেটে **हरण ह ना भारा,** भानिहा এवः विद्याना मार्त्वलत छेभत पिराः; रात्ना भानित प्रयाण पाता বিচ্ছিন্ন হয়ে সালাতের সময় বৃহৎ হল্ ঘরের প্রান্ত থেকে 'ইমামে'র কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে চাপা গলায়, কোনো প্রতিধ্বনি না তুলে।

রসূলের কবরটি দেখা যায় না, কারণ কবরটি ঝুলন্ত পুরু ব্রকেড দিয়ে ঢাকা এবং ব্রোঞ্জের গ্রীল দিয়ে ঘেরা দেওয়া। মিসরের মামলুক সূলতান কায়েত বে পঞ্চদশ শতকে এ গ্রীলটি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। আসলে কবরের মতো কোনো কাঠামো এখানে নেই, কারণ নবীজী যে ছোট্ট কক্ষটিতে বাস করতেন এবং যেখানে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন তারই মেটে মেঝের নিচে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীকালে এই বাড়িটিকে

ঘিরে একটি দরোজা—শূন্য দেয়াল তৈরি করা হয় আর এভাবেই কবরটি সম্পূর্ণ আড়াল করে দেয়া হয় বাইরের দৃষ্টি থেকে। রস্লের আমলে তাঁর ঘরের একেবরে সংগেই লাগানো ছিলো মসজিদটি। কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমার পরে, কবরটির উপরে এবং কবরটিকে ছাড়িয়ে মসজিদটিকে সম্প্রসারিত করা হয়।

মসজিদের ভেতরে খোলা চতুজোণ পাথর-বিছানো মেঝের উপর ছড়ানো রয়েছে সারি সারি কম্বল, লম্বা ক'রে। সারি সারি মানুষ তার উপর বসেছে জানু গৌড়ে, কুরআন পাঠ করছে, একে অপরের সাথে কথা বলছে, ধ্যান করছে অথবা কেবল আলসেমী করে সময় কাটাচ্ছে মাগরিবের সালাতের প্রতীক্ষায়। ইব্নে মুলাইহিদ যেনো হারিয়ে গেছেন এক নিঃশব্দ প্রার্থনায়।

সবসময় যেমন হয়ে থাকে, মাগরিবের আগে, দূর থেকে ভেসে আসছে একটি কণ্ঠস্বর, কুরআনের একটি অংশ তিলাওয়াতের ধ্বনি। আজকে আবৃত্তি করা হচ্ছে ৯৬তম 'সূরা'—মুহামদের কাছে যা নাফিল হয়েছিলো সর্বপ্রথম—যা ভক্ন হয়েছে এ শব্দগুলি দিয়ে 'পাঠ করো তোমার রবের নামে—প্রতিপালকের নামে'…এই শব্দগুলির মাধ্যমেই মঞ্চার নিকটে হিরা গুহায় মুহামদের নিকট প্রথম এসেছিলো আল্লাহর আহবান।

প্রায়ই যেমন করেছেন তেমনি তিনি প্রার্থনা করছিলেন নির্জনে, ধ্যান করছিলেন আলো ও সত্যের সন্ধানে, যখন অকস্বাৎ তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন ফেরেশ্তা এবং তাঁকে আদেশ করলেন, 'পাঠ করো', এবং মুহাম্মদ—যিনি তাঁর আশপাশের প্রায় সকল লোকের মতোই কখনো পড়তে শিখেননি—আর সবার উপরে তিনি জানতেন না কী পড়তে হবে—তাঁকে জবাব দিলেন, 'আমি পড়তে পারি না।' এ কথা শোনার পর ফেরেশতা তাঁকে ধরেন এবং তাঁকে এতো জোরে আলিংগন করেন যে, মুহাম্মদের মনে হলো তাঁর গায়ের সমস্ত শক্তি যেনো নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর আদেশের পুনরাবৃত্তি করলেন, 'পড়ো, পাঠ করো।' আবার মুহাম্মদ উত্তর করলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' তখন ফেরেশ্তা আবার তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন নিজের সংগে যার ফলে একসময় তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মনে হলো তাঁর মৃত্যু আসন্ন। আবার বন্ধ্র গন্ধীর সরে আওয়াজ হলো, 'পাঠ করো' এবং ভৃতীয়বারের মতো মুহাম্মদ যখন যন্ত্রণাকাতর হদয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেনঃ 'আমি তো পড়তে জানি না…', তখন ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে—
যিনি সৃষ্টি করেছেন—
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে তক্রবিন্দু থেকে
পাঠ করো, তোমার প্রতিপালক মহিমানিত
তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে কলমের সাহায্যে
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না....

আর এইডাবে মানুষের চৈতন্য, মেধা এবং জ্ঞানের প্রতি ইশারা করে নাযিল হতে তব্ধ করলো কুরআন, যে প্রক্রিয়া চলতে থাকে দীর্ঘ তেইশটি বছর ধরে, তেষট্টি বছর বয়সে মদীনায় রসূলের ওফাত পর্যন্ত।

তাঁর ঐশী প্রত্যাদেশের এই প্রথম অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের একদিক দিয়ে খরণ করিয়ে দেয় বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব খণ্ডে ইয়াকুবের সাথে ফেরেশতার ধ্বস্তাধ্বস্তির কথা। কিন্তু ইয়াকুব যেখানে বাধা দিয়েছিলেন, সেখানে মুহাম্মদ ভীতি–মিশ্রিত শ্রন্ধা ও যন্ত্রণায় নিজেকে সমর্পণ করেন ফেরেশতার আলিংগনে, যার ফলে একসময়ে তাঁর সমস্ত শক্তিই চলে গেলো এবং তাঁর মধ্যে আর কিছুই রইলো না একটি কণ্ঠস্বর শোনার সামর্থ্য ছাড়া—সে স্বর সম্পর্কে এ প্রশ্ন তোলা আর বলা আর সম্ভব ছিলো না ঃ স্বরটি কি ভেতর থেকে এলো, না এসেছে বাইরে থেকে! তখন পর্যন্ত তিনি জানেন না যে, এর–পর থেকে তাঁকে একই সময়ে হতে হবে পূর্ণ এবং শূন্য এমন একজন মানুষ যার মধ্যে পুরাপুরি রয়েছে মানবসুলভ কামনা–বাসনা আর নিজের জীবন সম্পর্কে চেতনা, আর একই সংগে যিনি একটা পয়গাম গ্রহণ করার জন্য একটি নিদ্ধিয় যন্ত্রস্বরূপ। তাঁর হদয়ের কাছে মেলে ধরা হচ্ছিল চিরস্তন সত্যের অদৃশ্য গ্রন্থণা—যে সত্যই কেবল অনুভবযোগ্য সকল বস্তু ও ঘটনাকে দেয় তাৎপর্য—এই প্রত্যাশায় যে, তিনি সে–সবের মর্ম বুঝবেন—এবং তাঁকে বলা হলো সে কিতাব থেকে 'পাঠ' করে দুনিয়াকে শোনাতে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে কী তারা জানে না এবং কার্যত কেবলমাত্র নিজের শক্তিতে তাদের পঞ্চে জানা সম্ভব নয় কী।

দিব্যদৃষ্টির বিষয়কর তাৎপর্য মুহামদকে অভিভূত করে। জ্বলন্ত ঝোপের সামনে মৃসার মতো তিনিও নিজেকে নব্য়তের সৃষ্টক মর্যাদার অনুপযুক্ত মনে করলেন এবং আল্লাহ্ সম্ভবত তাঁকে মনোনীত করেছেন একথা তেবে কাঁপতে ভরু করলেন। আমরা ভনেছি, এরপর তিনি নিজের শহরে নিজের ঘরে ফিরে গোলেন এবং তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে বললেন ঃ 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢাকো'। কারণ তিনি ঝড়ের মুখে গাছের ডালের মতো কাঁপছিলেন। খাদিজা তাঁকে একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন এবং ধীরে ধীরে একসময় তাঁর কাঁপুনি থেমে যায়। এরপর তিনি খাদিজার নিকট বর্ণনা করলেন তাঁর কী হয়েছে এবং বললেন ঃ 'সত্যি আমার সম্পর্কে আমার ভয় হছে।'

কিন্তু কেবলমাত্র প্রেমই যে— শৃষ্ট দান করতে পারে থাদিজা সেই দৃষ্টি দিয়ে তৎক্ষণাৎ বৃথতে পারলেন, মুহামদের সামনে যে দায়িত্ব রয়েছে তাঁর বিরাটত্বে তিনি জীত এবং তিনি উত্তর করলেন ৪ 'না আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনো আপনার উপর এমন ভার চাপাবেন না যা আপনি বহন করতে অক্ষম এবং কখনো তিনি আপনাকে অপমানিত করবেন না; কারণ সবাই জানে, আপনি মানুষ হিসাবে উত্তম, আপনি আপনার আত্মীয়— শক্তনের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন, দুর্বলকে সাহায্য করেন, অসহায়ের উপকার করেন এবং মেহমানদের প্রতি আপনি মহানুভব, উদার, আর যারা সত্যি সত্যি বিপন্ন, তাদেরকে আপনি সাহায্য করে থাকেন।' তাঁকে সান্ত্না দেওয়ার জন্য থাদিজা তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর এক সুশিক্ষিত চাচাতো ভাই ওয়ারাকার কাছে। ওয়ারাকা বহু বছর ধরে খৃষ্টধর্ম পালন করেছেন; আর জনশ্রুতি এই যে, তিনি বাইবেল পাঠ করতে পারতেন হিন্তু ভাষায়। সে সময়ে ওয়ারাকা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি অন্ধ। থাদিজা তাঁকে বললেন, 'হে আমার পিতৃব্য পুত্র, আপনার এই ক্ষনের প্রতি মনোযোগী হোন।' এবং মুহাম্মদ যখন তাঁর অভিজ্ঞতার

কথা আবার বললেন, তখন ওয়ারাকা ভয়–মেশানো শ্রদ্ধার সংগে হাত তুললেন উপরে আর বলরেন, 'ইনিই তো ওহীর সেই ফেরেশতা, যাঁকে আল্পাহ্ পাঠিয়েছিলেন পূর্বেকার নবীদের নিকট। আহা, আমি যদি বয়সে তরুণ হতাম! আমি যদি তখন বেঁচে থাকতাম এবং আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম যখন আপনার জাতি আপনাকে তাড়িয়ে দেবে আপনার দেশ থেকে!' একথা শুনে বিশ্বয়প্পুত মুহাশ্বদ জ্বিগ্গাস করেনঃ 'কেন, কেন ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে দেশ থেকে?' এবং জ্ঞানী ওয়ারাকা জ্বাবে বললেন, হাা, ওরা আপনাকে তাড়িয়ে দেবে। আজ পর্যন্ত আপনার মতো এমন কোনো মানুষ তার জাতির কাছে আসে নিয়ে আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা–ই নিয়ে এসেছিলো, অথচ উৎপীড়িত হয়নি!'

হাঁা, দীর্ঘ তের বছর ধরে ওরা তাঁর উপর চালায় জুলুম, যার ফলে একদিন তিনি বাধ্য হয়ে মকা ছেড়ে চলে গেলেন এবং পৌছুলেন গিয়ে মদীনায়। কারণ মক্কার লোকেরা চিরকালই ছিলো কঠিন–হৃদয়।...

কিন্তু মক্কার বেশির ভাগ লোক মুহাম্মদের প্রথম দাওয়াতের পর হৃদয়ের যে কাঠিন্য দেখিয়েছিলো তা বোঝা কি সত্যই ততো কঠিন? ওদের মধ্যে কোনো রূহানী তৃষ্ণা ছিলো না: ওরা জানতো কেবল বাস্তব ব্যবহারিক উদ্যোগ। কারণ, ওরা বিশ্বাস করতো জীবনের পরিধি সম্প্রসারিত করা যেতে পারে কেবলমাত্র সেই উপায়গুলিকে প্রশন্ততরো করে যার সাহায্যে বাহ্য আরাম–আয়াস বাড়ানো সম্ভব। এই সব লোকের পক্ষে একটা নৈতিক দাবির কাছে আপোসহীনভাবে নিজেদের সমর্পণ করার চিন্তা সত্যি হয়তো অসহনীয় মনে হয়েছিলো—কারণ, ইসলাম শব্দটির মানেই তো শান্দিক অর্থে 'আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ'। তা'ছাড়া মক্কার লোকদের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মশৃংখলা এবং গোত্রগত রীতি-প্রথা ছিলো অতি মাত্রায় প্রিয়; মুহাম্মদের শিক্ষায় এসবই বিপন্ন হয়ে পড়লো। যখন তিনি আল্লাহ্র একত্বের কথা প্রচার করতে শুরু করলেন এবং প্রতিমা পূজাকে সবচেয়ে বড় পাপ বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন তখন ওরা তার মধ্যে ওদের চিরাচরিত বিশ্বাসের উপরই কেবল আক্রমণ দেখলো না, বরং ওরা এও দেখতে পেলো যে, এতে করে ওদের জীবনের সামাজিক প্যাটার্নটিকেই ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে, যে-সব বিষয়কে ওরা ধর্মের এখতিয়ারের বাইরে নেহাতই 'জাগতিক' ব্যাপার বলে মনে করতো— যেমন অর্থনীতি, সামাজিক সাম্য ও সুবিচরের প্রশ্ন এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের হস্তক্ষেপ ওদের ভাল লাগলো না, কারণ ওদের ব্যবসাগত অভ্যাস, ওদের অবাধ যৌনাচার ও গোত্রের মংগল সম্পর্কে ওদের দৃষ্টিভর্থগর সংগে এ হস্তক্ষেপ খুব খাপ খাচ্ছিলো না। ওদের কাছে ধর্ম ছিলো একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার—একটা মনোগত ভর্থগর বিষয়, আচরণের বিষয় নয়।

আর এ ছিলো তারই সম্পূর্ণ বিপরীত যার কথা আরবের নবী যখন ধর্মের কথা বলতেন তখন তাঁর মনে ছিলো। তাঁর বিচারে সামাজিক আচার–আচরণ এবং অনুষ্ঠান–প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মের গণ্ডির মধ্যে পড়ে নিশ্চয়ই এবং তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বিত হতেন যদি কেউ তাঁকে বলতো—ধর্ম হচ্ছে একেবারেই ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয় এবং সামাজিক আচরণের সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি করে তাঁর পয়গামের এই

দিকটাই তাঁর পয়গামকে মক্কার কাফিরদের নিকট অতোটা অরুচিকর করে তুলেছিলো। তিনি যদি সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতেন নবীকে নিয়ে তাদের অসন্তোষ হয়তো আরো কম তীব্র হতো। এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলাম তাদের বিরক্তি উৎপাদন করতো, কারণ ইসলামের ধর্মতত্ব সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিলো তাদের নিজেদের ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর সংগে। কিন্তু খুব সম্ভব প্রথমদিকে কিছুটা আপত্তির পরও তারা এর সংগে মানিয়ে নিতো—কিছুকাল আগে যেমন তারা মানিয়ে নিয়েছিলো খৃষ্ট— ধর্মের খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রচারের সংগে—যদি রস্লুল্লাহ কেবল খৃষ্টান পাদ্রীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন এবং নিজের প্রচারকে সীমিত রাখতেন কয়েকটি বিষয়ে ঃ আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য মানুষকে তাগিদ দেওয়া, নাজাতের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ে সুন্দর আচরণ করা। কিন্তু তিনি খৃষ্টান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি এবং নিজেকে বিশ্বাস, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যক্তিগত নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কী করেই বা তাঁর পক্ষে তা সম্ভব ছিলোং তাঁর আল্লাহ্ কি তাঁকে আদেশ করেননি এই প্রার্থনা করতে ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে দাও এ জগতের কল্যাণ এবং তাবী ক্লাতের কল্যাণ।'

কুরআনের এই বাক্যটির কাঠামোর ভেতরে 'এই জগতের কল্যাণ'কে স্থান দেওয়া হয়েছে 'ভাবী জগতের কল্যাণে'র আগে—প্রথমত এ কারণে যে, বর্তমানের স্থান ভবিষ্যতের আগে, বর্তমান ভবিষ্যতের অর্থগামী এবং দ্বিতীয়ত এ কারণেও যে, মানুষকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে আত্মার ডাকে সাড়া দিতে হলে এবং পরবর্তী জীবনের কল্যাণ চাইতে হলে পূর্বে তাকে অবিদ্য তার দৈহিক এবং পার্থিব প্রযোজনগুলি মেটানোর জন্য চেটা করতে হবে। মুহামদের পয়গামে এমন কোনো আধ্যাত্মিকতার ধারণা নেই যা দৈহিক জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বা তার বিরোধী। এ পয়গাম সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণার উপর য়ে, দেহ এবং আত্মা হচ্ছে একই সত্যের ভিন্ন দু'টি দিক; কী সেই বাস্তব সত্যঃ মনুষ্য—জীবন। তাই, স্বভাবতই তিনি ব্যক্তি—মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র একটা নৈতিক মনোভংগি লালন করেই তুট হতে পারেন নি, বরং তিনি চেয়েছিলেন এই মনোভংগিটিকে এমন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্কীমে রূপান্তরিত করতে যা, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য সম্ভাব্য বৃহত্তম পরিমাণ দৈহিক এবং বৈষয়িক স্বাচ্ছন্যের বিধান করবে আর এভাবেই আত্মিক বিকাশেরও বৃহত্তম সুযোগের নিশ্চয়তা দেবে।

তিনি তাঁর প্রচার শুরু করলেন মানুষকে এই কথা বলেঃ 'আমল বা কর্ম হচ্ছে ঈমানের অংগ'ঃ কারণ আল্লাহ্ কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ধার ধারেন না; তিনি নারী – পুরুষ প্রত্যেকের কর্মও দেখেন, বিশেষ করে সেই সব কর্ম যার প্রভাব পড়ে ব্যক্তির জীবনের গণ্ডির বাইরে অন্য মানুষের উপর। তিনি দুর্বলের উপর প্রবলের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রচার করেন অগ্নি-গর্ড শন্দালংকারের সাহায্যে, যা আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি অশুতপূর্ব এই যুক্তি-বক্তব্য পেশ করলেন যে, আল্লাহ্র কাছে নারী এবং পুরুষ হচ্ছে সমান এবং সকল ধর্মীয় কর্তব্য ও আশা–আকাংখা দু'য়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সমানভাবে; মক্কার সকল

১. একচেটিয়া ব্যবসা।

২. ইন্মামতো চড়া দামে আবার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য সমুদয় ক্রয় করে ফেলা।

মকার পথ-২০

সরলমনা পৌত্তলিকের আতংকের সীমা থাকলো না যখন তিনি একথা পর্যন্ত ঘোষণা করে বসলেন যে, নারী তার নিজস্ব অধিকার বলেই একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পুরুষের সংগে মা, বোন, স্ত্রী অথবা কন্যা হিসাবে তার সম্পর্কের কারণেই কেবল সে আলাদা ব্যক্তি নয়; আর এ কারণে, নারীর অধিকার আছে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হওয়ার, নিজের ব্যবসা–বাণিজ্য পরিচালনা করার এবং বিয়েতে স্বাধীনভাবে তার নিজেকে অন্যের হাতে তুলে দেবার! তিনি সকল রকমের জুয়া খেলা ও সকল প্রকার শরাব দৃষণীয় বলে ঘোষণা করলেন, কারণ, আল-কুরআনের ভাষায়, 'এ সবের মধ্যে মন্দ অনেক বেশি এবং সামান্য উপকারিতা আছে। কিন্তু উপকারিতার চাইতে ক্ষতিকর দিকটাই বেশি।' সর্বোপরি তিনি দাঁড়ালেন. মানুষ মানুষের উপর পুরুষানুক্রমিক যে জুলুম করে আসছে তার বিরুদ্ধে, দাঁড়ালেন সুদভিত্তিক কর্জের লাভের বিরুদ্ধে, সুদের হার যা-ই-হোক, দাঁড়ালেন ব্যক্তির মনোপলি এবং 'কর্ণারে'র বিরুদ্ধে, অন্য মানুষের সম্ভাব্য প্রয়োজন নিয়ে জুয়া খেলার বিরুদ্ধে— যাকে আমরা আজকাল বলে থাকি 'ম্পেকুলেশন'-দাঁড়ালেন গোত্রগত গ্রুপ সেন্টিমেন্টের দৃষ্টিতে 'ভালো' অথবা মন্দ নিরূপণের বিরুদ্ধে, আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'দ্বাতীয়তাবাদ'। বস্তুত গোত্রগত মনোভাব এবং বিচার–বিবেচনার কোনো নৈতিক বৈধতা আছে বলে তিনি শ্বীকার করলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে, সম্প্রদায়ভিত্তিক দলের জন্য একমাত্র বৈধ, অর্থাৎ নৈতিকতার বিচারে গ্রাহ্য, প্রেরণা হচ্ছে মানুষের জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভংগির এবং নৈতিক মূল্যবোধের একটা সাধারণ মানদণ্ডের স্বাধীন সচেতন স্বীকৃতি—একই বংশ থেকে উৎপত্তির আকম্বিক ব্যাপারটাই নয়।

কার্যত, যেসব সামাজিক ধ্যান-ধারণা তখন পর্যন্ত অলংঘনীয় বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে তিনি তার প্রত্যেকটির ব্যাপক সংশোধনের জন্য জোর দিলেন এবং এ ভাবে,—বর্তমানকালের লোক যেমন বলে থাকে—তিনি ধর্মকে নিয়ে এলেন 'রাজনীতিতে'। বলাবাহুল্য, সে সময়ের জন্য এ ছিলো রীতিমতো বৈপ্লবিক.এক প্রবর্তন।

সকল কালের প্রায় সকল জাতির মতোই মক্কার পৌত্তলিক শাসকদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, তারা যেসব সামাজিক রীতিনীতি, চিন্তা—তাবনা ও প্রথা—পদ্ধতির অভ্যাসের মধ্যে লালিত হয়ে এসেছে সেগুলি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এবং তার চেয়ে তালো আর কিছু ধারণাই করা যায় না। তাই, রাজনীতিতে ধর্ম আমদানী অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্র উপলব্ধিকে আরম্ভ বিন্দু করে তোলার জন্য নবীর এ প্রয়াসে স্বতাবতই ওরা বিক্ষুক্ধ হয় এবং একে নীতি—বিগর্হিত, রাজদ্রোহমূলক এবং 'উচিত—অনুচিতের সকল ধারণার খোলাফ' বলে নিন্দা করে। এবং যখন ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো মুহাম্মদ কেবল একজন স্বপ্নচারী নন, বরং তিনি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেন কর্মের উদ্দীপনা তখন প্রতিষ্ঠিত সমাজ—ব্যবস্থার রক্ষকেরা গ্রহণ করে এক জবরদন্ত পান্টা ব্যবস্থা এবং তাঁকে এবং তাঁর সহচরগণকে নিপীড়ন শুরু করে দেয়…।

আসলে, একভাবে না একভাবে সকল নবীই তাঁদের নিজ–নিজ কালের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কাজেই, এ কি খুবই আশ্চর্যজনক যে, তাঁদের প্রায় সকলেই তাঁদের জাতি–গোষ্ঠীর দ্বারা উৎপীড়িত এবং উপহাসিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যিনি সকলের পরে এসেছেন সেই মুহাম্মদ আজো উপহাসিত হচ্ছেন পাশ্চাত্য জগতে ?

## তিন

'মাগরিবে'র সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে শায়থ ইব্নে বুলাইহিদ নয়্দি বেদুঈন এবং শহরবাসীদের এক উৎসুক চক্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেন, কারণ, এরা তাঁর পাণ্ডিত্য এবং জাগতিক প্রজ্ঞা থেকে ফায়দা নিতে ইচ্ছুক। তিনি নিজেও ওদের অভিজ্ঞতা এবং দূর-দেশে ওদের সফর সম্পর্কে ওরা তাঁকে কী বলতে পারে তা শুনতে আগ্রহী। নয়দিদের মধ্যে দীর্ঘ সফর মোটেই বিরল নয়; ওরা নিজেদের বলে 'আহলে আশ্লিদাদ'—'উটের জীনের উপর সওয়ার লোক'—এবং ওদের অনেকের নিকট বাড়ির শয়্যার চেয়ে উটের জীন অনেক বেশি পরিচিত। হার্বের যে তরুণ বেদুঈন ইরাকে তার সাম্প্রতিক সফর কালের অভিজ্ঞতার কথা এই মাত্র 'শায়খে'র নিকট বর্ণনা করলো তার নিকট নিক্ষরই তা বেশি পরিচিত। এই সফরকালেই সে তার জীবনে প্রথম 'ফিরিংগী' অর্থাৎ ইউরোপীয়কে দেখতে পায় (ইউরোপীয়দের এই নামে তথনি আখ্যায়িত করে আরবরা যখন ওরা ক্রুসেডের মুদ্ধের সময় ফ্রাংকদের সম্পর্কে আসে)।

- 'আমাকে বলুন শায়খ, ফিরিংগীরা সবসময় মাথায় কেন হ্যাট পরে যা ওদের চোখ ঢেকে রাখে? ওরা আকাশ কী করে দেখতে পায়?'
- 'ওরা এ জিনিসটিকে দেখতে চায় না',—শায়খ জবাব দিলেন, আমার দিকে চেয়ে চোখের পলক নেড়ে— 'হয়তো ওরা এই ভয় করে যে, আকাশের দৃশ্য ওদের শ্বরণ করিয়ে দিতে পারে আল্লাহ্র কথা; ওরা চায় না যে, হপ্তার দিনগুলিতে কেউ ওদের আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয়...'

আমরা সবাই হেসে উঠি। কিন্তু তরুণ বেদুসনটি তার জ্ঞানের সন্ধানে রীতিমতো জেদী।—'তাহলে আল্লাহ্ কেন ওদের প্রতি এতো দয়ালু এবং ওদের দিচ্ছেন ঐশ্বর্য, যা তিনি মুমিনদের দিচ্ছেন না ?'

- —'ওহো, এতো খুবই সোজা কথা বেটা, ওরা সোনা–রূপার পূজা করে। তাই ওদের দেবতা ওদের পকেটে...কিন্তু আমার এই যে দোস্ত', তিনি তাঁর হাত রাখেন আমার হাঁটুর উপর, 'ইনি ফিরিংগীদের সম্পর্কে আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, কারণ তিনি ওদের মধ্য থেকে এসেছেন,—আল্লাহ্–মহিমান্বিত হোক তাঁর নাম—তিনিই তাঁকে অন্ধকার থেকে নিয়ে এসেছেন ইসলামের আলোকে।'
- 'ব্যাপার কি তাই, ভাইয়া?' জিগ্গাস করে উৎসুক বেদুঈন, 'এ কি সত্য যে, আপনি নিজেই একজন 'ফিরিংগী' ছিলেন?'—যখন আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই, সে ফিস করে বলে, 'প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি যাকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন সুপথে—আমাকে বলুন ভাইয়া, 'ফিরিংগীরা' যে আল্লাহ্ সম্পর্কে এত উদাসীন তার কারণ কী ?'
- —'এ এক লম্বা কাহিনী', আমি জবাব দিই, 'কয়েক কথায় এর ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমি এই মুহূর্তে তোমাকে যা বলতে পারি তা এই যে, 'ফিরিংগীদের' দুনিয়া হয়ে

উঠেছে 'দজ্জালে'র দুনিয়া—চোখ ঝলসানো প্রবঞ্চকের দুনিয়া। তুমি কি আমাদের নবীর এই ভবিষ্যতবাণীর কথা কখনো শোনোনি যে, আখেরী জামানায় দুনিয়ার বেশি ভাগ লোকই এই বিশ্বাসে 'দজ্জালে'র অনুসারী হয়ে উঠবে যে, সে–ই আল্লাহ!'

এবং ও যথন জিগ্গাসু চোখে আমার দিকে তাকালো, আমি তথন শায়খ ইব্নে বুলাইহিদের সমতি নিয়ে বর্ণনা করি বাইবেলের সর্বশেষ গ্রন্থে উল্লিখিত 'দজ্জালে'র আবির্ভাব সম্পর্কিত ডবিষ্যতবাণী—যার একটি চোখ হবে অন্ধ কিন্তু তার থাকবে আল্লাহ্রর দেয়া রহস্যময় ক্ষমতা। পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলে যা বলা হচ্ছে তা–ও সে জনতে পাবে তার কান দিয়ে এবং অসীম দূরত্বে যা কিছু ঘটছে তার এক চোখ দিয়ে দেখতে পাবে; সে উড়ে কয়েকদিনের মধ্যে ঘুরে আসবে পৃথিবী; মাটির নিচে থেকে হঠাৎ করে নিয়ে আসবে সোনা—রূপার ভাঙার; তার হকুমে বর্ষণ হবে, তরুলতা উৎপন্ন হবে, সে হত্যা করবে এবং নতুন জীবন দান করবে। যার ফলে, ঈমান যাদের দুর্বল তারা তাকে বিশ্বাস করবে খোদ্ আল্লাহ্ বলে এবং ভক্তিতে তার সামনে সিজদায় যাবে—কিন্তু যাদের ঈমান মজবুত তারা আগুনের হরফে তার কপালে যা লেখা আছে তা পড়তে পাবেঃ 'আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী' এই কথা—এবং এভাবে তারা জানতে পারবে যে, মানুষের বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য দজ্জাল একটা ছলনা ছাড়া কিছু নয়…'

এবং যখন আমার বেদুঈন বন্ধুটি দু'চোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকায় এবং শুনশুন করে বলে, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় মাগি', আমি তখন ইব্নে বুলাইহিদের দিকে ঘুরে বলিঃ

—'হে শায়খ, এই রূপক কাহিনীটি কি আধুনিক কারিগরী সভ্যতার একটি যথোচিত বর্ণনা নয়? এ সভ্যতা হচ্ছে 'এক–চক্ষু'ঃ অর্থাৎ এ কেবল জীবনের একটি দিক, তার বৈষয়িক উন্নতির দিকে তাকায় এবং জীবনের রহানী দিক সম্পর্কে এ বে–খবর। এর কারিগরী তেলেসমাতির সাহায্যে মানুষকে দিয়েছে তার স্বাভাবিক সামর্থ্যের বাইরে অনেক দূরের কস্তু দেখার ও দূরের শব্দ শোনার ক্ষমতা, দিয়েছে ধারণাতীত গতিতে অসীম দূরত্ব অতিক্রম করার সামর্থ্য। এই সভ্যতার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা 'বর্ষানো হয় বৃষ্টি এবং জন্মানো হয় তরুলতা' এবং মাটির নিচে থেকে উদ্ঘাটিত করা হয় অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্যের ভাঙার। এই বিজ্ঞানের ওমুধ জীবন দেয় তাকে যার মৃত্যু মনে হয় অবশ্যুজাবী, অন্যদিকে এর যুদ্ধ–বিগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিক ধ্বংসলীলা ধ্বংস করে জীবনকে আর এর বৈষয়িক অগ্রগতি এতোই প্রচণ্ড এবং এতোই চোখ ঝলসানো যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা বিশ্বাস করতে তব্দুক্ব করেছে যে, নিজের অধিকারেই এ হচ্ছে একজন 'খোদা', কিন্তু যারা তাদের স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতন রয়েছে তারা সম্পর্টই বুঝতে পারে যে, 'দজ্জালে'র পূজা করা মানে আল্লাহ্কে অশ্বীকার করা....।'

— 'তুমি ঠিক বলেছো মুহামদ, তুমি ঠিক বলেছো', উত্তেজিতভাবে আমার হাঁটুর উপর থাবা মারতে মারতে চীৎকার করে উঠেন বুলাইহিদ,— 'দজ্জাল' সম্পর্কিত ভবিষ্যত বাণীটির প্রতি এভাবে তাকানোর কথা কখনো আমার মনে হয়নি, কিন্তু তুমি ঠিক বলেছো! মানুষের অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের উন্নতি যে আমাদের আল্লাহ্রই একটা রহমত, এটা উপলব্ধি না করে অজ্ঞাতবশত মানুষ ক্রমেই বেশি–বেশি সংখ্যায় ভাবতে শুরু করেছে যে,

এ খোদাই একটা লক্ষ্য এবং পূজা পাওয়ার যোগ্য।

হাঁ৷ আমি নিজে নিজে ভাবি—পশ্চিমের লোক সত্যই নিজেদের সঁপে দিয়েছে - 'দজ্জালে'র পূজায়। অনেককাল আগেই পশ্চিমের মানুষ হারিয়েছে তার সকল নিষ্কলুষতা এবং প্রকৃতির সংগে তার সকল অভ্যন্তরীণ সংহতি। তার কাছে জীবন হয়ে উঠেছে একটা হয়রানী। সে সন্দেহবাদী এবং সে কারণে সে তার ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিজের অন্তরে নিঃসংগ। এই নিঃসংগতার মধ্যে যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে না হয় সেজন্য বাহ্য উপায়ে জীবনের উপর প্রভুত্ব করার জন্য অবশ্যি চেষ্টা করতে হবে তাকে—'বেঁচে আছি' কেবলমাত্র এই অনুভৃতি তাকে আর দিতে পারছে না অন্তরের নিরাপত্তা; যন্ত্রণার সংগে মূহর্ত থেকে মূহর্তে তাকে অবশ্যই হামেশা কৃস্তি লড়তে হবে জীবনের সাথে, যেহেতু সে সকল প্রকার অতীন্ত্রিয় জিগগাসা হারিয়ে বসেছে এবং স্থির করেছে যে, তাকে বাদ দিয়েই সে চলবে, তাই তাকে ক্রমাগত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে হবে তার নিজের জন্য যান্ত্রিক মিত্র। আর এভাবেই তরু হয়েছে কারিগরি ক্ষেত্রে তার উন্মন্ত বেপরোয়া প্রয়াস। সে প্রত্যেকদিন নতুন নতুন মেশিন আবিষ্কার করছে এবং তার প্রত্যেকটিকে দিঙ্গে তার আত্মার কিছু না কিছু যেনো সেগুলিই তার অন্তিত্বের জন্যে লড়াই করে। মেশিনগুলি তা অবশ্যই করে কিন্তু একই সংগে সেগুলিই তার জন্য দৃষ্টি করে নিত্য-নতুন অভাব, নতুন নতুন বিপদ, নতুন নতুন ভয় এবং নতুনতরো আরো কৃত্রিম মিত্রের জন্য এক অতৃগু তৃষ্ণা। তার আত্মা নিজেকে হারিয়ে रफल উৎপাদনশীল মেশিনের নিয়ত প্রবলতরো, নিয়ত উদ্ভূটতরো, নিত্য প্রচণ্ডতরো চাকার ঘূর্ণনে; এবং মেশিনটিও হারিয়ে ফেলে তার নিজের সত্যিকার উদ্দেশ্য—মানব জীবনকে রক্ষা এবং ঐশ্বর্যাশালী করাই যার মানে—এবং নিজেই হয়ে ওঠে একটি দেবতা, ইস্পাতের সর্বগ্রাসী রাক্ষস। এই অতৃঙ দেবতার পুরুত প্রচারকেরা এ বিষয়ে সচেতন বলে মনে হয় না যে, আধুনিক কালের কারিগরি উন্নতির দ্রুততা কেবল জ্ঞান–বিজ্ঞানের নিশ্চিত বিকাশেরই ফল নয়, আত্মিক হতাশারও ফল, এবং পশ্চিমের মানুষ যে-চমকপ্রদ বৈষয়িক উনুতির আলোকে প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব স্থাপন করবে বলে আপন ইচ্ছার কথা ঘোষণা করে, সেগুলি কিন্তু তাদের অন্তরতম তাৎপর্যের দিক দিয়ে আত্মরক্ষামূলক ধরনের ঃ ওদের উচ্ছ্রল **মুখাবয়বের পেছনে ওঁত পেতে আছে অজ্ঞানার আতংক।** 

পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষ ও সমান্ধের প্রয়োজন ও তার আত্মার চাহিদার মধ্যে একটা সামজস্যপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপনে বার্থ হয়েছে। এ সভ্যতা তার কিছুকাল আগের ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র বর্জন করেছে, কিন্তু নিজের মধ্য থেকে অন্য কোনো নৈতিক পদ্ধতি সৃষ্টি করতে পারেনি যা, যতো তত্ত্বমূলকই হোক, যুক্তিগ্রাহ্য হবে। শিক্ষায় এর অতো অগ্রগতি সত্ত্বেও লোক—মাতানো চতুর বক্তারা যেসব স্লোগান উদ্ভাবন করা প্রয়োজন মনে করে, উদ্ভূট হলেও সে—সবের শিকার হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে যে নির্বোধ প্রস্তুতি রয়েছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা তা জয় করতে পারেনি। এ সভ্যতা 'সংগঠনের কৌশল'কে একটি চারুকলায় উন্নীত করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা যেসব শক্তির জন্ম দিয়েছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পাশ্চাত্য জাতিগুলি রোজই তাদের চূড়ান্ত অক্ষমতার প্রমাণ দিছে, এবং এই মূহুর্তে তা এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌছেছে যখন বাহ্যত অপরিসীম বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা আর বিশ্বব্যাপী বিশৃংখলা পাশাপাশি

আগাচ্ছে, হারত ধরাধরি করে। তার বিজ্ঞান জ্ঞানের যে আলো ছড়াচ্ছে—যে–আলো নিঃসন্দেহেই মহৎ—তা থেকে সর্বপ্রকার ধর্মমুখিনতা বঞ্চিত পাশ্চাত্যবাসী আজ আর নৈতিক কোনো ফায়দাই লাভই করতে পারছে না। তার ক্ষেত্রে কুরআনের এ কথাগুলি প্রযোজ্য ঃ

ওদের উপমা হচ্ছে অমন একটি জাতের উপমা যারা প্রজ্বলিত করেছে আগুন, কিন্তু যখন তা তাদের চারদিকে আলো ছড়ালো তখন আলাহ্ তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদের রেখে দিলেন অন্ধকারে যার মধ্যে ওরা দেখতে পায় না— বোবা, বধির এবং অন্ধঃ এবং তবু ওরা ফিরে আসে না।

এবং তবু ওদের অন্ধত্বের অহমিকায় পাশ্চাত্যের লোকেরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, অন্য কিছু নয়, 'ওদের' সভ্যতাই পৃথিবীতে আনবে আলো আর সুখ–শান্তি...আঠারো এবং উনিশ শতকে ওরা সারা পৃথিবীতে খৃষ্টধর্মের সত্য কিস্তার করতে চেয়েছিলো; কিন্তু এখন যেহেতু ওদের ধর্মীয় উদ্দীপনা এতোটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে যে, ধর্মকে ওরা নেপথ্য সংগীতের বেশি কিছু মনে করে না— যাকে 'বাস্তবে' জীবনের সহচর হিসাবে থাকতে দেওয়া হয়, কিন্তু তার উপর প্রভাব খাটাতে দেওয়া হয় না—তথন তারা খৃষ্টধর্মের পরিবর্তে 'পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতির' জড়বাদী তত্ত্ব প্রচার করতে ভক্ত করেছেঃ তত্ত্বকথাটি কী?—এ বিশ্বাস যে কারখানায়, গবেষণাগারে এবং পরিসংখ্যান–বিদদের টেবিলের উপরই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এবং এভাবে 'দজ্জাল' আবির্ভূত হয়েছে স্বরূপে...।

### চার

নীরবতা জেঁকে থাকে অনেকক্ষণ। এরপর 'শায়খ' আবার বলেনঃ 'বেটা, 'দজ্জাল' বলতে কী বোঝায় এই উপলব্ধিই কি তোমাকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করেছে ?'

- 'একদিক দিয়ে, আমার মনে হয়, তা'ই হয়েছে, কিন্তু এ ছিলো কেবল শেষ পদক্ষেপ।'
- —'শেষ পদক্ষেপ...হাা, তুমি কী করে ইসলামের পথ ধরেছো যে কাহিনী একবার আমাকে বলেছিলে। কিন্তু ঠিক কখন এবং কেমন করে তোমার মনে একথা প্রথম উদয় হলো যে, তোমার অভীষ্ট লক্ষ্য হতে পারে ইসলাম ?'
- 'কখন? একটু ভাবতে দিন আমাকে...আমার মনে হয়; ব্যাপারটি ঘটেছিলো আফগানিস্তানে, শীতকালের একদিনে, যখন আমার ঘোড়ার একটি নাল হারিয়ে পিয়েছিলো, আর সে কারণে, এক গ্রামে এক কামারকে খুঁজতে হচ্ছিলো আমার। গ্রামটি ছিলো আমার পথ থেকে বেশ দূরে। সেখানেই একজন লোক আমাকে বলেছিলো, 'কিন্তু আপনি তো একজন মুসলমান, কেবল আপনি নিজে তা জানেন না এই যা...এ হচ্ছে আমার ইসলাম গ্রহণের আট মাস আগের কথা..আমি হিরাত থেকে যাচ্ছিলাম কাবুল..'

হিরাত থেকে কাবুলের পথ ধরে আমি চলছি সওয়ারীর পিঠে। আমার সংগে রয়েছে ইবরাহীম এবং একজন আফগান সৈনিক। মধ্য আফগানিস্তানের বরফ–ঢাকা পার্বত্য উপত্যকা আর হিন্দুকুশের গিরি–পথগুলি ধরে আমরা চলছিলাম—সওয়ারী হাঁকিয়ে। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে তখন, বরফ চকচক করছে এবং আমাদের সকল দিকেই দাঁড়িয়ে আছে সাদা–কালো খাড়া উঁচু পাহাড়।

সেদিন আমার মনের মধ্যে ছিলো একটা দুঃখ, আর একই সংগে আমি অনুভব করছিলাম আশ্চর্যজ্ঞনক এক সুখ। আমি দুঃখ বোধ করছিলাম এজন্য যে, যে–লোকগুলির সংগে আমি গত ক'টি মাস এক সাথে বাস করেছি ওদের ঈমান যে–আলো, যে–শক্তি, যে–বৃদ্ধি ওদের দিতে পারতো, মনে হলো তা থেকে ওদের আড়াল করে রেখেছে একটি পুরু অস্বচ্ছ পর্নাঃ আর আমি সুখ বোধ করছিলাম এ কারণে যে, সেই ঈমানের আলো, শক্তি এবং বৃদ্ধি রয়েছে আমারই সাথে সমুখে, সাদা–কালো পাহাড়গুলির নিকটে, এতো নিকট যেনো হাত দিয়ে আমি স্পূর্ণ করতে পারছি।

আমার ঘোড়া খোঁড়াতে তব্ধ করলো এবং কিছু একটা যেনো তার খুরের মধ্যে ক্লিং করে শব্দ করে উঠলোঃ একটি নাল ঢিলা হয়ে পড়েছে এবং কেবলমাত্র দুটি পেরেকের উপর তর করে ঝুলে আছে।

- 'ধারে কাছে কি এমন কোনো গাঁ আছে যেখানে একজন কামার পেতে পারি?' আমি আমাদের আফগান সংগীদের জিগগাস করি।
- —'এখান থেকে এক লীগেরও কিছু কম দূরে দেহ্–জার্থ নামে একটি গাঁ রয়েছে। ওখানে একজন কামার আছে, আর আছে হাজারাজাতের 'হাকিমে'র একটি কিল্লা।'

সূতরাং চকচকে বরফের উপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে আমরা চললাম দেহ্-জ্বংগি, একটু মন্থ্র গতিতে, যাতে আমার ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

'হাকিম' বা জেলা শাসকটি ছিলেন বেঁটে–খাটো হাসি–খুশি এক তরুণ। বন্ধুভাবাপন্ন এই লোকটি তাঁর ছোটো–খাটো নির্জনতায় একজন বিদেশী মেহমান পেয়ে খুশী হলেন। তথন পর্যন্ত যে সব আফগানের সংগে আমার দেখা হয়েছে এবং পরেও আমি যে–সব আফগানকে দেখেছি তাদের মধ্যে এই তরুণই ছিলেন স্বচেয়ে সাদাসিধা নিরহংকার, যদিও তিনি ছিলেন বাদশাহ আমান উল্লাহ্র খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ওখানে আমাকে দুদিন অবস্থান করতে বাধ্য করেন।

বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় আমরা বসেছি রোজকার মতো ভুরি ভোজনে। এরপর একজন গৌমো লোক সেতারের সংগে একটি গাঁথা গেয়ে আমাদের আপ্যায়িত করে। সে গান গাইছিলো পশ্তুতে—যে ভাষা আমি বুঝি না—কিন্তু তার গানের কয়েকটি ফার্সী শব্দ স্পষ্ট যেনো লাফ দিয়ে উঠলো মৃদুষ্ণ গাঁলিচা—ঢাকা গরম পক্ষ এবং জ্ঞানালার ফাঁক দিয়ে বরফের যে ঠাঙা দীঙি এসেছে তারই পটভূমিতে। আমার মনে আছে, সে গাইছিলো গোলিয়াতের সংগে দাউদের যুদ্ধের কথা—ঈমানের সংগে পশু—শক্তির সংগ্রামের কথা—যদিও আমি গানের শব্দগুলি খুব অনুসরণ করতে পারছিলাম না, তবু গানের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে যখন তা ভক্ষ হলো নরম মোলায়েম সুরে এবং তারপর তা উর্ধ্বাভিসারী হলো আবেগের প্রচণ্ড উচ্ছানে, একটা চূড়ান্ত বিজয়ের সহর্ষ চিৎকারে!

গানটি যখন থামলো, 'হাকিম' মন্তব্য করেন ঃ 'দাউদ ছিলেন ক্ষুদ্র কিন্তু তাঁর ঈমান ছিলো বড় ...।'

আমি তাঁর সংগে এই কথাগুলি যোগ না করে পারলাম না, 'এবং আপনারা সংখ্যায় অনেক কিন্তু আপনাদের ঈমান কম।'

. আমার মেজবান আমার দিকে বিশ্বিত দৃষ্টিতে তাকান এবং আমি প্রায় অনিচ্ছাকৃতভাবে যা বলে ফেলেছি তাতে অপ্রতিভ হয়ে তড়িঘড়ি আমার কথার ব্যাখ্যা স্বক্ষ করে দিই। আমার ব্যাখ্যা রূপ নেয় প্রশ্নের তীব্র স্রোতের।

—'এ কেমন করে হলো যে, আপনারা মুসলমানেরা, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন, যার ফলে একদিন আপনাদের পূর্বপুরুষেরা একশ' বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আপনাদের ধর্মকে বিস্তৃত করেছিলেন আরব দেশ থেকে পশ্চিমে সুদ্র আটলান্টিক পর্যন্ত এবং প্বদিকে মহাচীনের অভ্যন্তরে, আর এখন নিজেদের এতো সহজে এতো দুর্বলের মতো সমর্পণ করছেন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও রীতিনীতির নিকট। কেন! আপনারা,—যাঁদের পূর্বপুরুষেরা একদিন এমন একসময়ে পৃথিবীকে জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্পকলার আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন যখন ইউরোপ নিমজ্জিত ছিলো চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মধ্যে; এখন সাহস সঞ্চয় করতে পারছেন না আপনাদের আপন প্রগতিশীল উল্জ্বল ধর্মাদর্শের দিকে ফিরে যাওয়ার? এ কি করে সম্ভব হলো যে, আতাতুর্ক, সেই নগণ্য মুখোশধারী ব্যক্তিটি, যে ইসলামের কোনো মূল্য আছে বলেই স্বীকার করে না, আপনারা—মুসলমানদের কাছে সে হয়ে উঠেছে 'মুসলিম পুনর্জ্জাগরণের প্রতীকং'

আমার মেচ্ছবান স্তব্ধ, নির্বাক। বাইরে তখন বরফ পড়ছে। দেহ্-জার্থী পৌছোনোর আগে আগে আমি বেদনা ও আনন্দ-মিশানো যে তরংগ অনুভব করছিলাম আবার তা অনুভব করি। আমি উপলব্ধি করলাম—অতীতের সেই গৌরব যা একদিন ছিলো বাস্তব এবং সেই লচ্জা যা একটি মহৎ সভ্যতার এই পরবর্তীকালের সন্তানদের অপমানে ঢেকে দিছিলো!

— 'আমাকে বল্ন—এ কেমন করে হলো যে, আপনাদের নবীর ধর্ম এবং এর সকল সরলতা ও স্বচ্ছতা আপনাদের আলিমদের বন্ধ্যা ধ্যান–ধারণা ও কূটতর্কের জঞ্ঞালের নীচে চাপা পড়ে গেলো? এ কেমন করে হলো যে, আপনাদের রাজা–বাদশাহ্ এবং বড় বড় জমিদারেরা ধন–ঐশ্ব্য এবং বিলাসিতার মধ্যে ফূর্তিতে মাতলামী করছে যখন তাদের বিপুল সংখ্যক মুসলিম ভাইয়েরা কোনো রক্মে জীবন ধারণ করছে অনির্বচনীয় দারিদ্র্য ও নোংরা পরিবেশে—যদিও আপনাদের নবী শিথিয়েছিলেন 'কোনো মানুষই দাবি করতে পারে না সে মুমিন যদি সে নিজে পেট বোঝাই করে থায় যখন তার প্রতিবেশী থাকে স্কুধার্তং' আপনি কি আমাকে বোঝাতে পারেন, আপনারা কেন স্ক্রীলোকদের ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন জীবনের পশ্চাদ্ভূমিতে যদিও নবী এবং তাঁর সহচরদের চারপাশে যে—সব মহিলা ছিলেন তাঁরা তাঁদের পুক্রমদের জীবনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ব্যাপকভাবেং এ কেমন করে হলো যে, আপনারা—মুসলমানদের মধ্যে অতো বেশি লোক অজ্ঞ এবং অতি সামান্য সংখ্যক মানুষই কেবল লিখতে ও পড়তে পারে—যদিও আপনাদের নবী ঘোষণা করেছিলেন, 'জ্ঞানের অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নর এবং নারীর জন্য বাধ্যতামূলক পবিত্রতম কর্তব্য,' যদিও তিনি বলেছিলেন 'কেবলই যে ব্যক্তি ধার্মিক তার উপর জ্ঞানী মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য সকল তারার উপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতোং'

তখনো কোনো কথা না বলে পলকহীন দৃষ্টিতে আমার মেজবান আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং আমি ভাবতে তক করি, আমার এই বিক্লোরণে তিনি হয়ত আহত হয়েছেন, তাঁর অন্তরের গভীরে। বীণাবাদক লোকটি আমাকে অনুসরণ করার মতো ফার্সী বোঝে না বলে অবাক বিষমে তাকিয়ে থাকে বিদেশী লোকটির দিকে—যে এতো আবেগের সংগে কথা বলেছে 'হাকিমে'র সাথে। শেষ পর্যন্ত 'হাকিম' তাঁর চওড়া হলদে ভেড়ার চাদরটি গামে জড়ালেন, যেন তাঁর ঠাঙা লেগেছে। তারপর ফিসফিস করে বললেনঃ

**'কিন্তু.....আপনি তো** একজন মুসলমান।...'

আমি সশব্দ হাসিতে উচ্চকিত হই এবং বলিঃ 'না, আমি মুসলিম নই। কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে এতো সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি যে, মাঝে মাঝে আমি রেগে যাই যখন দেখি আপনারা এর অপচয় করছেন।...আমি যদি খুব রুঢ় কথা বলে থাকি আমাকে মাফ করবেন। আমি দৃশমন হিসাবে কথা বলিনি।'

আমার মেজবান মাথা নাড়লেন, 'না, আমি যা বলেছি তা সত্যঃ

আপনি একজন মুসলমান; কেবল আপনি নিজে জানেন না, এই যা...।' কেন আপনি এখানে, এই মূহুর্তে বলছেন না ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহামাদুর রাস্লুল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাছ্ নেই এবং মুহামাদ তাঁর রাস্লং" এবং কেন কার্যত একজন মুসলমান হচ্ছে না, যেমন আপনি ইতিমধ্যেই আছেন আপনার অন্তরেং বলুন ভাই, এখনি একথা উচ্চারণ করুন, আগামীকাল আমি আপনার সাথে যাবো কাবুল এবং আপনাকে নিয়ে যাবো 'আমীরে'র কাছে, আর তিনি দু'বাছ বাড়িয়ে আপনাকে জানাবেন অভ্যর্থনা। তিনি আপনাকে দেবেন ঘরবাড়ি, বাগান এবং গরু–বাছুর, আর আমরা সবাই আপনাকে ভালোবাসবো। বলুন ভাইজান...'

— 'আমি যদি কখনো একথা উচ্চারণ করি তা করবো এ কারণে যে, আমার মন শান্তিতে ছিতি লাভ করেছে— 'আমীরে'র ঘরবাড়ি এবং বাগিচার জন্য নয়।'

কিছু তিনি জেদ করতে থাকেন, 'আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই ইসলাম সম্পর্কে যা জানি জাপনি তো এখনি তার চাইতে অনেক বেশি জানেন। কী সেই জিনিসটি যা আপনি এখনো বৃষ্ধতে পারেননিঃ'

— 'প্রশৃটি বোঝার নম, বরং সন্দেহমুক্ত হয়ে এই বিশ্বাস করার প্রশৃঃ এ প্রত্যয় যে, কুরজান প্রকৃতই আল্লাহ্র বাণী এবং একজন মহামানবের বিশ্বয়কর সৃষ্টি কেবল নয়....'

**কিন্তু পরবর্তী ক'টি মা**স আমার সে আফগান বন্ধুর কথাগুলি মন থেকে আমি কখনো সরিমে রাখতে পারদাম না।

কাবৃদ থেকে আমি দক্ষিণ আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রাচীন নগরী গজনী হয়ে কয়েক হঙা খোড়াম চড়ে সফর করি। গজনী থেকেই প্রায় এক হাজার বছর আগে মহাবীর মাহমুদ বার হমেছিলেন ভারত বিজয়ে। আমি চলি বিদেশী শহরের মতো দেখতে কান্দাহারের ভেতর দিয়ে, যেখানে আপনি সাক্ষাত পাবেন পৃথিবীর দুর্ধর্ষতম যোদ্ধা উপজ্ঞাতিগুলির। আমি পাড়ি দিই আফগানিস্তানের দক্ষিণ–পশ্চিম কোণের মরুভূমি এবং আবার ফিরে আসি হিরাতে, যেখান থেকে ভক্ক হয়েছিলো আমার আফগানিস্তান পায়ে চলার রাস্তা।

সে ছিলো ১৯২৬ ইংরেজি। শীতকালের শেষ দিকে আমি হিরাত ত্যাগ করি—আমার স্বদেশমুখী দীর্ঘ সফরের প্রথম পর্যায়ে আমি ট্রেনে করে যাই আফগান সীমান্ত থেকে রুশ তুর্কিস্তানের মার্ভে, সেখান থেকে সমরখন্দে—সমরখন্দ থেকে বোখারায় এবং তাসখন্দে, আর সেখান থেকে তুর্কমান স্তেপ অঞ্চল পাড়ি দিয়ে যাই উরাল আর মস্কোতে।

সোভিয়েত রাশিয়ার যে ছাপ আমার মনে প্রথম এবং সবচেয়ে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে তা হচ্ছে মার্ভের রেল স্টেশনে একটা মস্ত বড়ো, অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত পোস্টার—যাতে দেখানো হয়েছিলোঃ নীল রংয়ের টিলা জামা পরা এক তব্ধুণ প্রলেতারিয়া বুট জুতা দিয়ে লাখি মেরে মেঘ—ভরা আকাশ থেকে ফেলছে এক হাস্যকর সাদা দাড়িওয়ালা জোল্বা পরা ভদ্রলোককে। পোস্টারের নীচে এই ক্রম্শ উপকথাটি ছিলো লিখিতঃ এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকেরা খোদাকে লাখি মেরে তাড়িয়েছে আকাশ থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকের 'বেজবোজনিকি' (নাস্তিক) এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত।'

যেখানেই যাই, প্রত্যেক জায়গায়ই, এ ধরনের সরকার অনুমোদিত ধর্ম-বিরোধী প্রচারণা হুমড়ি খেয়ে পড়ে চোখের উপরঃ সরকারী দালান-কোঠায়, সড়কে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যে-কোনো ইবাদত খানার আশোপাশে। তুর্কিস্তানে স্বভাবতই এসব ইবাদতখানার বেশির ভাগ ছিলো মসজিদ। প্রকাশ্য সালাতের জামাত নিষিদ্ধ ঘোষিত না হলেও মানুষ যাতে জামাতে শরিক হতে না পারে তার জন্য কর্তৃপক্ষ সকল চেষ্টাই করতো। আমি প্রায়ই স্থনতাম, বিশেষ করে বোখারা এবং তাসখদে ঃ যে মানুষই মসজিদে ঢোকে পুলিশ গোয়েন্দারা তার নাম টুকে রাখছে ঃ কুরআনের কপিগুলি এক জায়গায় জমা করে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। আর তরুণ 'বেজবোজনিকি'দের একটি মজার খেলা ছিলো মসজিদের ভেতরে শৃকরের মাথা নিক্ষেপ করা। সত্যি একটি চমৎকার রীতি বলতে হয়।

এশীয় এবং ইউরোপীয় রাশিয়ার ভেতর দিয়ে কয়েক হপ্তা ভ্রমণের পর আমি যখন পোলাপ্তের সীমান্ত অতিক্রম করি, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি সোজা চলে যাই ফ্রাংকফুর্ট এবং হাযির হই গিয়ে আমার সংবাদপত্রের এতোদিনের পরিচিত এলাকার মধ্যে। একথা বৃঝতে আমার খুব দেরী হলো না যে, আমার অনুপস্থিতিকালে আমার নাম খুবই মশহর হয়ে পড়েছে এবং মধ্য ইউরোপের বৈদেশিক সংবাদদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা বেশি পরিচিত আমাকে এখন তাঁদেরই অন্যতম বলে মনে করা হচ্ছে। আমার কয়েকটি প্রবন্ধ—বিশেষ করে ইরানীদের জটিল ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলাম সেগুলি—বিখ্যাত প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং সেগুলি যে স্বীকৃত লাভ করেছে তা মামুলি নয়। এই কৃতিত্বের বদৌলতে বার্লিনের একাডেমী অব জিওপলিটিক্স—এ কয়েকটি ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি আমন্ত্রিত হই। সেখানেই আমাকে বলা হলো—আমার বয়সের একজন মানুষকে (তখনো ছান্দিশ হয়নি আমার বয়স) এ ধরনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যা এর আগে আর কখনো ঘটেনি। সর্বসাধারণের অধিকতরো উপযোগী প্রবন্ধগুলি 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙের' অনুমতি নিয়ে পুন্র্মুত্রণ করেছে প্রন্য অনেক সংবাদপত্র। আমি জানতে পারলাম, আমার একটি প্রবন্ধ পুন্র্মুত্রণ হয়েছে প্রায় ত্রিশ বার। সবদিক দিয়েই

আমার ইরান সফর হয়েছিলো খুবই ফলপ্রসূ।

এ সময়েই আমি এল্সাকে বিয়ে করি। যে দৃ'বছর আমি ইউরোপ থেকে দূরে ছিলাম তা আমাদের তালবাসাকে দুর্বলতরো না করে বরং আরো মজবুতই করেছিলো; আর এমন একটা খুশী আর আনন্দের সাথে আমি আমাদের দু'জনের বয়সের বৃহৎ ব্যবধান সম্পর্কে তার আশংকা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলাম জীবনে যা এর আগে আর কখনো আমি অনুভব করিনি।

— 'কিন্তু তুমি কেমন করে আমাকে বিয়ে করবে? এল্সা যুক্তি পেশ করে, 'তোমার বয়স এখন ছাব্দিশও নয়, আর আমি এখন চল্লিশের উপরে। একটু ভেবে দেখোঃ তোমার বয়স যখন ত্রিশ হবে আমার বয়স হবে তখন পঁয়তাল্লিশ, আর তুমি যখন চল্লিশে পৌছুবে আমি তো তখন বুড়ি…।'

আমি উচ্চৈশ্বরে হেসে উঠিঃ 'তাতে কি হয়েছে? তোমাকে ছাড়া আমি আমার ভবিষ্যৎ কল্পনাও করতে গারি না।'

এবং শেষপর্যন্ত এলুসা হার মানে।

আমি অতিশয়োক্তি করিনি যখন আমি বললাম, এল্সাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সৌন্দর্য আর তার সহজাত মাধুর্য এল্সাকে আমার নিকট এমন পরম আকর্ষণীয়া করে তুলেছিলো যে, অন্য কোনো স্ত্রীলোকের দিকে আমি তাকাতেও পারতাম না। আর জীবন থেকে আমি কী চাই এ বিষয়ে তার স্থাহী বোধ আমার আশা ও আকাংখাকে করে আলোকিত এবং এগুলিকে করে তোলে আরো বেশি কংক্রীট, আরো বেশি ধার্য—আমার নিজের চিন্তা—ভাবনা যা কখনো করতে পারতো, তা থেকে এগুলিকে আরো কংক্রীট, আরো ধার্য করে তোলে।

একবার—খুব সম্ভব আমাদের বিয়ের এক হঙা পরে—এল্সা মন্তব্য করেঃ কী আশ্চর্য যে সকল মানুষের মধ্যে তুমিই ধর্মে মিষ্টি—সিজমকে অবজ্ঞা করছো...তুমি নিজেই তো একজন মিষ্টিক—ইন্দ্রিয়লক জ্ঞানের মাধ্যমে এক ধরনের মিষ্টিক, তোমার চারপাশের জ্ঞীবনের দিকে তুমি আগাচ্ছো তোমার আঙ্লের ডগায় পরণ করে করে, প্রত্যেক বন্তুর মধ্যেই একটা সৃদ্দ্র জটিল মিষ্টিক নক্শা দেখে দেখে—অনেক কিছুর মধ্যেই—যা অন্য মানুষের কাছে মনে হয় অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ...অথচ যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের দিকে তাকাও তুমি তখন একেবারেই মগজসর্বস্ব। অন্য প্রায় সকল লোকের ক্ষেত্রেই তো এর বিপরীতটিই বরং হতো...'

কিন্তু এল্সা সন্তিটেই হতবৃদ্ধি হয়নি। আমি যখন ইসলামের কথা তাকে বলতাম তখন আমি যে কিসের সন্ধানে রয়েছি তা সে জানতো, যদিও সে হয়তো আমার মতো এতো তীব্র তাদিদ অনুভব করেনি, তবু আমার প্রতি তার তালোবাসাই তাকে আমার এ অনুসন্ধানে আমার অংশী করে তোলে।

প্রায়ই আমরা দু'জন এক সংগে কুরআন পাঠ করি এবং কুরআনের বিভিন্ন ভাবধারা নিয়ে দু'জনে আলোচনা করি; আর এল্সাও আমার মতোই এর নৈতিক শিক্ষা আর এর ১ বাস্তব ব্যবহারিক নির্দেশের মধ্যে যে আন্তরিক সংযোগ রয়েছে তাতে ক্রমেই অধিকতরো প্রভাবিত হয়ে উঠতে থাকে। আল্—কুরআনের মতে, মানুমের কাছ থেকে আল্লাহ্ অন্ধ আনুগত্য চান না, বরং আবেদন জানান তার বৃদ্ধির প্রতি; তিনি মানুমের নিয়তি থেকে দ্রে দাঁড়িয়ে থাকেন না, বরং তিনি 'তোমার ঘাড়ের রগের চাইতেও তোমার নিকটতরো।' তিনি ধর্ম এবং সামাজিক আচরণের মধ্যে টেনে দেননি কোনো ভেদরেখা ঃ আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্ভবত এই যে, আল্লাহ্ এই স্বতঃসিদ্ধ থেকে গুরু করেননি যে, জীবন মাত্রই জড় ও আত্মার ছন্দ্বে তারাক্রান্ত এবং আলোর দিকে পথ পেতে হলে আত্মাকে মুক্ত করতে হবে দেহের বন্ধন থেকে। জীবনের অস্বীকৃতি এবং আত্মা–নিগ্রহ, তা যে ধরনেরই হোক না কেন, রসূল তাঁর নিন্দা করেছেন তাঁর এই ধরনের উক্তিতে,'জেনে রোখো, কৃচ্ছসাধন আমাদের জন্য নয়' এবং 'ইসলামে সন্ম্যাসবাদের স্থান দেই।' মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে কেবল যে একটি ইতিবাচক ফলপ্রসূ প্রবৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা নয়, তাকে একটি নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের পবিত্রতায়ও মণ্ডিত করা হয়েছে। কার্যত মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছেঃ তুমি যে কেবল তোমার জীবনের পুরাপুরি ব্যবহারই 'করতে পারো' তা নয়, তুমি তা করতে 'বাধ্যও' বটে।

ইসলামের একটি সুসংহত রূপ এমন এক চূড়ান্ততা ও নিশ্চয়তা নিয়ে প্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো য়ে, মাঝে মাঝে আমি বিশ্বয়—বিমৃঢ় হয়ে পড়তাম। এমন প্রক্রিয়ায় এটি আকার নিচ্ছিলো য়াকে এক ধরনের মানসিক ওস্মসিস বলেই বর্ণনা করা য়েতে পারে, অর্থাৎ গত চার বছর ধরে জীবন পথে আমার টুকরা টুকরা য়ে জ্ঞান হয়েছে আমার পক্ষে সজ্ঞানে সেগুলিকে একত্রে গেঁথে তোলা এবং 'বিধিবদ্ধ' করার কোনো চেটা ছাড়াই ধারে ধারে তা আকার নিচ্ছিলো। আমি আমার সামনে এমন একটা কিছু দেখতে পেলাম, য়া এক নিখুঁত স্থাপত্য—শিল্পেরই অনুরূপ, য়ার সব ক'টি উপাদান—উপকরণকেই এরূপ সংগতি রেখে ধারণা করা হয়েছে, য়েনো প্রত্যেকটিই অপরের পরিপূরক ও সহায়ক হয়, য়তে বাহুল্য কিছুই নেই এবং অভাবও কিছুরই নেই—এমন একটি সমতা ও সমাহিত ভাব, য়া মানুষের মধ্যে এ ধারণার জন্ম দেয় য়ে, ইসলামের দৃষ্টিভংগি এবং শ্বভঃসিদ্ধের মধ্যেই রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের অবস্থান 'ভার য়থায়থ স্থানে।'

তের—শ' বছর আগে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেছিলেন ঃ আমি একজন মরণশীল মানুষ মাত্র; কিন্তু যিনি এই বিশ্বজ্ঞগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তাঁর বাণী তোমাদের নিকট পৌছে দেওয়ার জন্য। তোমরা যাতে তাঁর দৃষ্টি—পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে জীবন—যাপন করতে পারো, সেজন্য তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তাঁর অস্তিত্ব, সর্বশক্তিমন্তা ও সর্বদর্শিতার বিষয় তোমাদের 'শ্বরণ করিয়ে দিতে এবং তোমাদের সামনে আচরণের একটি কর্মসূচী পেশ করতে। তোমরা যদি আমার এই তাগিদ ও এই কর্মসূচী গ্রহণ করো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো।' এই ছিলো মুহাম্মদ সো)—এর নবুয়তের সারকথা।

তিনি যে সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সে হচ্ছে এক সরল জীবনের পরিকল্পনা, যা কেবল প্রকৃত মহত্তের সংগেই হাত ধরাধরি করে চলে। এর সূচনা এই সূত্র থেকে যে, মানুষ এক জৈব সন্তা, যার রয়েছে জৈব চাহিদা এবং মানুষের স্রষ্টা কর্তৃক মানুষের প্রকৃতি এমনভাবেই সৃষ্ট যে, তাদের দৈহিক–মানসিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন পুরাপুরি মিটানোর জন্য তাদের অবশ্যি দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে হবেঃ সংক্ষেপে, মানুষ একে অন্যের উপর 'নির্ভরশীল'। কোনো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উচ্চতা (সকল ধর্মেরই মূল লক্ষ্য) লাভে ধারাবাহিকতা নির্ভর করে সে তার চতুম্পার্শ্বের লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে কি না, তাদের দ্বারা উৎসাহিত ও রক্ষিত হয়েছে কি না, তার উপরঃ অবশ্য তার চারপাশের লোকেরাও তার কাছ থেকে আশা করে একই রূপ সহযোগিতা। মানুষের এই পারম্পরিক নির্ভরশীলতাই হচ্ছে সেই কারণ যার জন্য ইসলামে ধর্মকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি থেকে আলাদা করা যায়নি। মানুষের বাস্তব সম্পর্কগুলিকে এভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা পায় ন্যূনতম সংখ্যক এবং উৎসাহ পায় যতো বেশি সম্ভব মনে হয়। এই-ই—আর কিছুই নয়—সমাজের সত্যিকার কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামের ধারণা। আর এ কারণেই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিলো যে, নবী মুহামদ তাঁর রিসালতের তেইশ বছরে যে-ব্যবস্থাকে রূপ দিয়েছিলেন তার সম্পর্ক কেবল ক্মহানী ব্যাপারের সংগেই ছিলো না, সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজকর্মের একটা কাঠামোও তাতে দেওয়া হয়েছিলো। এ ব্যবস্থায় কেবল ব্যক্তিগত সদাচরণের ধারণাকেই উচ্চে তুলে ধরা হয়নি, এই সদাচরণের ফলস্বরূপ যে সুষম সমাজের উদ্ভব হওয়া উচিত সে ধারণাকেও দিয়েছে সম্যক গুরুত্ব। একটি রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রদায়ের রূপরেখা মাত্র এতে দেওয়া হয়েছে—কেবল রূপরেখাই, কারণ মানুষের রাজনৈতিক প্রয়োজনের খুঁটিনাটি কালের দ্বারা সীমিত এবং সে কারণে পরিবর্তনশীল— আরো রয়েছে ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক দায়িত্বের স্কীম, যাতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের বাস্তবতাকে আগাম ধরে নেওয়া হয়েছে সঠিকভাবে। ইসলামী জীবনপদ্ধতির আওতায় পড়ে জীবনের সকল দিক—নৈতিক এবং দৈহিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক। রাসূলের শিক্ষায় দেহ এবং মনের সমস্যাকে, যৌন ও অর্থনৈতিক প্রশ্নুকে তাদের ন্যায্য স্থান দেওয়া হয়েছে ধর্মতত্ত্ব ও ইবাদতের সমস্যার পাশাপাশি এবং জীবনের সংগে যা-কিছু সম্পর্কিত কখনো তা এতোটা তুচ্ছ বিবেচিত হয়নি যে, ধর্মীয় চিন্তার বৃত্তের মধ্যে তাকে আনা যাবে না— এমন কি, ব্যবসা– বাণিজ্ঞা, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার অথবা ভূমি স্বত্বের মতো নেহাৎ জাগতিক সমস্যাকৈও অতোটা তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়নি!

ইসলামী আইনের সবকটি ধারাই পরিকল্পিত হয়েছে জনা, জাতি, লিংগর পার্থক্য না করে অথবা সামাজিক আনুগত্য নির্বিশেষে, সমাজের সকল সদস্যের জন্য সমান সুযোগ—সুবিধা ও কল্যাণ বিধান হিসাবে। এ সমাজের প্রতিষ্ঠতা বা তাঁর বংশধরদের জন্য কোন সুযোগ—সুবিধা ও সংরক্ষিত ছিলো না। এবং অস্তিত্ব ছিলো না শ্রেণীর ধারণার। যারা ইসলামে বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য সকল অধিকার, কর্তব্য সুযোগ—সুবিধা। আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, কারণ 'তিনি জানেন যা তাদের হাতে আছে তাদের সমুথে এবং যা ওরা গোপন করে ওদের পশ্চাৎদেশে। আনুগত্য কেবল আল্লাহ ও তাঁর রস্লের প্রতি, নিজের

মা–বাপের প্রতি, এবং যে সমাজের লক্ষ্য পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ্য স্থাপন সেই সমাজের প্রতি। এছাড়া আর কারো প্রতি কোনো আনুগত্যকে ইসলাম স্বীকার করে না, এবং এতে ঐ জাতীয় আনুগত্যের কোনো অবকাশ নেই যাতে বলা হয়, 'ভালো হোক মন্দ হোক আমার দেশ', অথবা 'আমার জাতিই ঠিক।' এই নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহানবী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একাধিকবার বলেছেনঃ 'সে আমার উন্মত নয় যে গোত্রগত দলীয় লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে; সে আমার উন্মত নয় যে গোত্রগত দলীয় সার্থের জন্য লড়াই করে এবং সে আমার উন্মত নয় যে গোত্রগত দলপ্রীতির জন্য মারা যায়।'

ইসলামের পূর্বে সকল রাজনৈতিক সংগঠন-এমনকি ধর্মতান্ত্রিক অথবা আধা-ধর্মতান্ত্রিক ভিত্তির সংগঠনগুলিও—সীমাবদ্ধ ছিলো গোত্র এবং গোত্রগত সমর্ব্ধপতার সংকীর্ণ ধারণার দ্বারা। তাই প্রাচীন মিসরের দেবতা-রাজারা নীল উপত্যকা এবং তার অধিবাসীদের সীমান্ডের ওপারে কোনো কিছুর চিন্তা করতো না এবং হিব্রুদের প্রথম-দিকের ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ্ই রাজ্য শাসন করেন বলে মনে করা হতো তখনো অনিবার্যভাবেই আল্লাহ ছিলেন বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্! পক্ষান্তরে, কুরআনী চিন্তাধারার কাঠামোর মধ্যে জন্ম অথবা গোত্রের প্রতি আনুগত্যের কোন স্থান নেই। ইসলামে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমাজের ধারণা করা হয়েছে যা গোত্র ও জাতের গতানুগতিক বিভাগকে অস্বীকার করে। এদিক দিয়ে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের লক্ষ্য অভিন্ন; একথা বলা যেতে পারেঃ উভয়েই একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গঠন করতে চায়, যা গড়ে উঠবে সাধারণ একটি আদর্শের প্রতি তাদের আনুগত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু খৃষ্টধর্মে যেখানে এই নীতির কেবল নৈতিক ওকালতি করেই সন্তুষ্ট থেকেছে এবং সীজারকে তার প্রাপ্য দেবার জন্য খৃষ্টধর্মের অনুসারীদের পরামর্শ দিয়ে এ ধর্মের বিশ্বজনীন আবেদনকে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখেছে, সেখানে ইসলাম দুনিয়ার সামনে এমন একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের স্বপ্ন মেলে ধরেছে যেখানে ঐশী চেতনাই হবে মানুষের ব্যবহারিক আচরণের প্রধান চাবিকাঠি এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র ভিত্তি।

এভাবে, খৃষ্টধর্ম যা অপূর্ণ রেখে দিয়েছিলো তা পূর্ণ করে ইসলাম মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেঃ আর এ হচ্ছে, একটি মুক্ত আদর্শভিত্তিক সমাজের প্রথম দৃষ্টান্ত যা অতীতের রুদ্ধ, জাত অথবা ভৌগোলিক দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ, সমাজগুলির বিপরীত।

ইসলাম এমন একটি সভ্যতা কল্পনা করে এবং জন্ম দেয় যাতে জাতীয়তাবাদের অবকাশ নেই, নেই কোন কায়েমী স্বার্থ, কোন শ্রেণী-বিভাগ, কোন চার্চ পুরোহিত প্রথা জন্মগত আভিজাত্য। আসলে জন্মগত কোনো বৃত্তিই ইসলামে নেই। লক্ষ্য ছিলো আল্লাহর দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং মানুষে মানুষে গণতন্ত্র স্থাপনের। এই নতুন সভ্যতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—যা ইসলামকে মানব–ইতিহাসে আর সকল আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে— এই বাস্তব বিষয় যে, এ সভ্যতা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষেছা–সন্মতির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে বলে কল্পনা করা হয়েছিলো এবং কার্যত ক্ষেছা–সন্মতির ফলেই তার জন্ম হয়েছিলো। ইতিহাসে পরিচিত অন্য সকল সম্প্রদায়ে এবং সভ্যতায়ই পরস্পর বিরোধী স্বার্থের চাপ এবং পান্টা চাপের ফল হচ্ছে সামাজিক প্রগতি— ইসলামে কিন্তু না নয়। এখানে

সমাজের প্রগতি হচ্ছে একটি মৌলিক সংবিধানের অবিচ্ছদ্য অংশ অন্য কথায়, মূলেই বিদ্যমান রয়েছে একটি প্রকৃত সামাজিক চুক্তিঃ পরবর্তী কালের ক্ষমতাধিকারীরা তাদের সুযোগ—সুবিধা রক্ষা করার জন্য যে বাক্যালংকারের আশ্রয় নিয়েছিলো সে বিচারে নয়—ইসলামী সভ্যতার বাস্তব ঐতিহাসিক উৎস হিসাবেই। আল—কুরআন বলে ঃ

দেখো, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের দেহ–প্রাণ এবং ধন–সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, পরিবর্তে তাদের দিয়েছেন জান্নাতের ওয়াদা... তাহলে তোমরা যা খরিদ করেছো তার জন্য আনন্দ করো, কারণ এ তো এক মহাসাফল্য।

আমি জানতাম, এই মহাসাফল্য— ইতিহাসে লিপিবদ্ধ সত্যিকার সামাজিক চুক্তির একমাত্র দৃষ্টান্ত মাত্র কিছু কালের জন্য রূপায়িত হয়েছিলো বাস্তবে। অথবা এ–ও বলা যায়, মাত্র কিছুকালের জন্যই একে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য ব্যাপক আকারে চেটা করা হয়েছিলো। রাসূলের মৃত্যুর পর একশ বছরের কম সময়ের মধ্যে ইসলামের আদি-রাষ্ট্রীয় রূপটি দৃষিত হতে ভরু করে এবং পরবর্তী শতকগুলিতে মূল কর্মসূচীটিকে ধীরে ধীরে পশ্চাতভূমিতে ঠেলে দেওয়া হয়। স্বাধীন নরনারীর স্বাধীন সম্মতির স্থান গ্রহণ করে ক্ষমতার জন্য বংশগত হন্দ্র–সংঘর্ষ। বংশগত রাজতন্ত্র যা ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী যেমন বহু ঈশ্বরবাদ তেমনি বিরোধী ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণার শিগ্গিরই মঞ্চ দখল করে বসলো এবং তার সংগে এলো বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষ ও ষড়যন্ত্র, গোত্রগত আনুগত্য ও ভালোমন্দের ধারণা, জোর-জুলুম এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সেবাদাসী স্তারে ধর্মের সাধারণ অধঃপতন। সংক্ষেপে, ইতিহাসে সুপরিচিত 'কায়েমী স্বার্থবাদী'দের সমগ্র দলটিই এসে হাজির হলো। কিছুকাল মহান ইসলামী চিন্তাবিদেরা ইসলামের সত্যিকার আদর্শকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে উচ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের পরে যাঁরা ছিলেন প্রতিভার দিক দিয়ে নিম্নতরো পর্যায়ের; তাঁরা দুই কিম্বা তিন শতাব্দী পরে হারিয়ে গেলেন বৃদ্ধিবৃত্তিক মামুলী রীতি-প্রথার বদ্ধ জলায়। তাঁরা নিজেরা চিন্তা করার দায়িত্ব ত্যাগ করলেন এবং পূর্ববর্তী যুগগুলির মৃত বাগধারাগুলির পুনরাবৃত্তি করেই তাঁরা তুষ্ট থাকলেন, তাঁরা তুলে গেলেন যে, প্রত্যেকটি মানবিক 'মতই 'সময়ের দ্বারা সীমিত এবং তাতে প্রান্তির অবকাশ আছে আর এ কারণে চিরকাল তার নতুন রূপদানের প্রয়োজন আছে। ইসলামের মূল প্রবর্তনা ভক্ততে যা ছিলো এতো প্রবল এবং প্রচভ— কিছুকালের জন্য মুসলিম কমনওয়েলথকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশাল উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিলো যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং শৈল্পিক কৃতিত্বের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নের জগতে, যাকে ইতিহাসবিদেরা বর্ণনা করেন ইসলামের সোনালী যুগ বলে। কিন্তু আর কয়েক শতকের মধ্যেই এই উদ্যম ও প্রবর্তনাও মরে গেলো আত্মিক পুষ্টির অভাবে এবং মুসলিম সভ্যতা ক্রমেই হয়ে উঠলো অধিকতরো মাত্রায় স্রোতোহীন এবং সূজনী-শক্তিবর্জিত।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা ছিলো না। যে–চার বছর আমি ঐসব দেশে কাটিয়েছি তা থেকেই আমি দেখেছি যদিও ইসলাস এখনো জীবন্ত, যা ইসলামের অনুসারীদের বিশ্বকে দেখার বিশিষ্ট ভর্থগতে এবং ইসলামের নৈতিক কর্তব্য বিষয়ক সূত্রগুলির নীরব শ্বীকৃতিকে দৃশ্যমান, তবু তারা নিজেরা সেই সব লোকের মতোই পক্ষঘাতগ্রস্ত যারা নিজেদের বিশ্বাগুলিকে ফলপ্রসূ রূপ দিতে অসমর্থ। কিন্তু ইসলামের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে আজকের মুসলমানদের ব্যর্থতার চাইতেও, ঐ স্বীমের মধ্যেই যে—শক্তি ও সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তার প্রতিই আমি ছিলাম বেশি আকৃষ্ট। আমার জন্য এটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট ছিলো যে, ইসলামের ইতিহাসের একেবারে তরুতে সল্পলালের জন্য হলেও ঐ স্বীমটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য একটি সফল চেষ্টা 'করা হয়েছিলো'। এবং যা এক সময়ে সম্ভব মনে হয়েছিলো তা অন্য সময়েও হয়তো সত্যি সম্ভব হতে পারে। আমি নিজেকে বলি— মুসলমানেরা যদি মূল শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে আলস্য এবং অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়েই থাকে, তাতে কী হয়েছে? আরবের নবী তেরোশো বছর আগে তাদের সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তারা যদি সে আদর্শ মোতাবিক জীবন যাপন না করে তাতেই বা কি হলো— যদি সেই আদর্শটিই, যারা এর বাণী ভনবার জন্য আম্ভরিকভাবেই ইচ্ছুক তাদের সকলের জন্য আজো উন্যুক্ত থেকে থাকে?

এবং এ–ও হতে পারে, আমি মনে মনে ভাবি, পরে যারা এসেছে তাদের জন্য এ বাণীর প্রয়োজন আরো অনিবার্যভাবেই বেশি—মুহম্মদের কালের লোকদের চাইতেও। তারা এমন একটা পরিবেশে বাস করতো যা আমাদের পরিবেশ থেকে ছিলো অনেক বেশি সরল, আর এজন্য তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাদির সমাধান ছিলো অনেক বেশি সহজ। আমি যে জগতে বাস করছি তার সমগ্রটাই টলটলায়মান; কারণ আত্মিক দিক দিয়ে এবং সে কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ভাল কি এবং মন্দ কি সে সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য নেই। আমি বিশ্বাস করতাম না যে, ব্যক্তি মানুষের 'পরিত্রাণে'র প্রয়োজন আছেঃ কিন্তু এ আমার বিশ্বাস যে, আধুনিক সমাজের পরিত্রাণ আবশ্যক রয়েছে। আগের যে কোন সময়ের চাইতে ক্রমবর্ধমান নিশ্চয়তার সংগে আমি অনুভব করি, আমাদের এই কাল নতুন এক সমাজচুক্তির জন্য একটি দার্শনিক ভিত্তির মুখাপেক্ষীঃ এ কালের জন্য দরকার এমন একটি বিশ্বাসের, যা কেবল প্রণতির জন্য বৈষয়িক—প্রণতির শূন্যতা আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করে দেবে এবং তা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর জীবনকে দেবে তার ন্যায্য পাওনা, আমাদের তা শেখাবে কী করে রহানী এবং দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে স্থাপন করতে হবে ভারসাম্য; আর এভাবেই আমাদের বাঁচাবে সেই বিপর্যয় থেকে যার মধ্যে আমরা ধেয়ে চলেছি হঠকারিতার সংগে।

একথা অত্যক্তি হবে না যে, আমার জীবনের এই সময়টিতে, মনকে দখল করেছিলো ইসলামের সমস্যা—এটা তখন সমস্যাই ছিলো আমার নিকট—অন্য সবকিছুকে আড়াল করে। সেই মুহূর্তে আমার একান্ত সমাহিত ভাব উঠেছিলো তার প্রাথমিক পর্যায়গুলিকে—যখন তা একটি অপরিচিত হয়তো বা আকর্ষণীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি এক বৃদ্ধিবৃত্তিক আকর্ষনই কেবল ছিলো। কিন্তু তখন তা সত্যের জন্য এক তীব্র আবেগময় অনুসন্ধান হয়ে উঠেছে। এই অনুসন্ধানের সাথে তুলনায় গত দু'বছরের সফরের দুঃসাহসিক অভিযানের চাঞ্চল্য পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেলোঃ পরিণাম হলো এই ফারুফুর্টার

শাইট্ঙ-এর সম্পাদক আমার কাছ থেকে যে নতুন বইটি ন্যায়সংগতভাবেই আশা করছিলেন তা লেখার জন্য মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো।

ডাঃ সাইমন বইটি রচনার ব্যাপারে আমার ষ্পষ্ট গড়িমসি পহেলা প্রশ্রমের নযরেই দেখেছিলেন। আর যা—ই হোক আমি একটা দীর্ঘ সফর শেষে এইমাত্র ফিরে এসেছি এবং কোনো—না—কোনো রকমের ছুটি আমার পাওনা হয়েছে। আমার সাম্প্রতিক বিশ্বেও লেখার রুটিন থেকে কিছুটা অবকাশের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক করে তুললো। কিন্তু এ ছুটি আর অবকাশ যখন, ডাঃ সাইমন যা যুক্তিসংগত মনে করেন তা ছাড়িয়ে, দীর্ঘতর হতে লাগলো তখন তিনি বললেন, আমার এখন মর্ত্যলোকে ফিরে আসা উচিত। পেছনের দিকে তাকালে মনে হয় তিনি ছিলেন খুবই বিবেচক; কিন্তু এ সময়ে তাকে ভিন্ন রকম মনে হলো। 'বইটি' সম্পর্কে তাঁর ঘন ঘন এবং জরুরী জিগ্গাসার ফল তাঁর আশার বিপরীত হলো ঃ আমার মনে হলো, যেনো একটা বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, আমি বইটির কথা মনে হলেই বিরক্ত বোধ করতে ভব্নু করলাম। আমি এখন পর্যন্ত যা দেখেছি তা বর্ণনা করার চাইতে এখানো আমাকে যা আবিক্কার করতে হবে তা—ই নিয়ে ছিলাম অধিকতর ব্যস্ত।

শেষপর্যন্ত ডঃ সাইমন ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে এই কর্কশ মন্তব্য করে বসলেনঃ 'আমি মনে করি না যে, কখনো তোমার দ্বারা এই বইটি লেখা হবে। তুমি তো 'হরর লিব্রি'তে ভুগছো।

কিছুটা যেনো হুলবিদ্ধ নিয়েই আমি জবাব দিইঃ আমার অসুথ এর চেয়ে আরো মারাত্মক কিছুও হতে পারে। সম্ভবত আমি ভুগছি 'হরর ক্রিভেন্ডিতে।'

— 'ভালো, তোমার যদি ঐ পীড়াই হয়ে থাকে', তিনি তৎক্ষণাৎ মুখের উপর জবাব দেন— 'তুমি কি মনে করো,' 'ফ্রাংকফুটার শাইটুঙ' তোমার উপযুক্ত স্থান?' কথার পিঠে কথা বেড়ে চলে এবং আমাদের মতানৈক্য ক্রমে রূপ নেয় বিবাদে। সেদিনই আমি 'ফ্রাঙ্কফুটার শাইটুঙ' থেকে ইস্তফা দিই এবং এক হপ্তা পর এল্সাকে নিয়ে বার্লিনের পথে রওয়ানা করি।

অবশ্য সাংবাদিকতা ত্যাগ করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। কারণ, লেখা আমাকে যে সক্ষন্দ জীবিকা এবং আনন্দ যুগিয়েছিলো (যা সাময়িকভাবে নষ্ট করে দিয়েছিলো ওই 'বইটি') তা বাদ দিলেও মুসলিম জাহানে আবার আমার ফিরে যাওয়ার একমাত্র উপায় এই—ই ছিলো। আর মুসলিম জাহানে আমি ফিরে যেতে চাইছিলাম যে কোনো মূল্যে। কিন্ত গত চার বছরে আমি যে খ্যাতি লাভ করেছি, তাতে আমার জন্য খবরের কাগজ্বের সংগে নতুন সংযোগ স্থাপন কঠিন ছিলো না। ফ্রাংকফুর্টারের সংগে আমার সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পরে পরেই আমি খুবই সন্তোষজনক চুক্তি করি অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সংগে গপত্রিবান্তালি হচ্ছে— জুরিখের 'নিউজুরখা শাইটুঙ', আমস্টার্ডামের 'টেলিগ্রাফ' এবং কোলনের 'কোলনিশে শাইটুঙ'। এখন থেকে এই তিনটি পত্রিকায় একযোগে মুদ্রিত হবে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত আমার প্রবন্ধগুলি। ফ্রাংকফুর্কার শাইটুঙ—এর সাথে এই সংবাদপত্রগুল তুলনীয় না হলেও ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাসমূহের জন্তর্গত ছিলো এগুলি।

সাময়িকভাবে আমি আর এল্সা বার্লিনে ঠিকানা গাড়ি। ওখানে আমি 'একাডেমী অব্

জ্বিও-পলিটিক্স'-এ আমার ধারাবাহিক ভাষণগুলি সম্পূর্ণ করবো এবং ইসলাম বিষয়ে পড়াতনা চালিয়ে যাবো, এই ছিলো আমার ইরাদা।

আমাকে আবার দেখতে পেয়ে আমার সাবেক সাহিত্যিক বন্ধুরা খুশী হলো। কিন্তু আমি যখন মধ্যপ্রাচ্য যাই তখন আমাদের সাবেক সম্পর্কের সূত্রগুলিকে যেস্থানে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গা থেকে সে সম্পর্ক আবার শুরু করা কেন যেনো আর সহজ ছিলো না। আমরা অপরিচিত হয়ে উঠেছি, আমরা আর এই বৃদ্ধিবৃত্তিক ভাষায় কথা বলছি না। বিশেষ করে, আমি যে ইসলাম নিয়ে মগু রয়েছি সে বিষয়ে আমি আমার কোন বন্ধু থেকেই সহদয় কোনো উপলব্ধি পেলাম না। আমি যখন তাদের বোঝাবার চেটা করলাম যে, একটি বৃদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক ধারণা হিসাবে ইসলাম তুলনায় অন্য যে কোন ভাবাদর্শ থেকে শ্রেষ্ঠতর, তখন তারা প্রত্যেকেই, বলা যায় ব্যতিক্রেম ব্যতিরেকেই, বিষয় বিমৃঢ়তার সংগে মাথা নাড়লো। কখনো কখনো ইসলামের কোনো—না কোনো প্রস্তাবের যুক্তিবন্তা ওরা স্বীকার করলেও ওদের অধিকাংশেরই মত ছিলোঃ পুরানো ধর্মগুলি হচ্ছে অতীতের বিষয় আর আমাদের কালের দাবী হচ্ছেঃ এক নতুন 'মানবতাবাদী' দৃষ্টিভংগি। এমনকি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সকল বৈধতা যারা এক কথায় উড়িয়ে দিতো না, তারাও এই পশ্চিমী জনসাধারণের এ মনোভাব ত্যাগ করতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলো না যে, জাগতিক ব্যাপারের সংগে প্রকাশ্য সম্পর্কিত হওয়ায় সেই— 'অতীন্ত্রিয়বাদ' ইসলামে নেই, মানুষ যা ধর্ম থেকে প্রত্যাশা করার অধিকার রাখে।

এ অবিষ্ণারে বরং আমি তাজ্জব হই যে, ইসলামের সে দিকটিই, যা আমাকে পয়লা আকৃষ্ট করেছে, অর্থাৎ দৈহিক এবং আত্মিক এই পৃথক পৃথক কক্ষে সত্যকে ভাগ না করা এবং ঈমান লাভের জন্য যুক্তির উপর তাগিদ— তা সে–সব বৃদ্ধিজীবীর হৃদয়ে অতি সামান্যই আবেদন জাগালো যারা অন্য দিক দিয়ে জীবনে যুক্তির প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে দাবী করতে অভ্যন্ত। কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে এসেই ওরা ওদের খুবই—অভ্যন্ত যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী ভূমিকা থেকে সহজভাবেই পিছু হটে যায়। এ ব্যাপারে আমার সেই বল্প ক'টি বন্ধু, যারা ধর্মের প্রতি অনুরাগী এবং তারা যারা ধর্মকে জীর্ণ প্রথার বেশি কিছু ভাবতে আর রাজী নয়, তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধানই আমি দেখতে পেলাম না।

অবশ্য ওদের সংকট কোথায় এক সময় আমি বুঝতে পারি। আমি দেখতে শুরু করলাম—যেসব মানুষ খৃশ্চান ভাবধারার পরিবেশে মানুষ হয়েছে—যে চিন্তাধারায় জোর দেওয়া হয়েছে, সকল সত্যিকার ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় নিহিত বলে অনুমিত 'অতি প্রাকৃতের উপর'—তাঁদের দৃষ্টিতে একটি প্রবল যুক্তিবাদী দৃষ্টিভর্থগর ধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্য থেকে একটা বিচ্যুতি বলে মনে হয়ে থাকে। এই মনোভর্থগ বিশ্বাসী খৃশ্চানদের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিলো না—অন্য কোনো ধর্মের সংস্পর্শে না এসে কেবল খৃষ্টধর্মের সংগেই জারাপের সুদীর্ঘ সহবাসের ফলে সংশারবাদী ইউরোপীয়রা পর্যন্ত অবচেতনভাবে খৃশ্চীয় ধ্যান—ধারণার লেন্স দিয়ে সকল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রতি তাকাতে শিখেছে। এবং কেবল সেই অবস্থায়ই এরা ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে 'সত্য' বলে গণ্য করে যদি এর সংগো শুপ্ত এবং বুদ্ধির অক্তেয়ে কোনো কিছুর সামনে সভয় ঐশী ভক্তির পুলক—রোমাঞ্চ থাকে। ইসলাম সে চাহিদা

প্রণ করে নাঃ একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সমতলে জীবনের দৈহিক এবং আত্মিক দিকগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের উপর ইসলাম জার দেয়। বস্তুত ইসলামের বিশ্ব–দৃষ্টি খৃশ্চীয় বিশ্ব–দৃষ্টি থেকে এতই পৃথক যে, একটির সত্যতা গ্রহণ করলে অন্যটির সত্যতা সম্পর্কে অপরিহার্যভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কারণ খৃশ্চীয় বিশ্ব–দৃষ্টির উপরই পাশ্চাত্যের প্রায় সকল নৈতিক ধ্যান–ধারণার ভিত্তি।

আর আমার ক্ষেত্রে ব্যাপার হলো এই ঃ আমি টের পাচ্ছিলাম, আমাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ইসলামের দিকে। কিন্তু শেষবারের মতো একটি দ্বিধা আমাকে বাধ্য করলো চূড়ান্ত অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপটি মূল্তবি রাখতে। ইসলাম গ্রহণ করার চিন্তা মনে হলো একটি সেতৃতে ওঠার প্রয়াস, যে—সেতৃ দুটি তিনু জগতের মধ্যকার শূন্যতার উপর দাঁড়িয়ে আছেঃ এত দীর্ঘ সে সেতৃ যে, সেতৃর অপর প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠার আগে এমন একবিন্দু পর্যন্ত পৌছুতে হবে যেখান থেকে ফিরে আসার আর পথ নেই। আমি খুব তাল করেই জানতাম—আমি যদি মুসলমান হয়ে পড়ি তাহলে যে জগতের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি তার সাথে আমার সকল সম্পর্ক ছিনু করে ফেলতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্পই আর সম্ভব ছিলো না। মুহামদের বাণী সত্যি সত্যি অনুসরণ করা আর সম্পূর্ণ উন্টা ধ্যান—ধারণায় শাসিত সমাজের সাথে একই সংগে অন্তরের সম্পর্ক বজায় রেখে চলা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু 'ইসলাম কি সত্যিই আল্লাহ্র কাছ থেকে আগত বাণী—নাকি কেবলই একজন মহান অথচ ভূল—ক্রেটির অধীন মানুষের প্রজ্ঞামাত্র…?'

একদিন, ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি এবং এল্সা আমরা দু'জন সফর করছিলাম বার্লিনের ভূগর্ভস্থ রেলপথে। ওটি ছিলো একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা। আমার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি পড়লো আমার ঠিক বিপরীতদিকে বসা পরিপাটি পোশাক পরা একজন মানুষের উপর ঃ বোঝা যাচ্ছে লোকটি একজন ধনী ব্যবসায়ী, তাঁর হাঁটুর উপর রয়েছে একটি চমৎকার ব্রীফকেস এবং ডান হাতে একটা বড় আকারের হীরার আর্থট। আমার মনে এ অলস ভাবনার উদয় হলোঃ এ স্থূলকায় লোকটির চেহারা, তখনকার দিনে মধ্য ইউরোপের সর্বত্র সমৃদ্ধির যে চিত্র দেখা যেতো সেই চিত্রের মধ্যে কি চমৎকারই না मानित्यरहा रा नमृष्कि व कातरा जारता विभि भष्ट रा, जा वर्रमहिला कराक वहत जारी মুদ্রাস্ফীতির পরে, যখন গোটা অর্থনৈতিক জীবনই লগুভও হয়ে পড়েছিলো এবং কদর্য চেহারা হয়ে পড়েছিলো ব্যতিক্রমহীন। এখন প্রায় সব লোকই ভাল পোশাক পরে, খেতে পায় প্রচুর, আর এজন্যই আমার বিপরীতদিকের লোকটিকে কোনো ব্যতিক্রম মনে হলো না। কিছু আমি যখন তার মুখের দিকে তাকালাম, মনে হলো না একটি সুখী মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হলো, লোকটি যেনো উদ্বিগ্ন ঃ এবং কেবল উদ্বিগ্ন নয়, বরং তীব্র অসুখী; চার চোথ দৃটি উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে আর মুখের কোণা যেনো যন্ত্রণায় কুঁচকানো, তবে দৈহিক যন্ত্রণায় নয়। আমি অভদ্র হতে চাইনা। এজন্য আমি আমার চৌখ সরিয়ে নিই এবং তার ঠিক পরেই দেখতে পাই একটি মহিলাকে, দেখতে বেশ নাজনীন, সুন্দরী। তার মুখেও দেখা গেলো এক অন্তুত অসুখী অভিব্যক্তি, যেনো এমন

কিছু সে ভাবছে অথবা এমন কিছুর অভিজ্ঞতা তার হচ্ছে যা তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক। তা সত্তেও তার মুখ অচঞ্চল রয়েছে, যেনো একটা স্থির হাসির মধ্যে; আমার সন্দেহ নেই মেয়েটির জন্য এ ছিলো একটি অভ্যন্ত ব্যাপার। এরপর আমি ঘুরে কম্পার্টমেন্টের অন্য সকল যাত্রীর মুখের উপর তাকাতে থাকি—ব্যতিক্রমহীনভাবে সবই সেই সব লোকের মুখ, যাদের পরণে রয়েছে মূল্যবান পোশাক, যারা খায় দায় প্রচুর ঃ আর ওদের প্রায় সকলের মধ্যেই দেখতে পেলাম গোপন দৃঃখের এক অভিব্যক্তি, এতো গোপন যে, সেই মুখের মালিক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন বলেই মনে হলো।

সত্যি ভারি অদ্ভূত ব্যাপার। আমি আমার চারপাশে এর আগে আর কখনো এতাগুলি অসুধী মুখ দেখিনি, কিংবা ওদের মধ্য থেকে এই মুহূর্তে যা এতো প্রবলভাবে উচারিত হচ্ছে হয়তো এর আগে আমিই কখনো তার খোঁজ করিনি। ধারণাটা এতো তীব্র হলো যে, আমি এল্সাকে সে সম্পর্কে বলি। এবং সেও তার চারদিকে তাকাতে লাগলো—মানুষের চেহারা পড়তে অভ্যন্ত এক চিত্রকরের সজাগ চোখ মেলে। তারপর সে বিশ্বিত হয়ে মুখ ফেরালো আমার দিকে আর বললো ঃ 'তুমি ঠিকই বলেছো, ওরা সকলেই এভাবে তাকাচ্ছে যেনো জাহান্নামের কট ভোগ করছে—আমি ভেবে বিশ্বিত হই ঃ ওরা নিজেরা কি জানে, ওদের ভেতর কী ঘটছে ?'

আমি জানি যে, ওরা তা জানে না। —যদি জানতোই তাহলে যেভাবে ওরা জীবনের অপচয় করে চলেছে তা করতে পারতো না। বাধ্যতামূলক সত্যে বিশ্বাস না ক'রে, নিজেদের জীবন–মান উন্নত করার কামনার বাইরে জীবনের কোনো লক্ষ্য না রেখে, অধিকতরো বৈষয়িক আরাম–আয়েসের উপকরণ, অধিকতরো সৃক্ষ যন্ত্রপাতি (gadgets) এবং সম্ভবত অধিকতরো ক্ষমতা অর্জনের আশা ছাড়া অন্য কোনো আশাই না রেখে এভাবে জীবনকে বরবাদ করা সম্ভব হতো না ওদের পক্ষে—

আমরা যখন বাড়ি ফিরে এলাম হঠাৎ আমার চোখ পড়লো আমার ডেস্কের উপর, যার উপর মেলা রয়েছে একখণ্ড কুরআন যা আমি আগে পড়ছিলাম। যাল্লিকভাবে আমি কুরআনটি হাতে তুলে নিই তুলে রাখবার জন্য। কিন্তু আমি যখন ওটি বন্ধ করতে যাচ্ছি আমার চোখ পড়লো আমার সামনে মেলা পৃষ্ঠাটির উপর এবং আমি পড়তে ভক্ত করিঃ

—তোমরা, আরো চাই, আরো বেশি চাই, এই লোভে আচ্ছন্ন হয়ে থাকো যতক্ষণ না তোমরা পৌছাও তোমাদের কবরে—না, এটা ঠিক নয়, তোমরা জানতে পারবে—না, ওটা ঠিক নয়, অবশ্যই জানতে পারবে তোমরা; যদি তোমরা জানতে স্নিশ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পেতে তোমরা রয়েছো জাহান্নামের মধ্যে। একসময় অবশ্য তা দেখতে পাবে নিশ্চিত দৃষ্টিতে এবং সেই দিন তোমাদের জিগ্গাস করা হবে তোমরা কি করেছিলে যে—অনুশ্বহ তোমাদের দান করা হয়েছিলো তা দিয়ে ?

মুহূর্তের জন্য আমি নির্বাক হয়ে যাই, আমার মুখে কোনো কথা সরে না। মনে হলো বইটি আমার হাতে কাঁপছে। তারপর আমি তা তুলে দিলাম এল্সার হাতে—এটি পড়ো। আমরা পাতাল রেলপথে যা দেখেছিলাম একি তারই জবাব নয়?

হাঁা, এটি তারই জবাবঃ এমন এক চূড়ান্ত জবাব যে অকম্মাৎ সমস্ত সন্দেহ চুরমার হয়ে

গোলা। এখন আমি উপলব্ধি করলাম সন্দেহাতীতভাবে—আমার হাতে যে কিতাবটি আমি ধরে আছি তা একটি ইলাহী প্রত্যাদিষ্ট কিতাবঃ কারণ যদিও তা মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছিলো ১৩০০ বছরেও বেশি আগে, তবু এতে এমন কিছুর আগাম ধারণা করা হয়েছে য়া কেবল আমানের এই জটিল যান্ত্রিক, অবান্তব কল্পনা—কবলিত জামানায়ই, সত্য হতে পারে।

লোক মানুষের সবসময়ই ছিলোঃ কিন্তু এর আগে লোভ কখনো জিনিসপত্র সংগ্রহের কেবল একটা আগ্রহকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি এবং এমন নেশা হয়ে উঠতে পারেনি যা অন্য সবকিছুর প্রতি দৃষ্টিকে করে দেয় ঝাপসাঃ একটি অদম্য বাসনা—অধিক পাওয়ার, অধিক করার, অধিক ফলি আঁটার, গতকালের চাইতে আজকে বেশি এবং আজকের চাইতে আগামীকাল বেশিঃ একটি দানব সওয়ার হয়েছে মানুষের কাঁধের উপরে এবং তাদের হৃদয়ে চাবুক কষে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন সব লক্ষ্যের দিকে যা ঝলমল করছে দূরে, বিদ্রুপাত্মকভাবে এবং যখনি তার কাছে পৌছুনো হচ্ছে তা মিলিয়ে যাচ্ছে তৃচ্ছ শূন্যতায়। সবসময়ই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—সামনে রয়েছে নতুন নতুন লক্ষ্য—আরো অধিক উচ্ছুল, আরো অধিক প্রলোভন জাগানো লক্ষ্য, যতক্ষণ না সেগুলি দিগন্ত সীমানায় রয়েছে এবং কজায় আসার সংগে সংগে অনিবার্যভাবে আবার হারিয়ে যাচ্ছে নতুনতরো শূন্যতায়ঃ এবং সেই ক্ষ্পা, সেই অতৃগু ক্ষ্পা, নিত্য—নতুন লক্ষ্যের জন্য, যা চিবিয়ে খাচ্ছে মানুষের আত্মাকেঃ না, যদি তোমরা জানতে তোমরা দেখতে পেতে সেই জাহান্নাম, যার মধ্যে তোমরা রয়েছে।—

আমি দেখতে পেলাম দূর আরবের সুদূর অতীতের কোনো মানুষের মানবিক প্রজ্ঞামাত্র এ নয়। তিনি যতো প্রজ্ঞাবানই হোন, এ রকম একজন মানুষের পক্ষে কিছুতেই আপন শক্তিতে এই বিশ শতকের নিজস্ব যন্ত্রণা আগাম দেখা সম্ভব ছিলো না। কুরআন থেকে উচ্চারিত হলো একটা কণ্ঠবর যা বৃহত্তর মহত্তর মুহামদের কণ্ঠবর থেকে…।

### পাঁচ

নবীর মসজিদের প্রাংগণে নেমে এসেছে অন্ধকার, যার মধ্যে এখানে ওখানে কিছু ভালো ফুটে উঠছে কেবল খিলানের থামগুলির মধ্যে লম্বা শিকলে ঝুলানো তেলের প্রদীপগুলি থেকে। শায়খ আবদুল্লাহ্ ইব্নে বুলাইহিদ তাঁর বুকের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁকে যে জানে না তার মনে হতে পারে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন; কিছু আমি জ্ঞানি, তিনি আমার বর্ণনা ভনছেন গভীর তন্ময়তার সাথে এবং মানুষ ও তাদের হৃদয় সম্পর্কে তাঁর নিজের যে বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে তারই নকশাটির সাথে তা মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন। অনেকক্ষণ পর তিনি তাঁর মাথা তোলেন এবং চোখ মেলে চান ঃ

- -- 'এবং তারপর? তারপর তুমি কি করলেন ?'
- —'যা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য তা—ই শায়খ। আমি আমার এক মুসলিম বন্ধুকে খুঁজে বার করলাম। তিনি একজন ভারতীয় এবং সে সময়ে বার্লিনের ছোট্ট মুসলিম সমাজটির প্রধান ছিলেন তিনি। আমি তাঁকে বললামঃ আমি ইসলাম কবুল করতে চাই। তিনি আমার দিকে তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি আমার ডান হাত সেই হাতে রাখলাম আর

দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঘোষণা করলামঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাস্পুল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রস্ল' । কয়েক সপ্তাহ পরে আমার স্ত্রীও ইসলাম কবল করেন।

- —'এবং তোমার লোকেরা তখন কি বললো?'
- 'হাাঁ, ওরা তা পছন্দ করেনি। আমি যখন আমার আন্বাকে জানালাম আমি মুসলমান হয়েছি, তিনি আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দিলেন না। কয়েকমাস পর আমার বোন আমাকে লিখলো, আমার আন্বা আমাকে মৃত বলে গণ্য করেন..তখন আমি আরেকটি চিঠি পাঠাই এবং তাঁকে এ নিশ্চয়তা দিই যে, আমার ইসলাম গ্রহণ তার প্রতি আমার মনোভাব বা তাঁর জন্য আমার ভালবাসায় কোনো পরিবর্তন আনেনি। বরং ইসলায় আমাকে আমার আন্বা— আমাকে সকলের উপরে ভালবাসতে ও সমান করতে শেখায়। কিন্তু এ চিঠিরও জবাব মিলেনি।'
  - —'তোমার আবা নিশ্চয়ই তাঁর ধর্মের প্রতি খুবই অনুরাগী…'
- 'তা নয় শায়খ, তিনি তা নন এবং এটিই হচ্ছে এ কাহিনীর সবচেয়ে বিশ্বয়কর দিক। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে রেনিগেড—মুর্তাদ মনে করেন, তাঁর ধর্ম থেকে ততোটা নয় কোরণ ধর্ম কখনো তেমন প্রবলভাবে তাঁকে ধরে রাখেনি) যতোটা সেই সমাজ থেকে যার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন এবং সেই সংস্কৃতি থেকে যার সাথে তিনি যুক্ত।'
  - 'আর, এরপর কি তাঁর সংগে তোমার কখনো দেখা হয়নি ?'
- 'না, আমাদের ইসলাম গ্রহণের পরপরই আমি এবং আমার স্ত্রী ইউরোপ ত্যাগ করি। ওখানে আর থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আর কখনো ফিরে যাইনি আমি'... ।

১. ঈমান সম্পর্কে এই ঘোষণা মুসলমান হওয়ার জন্য একমাত্র আবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইসলামে 'রাসূল' এবং 'নবী' শব্দ দুটির একটিকে অপরটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় প্রধান প্রধান নবীদের ক্ষেত্রে, যায়া একেকটি নতুন বাণী বহন কয়েন, যেমন মুহামদ, ঈসা, মৃসা, ইবরাহীম।

২. ১৯৩৫ সনে আমাদের সম্পর্ক আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, যখন আমার পিতা আমার ইসলাম গ্রহণের কারণগুলি শেষপর্যন্ত পারলেন এবং তার মর্যাদাও দিতে পারলেন, যদিও আর কখনো আমাদের সাক্ষাৎ বা দেখা হয়নি। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আমারা নিয়মিত পত্র যোগাযোগ বজায় রাখি; ঐ বছরই নাৎসীরা আমার আব্বা ও বোনকে ভিয়েনা থেকে নির্বাসন দেয় এবং পরে তাঁরা নাৎসী বন্দী শিবিরে মারা যান।

# জিহাদ

#### এক

আমি যখন নবীর মসজিদ থেকে বের হচ্ছি তখন একটি হাত বন্দী করলো আমার একটি হাত; আমি মাথা ঘূরিয়ে সেনুসি নেতা সিদি মুহাম্মদ আজজুবাইয়ের সদয় প্রবীণ চোখের মুকাবিলা হলাম।

—'বাবা, তোমাকে দীর্ঘ ক'মাস পরে দেখে কতো যে খুশী হয়েছি! নবীর এই আশিসপুত নগরীতে তোমার পদক্ষেপের উপর আল্লাহ্র আশিসপুত বর্ষিত হোক।...

মসজিদ থেকে প্রধান বাজারের দিকে যে নুড়ি বিছানো রাস্তাটি গিয়েছে আমরা ধীরে ধীরে হাতে হাত ধরে হাঁটি সেই পথে। উত্তর আফ্রিকার আরব এবং বার্বারেরা মাথায় পাগড়িসহ যে চৌগা পরে সেই চৌগা পরা সিদি মুহামদ মদীনায় একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। এখানে তিনি বাস করছেন কয়েক বছর ধরে। আমরা যখন আগাছি তখন বহু মানুষই আমাদের পথে থামাছে তাঁকে অভিবাদন জানানোর জন্য। এই অভিবাদন কেবল তাঁর সত্তর বছর বয়সের প্রতি তাযিমের জন্য নয়, লিবিয়ার বীরোচিত আযাদী সংগ্রামের একজন নেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতির জন্যও।

- —'বাবা, আমি তোমাকে জানাতে চাই, সৈয়দ আহমদ মদীনায় রয়েছেন। তাঁর স্বাস্থ্য তাল যাচ্ছে না। তোমাকে দেখলে তিনি খুবই খুশি হবেন। তুমি কতদিন থাকবে এখানে ?'
- —'কেবল আসছে পরত পর্যন্ত,' আমি জবাব দিই, 'কিন্তু সৈয়দ আহমদকে না দেখে আমি নিশ্চয়ই যাবো না। চলুন, আমরা এখুনি তাঁর কাছে যাই।'
- —গোটা আরবে এমন কোনো লোক নেই যাকে আমি সৈয়দ আহমদের চেয়ে বেশি ভালোবাসিঃ কারণ, তিনি যে–রকম সম্পূর্ণভাবে, যে–রকম নিঃস্বার্থভাবে একটি আদর্শের জন্য নিজেকে কুরবান করেছেন সে রকম কুরবান করেছে এমন কোনো মানুষই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি একজন পণ্ডিত এবং যোদ্ধা। তিনি তাঁর গোটা জীবনকে নিয়োজিত করেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং তাঁর রাজনৈতিক আযাদীর সংখ্যামে—কারণ তিনি ভালোই জানেন, এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

কতো ষ্পষ্টই না আমার মনে পড়ছে বহু বছর আগে মঞ্চায় সৈয়দ আহমদের সাথে আমার প্রথম মুলাকাতের কথা...

পবিত্র নগারীর উন্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আবু কুবাইস পাহাড়—বহু প্রাচীন উপকথা ও ইতিকথার কেন্দ্র। এছাড়া, যেখানে মুকুটের মতো রয়েছে দুটি নিচু মীনার সম্বলিত একটি ছোট্ট চুনকাম করা মসজিদ, সেখান থেকে নীচের দিকে তাকালে একটি চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে মক্কা উপত্যকার, যার ঠিক তলদেশেই রয়েছে বর্গাকার কা'বার মসজিদ এবং বর্ণাঢ়া, ইতস্তত ছড়ানো রংগশালার মতো ঘরবাড়ি, যা সকল দিকে পাহাড়ের নগু শিলাময় ঢালু বেয়ে যেনো উঠে আসছে উপরের দিকে। আবু কুবাইস পাহাড়ের চূড়ার সামান্য নীচেই রয়েছে এক সারি পাথুরে দালান, যা সংকীর্ণ সমতল খাঁজ থেকে ঝুলছে এক গুচ্ছ ইপালের

নীড়ের মতোঃ সেনুসি দ্রাতৃ—সংঘের মন্ধী কেন্দ্র। এখানে যে বৃদ্ধ লোকটির সাথে আমি মুলাকাত করি, তাঁর নাম সারা মুসলিম জগতে মশহরঃ মহান সেনুসি সৈয়দ আহমদ ঃ এখানে তিনি একজন নির্বাসিত ব্যক্তি। দীর্ঘ ৩০ বছরের সংগ্রাম এবং কৃষ্ণসাগর ও ইয়েমেনের পর্বতগুলির মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর সাত বছর ছুটাছুটির পর সাইরেনিকায় তাঁর নিজের ফিরে আসার সকল পথ দেওয়া হয়েছে বন্ধ করে। আর কোনো নামই উত্তর আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসকদের অতো বিনিদ্র রক্ষনীর কারণ ছিলো না। এমন কি, উনিশ শতকের আল্জিরিয়ার মহান আবদুল কা'দিরের নামও নয়, কিংবা মরক্ষোর আবদুল করিমের নাম পর্যন্ত নয়, যিনি ফরাসী শাসকদের বুকের ভেতরে একটা প্রচণ্ড কাঁটার মতো ছিলেন অধিকতরো সাম্প্রতিক— কাল্লে। এই নামগুলি মুসলমানদের কাছে যতো অবিশ্বরণীয়ই হোক, এদের কেবল রাজনৈতিক তাৎপর্যই ছিলো। কিন্তু সৈয়দ আহমদের নেতৃত্ব এবং তাঁর তরীকা বহু বছর ধরে কাজ করেছে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে।

তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আমার জাতার বন্ধু হাজী আজোস সালিম। ইন্দোনেশিয়াতে রাজনৈতিক আযাদীর জন্য যে লড়াই চলছিলো তাতে একজন নেতার মর্যাদা ছিলো হাজী সালিমের। তিনি মঞ্চায় এসেছিলেন হজ্জ করতে। সৈয়দ আহমদ যখন ভনলেন আমি সম্প্রতি ইসলাম কবৃল করেছি তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নরম যবানে বললেন ঃ

— 'আমার তরুণ ভাই, তোমাকে খোশ আম্দেদ তোমার ভাইদের মধ্যে...।'

ধর্ম এবং আযাদীর জন্য আপোসহীন যোদ্ধা, যিনি আগিয়ে চলেছেন বার্ধক্যের দিকে, তাঁর সুন্দর জ-জোড়ার উপর খোদিত দেখতে পেলাম দুঃখ-যন্ত্রণার ছাপ। সামান্য সাদা দাড়ি এবং যন্ত্রণা–চিহ্নিত গন্তীর রেখার মধ্যে ইল্রিয়গতভাবে সুচতুর মুখের অধিকারী সাঈদ আহমদের মুখমণ্ডল ছিলো ক্লান্ত। চোখের পাতা একান্তভাবেই ঝুলে আছে চোখের উপর, যার জন্য মনে হয় চোখ দুটি যেনো ঘুমে ঢুলছে। তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনিও দুঃখ-বেদনায় একই রকম মোলায়েম ও ভারাক্রান্ত। কিন্তু কখনো কখনো তার মধ্যে হঠাৎ উদ্দীপনা জেগে ওঠে; তখন চোখ দুটি তাঁর হয়ে ওঠে জ্বলজ্বলে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় প্রসাদশুণ, সংগীতের কম্পন এবং তাঁর সাদা চৌগার ভাঁজের ভেতর থেকে উর্ধ্বে উথি ত হয় একটি বাহু, ঈগলের ডানার মতো!

তিনি এমন একটি ভাবাদর্শ, এমন একটি মিশনের উত্তরাধিকারী যা কার্যে পরিণত হলে হয়তো বা আধুনিক ইসলামে একটি পুনরুজ্জীবন ঘটতো ঃ বয়সের ক্ষয় এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও এবং তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বানচাল হলেও উত্তর আফ্রিকার এই মহান বীর তাঁর উচ্জ্বল দীপ্তি হারাননি। তাঁর ছিলো সেই অধিকার হতাশ না হওয়ার। তিনি জানতেন, ইসলামের সত্যিকার মর্মানুযায়ী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের আকাংখা—যা সেনুসি আন্দোলনের লক্ষ্য মুসলিম জাতিগুলির হৃদয় থেকে কখনো তা মুছে ফেলা সম্বব নয়।

সাঈদ আহমদের দাদা ছিলেন মহান আলজিরীয় পণ্ডিত মুহাম্মদ ইব্নে আলী আস-সেনুসি, (উপনামটি বানু সেনুস গোতা থেকে গৃহীত, যে গোতো জনা হয়েছিলো তাঁর) যিনি এই শতকের প্রথমার্ধে শ্বপু দেখেছিলেন একটি ইসলামী ল্রাতৃসমাজের যা একদিন সত্যিকার এক ইসলামী কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেবে। বহু বছর বহু আরব দেশে ঘুরে বেড়ানো ও পড়াশোনার পর মুহাম্মদ ইব্নে আলী সেনুসি তরীকার প্রথম 'জাভিয়া' বা মোকাম স্থাপন করেন মন্ধায় আবু কুবাইস পাহাড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হেজাজের বেদুঈনদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক অনুসারী পেয়ে যান। অবশ্য তিনি মন্ধায় বসে থাকলেন না, তিনি ফিরে গেলেন উত্তর আফ্রিকায়, শেষপর্যন্ত সাইরেনিকা ও মিসরের মধ্যবর্তী মরুভূমিতে অবস্থিত যাগবুব্ নামক এক মরুদ্যানে, স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। ওখান থেকেই তাঁর বাণী বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়লো সারা লিবিয়াতে এবং লিবিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে। তিনি যখন ১৮৫৯ সালে ইন্তেকাল করেন, তখন সেনুসিদের (এই তরীকার সকল লোকই এই নামে পরিচিত হয়ে ওঠে) নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এক বিশাল রাষ্ট্র—ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে শুরু করে বিষুব্ অঞ্চলের আফ্রিকার গভীরে এবং আলজিরীয় সাহারার তুয়ারেগ নামক অঞ্চল অবধি।

অবশ্য 'স্টেট' বা রাষ্ট্র শব্দটি দ্বারা এই অনুপম সৃষ্টির নিখুঁত বর্ণনা হয় না, কারণ মহান সেনুসি কখনো তাঁর নিজের জন্য কিংবা তাঁর বংশধরদের জন্য একটি ব্যক্তিগত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাননি; তাঁর লক্ষ্য ছিলো ইসলামের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনরক্জীবনের জন্য একটি সাংগঠনিক বুনিয়াদ তৈরি করা। তাঁর এই লক্ষ্যের স্বার্থেই তিনি ঐ এলাকার চিরাচরিত গোত্রীয় কাঠামো ডেঙে ফেলার জন্য কিছুই করলেন না। এমনকি, লিবিয়ার উপর তুর্কী সুলতানের নামমাত্র প্রত্তুকেও তিনি চ্যালেঞ্জ করেননি—তুর্কীর সুলতানকেই তিনি ইসলামের খলীফা বলে মেনে নিতে থাকেন—তিনি তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করলেন বেদুঈনদের ইসলামের মূল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে, যা থেকে ওরা দূরে সরে গিয়েছিলো অতীতে, এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সেই উপলব্ধি আনতে যা ছিলো কুরআনের লক্ষ্য, কিন্তু বহু শতকের গোত্রীয় দ্বন্ধ সংঘর্ষের ফলে লোপ পেয়েছিলো বহুলাংশে। উত্তর আফ্রিকার সর্বত্র যে বিপুল সংখ্যক 'জাভিয়া' গড়ে উঠলো সেনুসিয়া সেগুলি থেকে তাদের বাণী বহন করে নিয়ে গেলো দূরতম অঞ্চলের গোত্রগুলির কাছে এবং কয়েক যুগের মধ্যেই প্রায় এক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এনে দিলো আরব ও বারবার, উভয়ের মধ্যে। ধীরে ধীরে অতীতের আন্তগোত্রীয় অরাজকতার অবসান ঘটলো এবং মরুভূমির এককালের উচ্ছ্ংখল যোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো পারস্পরিক সাহায্যের আন্তরিকতায়, এতোকাল তাদের নিকট যা অপরিচিত। জাভিয়াগুলিতে তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পেলো—কেবল ইসলামী শিক্ষা নয়, বহু ব্যবহারিক শিল্প এবং হাতের কাজেও, যা আগে নিন্দার চোখে দেখতো যুদ্ধবাজ যাযাবরেরা। শত শত বছর ধরে যেসব এলাকা ছিলো বন্ধ্যা সেসব অঞ্চলে আরো বেশি এবং আরো উনুত ধরনের কুয়া খনন করতে ওদের উৎসাহিত করা হলো, আর সেনুসি পরিচালনায় ধূসর মরুভূমির বুকে সমৃদ্ধিশালী বসতি গড়ে উঠতে লাগলো, দূরে দূরে, একেকটি বিন্দুর মতো। তেজারতিকে উৎসাহ দেওয়া হলে! এবং সেনুসি ব্যবস্থার ফলে যে শান্তি-শৃংখলা এলো তার ফলে সে-সব অঞ্চলেও সফর সম্ভব হলো যেখানে অতীতে কোনো কাফেলার পক্ষেই আগানো ছিলো অসম্ভব লুণ্ডিত না হয়ে। সংক্ষেপে, এই তরীকার প্রভাব সভ্যতা এবং প্রগতির জন্য এক প্রচণ্ড প্রেরণা হয়ে দাঁড়ালো; অন্যদিকে, ওদের অন্য ধর্মনিষ্ঠা, পৃথিবীর এ অংশের লোকদের অতীতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এই নতুন সমাজের নৈতিক মানকে তা থেকে উন্নীত করলো অনেক উপরে। প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ, গোত্র এবং গোত্রের সর্দারেরা স্বেচ্ছায় মেনে নিলো মহান সেনুসির রহানী নেতৃত্ব; এমনকি, লিবিয়ার উপকূলভাগের শহরগুলির তুর্কী কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত দেখতে পেলো, এ তরীকার নৈতিক নেতৃত্বের ফলে তাদের পক্ষে এককালের 'দুর্ধর্ষ' বেদুঈন গোত্রগুলির সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ এখন অনেক বেশি সহজ হয়েছে।

এভাবে, একদিকে যেমন এ তরীকা তার প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করলো স্থানীয় লোকদের ধাপে ধাপে পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে কালক্রমে এর প্রভাবকে বাস্তব সরকার পরিচালন—ক্ষমতা থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। সেনুসি তরীকার এই ক্ষমতার ভিন্তি ছিলো ধর্মীয় ব্যাপারে সরল বেদুঈন এবং উত্তর আফ্রিকার তুয়ারেগদের কিছুকাল আগেকার বন্ধ্যা অনুষ্ঠান—সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে তাদের জ্বাপ্রত করার সামর্থ্য, ইসলামের মর্মবাণীর সাথে সত্যিকার সংগতি রেখে জীবন—যাপন করবার বাসনায় ওদের অস্তর কানায় কানায় ভরে দেবার ক্ষমতা এবং ওদের মধ্যে, ওরা সকলেই যে আযাদী, মানবিক মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের জন্য কাজ করছে এ উপলব্ধি সৃষ্টির কৃতিত্ব। রাসূলের সময় থেকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমন ব্যাপক আকারের কোনো আন্দোলন আর দেখা যায়নি, যা এই সেনুসি আন্দোলনের মতো ইসলামী জীবন পদ্ধতির এতোটা নিকট, এতোটা কাছাকাছি পৌছেছিলো!

এই শান্তিপূর্ণ যুগ উনিশ শতকের শেষ কোয়ার্টারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো যখন ফ্রান্স দক্ষিণদিকে আগাতে ভক্ত করলো আলজিরিয়া থেকে বিষুব আফ্রিকার দিকে, আর ধাপে ধাপে দখল করতে লাগলো সেসব অঞ্চল, যা আগে স্বাধীন ছিলো এ তরীকার নেতৃত্বে। ওদের এই আয়াদী রক্ষা করতে গিয়ে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ আল মাহ্দী তরবারী ধারণ করতে বাধ্য হন—তাঁর পক্ষে সে তরবারী আর কখনো সংবরণ করা সম্ভব হয়নি। এই দীর্ঘ সংগ্রাম ছিলো সত্যিকার ইসলামী 'জিহাদ', আত্মরক্ষার জন্য এক যুদ্ধ, যার বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে এভাবেঃ

আল্লাহ্র পথে তোমরা সংখাম করো তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে; কিন্তু তোমরা নিজেরা হয়ো না আধাসনকারী, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আধাসনকারীদের পছল করেন না...যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না অত্যাচার নির্মূল হয়েছে এবং সকল মানুষ অবাধে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারছে। কিন্তু ওরা যদি বিরত হয়, বদ্ধ করতে হবে সকল শত্রুতা...।

কিন্তু ফরাসীরা ক্ষান্ত হয়নি। ওরা ওদের বেয়নেটের মাধায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ঝাণ্ডা বহন করে নিয়ে গেলো গভীর হতে আরো গভীরে—মুসলিম দেশগুলির ভেতরে।

মুহামদ আল্ মাহদী যথন ইন্তেকাল করলেন ১৯০২ সালে, তথন তাঁর ভাতিজা সৈয়দ আহমদ তাঁর স্থলে এই তরীকার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। উনিশ বছর বয়স থেকে, তাঁর চাচার জীবৎকালে এবং পরে যখন তিনি নিজেই হলেন মহান সেনুসি, একটানা তিনি যুদ্ধ করে চললেন, এখন যাকে ফরাসী বিষুব আফ্রিকা বলা হয়, সে অঞ্চলে, ফরাসী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। ইতালীয়ানরা যখন ১৯১১ সনে বিপলীতানিয়া এবং সাইরেনিকা অবরোধ করে তখন তাঁকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয় দুই ফ্রন্টে। এই নতুন এবং অধিকতরো অব্যবহিত চাপ তাঁকে তাঁর প্রধান মনোযোগ উত্তর দিকে ফেরাতে বাধ্য করলো। তুর্কীদের সংগ্রে পাশাপাশি এবং পরে তুর্কী কর্তৃক লিবিয়া পরিত্যক্ত হলে একাই সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর সেনুসি 'মুজাহিদীন'—এই নামেই এই যোদ্ধারা অভিহিত করতো নিজেদেরকে—সাফল্যের সংগ্রে যুদ্ধ পরিচালনা করেন হানাদারদের বিরুদ্ধে—ইতালীয়রা, তাদের উনুতমানের অস্ত্রশস্ত্র আর বিপুল্ভরো সংখ্যা সত্ত্বেও মাত্র উপকৃলের কয়েকটি শহরেই কোনো রকমে তাদের পা রাখতে সক্ষম হলো!

ব্রিটিশ শক্তি তখন মজবৃত হয়ে আসন গেড়েছে মিসরে! উত্তর আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে ইতালীয়দের ক্ষমতা বিস্তার করতে দেখে ওরা পষ্টতই তেমনটি উদ্বিগ্ন ছিলো না। এ সব কারণে, সে সময় ব্রিটিশ শক্তি সেনুসিদের প্রতি শক্রুভাবাপন্ন ছিলো না। এই নিরপেক্ষ মনোভাব সেনুসি তরীকার জন্য ছিলো পরম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 'মুজাহিদীনে'র সমস্ত রসদ আসতো মিসর থেকে, যেখানে প্রায় গোটা জনগোষ্ঠীই ছিলো তাদের প্রতি সহানুত্তিশীল। এটা খুবই সম্ভাব্য মনে হয় যে, ব্রিটেনের এই নিরপেক্ষতার ফলে শেষপর্যন্ত সেনুসিয়া সাইরেনিকা থেকে ইতালীয়দের সম্পূর্ণভাবে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হতো। কিছু ১৯১৫ সনে তুরক্ষ মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে অংশ গ্রহণ করে এবং ইসলামের খলীফা হিসাবে উসমানী সুলতান মহান সেনুসিকে আহ্বান জানালেন মিসরে ব্রিটিশ শক্তির উপর আক্রমণ চালিয়ে তুর্কীদের সাহায্য করতে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার মিসরে তাদের অধিকারের পশ্চাওভাগের নিরাপত্তার জন্য অন্য সকল সময়ের চাইতে স্বভাবতই অধিকতর ব্যশ্র ছিলো সে কারণে তারা সৈয়দ আহমদকে নিরপেক্ষ থাকার জন্য অনুরোধ করে। এই নিরপেক্ষতার বিনিময়ে ওরা প্রস্তুত ছিলো লিবিয়ার সেনুসি তরীকাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতে—এমনকি, পশ্চমাঞ্চলের মর্কভূমির কিছু সংখ্যক মিসরীয় ওয়েসিসও সেনুসিদের হাতে ছেড়ে দিতে ওরা তৈরি ছিলো।

সৈয়দ আহমদ যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন, তাহলে কাঞ্চঞান যার নির্দেশ দেয় ঘূর্ধহীনভাবে, তিনি কেবল তারই অনুসরণ করতেন। তুরস্কের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আনুগত্য ছিলো না; কারণ এই তুরস্কই কয়েক বছর আগে লিবিয়াকে লিখে দিয়ে দিয়েছিলো ইতালীর হাতে, যার জন্য একা সানুসিকেই দাঁড়াতে হলো ইতালীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। ব্রিটিশ শক্তি সানুসির বিরুদ্ধে শক্রতামূলক কোনো কাজই করেনি, বরং তাদের সুযোগ দিয়েছিলো মিসর থেকে রসদ পাবার, আর মিসরই ছিলো তাদের রসদ পাওয়ার একমাত্র উপায়। অধিকত্ব বার্লিনের মন্ত্রণায় উসমানী সুলতান যে 'জিহাদ' ঘোষণা করেছিলেন তা নিশ্চমই কুরআনে লিপিবদ্ধ শর্তাবলী পূরণ করেনি। আঘারকার্থে যুদ্ধ করছিলো না তুর্কীরা, বরং ওরা এক অমুসলিম শক্তির সাথে আগ্রাসনী যুদ্ধে হাত মিলিয়েছিলো। তাই ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিবেচনা সমভাবে মহান সেনুসিকে, কেবল একটিমাত্র পদক্ষেপেরই দিকে আগ্রুলি নির্দেশ করে ঃ যে যুদ্ধ তাঁর নিজের যুদ্ধ নয় তা থেকে দূরে সরে থাকা। সবচেয়ে প্রভাবশালী সেনুসি নেতাদের কয়েকজন—আমার বন্ধ তিনি সিদি মুহামদ আজজ্বাই ছিলেন

তাঁদের একজন—সৈয়দ আহমদকে নিরপেক্ষ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিছু ইসলামের দুর্বল খলীফাকে রক্ষা করার অত্যুচ্চ অথচ অবাস্তব আকাংখাই প্রবল হয়ে দাঁড়ালো যুক্তির নির্দেশের উপর এবং তাঁকে একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে করলো প্ররোচিত। তিনি নিজেকে তুর্কীর পক্ষে বলে ঘোষণা করেন এবং পশ্চিমের মরুভূমিতে ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ করে বসেন।

বিবেকের এই দ্বন্ধ এবং ঘটনাক্রমে তার পরিণতি সৈয়দ আহমদের বেলায় অধিকতরো করুণ হয়ে উঠলো—কারণ তাঁর ক্ষেত্রে, এ কেবল ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের প্রশৃ ছিলো না, বরং এতে করে সম্ভবত অপুরণীয় ক্ষতিসাধিত হলো তাঁর সমগ্র জীবনের এবং তাঁর আগের দুই পুরুষের, সকল সেনুসির জীবনের মহং লক্ষ্যটিরই। আমি তাঁকে জানি বলেই আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তাঁর এ কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিলো, তা ছিলো ছুড়ান্ডভাবেই স্বার্থলেশশূন্য—মুসলিম জাহানের সংহতি রক্ষা করার বাসনাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমার সন্দেহ সামান্যই যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর পক্ষে এর চেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনো সম্ভব ছিলো না। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তিনি কুরবানী দিয়েছিলেন সেনুসি তরীকার গোটা ভবিষ্যতকেই—সে সময়ে তা পুরাপুরি উপলব্ধি না ক'রে।

তখন থেকেই তিনি বাধ্য হলেন তিনটি ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। উত্তরে ইতালীয়দের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ–পশ্চিমে ফরাসীদের বিরুদ্ধে এবং পূর্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। শুরুর দিকে তিনি কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেন। সুয়েন্ধ খাল অভিমুখে জার্মান–তুর্কীর অ্যাভিযানে কোণঠাসা হয়ে ব্রিটিশ শক্তি পশ্চিমের মরুভূমির ওয়েসিসগুলি থেকে সরে পড়লে সৈয়দ আহমদ সংগ্রে সংগ্রেই সেগুলি দখল করে নেন। মুহামদ আজ্জুবাইর নেতৃত্বে (যিনি তাঁর প্রজ্ঞাবশত এত তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এই চেষ্টার) উটের উপর সওয়ার ধাবমান ফৌজের বিভিন্ন ব্যুহ তুকে পড়লো কায়রোর একেবারে আশেপাশে। কিন্তু সেই মুহুর্তেই যুদ্ধের গতি বদলে গেলা আক্ষিকভাবে ঃ জার্মান–তুর্কী বাহিনীর ক্ষিপ্র অগ্রাভিয়ান ঠেকিয়ে দেওয়া হলো সিনাই উপত্যকায় এবং অ্যাভিয়ান রূপ নিলো পশ্চাদ–অপসরণে। কিছু পরেই পশ্চিমের মরুভূমিতে ব্রিটিশ পান্টা আক্রমণ করে সেনুসি ফৌজকে, সীমান্ত অঞ্চলের মরুদ্যান এবং কৃপগুলি দখল করে নেয়, আর এমনিভাবে 'মুজাহিদীনে'র রসদ পাবার একমাত্র পথটিকে দেয় কেটে। সাইরেনিকার অভ্যন্তরভাগ একা সক্ষম ছিলো না জীবন–মরণ যুদ্ধে লিপ্ত জনগোষ্ঠীকে রসদ যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে, আর যে স্বন্ধ ক'টি জার্মান ও অস্থীয় সাবমেরিন অন্ত্রশন্ত্র এবং গোলাবারুদ এনে শৌছালো, তারাও নামমাত্র সাহায়ের বেশি কিছু নিয়ে এলো না।

১৯১৭ সনে সৈয়দ আহমদ তাঁর তুর্কী উপদেষ্টাদের পরামর্শে সাবমেরিনে করে ইস্তাম্বুল যান অধিকতরো কার্যকরী সাহায্য—সমর্থনের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু রওলা করার আগেই সাইরেনিকায় তিনি তরীকার নেতৃত্ব দিয়ে যান তাঁর চাচাতো ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ আল্ ইদরিসকে। \* প্রকৃতির দিক দিয়ে সৈয়দ আহমদের চেয়ে অধিকতরো আপোসকামী ইদ্রিস কাল বিলম্ব না করেই ব্রিটিশ এবং ইতালীয়দের সাথে সন্ধি করার প্রয়াস পান। ব্রিটিশেরা তো ভক্ত থেকেই সেনুসিদের সংগে এই সংঘর্ষ না-পছন্দ করেছে,

 <sup>\*</sup> ১৯৫২ সাল থেকে লিবিয়ার বাদশাহ্।

কাজেই ওরা দিধা না করে সন্ধি করতে ইতালী সরকার সৈয়দ ইদরিসকে 'সেনুসিদের আমীর' বলে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দান করে। ইদরিস ১৯২২ সন পর্যন্ত সাইরেনিকার অভ্যন্তরভাগে এক টলটলায়মান আধা—স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু যখন লপষ্ট হয়ে উঠলো, ইতালীয়রা আসলে তাদের চুক্তি মেনে চলতে চায়নি, বরং গোটা দেশটিকেই ওদের শাসনের আওতায় আনার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন সৈয়দ ইদরিস তার প্রতিবাদে ১৯২৩ ইংরেজির ভব্দর দিকে মিসর ত্যাগ করেন—একজন বিশ্বন্ত, বহুদিনের অনুসারী উমর আল্ মুখতারের হাতে সেনুসিদের নেতৃত্ব তুলে দিয়ে। এর পরেই ঘটে প্রত্যাশিত সন্ধি—তংগ এবং সাইরেনিকার যুদ্ধ আবার ভব্দ হয়ে যায়।

এদিকে তুরক্কে সৈয়দ আহমদ হতাশার পর হতাশার সমুখীন হতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলের সাথে সাথে তিনি সাইরেনিকায় ফিরে আসবেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য কখনো হাসিল হলো না, কারণ তিনি যেই ইস্তাম্বল ঢুকলেন, অমনি বিচিত্র-সব ষড়যন্ত্র ডব্ল হয়ে গেলো, যার ফলে তিনি তাঁর প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন হপ্তার পর হস্তা, মানের পর মাস। তাঁর কাছে এ প্রায় ষ্পষ্ট হয়ে উঠলো ঃ সূলতানকে যারা ঘিরে আছে তারা সত্যি চায় না যে, সেনুসিরা সফল হোক, বিজয়ী হোক। তুকীদের এ আশংকা বরাবরকার—পাছে নবজাগ্রত আরবেরা মুসলিম জাহানে আবার তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে! সেনুসিদের বিজয়ে অনিবার্যভাবেই ঘোষিত হবে এ জাতীয় আরব পুনর্জাগরণের কথা এবং মহান সেনুসিকে—তুরক্ষেও যাঁর খ্যাতি অনেকটা রূপকথার মতোই—করে তুলবে থিলাফতের সন্দেহাতীত উত্তরাধিকারী। তাঁর নিচ্ছের যে এ ধরনের কোনো উচাকাংখাই নেই তাতেও তুরস্কের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারীদের-সন্দেহ দূর হলো না—এবং যদিও তাঁর মর্যাদার উপযোগী পরম সন্মান এবং সকল সম্মানই তাঁকে দেওয়া হলো তবু বিনয়ের সংগে অথচ কার্যকরীভাবেই তুরস্কে আটক করা হলো সৈয়দ আহমদকে। ১৯১৮ সনে উসমানী থিলাফত তেঙে পড়লে এবং তারপর মিত্র শক্তি ইস্তামূল দথল করে নিলে তাঁর অলীক আশার মৃত্যু-ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং যুগপৎ তাঁর জন্য সাইরেনিকার সকল দরোজা বন্ধ হয়ে গেলো।

কিন্তু মুসলিম সংহতির জন্য উদ্দাম প্রেরণা সৈয়দ আহমদকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দিলো না। মিত্র শক্তি যখন ইস্তামুলে অবতরণ করছে তখন তিনি সীমান্ত পার হয়ে গিয়ে পৌছুলেন এশিয়া মাইনরে কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য...তখনো তিনি কেবল মোন্তফা কামাল নামে পরিচিত—যিনি সবেমাত্র তুর্কী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে স্কর্ম করেছেন আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরে।

মনে রাখতে হবে, শুরুতে কামালের তুর্কীর বীরোচিত সংগ্রামে ছিলো ইসলামী সংগ্রামেরই লক্ষণ, আর সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দীপনাই তুর্কী জাতিকে দিয়েছিলো বহু গুণে প্রবল গ্রীক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ্য, যে গ্রীক শক্তিকে মিত্র শক্তি মদদ যুগিয়েছিলো তাদের সমস্ত সাহায্য–সম্ভার দিয়ে।

তুর্কীর লক্ষ্য হাসিলের স্বার্থে সৈয়দ আহমদ তাঁর মহৎ রহানী ও নৈতিক ক্ষমতা নিয়োজিত করে অবিশ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করতে লাগলেন আনাতোলিয়ার বিভিন্ন শহরে এবং গাঁয়ে, আর ভাক দিলেন জনসাধারণকে 'গাজী' বা 'ধর্মের রক্ষক' মোন্তফা কামালকে সমর্থন করতে। আনাতোলিয়ার সরল চাষীদের মধ্যে কামালী আন্দোলনের সাফল্যে মহান সেনুসির এ প্রয়াসের এবং তাঁর সংগে, তার নামের দ্বীপ্তি ও ঔচ্ছুল্যের অবদান অপরিমেয়; কারণ এ সব সরল চাষীর কাছে জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের কোন অর্থই ছিলো না; অথচ ওরা ফুা ফুা ধরে বিশ্বাস করে এসেছে ইসলামের জন্য তাদের জান কুরবান করা তাদের জন্য এক গৌরবের বিষয়।

কিন্তু মহান সেনুসি এখানেও আবার তাঁর বিচারে ভূল করে বসলেন—অবশ্য তুর্কী জনসাধারণের ক্ষেত্রে নয়, কারণ ওদের ধর্মীয় উদ্দীপনাই ওদের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী শক্রর বিরুদ্ধে ওদের করেছিলো বিজয়ী। সেনুসি ভূল করলেন, তুর্কী জনগোষ্ঠীর নেতার মতলব সম্পর্কে। কারণ 'গাজী'র বিজয় অর্জনের সংগে সংগেই তাঁর কাছে পষ্ট হয়ে উঠলো ঃ তাঁর আসল মতলব এবং তাঁর জাতির মধ্যে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দুয়ের মধ্যে তফাত বিপুল। আতাতুর্ক পুনরুজ্জীবিত এবং নতুন জীবনী—শক্তিতে সঞ্জীবিত ইসলামের উপর তাঁর সমাজ—বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন না ক'রে ধর্মের আত্মিক শক্তি বর্জন (এককভাবেই যে শক্তি তাঁকে এনে দিয়েছিলো বিজয়) এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে সকল ইসলামী মূল্যবোধ পরিহারকেই করলেন তাঁর সংস্কারের ভিত্তি—এমনকি, আতাতুর্কের দৃষ্টিকোণের বিচারেও—অনাবশ্যকভাবে। কারণ তিনি সহজেই পারতেন তাঁর জাতির প্রচন্ড ধর্মীয় উৎসাহকে সংহত করে প্রগতিমুখী একটি সক্রিয় উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য কাজে লাগাতে। এজন্য, যা কিছু ওদের সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে আর ওদের করে তুলেছে এক মহৎ জাতি, সে—সব থেকে ওদের সমূলে উৎপাটিত না ক'রেই তিনি তা করতে পারতেন।

আতাতুর্কের ইসলাম–বিরোধী বিভিন্ন সংশ্লারে চরম হতাশ হয়ে সৈয়দ আহমদ তুরশ্বে সকল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং অবশেষে ১৯২৩ সনে চলে গোলেন দামেশকে— সেখানে আতাতুর্কের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ পলিসির বিরোধী হলেও—তিনি আবার মুসলিম সংহতির লক্ষ্যে তুরশ্বের সংগে মিলিত হবার জন্য সিরীয়দের বোঝাবার চেষ্টা করেন। স্বভাবতই ফরাসী ম্যান্ডেটরী সরকার তাঁকে চরম অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুক্র করে। ১৯২৪ সনের দিকে তাঁর বন্ধু—বান্ধবরা যখন ভাবতে পারলেন তাঁর গ্রেফতারী আসনু, তখন তিনি একটি মোটর গাড়িতে করে মরুভূমি পাড়ি দিরে পৌছুলেন গিয়ে নযদ সীমান্তে আর সেখান থেকে রওয়ানা হলেন মক্কা, যেখানে আত্তরিকতার সংগে তাঁকে গ্রহণ করলেন বাদশা ইব্নে সউদ।

## দুই

— 'আর 'মুজাহিদীনে'র কাজকর্ম কেমন চলছে, হে সিদি মুহাম্মদ?' আমি **জিগ্গাস** করি, কারণ প্রায় এক বছর হলো আমি কোনো খবর পাচ্ছি না সাইরেনিকা থেকে।

সিদি মুহামদ আজ্জুবাই-এর গোল সাদা দাড়ি শোভিত মুখখানা কালো হয়ে ওঠেঃ 'খবর ভালো নয় বাবা। যুদ্ধ শেষ হয়েছে কয়েক মাস আগে। 'মুজাহিদীন' ভেঙে পড়েছে। ওদের শেষ বুলেটও খরচ হয়ে গেছে। এখন আমাদের হতভাগা জ্বাত এবং ওদের উৎপীড়কদের কহরের মাঝখানে আছে কেবল আল্লাহর রহমত....'

- —'আর সাইয়িদ ইদ্রিসের খবর কি?'
- 'সাইয়িদ ইদ্রিসাং' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দেন সিদি মুহামদ, 'সাইয়িদ ইদ্রিস এখনো আছেন মিসরে, নির্বল প্রতীক্ষারত—কিসের প্রতীক্ষা—খুবই একজন তাল মানুষ তিনি, আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন, তবে তিনি যোদ্ধা নন। তিনি বাস করতেন তাঁর বই পুস্তকের মধ্যে— তলোয়ার খুব খাপ খায় না তাঁর হাতে...'
- 'কিন্তু উমর আল্–মুখতার—তিনি নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করেন নিং তিনি কি মিসর চলে গিয়েছিলেনং'

সিদি মুহাম্মদ তাঁর পথের উপর থেমে যান এবং বিষয়ে পলকহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান ঃ 'উমর...? তাহলে এ...ও তুমি শোনো নি?'

- --- 'কী ভনিনি?'
- 'বেটা', তিনি বলেন মোলায়েমভাবে, 'সিদি উমর, আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত করুন, প্রায় এক বছর হলো মারা গেছেন তিনি...।'

উমর আল—মুখতার মারা গেছেন...সাইরেনিকার সেই সিংহপুরুষ যাঁর সত্তর বছরের অধিক বয়স শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দেশের আযাদীর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাধ্য হতে পারেনি... তিনি মৃত... সুদীর্ঘ দশটি বছর... তয়ংকর দশটি বছর তিনি ছিলেন তাঁর জাতির প্রতিরোধ শক্তির প্রাণ, তার রহ যে—সব বাধা—বিদ্ন জয়ের আশা নেই সে—সবের বিরুদ্ধে, তাঁর ফৌজের চাইতে দশ গুণ বেশি ইতালীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে...যে ইতালীয় ফৌজ আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে, সাঁজোয়া গাড়ি, উড়োজাহাজ এবং কামানে সজ্জিত—যথন উমর এবং তাঁর অর্ধ—উপবাসী 'মুজাহিদীনে'র কিছুই ছিলো না রাইফেল এবং কয়েকটি ঘোড়া ছাড়া, যা নিয়ে তাঁকে এমন এক দেশে লড়তে হয়েছে একটি বেপরোয়া গেরিলা যুদ্ধ যে দেশ পরিণত হয়েছিলো একটি বিশাল বন্দী শিবিরে...।

আমার স্বর আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যখন আমি বলি ঃ 'সাইরেনিকা থেকে আমার ফিরে আসার পর গত দেড় বছর ধরে আমি প্রতি মুহূর্তেই জেনেছি তাঁর এবং তাঁর সমর্থকদের ধ্বংস নিশ্চিত। তাঁর 'মুজাহিদীনে'র মধ্যে যারা বেঁচে ছিলো তাদের নিয়ে মিসরের তেতরে সরে পড়ার জন্য আমি তাঁকে কত করেই না বুঝিয়েছিলাম যাতে করে তিনি তাঁর কণ্ডমের লোকজনের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারেন....আর কী শান্তভাবেই না তিনি তাঁকে বোঝানোর জন্য আমার এই চেষ্টাকে ঠেকিয়েছিলেন, একথা চূড়ান্তভাবে জেনেও যে মৃত্যু, আর কিছু নয়, মৃত্যু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে সাইরেনিকায়। আর এখন, শত যুদ্ধের পর সেই বহু প্রতীক্ষিত মৃত্যু তাঁকে শেষ পর্যন্ত কজা করেছে...কিন্তু বলুন কখন পতন ঘটলো তাঁর ?'

মুহামদ আজ্জুবাই আন্তে করে তাঁর মাথা নাড়েন এবং আমরা যখন বাজারের চিপা রাস্তা থেকে বের হলাম আল্–মানাখার খোলা অন্ধকার চকে, তিনি আমাকে বললেন ঃ

- —'যুদ্ধে ওঁর মৃত্যু হয়নি, তিনি যখম হন এবং জীবিত অবস্থায় বন্দী হন এবং তারপরই তাঁকে ইতালীয়রা হত্যা করে...ওরা তাঁকে একজন সাধারণ চোরের মতো ফাঁসি দেয়...।'
  - —'কিন্তু কী করে ওরা তা করতে পারে,' আমি বিশ্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি। গ্রাৎসিয়ানি ও

তো এ ধরনের ভয়ংকর কাজ করতে সাহস পেতো না!'

—'কিন্তু সে–ই তা করেছে, সে–ই তা করেছে,' তিনি জবাব দেন বিদ্রুপ **মেশানো** হাসির সংগে। জ্বেনারেল গ্রাৎসিয়ানি নিজেই তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার আদেশ দেয়। সিদি উমর এবং তাঁর বিশ পাঁচিশ জন সংগী ছিলেন ইতালী অধিকৃত এলাকার অনেক ভেতরে, যখন তাঁরা স্থির করেন তাঁরা রসূলের সাহাবা সিদি রফির মার্যারে গিয়ে যিয়ারত করবেন। মাযারটি ছিলো কাছেই। কোনো না কোনোভাবে ইতালীয়রা তাঁর উপস্থিতির কথা ছানতে পায় এবং বহু লোক দিয়ে উপত্যকার দু'দিকই বন্ধ করে দেয়। পালিয়ে বাঁচার আর কোনো পথ ছিলো না। সিদি উমর এবং 'মুজাহিদীন' আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করেন, শেষপর্যন্ত তিনি আর তাঁর দুই সংগী বেঁচে রইলেন। অবশেষে তিনি, যে ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, শক্রর গুলীতে সে ঘোড়াটি মারা যায় এবং ঘোড়াটি পড়ে যাওয়ার সংগে সংগে তিনিও মাটিতে গড়িয়ে পড়েন। কিন্তু বৃদ্ধ সিংহ তখনো রাইফেল বাগিয়ে গুলী চালিয়ে যেতে **থাকেন। এক** সময় একটি বুলেট এসে তাঁর একটি হাত চুরমার করে দেয় ; তখন তিনি অন্য হাত দিয়ে গুলী করতে থাকেন, কিন্তু এক সময় গুলীও ফুরিয়ে গেলো। তখন ওরা তাঁকে ধরে কেলে এবং তাঁকে বেঁধে সুপুকে নিয়ে যায়। ওখানে তাঁকে নিয়ে হাজির করা হয় জেনারে**দ** গ্রাৎসিয়ানির সমুখে। সে তাঁকে জিগুগাসা করে ঃ 'তুমি কী বলবে যদি ইতালী সরকার **তার** মহৎ করুণা বশে তোমাকে বেঁচে থাকবার অনুমতি দেয়? তুমি কি ওয়াদা করতে রাজী আছে। তুমি তোমার জীবনের বাকি বছরগুলো শান্তিপূর্ণভাবে কাটাবে?' কিন্তু সিদি উমর জবাব দিলেন ঃ 'তোমার লোকলসকর আর তোমার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত দেবো না যতকণ না তোমরা আমার দেশ ত্যাগ করেছো অথবা আমি আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছি। মানুষের অন্তরে যা আছে, যিনি তা জানেন, তাঁর নামে কসম করে আমি তোমাকে বলছি, যদি এই মুহূর্তে আমার হাত দুটি বাঁধা না থাকতো, আমি আমার খালি হাত নিয়ে তোমার সংগে লড়তাম যদিও আমি বৃদ্ধ এবং বিধক্ত...।'

এতে জেনারেল থাৎসিয়ানি হো হো করে হেসে ওঠে এবং সুলুকের বাজারের মধ্যে সিদি উমরকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার হুকুম দেয়। ওরা সে হুকুম কার্যকরী করে। আর বিভিন্ন তাঁবুতে যে–সব হাজার হাজার মুসলিম নর–নারীকে কয়েদ করে রাখা হয়েছিলো তাদের গরু–ভেড়ার পালের মতো একত্র হয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে এসে ফাঁসি–কাঠে তাদের নেতার মৃত্যু দেখতে বাধ্য করে…।

### তিন

তখন হাত ধরাধরি করে মুহাশদ আজ্জুবাই আর আমি চলেছি সেনুসি 'জাতিয়া' তথা ধর্মীয় আন্তানার দিকে। বিশাল চকের উপর অন্ধকার ছড়িয়ে আছে। বাজারের হট্টগোল আমরা ফেরে এসেছি পেছনে। আমাদের স্যাভেলের নীচে বালু দেবে যাছে। এখানে ওখানে দেখা যাছে তারবাহী উটের একেকটি দল বিশ্রাম করছে; দূরে, চকের বহির্তাশে এক সারি ঘর–বাড়ি অস্পষ্টভাবে দেখা যাছে মেঘাছনু রাতের আকাশের পটভূমিকায়। এ

১ ইতালীয়নের এই বীরোচিত কর্মটি ঘটেছিলো ১৬ সেন্টেম্বর ১৯৩১ ইংরেজি।

দৃশ্য আমাকে শ্বরণ করিয়ে দেয় সুদ্রের একটি অরণ্যের প্রান্তভাগের কথা, সাইরেনিকার মালভূমি অঞ্চলের সেই সব জোনিপার অরণ্যের কথা, যেখানে আমি প্রথম সিদি উমর আল্ মুখতারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলামঃ এবং সেই নিক্ষল সফরের শৃতি আমার বুকের ভেতর উচ্ছসিত হয়ে ওঠে অন্ধকার, বিপদ এবং মৃত্যুর সমস্ত করুণ রসসহ। আমি দেখতে পাই—একটি ছােট্র নিবু নিবু আগুনের উপর নুয়ে পড়া সিদি উমরের গঞ্জীর বিষণ্ণ মুখ এবং জনতে পাই তাঁর ভাঙা ভাঙা, গঞ্জীর কণ্ঠশ্বরঃ আমাদের ধর্ম এবং আমাদের আযাদীর জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে যতাক্ষণ না আমরা হানাদারদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছি অথবা আমরা নিজেরা মৃত্যুবরণ করেছি…আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই…।'

এ ছিলো এক অদ্ধৃত মিশন, যা আমাকে সাইরেনিকায় নিয়ে আসে ১৯৩১ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে। কয়েক মাস আগে—সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯৩০–এর শরংকালে—মহান সেনুসি মদীনায় এসেছিলেন। আমি তাঁর এবং মুহামদ আজ্জুবাই–এর সহবতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই 'মুজাহিদীনে'র মারাত্মক সংকটের কথা আলোচনা ক'রে, যারা উমর আল্–মুখতারের নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলো সাইরেনিকয়। স্পষ্ট বোঝা গেলো, ওরা যদি বহির্বিশ্ব থেকে দ্রুত এবং কার্যকরী মদদ না পায়, ওরা আর বেশি দিন টিকে থাকতে সক্ষম হবে না।

সাইরেনিকার পরিস্থিতি ছিলো মোটামুটি এইরূপঃ উপকূলের সব ক'টি শহর এবং জবল আখ্দার যাকে, বলা হয় মধ্য সাইরেনিয়কার 'সবুজ পর্বতমালা'—তার উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি স্থান রয়েছে ইতালীয়দের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। এসব সরক্ষিত স্থানের ফাঁকে যেসব জায়গা রয়েছে সেখানে নিরবিচ্ছনুভাবে টহল দিয়ে চলেছে সাঁজোয়া গাড়ি এবং বেশ কিছু সংখ্যক পদাতিক ফৌজ, যাদের বেশির ভাগই হচ্ছে ইরিত্রিয় 'আশকারী' বা লস্কর—ওদের সমর্থনে এক স্কোয়াড্রন বিমান ঘন ঘন উড়ছে আকাশে, গ্রামাঞ্চলের উপর দিয়ে। বেদুঈন (যাদের নিয়ে গঠিত ছিলো সেনুসি প্রতিরোধ বাহিনীর মূল শক্তি) পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর নযর না পড়ে এবং আকাশ হতে বিমান হামলার শিকার না হয়ে চলাফেরা মোটেই সম্ভব ছিলো না। প্রায়ই এরকম ঘটতো যে, একটি সন্ধানী বিমান হয়তো বেতারযোগে নিকটতম পোস্টে বার্তা পাঠিয়েছে কোনো বেদুঈন কবিদার তাঁবুর অস্তিত্ সম্পর্কে, বিমানের মেশিনগান যখন ওদের ছত্রভংগ হতে দিচ্ছে না, তখন কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি ছুটে এলো সোজাসুজি তাঁবু, উট এবং মানুষের মধ্য দিয়ে—আওতার মধ্যে या (भारता नाती, भूक्ष, (ছেলেমেয়ে, জीব-জানোয়ার সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে করতে—এবং যে ক'টি মানুষ আর জীবজভু বেঁচে রইলো তাদের গরু-ভেড়ার পালের মতো এক জায়গায় জমা করে তাড়িয়ে নেওয়া হলো উত্তর- দিকে, কাঁটাতারের বৃহৎ বেষ্টনীর মধ্যে, যা ইতালীয়রা স্থাপন করেছে উপকূলভাগে। সে সময়ে, ১৯৩০-এর শেষের দিকে, প্রায় ৮০ হাজার বেদুঈন আর তার সংগে কয়েক লাখ গরু-ভেড়া উটকে ওরা অতোটুকু জায়গার মধ্যে এনে পত্তর পালের মতো জমা করে, যে জায়গায় ঐ সংখ্যার সিকি ভাগেরও রসদ ছিলো না। ফলে মানুষ এবং জীব-জানোয়ারের মৃত্যুহার হলো মকার পথ-২২

ভয়াবহ। অধিকন্তু, ইতালীয়রা সমুদ্র-উপকৃল থেকে দক্ষিণের জাগবুবের দিকে মিসর সীমান্ত বরাবর একটি কাঁটাতারের প্রতিবন্ধক গড়ে তুলছিলো, যাতে গেরিলাদের পক্ষে মিসর থেকে রসদ বা অস্ত্রশন্ত্র পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। বীর মাঘারিবা ক্রবিলা তাদের অচ্চেয় সর্দার আল্-আতায়বিস-এর নেতৃত্বে—যিনি ছিলেন উমর আল মুখ্তারের দক্ষিণ হস্ত—তখনো অবিচলিতভাবে বাধা দিয়ে যাক্ষে শক্রকে সাইরেনিকার পশ্চিম উপকৃলের নিকটে। কিন্তু বেশির ভাগ কবিলাই ইতালীয়দের বিপুলতরো সংখ্যা এবং উন্নততরো অস্ত্রশক্ত্রের কাছে ইতিমধ্যেই হার মেনেছে। আরো দক্ষিণে অনেক ভেতর ভাগে নব্বই বছর বয়স্ক আবু কারাইমের নেতৃত্বে জুবাইয়া কবিলা তখনো মরণপণ জিহাদ করে চলেছে—তাদের কবিলার কেন্দ্র জালু মরুদ্যান হাতছাড়া হওয়ার পরও। অভ্যন্তরভাগে বেদুসনৈরা বিপুল সংখ্যায় মারা যাছিলো অনাহারে এবং রোগ—ব্যাধিতে।

সিদি উমরের পক্ষে যুদ্ধের জন্য একবারে যে সৈন্য সমাবেশ সম্ভব ছিলো তা বড়জোর সংখ্যায় এক হাজারের কিছু বেশি হতে পারে। অবশ্য লোকের অভাবই এর কারণ নয়। 'মুজাহিদীন' যে ধরনের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো তাতে যোদ্ধাদের বড় দল করে কাজ করা সুবিধাজনক ছিলো না। বরং এ ধরনের যুদ্ধ নির্ভর করতো আঘাত করতে সক্ষম ছোট্ট দলের ক্ষীপ্রতা ও গতিশীলতার উপর যা হঠাৎ শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে একটি ইতালীয় বাহ অথবা দূরবর্তী ঘাঁটির উপর—এর অস্ত্রশন্ত্র দখল করে নেবে। তারপর কোনো চিহ্ন না রেখেই সাইরেনিকার মালভূমির ঘন জুনিপার অরণ্যে এবং শুকিয়ে যাওয়া নদীর উঁচু নীচু ভঙ্গুর উপত্যকায় গায়েব হয়ে যাবে। যতো দৃঃসাহসীই হোক না কেন, জীবন মৃত্যুকে যতোই পায়ের ভূত্য মনে করুক না কেন, এ ধরনের ছোট ছোট দলের পক্ষে যে, জনসংখ্যা আর অস্ত্রশন্ত্রের দিক দিয়ে প্রায় অপরিসীম সম্পদের অধিকারী দৃশমনের উপর নিশ্চিত জয়লাত কখনো সম্ভব নয়, তা ছিলো সুস্পট। কাজেই, প্রশুটি ছিলো, কী করে 'মুজাহিদীনে'র শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, যাতে করে ওরা হানাদারদের উপর বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালিয়ে ওদের কেবল ক্ষতিগ্রস্ত করতেই সক্ষম হবে না, বরং দুশমন যে– সব অবস্থানে আসন গেড়েছে মজবুতভাবে, সেগুলিও কেড়ে নিতে সক্ষম হবে, পারবে নতুন আক্রমণের মুকাবিলায় সে অবস্থানগুলিকে নিজের অধিকারে রাখতে।

সেনুসি শক্তিকে এভাবে বাড়াতে হলে তা নির্ভর করছিলো কয়েকটি বিষয়ের উপরঃ
মিসর থেকে নিয়মিতভাবে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য যাতে আসতে পারে তার ব্যবস্থা; বিমান এবং সাঁজোয়া গাড়ির মারাত্মক ধ্বংসলীলার মুকাবিলা করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ করে,
ট্যাংক বিধ্বংসী রাইফেল এবং ভারী কামান; এ–ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজন এবং 'মুজাহিদীন'কে এসব ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ, এবং সর্বশেষে
সাইরেনিকার বিভিন্ন 'মুজাহিদীন' দলের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ভোলা আর মিসরীয় এলাকার অভ্যন্তরে গোপন সরবরাহ–ডিপো!

প্রায় এক হপ্তা, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, মহান সেনুসি সিদি মুহামদ এবং আমি এক সংগ্রে বসে পরামর্শ করি—কী করা যায়। সিদি মুহামদ বললেন—কখনো কখনো সাইরেনিকায় মুজাহিদীনের কিছু শক্তি বৃদ্ধি করলেও তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। তাঁর বিশ্বাস, লিবীয় মরুভূমির অনেক দক্ষিণে অবস্থিত কুফা মরুদ্যানটিকে ভবিষ্যতের সকল যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ক'রে গড়ে তুলতে হবে আবার। কারণ কুফা এখনো ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর নাগালের অনেক দূরে রয়েছে। উপরন্থ সাইয়িদ আহমদের নেতৃত্বে সেনুসি তরীকার হেড কোয়ার্টর ছিলো এই কুফা। কুফা মিশরীয় মরুদ্যান বাহুরিয়া এবং ফারাফ্রা অভিমুখী সরাসরি, যদিও দীর্ঘ এবং দুস্তর, মরু কাফেলার পথের উপর অবস্থিত এবং সে কারণে, দেশের অন্য যে–কোন স্থানের চাইতে এ স্থানে অনেক বেশি কার্যকরভাবে রসদের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তা ছাড়া, মিসরের বিভিন্ন ক্যাম্পে যে বহু হাজার সাইরেনীয় মুহাজির বাস করছে, তাদের জন্যও এটিকে করা যেতে পারে নতুন করে সমাবেশের কেন্দ্র। আর এভাবে তা হয়ে উঠতে পারে উত্তরাঞ্চলে সিদি উমরের গেরিলা বাহিনীর জন্য জনশক্তির একটি নিয়মিত সংরক্ষণাগার। ঠিক মতো সুশিক্ষিত হলে এবং আধুনিক অন্ত্রশন্ত্রে সজ্জিত হলে কুফ্রা নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমান থেকে কামানের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে। অন্য দিকে খুব উচু থেকে বোমা বর্ষণ করলে এতো দূর দূর ব্যবধানে অবস্থিত তাবুগুলির সত্যিকার বিপদের আশংকা সামান্যই থাকবে।

মহান সেনুসি বললেন ঃ এভাবে সংগ্রামের পদ্ধতি নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তিনি নিজে কুফ্রায় ফিরে যাবেন ভাবী সকল অপারেশন সেখান থেকে পরিচালনা করার জন্য। আমার দিক থেকে আমি জোর দিয়ে বলি—এ ধরনের একটা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সংগে নতুন করে সদ্ভাব স্থাপন করা সাইয়িদ আহমদের জন্য জরুর। বলাবাহল্য, ১৯১৫ সনে ব্রিটিশ শক্তির উপর আক্রমণ ক'রে সাইয়িদ আহমদ ব্রিটিশ সরকারকে একেবারে অযথাই অতি ঘোর শত্রুতে পরিণত করেছিলেন। সম্পর্কের এ ধরনের উনুতি হয়তো অসম্ভব নয়, কারণ ইতালীর সম্প্রসারণবাদী মেজাজে ব্রিটেন খুব খুশী ছিলো না। বিশেষ করে, যখন মুসোলিনী ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দুনিয়াকে জানাচ্ছেন ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরে 'রোমান সাম্রাজ্যের পুনঞ্চতিষ্ঠা' তাঁর অভিপ্রায় এবং লোভাতুর দৃষ্টিতে তিনি যখন তাকাচ্ছেন মিসরের দিকেও। সেনুসিদের ভাগ্য সম্বন্ধে আমার এই গভীর আগ্রহের কারণ একটি ন্যায়সংগত লক্ষ্য হাসিলের জন্য চরম বীরত্বের প্রতি আমার শ্রন্ধাই কেবল নয়, আমি আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম সেনুসিদের বিজয় গোটা আরব জগতের উপর যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা'ই নিয়ে। অনেক মুসলমানের মতোই আমিও বহু বছর ধরে আমার আশা স্থাপন করেছিলাম ইব্নে সউদের উপর, ইসলামী পুনর্জাগরণের একজন সম্ভাব্য নেতা হিসাবে। কিন্তু এখন যখন সে আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে গোটা মুসলিম জাহানে আমি কেবল একটি আন্দোলনই দেখতে পেলাম যা আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামী সমাজের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য ঃ আর সে আন্দোলন হচ্ছে সেনুসি আন্দোলন, বেঁচে থাকার জন্য এ মূহর্তে মরণপণ জিহাদে পিগু।

এবং সাইয়িদ আহমদ জানতেন, সেনুসি আন্দোলনের লক্ষ্যের সাথে আমার আবেগ অনুভূতি খুবই নিবিড়–গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। তাই তিনি মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন এবং সোজা আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন ঃ

—'হে মুহাম্মদ, তুমি কি আমাদের তরফ থেকে যেতে পারো সাইরেনিকা এবং দেখে আসতে পারো 'মুজাহিদীনে'র জন্য কী করা যায়? হয়তো আমার পোকদের চাইতে

স্বচ্ছতরো দৃষ্টিতে তুমিই সক্ষম হবে সব কিছু দেখতে...।'

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ি নিঃশব্দে, যদিও আমার উপর তাঁর আস্থা সম্পর্কে আমি ছিলাম সজাগ। তাই, তাঁর পরামর্শে পুরাপুরি বিষিত হইনি। তবু, এতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। এমন বৃহৎ এবং মহৎ একটি এ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনা আমাকে এতোটা বিহ্বল করে তুললো, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারো চাইতে বেশি যা আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুললো তা এই ভাবনা যে, যে—আদর্শের জন্য নিজেদের কুরবান করেছে বহু মানুষ, তারই জন্য আমিও হয়তো কিছু করতে সক্ষম হবো!

সাইমিদ আহমদ তাঁর মাথার উপর একটি তাকের দিকে হাত বাড়ালেন এবং রেশমী কাপড়ে মোড়া একখন্ড কুরআন হাতে নিলেন। সেইটিকে তাঁর হাঁটুর উপর রেখে তিনি আমার ডান হাত তাঁর দুই হাতের মধ্যে নিয়ে তা রাখলেন কুরআনের উপর ঃ

'শপথ করো মুহাম্মদ, তাঁর নামে যিনি জ্ঞানেন মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে—ভূমি সব সময়ই 'মুক্জাহিদীনে'র বিশ্বাস রক্ষা করবে…।'

আমি শপথ নিলাম—এবং আমি কী শপথ গ্রহণ করলাম, সে বিষয়ে আমার **জীবনে** কখনো ঐ মূহুর্তের চাইতে বেশি নিশ্চিত ছিলাম না।

সাইয়িদ আহমদ আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করলেন তার জন্য চূড়ান্ত গোপনীয়তা ছিলো অপরিহার্য; যেহেতু মহান সেনুসির সংগে আমার সম্পর্ক ছিলো সুপরিজ্ঞাত এবং সে সম্পর্ক জেন্দায় যেসব কূটনৈতিক দূতাবাস ছিলো তাদের নযর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না সে কারণে, প্রকাশ্যে মিসর অভিমূখে যাত্রা ক'রে ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া আক্রেণমন্দের কাজ হতো না। ফয়সল আদ-দাবীশের বিদ্রোহের পেছনে যে ষড়যন্ত্র সম্প্রতি আমি উদঘাটন করেছি, তা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা নিশ্চয় বাড়ায়নি। বরং খুবই সম্ভব যে, আমি যে মুহূর্তে মিসরের মাটিতে পা রাখবো তখন থেকেই ওরা আমার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নযর রাখবে। তাই আমরা স্থির করলাম, আমার মিসর যাওয়ার কথাও গোপন রাখা হবে। আমি আরবের পালতোলা জাহাজের কোনো না কোনো একটিতে চড়ে পাড়ি দেবো লোহিত সাগর এবং পাসপোর্ট আর ভিসা ছাড়াই লুকিয়ে উজান মিসরের কোন এক নির্জন স্থানে নেমে পড়বো। মিসরে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবো একজন শহরে হেজাযীর ছদ্মবেশে, কারণ তেজারতির উদ্দেশ্যে অথবা সম্ভাব্য হন্ধু যাত্রীর সন্ধানে ওখানে মক্কা মদীনা থেকে যে বহু সংখ্যক লোক যায় মিসরের বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের লোকেরা তাদের সব সময়ে দেখে আর আমি যেহেতু অতি ক্বছন্দে হেজাযী উপ–ভাষায় কথা বলতে পারি, সে কারণে এ দু'টি পবিত্র নগরীর একটির বাসিন্দা হিসাবে আমি সব জায়গায়ই অনায়াসে নিজকে চালিয়ে নিতে পারবো।

ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ করার জন্য কয়েক হগুরে প্রস্তুতির প্রয়োজন হলো। এই প্রস্তুতির মধ্যে ছিলো সাইরেনিকায় সিদি উমরের সংগে এবং তৎসহ মিসরে যাঁদের সংগে সেনুসিদের সম্পর্ক রয়েছে তাঁদের সাথে গোপন পত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা। এবং এভাবে ১৯৩১ সনের জানুয়ারির প্রথম হপ্তায়ই যায়েদ এবং আমি হেজাযের বন্দর–শহর ইয়ানবু ত্যাগ করে উপকূলের এমন একটি অংশে গিয়ে পৌছুলাম যেখানে মানুষের গতিবিধি ছিলো

বিরল। আসমানে চাঁদ ছিলো না, কৃষ্ণপক্ষের রাত, অসমান রাস্তার উপর দিয়ে স্যান্ডেল পায়ে হাঁটা ছিলো খুবই কষ্টকর। একবার যখন আমি হোঁচট খেলাম তখন আমার হেছায়ী 'কাঞ্জানে'র নীচে গোঁজা লুগার পিস্তলের বাটের আঘাত লাগুলো আমার পাঁজরে এবং এর ফলে, আমি যে–দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়েছি তার ভয়ংকর প্রকৃতি আমার মনে প্রতাক্ষ হয়ে উঠলো।

এখানে আমি চলছি এক নির্দিষ্ট স্থানের দিকে, এক অপরিচিত আরব নাবিকের সংগে, যে আমাকে তার 'পালতোলা ডিঙি'তে ক'রে সমৃদ্র পার করে গোপনে মিসরীয় উপকূলের কোথাও নামিয়ে দেবে। আমার কাছে এমন কোনো কাগজপএই ছিলো না আমার পরিচয় ব্যক্ত ক'রে দিতে পারে। কাজেই আমি যদি মিসরে ধরাও পড়ি, প্রমাণ করা সহজ হবে না, আমি কে! কিন্তু আমার সামনে যে বিপদ রয়েছে তার তুলনায় মিসরের কোনো জেলে কয়েক হপ্তা কাটানোর বিপদও আমার জন্য কিছুই ছিলো না। ইতালীয় পাহারাদার—বিমান যাতে দেখতে না পায় সেভাবে এবং সম্ভবত সাঁজোয়া গাড়ির টহলদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাকে পশ্চিমের গোটা মরুভূমিটি প্রস্থে পাড়ি দিতে হবে এবং পৌছুতে হবে অমন একটি দেশের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে তরবারীর ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা কেউ জানে না। আমি এ কাজ কেন করছিং—প্রশু করি নিজেকে।

যদিও বিপদ আমার কাছে অপরিচিত নয়, কেবল একটা রোমাঞ্চের প্রত্যাশায় আমি কখনো তা চাইনি। যখন আমি কোনো বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, প্রত্যেকবারই তার মূলে ছিলো জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত এক আন্তর-দোলার (Urge) প্রতি সাড়া, যা আমার নিজের জীবনের সংগে ছিলো অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত। তাহলে, আমার এই বর্তমান উদ্যোগটির তাৎপর্য কী? আমি কি সত্যি বিশ্বাস করি আমার হস্তক্ষেপ 'মুজাহিদীনে'র পক্ষে ফিরিয়ে দেবে স্রোত? আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো ঃ কিন্তু আমার জন্তুরের গহনে আমি জানি, একটি অবান্তব কল্পনা—সর্বস্থ মিশন নিয়ে আমি বের হয়েছি। তা হলে, আল্লাহ্র শপণ, এভাবে কি আমি আমার জীবনকে বিপদের মুখ ঠেলে দিছি যা আগে কখনো করিনি এবং সামনে প্রতিশ্রুতি যখন এত সামান্য?

কিন্তু প্রশ্নটি সচেতনভাবে গঠিত হওয়ার আগেই তার ছবাব আমার সামনে ষ্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যখন আমি ইসলামের সাথে পরিচিত হয়ে উঠি এবং ইসলামকে আমার জীবন-বিধান হিসাবে গ্রহণ করি—আমার মনে হয়েছিলো—আমার সমস্ত জিগ্গাসা এবং সমস্ত সন্ধান সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে খুবই ধীরে ধীরে আমি সজাগ হয়ে উঠলাম যে, এখানেই শেষ নয় ঃ কারণ নিজের জন্য বাধ্যতামূলক ব'লে কোনো জীবন-বিধান গ্রহণ, অন্ততপক্ষে আমার কাছে তা সমমতের মানুষদের মধ্যে অনুসরণের একটি বাসনার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজ্ঞাভিত। কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত অর্থে তা অনুসরণ করা নয়, বরং আমার বেছে নেয়া সমাজের মধ্যে তার সামাজিক রূপায়ণের জন্য কাজ করার কামনার সংগে তা সম্পর্কিত। আমার কাছে ইসলাম ছিলো একটি পথ, লক্ষ্য নয় এবং উমর আল— মুখতারের বেপরোয়া গেরিলারা তাদের জীবন আর রক্ত দিয়ে সপ্থাম করে চলেছে সেই

পথে চলার স্বাধীনতার জন্য, ঠিক যেমনটি করেছিলেন বীর সাহাবারা তেরো শো বছর আগে। ফল যতো অনিশ্চিতই হোক, তাদের এই কঠোর এবং ঘোর সংখ্রামে তাদের সাহায্য করা আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবেই অপরিহার্য ছিলো, সালাতের মতোই....

এবং তার পরেই দেখা গোলো উপকূলভাগ। যে–সব ছোটো মৃদু ঢেউ আঘাত করছে তীরে নৃড়ি পাথরের উপর সেই ঢেউগুলির মোলায়েম স্ফীতির উপর দোল খাচ্ছে দাঁড়ের নৌকা, যা আমাদের নিয়ে যাবে দূরে, অন্ধকারে নোঙর করা জাহাজে। অপেক্ষমান নৌকায় যখন নিঃসংগ দাঁড়টানা লোকটি দাঁড়ালো আমি তখন যায়েদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলি ঃ

- 'ভায়া যায়েদ, তুমি কি জানো আমরা এমন এক দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়েছি যা আদ–দাবিশের সম্মিলিত সকল 'ইখ্ওয়ানে'র চাইতেও তোমার এবং আমার জন্য অধিকতরো খতরনাক প্রমাণিত হতে পারে? তোমার কি মদীনার শান্তি এবং তোমার বন্ধু– বান্ধবের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না ?'
- 'চাচা, আপনার পথই আমার পথ,' যায়েদ জবাব দেয়, আপনি নিজেই কি আমাকে বলেননি যে, যে পানির স্রোত নেই তা হয়ে ওঠে বাসি এবং দৃষিত? চলুন আমরা আগিয়ে যাই—আর পানি যেনো চলতে চলতে হয়ে ওঠে পরিকার....'

জাহাজটি হচ্ছে সেই সব বড় বিদ্ঘুটে পালতোলা 'কিশতী'র একটি যা আরবের উপকূল ঘেঁষে চলাচল করে ঃ সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই জাহাজ, ভাঁটিক আর সমূদ্র—শৈবালের গদ্ধে ভরপুর। কিশতীটির পশ্চাংভাগে রয়েছে একটি উঁচু পাটাতন, ল্যাটিন পদ্ধতিতে পাল খাটানোর জন্য দুটি মান্তুল, আর দুই মান্তুলের মাঝখানে রয়েছে একটি বড়ো, নীচু সিলিংবিশিষ্ট কেবিন। জাহাজের 'রইস' বা চালক হচ্ছেন মস্কটের এক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ আরব। বহু রঙের এক মস্ত বড় পাগড়ীর তল থেকে ছোটো ছোটো তসবীর দানার মতো যে দুটি চোখ আমার দিকে অর্ধ নিমিলিত দৃষ্টিতে তাকালো, তাতে দেখলাম সতর্ক অভিব্যক্তি, যাতে বাঙ্কময় হয়ে উঠেছে অবৈধ কাজের ঝুঁকি নেয়া এবং অবৈধ অভিযানে কাটানো বহু বছর—আর তার কোমরে গোঁজা বাঁকা রূপার আবরণে ঢাকা ডেগারটি কেবল অলংকার বলে মনে হলো না।

— 'মারহাবা, ইয়া মারহাবা, হে বন্ধুরা', সে চিৎকার করে খোশ আমদেদ জানায় আমরা জাহাজে পা দেবার সাথে সাথে, 'এ নিশ্চয়ই এক ভড মুহূর্ত!'

কতোবারই না ও, আমি মনে মনে ভাবি, একইভাবে সে আন্তরিক খোশ আমদেদ জানিয়েছে গরীব 'হাজীদের', যাদের সে গোপনে পুকিয়ে জাহাজে তুলেছে মিসরে, আর ওদের কল্যাণ সম্পর্কে নতুন করে কোনো চিন্তা না করেই নামিয়ে দিয়েছে হেজাযের উপকূলে—যাতে করে ওরা ফাঁকি দিতে পারে মোটা হজ্ব ট্যাক্স, যা সৌদী সরকার আল্লাহ্র ঘরে যারা হজ্ব করতে যায় তাদের উপর ধার্য করেছে! আর কতোবারই না সে ঠিক এই কথাগুলিই বলেছে দাস—ব্যবসায়ীদের, যারা ইসলামী আইন সম্পূর্ণ ভংগ ক'রে, কোনো না কোনো হতভাগা হাবশীকে বন্দী করেছে ইয়েমেনের দাস—বিক্রির হাটে বিক্রি করার জন্য! কিন্তু তা সত্ত্বেও—আমি নিজকে সান্তুনা দিই,—আমাদের এই 'রইস' যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার পটভূমি যতোই আপত্তিকর হোক না কেন, তা আমাদের অবশ্যি কাজে

লাগবে। কারণ লোহিত সাগর পরিক্রমণ ক'রে এর রাস্তা সম্পর্কে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে থুব কম নাবিকেরই তা আছে। আর এ কারণে, আমাদের সে এক নিরাপদ উপকূলে নামিয়ে দিতে সক্রম হবে, এ বিষয়ে নির্ভর করা যায় তার উপর।

আর সত্যই ঐ নৌকায় ওঠার চার রাত পর আমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো আবার একটি ছোট্ট 'দাঁড়ের নৌকা'য় ক'রে, উজান মিসরের উপকূলে, বন্দর কুসায়েরের উত্তরে। আমরা বিষয়ে অবাক হই, কেননা 'রইস' আমাদের সমৃদ্র পার করে দেওয়ার জন্য কোন

ভাড়া নিতে রাজী হলো না। 'কারণ,' দাঁত বের করে হেসে হেসে সে বলে, 'আমার মুনিব আমার পাওনা শোধ করে দিয়েছেন! আল্লাহ আপনার সহায় হোন।'

আমি যেমনটি আশা করেছিলাম, কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে বন্দর কুসায়েরে চলাফেরা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়নি, কারণ হিজায়ী পোশাকে লোকজনকে দেখতে এ শহরের লোকেরা অভ্যন্ত। আমাদের উপস্থিতির পরদিন সকালে নীল নদের তীরবর্তী আস্–সিয়্তগামী একটি নড়বড়ে বাসে আমাদের জন্য আসন বুক্ করি—আর, একদিকে ভয়ানক মোটা একটি স্ত্রীলোক, যে তার বিশাল কোলের উপর এক ঝুঁড়ি মোরগ নিয়ে বসেছে, অন্যদিকে এক বৃদ্ধ 'কৃষক,' যে–আমাদের পোশাক দেখেই, দশ বছর আগে যে সে 'হজ্ব' করেছিলো, তারই স্বৃতিচারণ ভক্ব করে—এ দু'জনের চাপের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে যায়েদ আর আমি আমাদের আফ্রিকী সফরের প্রথম পর্যায় ভক্ব করি।

আমি সবসময় মনে করেছি, গোপন এবং বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি যে–ই নেয় তারই উপলব্ধি অনিবার্য যে, যার সংগেই তার সাক্ষাৎ হচ্ছে, তারই সন্দেহের পাত্র সে এবং তার ছন্মবেশ ধরা পড়ে যেতে পারে সহজেই। কিন্তু আশ্চর্য, এই মূহূর্তে আমার মনে সে ভাবনা নেই! আরবে আমি আমার জীবনের যে বছরগুলি কাটিয়েছি, সে সময়ের মধ্যে এর অধিবাসীদের জীবনে আমি অতোটা পুরাপুরি প্রবেশ করেছি যে, কেমন করে যেনো কখনো আমার মনেই হতো না যে আমি নিজে ওদেরই একজন ছাড়া অন্য কেউ! এবং যদিও আমি মকা ও মদীনার লোকদের বিশেষ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির শরীক কখনো হইনি, এই মূহূর্তে আমি আমার মা'লুমের ভূমিকার সাথে নিজকে এমন সম্পূর্ণ অভ্যন্ত বলে উপলব্ধি করি যে, আমি কাল বিশ্বয় না করেই আরো ক'জন যাত্রীর সাথে 'হক্কে'র ফ্যিলত সম্পর্কে প্রায় 'পেশাদার' এক আলোচনায় ছড়িয়ে পড়ি। যায়েদ এই খেলায় অংশ নেয় প্রচন্ড উৎসাহের সাথে আর এভাবে আমাদের সফরের কয়েকটি ঘণ্টা কেটে যায় প্রাণক্ত আলোচনায়।

আস্-সিয়ূতে গিয়ে আমরা ট্রেনে চাপি এবং শেষপর্যন্ত গিয়ে পৌছুই ছোট্ট একটি শহর বিনি সুয়েফে। ওখান থেকে আমরা সোজা চলে যাই আমাদের সেনুসি বন্ধু ইসমাঈল আধ্-ধিবির ঘরে। তিনি একজন বেঁটে-খাটো, মজবুত হাসি-খুশি লোক, কথা বলেন উজান মিসরের সুরেলা আরবী ভাষায়। তিনি কেবল সাধারণ এক কাপড় ব্যবসায়ী ব'লে শহরের উল্লেখযোগ্য লোকদের মধ্যে তিনি গণ্য ছিলেন না; কিন্তু সেনুসি তরীকার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রমাণিত হয়েছে বহুবার, আর সাইয়িদ আহমদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ তাঁকে করেছে দ্বিগুণ বিশ্বাসভাজন। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে বটে; তবু তিনি তাঁর

এক নওকরকে জাগিয়ে আমাদের খাবার তৈরি করার জন্য বললেন এবং যখন আমরা খাবারের জন্য অপেক্ষা করছি, সেই অবসরে তিনি যে–যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেগুলি সম্পর্কে এক একটি ক'রে বলতে থাকেন।

প্রথমত, সাইয়িদ আহমদের পরগাম পাওয়ার সংগে সংগেই তিনি মিসরের রাজপরিবারের এক মশহর ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেন। বহু বছর ধ'রে এই লোকটিছিলেন সেনুসি আদর্শের এক প্রবল এবং সক্রিয় সমর্থক। এই শাহযাদাকে আমার মিশনের উদ্দেশ্য পুরাপুরি অবহিত করা হলো। তিনি সহজেই রাজী হয়ে যান আমার হাতে প্রয়োজনীয় টাকা–কড়ি দেবার জন্য। সাইরেনিকার সীমান্ত পর্যন্ত আমাদের মক্র–সফরের উদ্দেশ্যে সওয়ারী এবং দুটি বিশ্বস্ত রাহনুমার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। আমাদের মেজবান আমাদের জানালেন ঃ এই মুহুর্তে ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন বনি সুয়েকের বাইরে কোনো এক খেজুর–বাগিচায়।

আমি আর যায়েদ এখন আমাদের হিজায়ী পোশাক খুলে ফেলি। কারণ এ পোশাক পশ্চিমী মরুপথগুলিতে বেজায় ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারে। এই পোশাকের জা'গায় আমাদের দেওয়া হলো উত্তর আফ্রিকার কাটিংয়ের সৃতী ট্রাউজার এবং আঁট—সাঁট জামা আর তার সাথে দেওয়া হলো পশমের তৈরি এক প্রকার জোপ্বা'—মাথা–ঢাকা আবরণসহ—যা সাধারণত লোকেরা পরে পশ্চিম মিসর এবং লিবিয়ায়। তাঁর বাড়ির ভিটার নিচ থেকে ইসমাঈল বা'র করলেন ইতালীয় ধরনের দৃটি ছোটোখাটো বন্দুক যা ঘোড়–সওয়ার সিপাইদের জন্য উপযোগী 'কারণ, 'মুজাহিদীনের মধ্যে এ ধরনের রাইফেলের জন্য নতুন করে গুলীবারুদ সংগ্রহ করা তোমার জন্য হবে সহজতরো।"

পরের রাতেই আমরা আমাদের মেজবানের পথনির্দেশ মতো বা'র হয়ে পড়ি শহর ছেড়ে। আমাদের সথে যে দুজন রাহনুমা দেওয়া হলো, দেখা গেলো ওরা মিসরের আওলাদ—আলী গোত্রের বেদুঈন, যাদের মধ্যে রয়েছে সেনুসির জনেক সমর্থক। ওদের মধ্যে একজনের নাম আবদুল্লাহ, এক সজীব প্রাণবন্ত তরুণ, যে এক বছর আগে সাইরেনিকার যুদ্ধে জংশ গ্রহণ করেছিলো। আমরা ওখানে কী আশা করতে পারি সে বিষয়ে আমাদের প্রচূর খোজ—খবর দেওয়া তার পক্ষে ছিলো সহজ। অপরজনের নাম আমি ভুলে গেছি। ও ছিলো হাল্কা—পাত্লা, বিমর্ষ, কথা বলতো কৃচিং। তবে সে—ও তার চেয়ে অধিক সুদর্শন আবদুল্লাহ্র চাইতে কম বিশ্বাসভাজন ছিলো না। ওদের সাথে যে চারটি উট ছিলো—বিশারিন জাতের শক্ত সমর্থ দ্রুতগামী সেই উষ্ট্রীগুলি—স্পষ্টতই বেছে নেওয়া হয়েছিলো সেগুলির গুণের জন্য। ওদের পিঠে যে জীন চাপানো হলো, তা আরবে যে ধরনের জীন ব্যবহারে আমি অভ্যন্ত, তা থেকে খুব আলাদা নয়। আমাদের দ্রুত, কোথাও বেশীক্ষণের জন্য না থেমে, চলতে হবে ব'লে আমাদের পথের প্রায় সর্বত্র রান্না করা খাবার পাওয়ার প্রশ্নই উঠেনি। ফলে, আমাদের রসদ ছিলো সাদাসিধা ধরনেরঃ বড়ো একটি কন্তা—বোঝাই খেজুর, আরেকটি ছোটো কন্তা, মোটা গমের ময়দায় তৈরি মিষ্টি আর খেজুর দিয়ে কন্তাটি এভাবে ঠেসে ভরা যে, তা ফেটে যায় আর কি! আর ছিলো তিনটি উটের সাথে বাঁধা চামড়ার মশক।

দুপুর রাতের সামান্য আগেই ইসমাঈল আমাদের আলিগুন করে এবং আমাদের এই

অভিযানে আল্লাহ্র রহমত কামনা করে। আমি দেখতে পেলাম ইসমাঈল খুবই বিচলিত। আবদুল্লাহকে নেতা করে আমরা পামকুঞ্জ পেছনে ফেলে বের হয়ে পড়ি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উচ্ছুল চাঁদের আলোতে দ্রুত কদম তালে কংকরময় মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে আমরা আগিয়ে চলি উত্তর-পশ্চিমদিকে।

মিসরীয় সীমান্ত প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের মুকাবিলা এড়িয়ে চলা ছিলো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা জানতাম, ওদের মোটরগাড়ি আর উট সওয়ার কনস্টেবলেরা পশ্চিমের মরুস্কৃমির এই অঞ্চলে টহল দিতে পারে। এজন্য যে প্রধান প্রধান পথ ধ'রে কাফেলা চলে আমরা সেগুলি থেকে যতোদূর সম্ভব দূরে থাকবার জন্য যত্নবান হই। কিন্তু বাহ্রিয়া আর নীলা উপত্যকার মধ্যে সুদূর উত্তর অঞ্চল পর্যন্ত যে–সব যানবাহন চলাফেরা করে, সেগুলি যেহেতু ফাইয়ুম হয়েই যায় সে কারণে বড় রকমের কোনো বিপদের ঝুকি এতে ছিলো না।

পর্মলা রাতে আমরা অতিক্রম করি ত্রিশ মাইল পথ এবং দিনের বেলা আমরা ঝাউ গাছের এক জংগলে অবস্থান করি। পরের রাতে এবং তার পরের রাতগুলিতে আমরা আরো অনেক বেশি পথ অতিক্রম করি, যার ফলে, চতুর্থ দিনে ফজরের সময় আমরা সেই গভীর নিচু জায়গাটির কিনারে গিয়ে পৌছুই, যেখানে রয়েছে বাহুরিয়্যা মর্ম্নদান।

আমরা মক্রদ্যানের বাইরে কিছু বড়ো বড়ো শিলার আড়ালে তাঁবু খাটাই।
মক্রদ্যানটিতে রয়েছে পৃথক পৃথক কয়েকটি বসতি এবং খামার, যার মধ্যে সবচেয়ে বড়
হচ্ছে বাভিতি নামক গ্রাম। আমরা যখন তাঁবু খাটাছিলাম, তখন আবদুল্লাহু পায়ে হেঁটে
খাড়া নিচু শিলার খাদ বেয়ে নেমে গেলো পাম্গাছের ছায়ায় ঢাকা নিচু
জায়গাটিতে—বাভিতিতে আমাদের যোগাযোগের লোকটিকে খুঁজে বের করার জন্য।
সন্ধ্যার আগে তার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা শিলার ছায়ায় ঘ্মানোর
জ্বন্য ভয়ে পড়িঃ রাতভর উট হাঁকিয়ে চলার শারীরিক কট আর শীতের পর কতা
আরামদায়ক কতা স্থকর এই বিশ্রাম! তা সত্ত্বেও আমার খুব বেশি ঘুম হলো না, কারণ
নানারকম আইডিয়া আমার মনকে দখল করে বসেছিলো।

আমাদের পরিকরনা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে আমার মনে হলো, বনি সুয়েফ এবং বাহুরিয়্যার মধ্যে একটি স্থায়ী যোগাযোগের সূত্র রক্ষা করা খুব কঠিন হবে না। আমার দৃঢ় প্রভায় হলো, যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করলে এই দৃই স্থানের মধ্যে বড়ো বড়ো কাফেলাও চলাফেরা করতে পারবে, কারো নযরে না প'ড়ে। বাভিভিতে সীমান্ত প্রশাসনের চেক পোষ্ট থাকা সন্তেও (আমরা আমাদের লুকানোর জা'গা থেকে মরুভূমির উপর দিয়ে দেখতে পাছিলাম এই চেক পোস্টের ইমারতগুলি) বাহ্রিয়্যার দক্ষিণে অধিকতরো যোগাযোগবিহীন কোনো গ্রামে গোপন বেতার যন্ত্র স্থাপন সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে আবদুল্লাহ এবং তার সংগ্রে আগত আমাদের যোগাযোগের লোক, বৃদ্ধ বার্বারটি আমাকে নতুন ক'রে আশ্বাস দেয়। দেখা গেলো, এই মরুদ্যানটির উপর সরকার মোটামুটি খুবই শিথিল একটা কর্তৃত্ব খাটিয়ে থাকে এবং তারো চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এখানকার বাসিন্দারা বিপুল সংখ্যায় সেনুসি তরীকার অনুসারী।

উটের পিঠে প্রাণান্তকর আরো পাঁচটি রাড ঃ প্রথমে শিলা, কংকর ও উচুনিচ্ মাটির উপর দিয়ে এবং পরে সমতল বালিয়াড়ির উপর দিয়ে, বসতিশূন্য সিত্রা মন্ধ্যান এবং তার প্রাণহীন গাঢ় নীল লবণ হদ ছাড়িয়ে, যার কিনার ঘিরে রয়েছে নল—খাগড়া এবং আরণ্যকে পামের ঝোপ—ঝাড়; সমতল থেকে নিচ্ আর্জ এলাকার উপর দিয়ে, যেখানে রয়েছে বিশ্বয়কর অসমতল কড়িমাটির শিলা, যা চাঁদের আলো পড়ে একটি ভৌতিক অন্ধাণতিক চেহারা লাভ করেছে এবং পঞ্চম রাতের শেষদিকে আমার চোখের সামনে প্রথম ভেসে উঠলো সীবা মন্ধ্যানের ছবি।

বহু বছর ধরে আমার সয়ত্নে লালিত বাসনাগুলির একটি ছিলো এই সুদূর মর্মদ্যানটি একবার দেখার, যা ছিলো এককালে একটি এ্যামন মন্দিরের পীঠস্থান এবং প্রাচীন বিশ্বের সর্বত্র মশহর এক দৈবজ্ঞের লীলাভূমি। কিন্তু যে কারণেই হোক, আমার সেই বাসনা আগে কখনো সফল হয়নি। আর আজ, উষার উদয়কালে সেই মর্মদ্যান প্রসারিত রয়েছে আমার সন্মুখে ঃ একটি নিঃসংগ পাহাড়কে ঘিরে আছে বিস্তীর্ণ পাম—বীথি; আর, সেই পাহাড়টিতে শহরের ঘরবাড়িগুলি—যাদের ভিত্তি রয়েছে শিলার গভীরে নিহিত গুহানিবাসেরই মতো—স্তবের পর স্তর উঠে গেছে উপরের দিকে, পাহাড়টির সমতল শীর্ষদেশের উপর দপ্তায়মান একটি উঁচু কৌণিক মীনার অভিমুখে; এ এমন একটি ভেঙে পড়া গাঁথুনির অন্তুত জগাথিচুড়ি যা মানুষ কেবল স্বপ্লেই দেখে থাকে... একটি প্রবল বাসনা আমাকে পেয়ে বঙ্গেঃ এর রহস্যজনক প্রাচীর ভেদ করে এর মধ্যে চুকে পড়ি এবং সেই সব অলিগুলিতে ঘুরে বেড়াই যা ফিরাউনদের আমল প্রত্যক্ষ করেছে; আর সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখি যেখানে লিডিয়া রাজা ক্রীসাস্কে দৈবজ্ঞ শুনিয়েছিলেন তাঁর বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণী আর ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডারকে সংবাদ দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্ববিজয়ের।

কিন্তু এবারও আমার এই বাসনা অপূর্ণই থেকে গেলো। যদিও এতো নিকটে, তবু সীবা শহরটি আমার জন্য বদ্ধই থেকে যাবে—যেখানে অপরিচিত বা বিদেশী লোক কখনো আসে না। কারণ যে—কোনো নতুন লোক এলেই সে সংগে সংগে নযরে পড়ে যাবে সবার। বহির্জগতের সংস্পর্শ থেকে এতো দূরের কোনো স্থান ভিজিট করা সত্যি বোকামীর কাজ হবে। কারণ, লিবিয়ার প্রায় সীমান্তে অবস্থিত বলে মিসরের সীমান্ত প্রশাসন এর উপর সবচেয়ে কড়া নযর রাখে। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, ইতালীর বেতনভোগী গুণ্ডচরে এ জা'গাটি পূর্ণ। এজন্য এ সফরে সীবা দর্শন আমার কিসমতে নেই। দুঃখের সাথে আমি নিজকে সান্তনা দিয়ে সীবার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলি।

আমরা একটি প্রশন্ত বৃত্ত পথে শহরের কিনার ঘুরে শেষপর্যন্ত এক আরণ্যক পাম্—ঝোপের নীচে তাঁবু খাটাই। আমাদের ইচ্ছা ছিলো না যে, সীমান্তের এতো কাছে যে সময়টুকু অপেক্ষা করা নেহাতই প্রয়োজন, তার বেশি আমরা এখানে আবস্থান করি। এজন আবদুল্লাহ বিশ্রাম না করেই দ্রুত উট হাঁকিয়ে ছুটে গেল নিকটবর্তী পল্লীটিতে একটি লোককে খোঁজার জন্য, যার উপর সাইয়িদ আহমদ দায়িত্ব দিয়েছিলেন সীমান্ত পার হয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে। কয়েক ঘণ্টা পর সে ফিরে এলো দু'জন নতুন রাহনুমাকে নিয়ে, আর আনলো চারটি টাটকা নবীন উট, যা আমাদের বহন করে নিয়ে যাবে সামনের

দিকে। এই রাহ্নুমারা হচ্ছে জাবল আখ্দারের বারা'সা বেদুঈন কবিলার লোক; এরা উমর আল্—মুখতারের নিজস্ব লোক। বিশেষ ক'রে তিনি ওদের পাঠিয়েছেন ইতালীর অধিকৃত জাগ্রুব ও জালু নামক দুটি মরুদ্যানের মধ্যবতী ফাঁকা জায়গাটুকুর মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে সাইরেনিকার মালভূমি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওখানেই উমরের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে।

আবদুরাহ্ এবং তার বন্ধু মিসরে তাদের গাঁরের বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। খলিল ও আবদুর রহমান—এই দুই 'মুজাহিদিনের' পথ নির্দেশে আমরা যাত্রা করি আমাদের হপ্তাদীর্ঘ পথে প্রায় পানিশূন্য মরু-স্তেপ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে, যা ধীরে ধীরে উচু হয়ে উঠে গেছে জাব্ল আখ্দারের দিকে। আমি জীবনে যতো মরু সফর করেছি তার মধ্যে এটিই ছিলো সবচেয়ে কঠিন; যদিও সতর্কতার সাথে দিনের বেলা আত্মগোপন করলে এবং কেবল রাতের বেলা পথ চললে ইতালীয় পাহারাদারদের নযরে পড়ার আশংকা খুব বেশি ছিলো না। তবু দূরে দুরে অবস্থিত ইদারাগুলি এড়িয়ে চলার আবশ্যকতা এ দীর্ঘ সফরকে একটা দুঃস্বপু করে তোলে। কেবল একবারই আমরা ওয়াদি আল্—মার একটি পরিত্যক্ত ইদারা থেকে আমাদের উটগুলিকে পানি খাওয়াতে পারলাম এবং আমাদের মশকগুলি আবার ভরে নিতে সক্ষম হলাম। আর এতেই আমরা প্রায় ভেঙে পড়ি।

যে-সময়ে ইদারাটিতে পৌছুতে পারবো বলে জামরা জাশা করেছিলাম, সেখানে পৌছুই তার পরে। জাসলে, জামরা যখন জাপনাদের জানোয়ারগুলির জন্য পানি তুলতে তক্ষ করি, তখন পুব জাসমানে সূর্যের জাভাস দেখা দিছে আর যখন জামরা তা শেষ করলাম, তখন সূর্য গিয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিম জাসমানে দিগন্তের উপরে। খলিলের কথামাতো জামাদের এখনো পুরা দু'ঘণ্টা কাটাতে হবে সেই নিচু পাথুরে জায়গাটিতে পৌছুতে, যা হবে দিনের বেলা জামাদের লুকানোর স্থান। কিন্তু জামরা যেই জামাদের সফর তক্ষ করেছি, জমনি একটি উড়োজাহাজের অভভ তন–তন আওয়াজ মরুভূমির নীরবতাকে তেঙে চুরমার করে দেয়ঃ এবং কয়েক মিনিট পরেই একটি ছোট্ট একক পাইলট–চালিত উড়োজাহাজ জামাদের মাথার উপর দেখা দেয় এবং সোজা নিচে নেমে ক্রমে নিচু হয়ে জাসা চক্রের জাকারে ঘুরতে থাকে। গা ঢাকা দেবার কোনো জায়গাই ছিলো না। তাই, উট থেকে লাফিয়ে নেমে জামরা ছিটকে পড়ি, আর ঠিক সেই মুহুর্তে পাইলট তার কামান থেকে তথী তক্ষ করে।

— 'ভয়ে পড়ো, মাটির উপর ভয়ে পড়ো, আমি চীৎকার করে উঠি— 'একটুও নড়ো না—মরার মতো পড়ে থাকো।

কিন্ধু খলিল, মুজাহিদীনে'র সাথে তার বহু বছরের জীবনে এ ধরনের মুকাবিলার অভিজ্ঞতা নিশ্চমই বহু বার তার হয়েছে, 'মরার তান' করে সে পড়ে থাকলো না। সে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে চিত হয়ে খয়ে পড়লো এবং উচু করে তুলে ধরা একটি হাঁটুর ভরে তার রাইফেল ফেলে অগ্রসরমান উড়োজাহাজটির উপর গুলী করতে শুরু করলো, এলোপাতাড়ি নয়, প্রত্যেকবারই গুলী ছোঁড়ার আগে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য স্থিব ক'রে, যেনো কোনো নির্দিষ্ট টার্গেটে গুলী করার প্র্যাকটিস করছে। এ ছিলো ভয়ানক এক দুরুসাহিসিক

কাজ। কারণ উড়োজাহাজটি ফ্লাট ডাইভ মেরে সোজা ছুটে আসছিলো তার দিকে, বাল্র উপর বুলেট ছুঁড়তে ছুড়তে। কিন্তু খলিলের একটি গুলি নিশ্চয়ই উড়োজাহাজটিতে লেগেছিলো। কারণ, মুহূর্তের জন্য পালট খেয়ে উড়োজাহাজটি তার নাক আকাশমুখো করে ক্রুত উপরে উঠে গেলো। পাইলটটি হয়তো ভেবেছিলো, নিজের নিরাপত্তার বিনিময়ে চারজন লোককে গুলী করা লাভজনক হবে না। সে দু'একবার আমাদের উপর ঘুরে তারপর পুব মুখে জাগ্রুবের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

— ঐ ইতালিয়ান কুতার বাচারা কাপুরুষ বুজ্দীল, 'আমরা যখন আবার জমায়েত হচ্ছি, তখন খলিল শান্তভাবে বলে, ওরা হত্যা করতে চায়— কিন্তু নিজের চামড়ায় আঁচড় লাগুক, তা চায় না।'

আমরা কেউই যখম হইনি। কিন্তু আবদুর রহমানের উটটি মরে গেলো। তার গদি এবং থলে আমরা যায়েদের উটের পিঠে চাপিয়ে দেই এবং এখন থেকে সে যায়েদের পেছনে হাল্কা গদিতে বসে চলতে থাকে।

তিন দিন পর আমরা জাবল আখ্দারের জুনিপার বনাঞ্চলে প্রবেশ করি এবং যে— ঘোড়াগুলিকে আমাদের জন্য একদল 'মুজাহিদীনে'র হিফাযতে এক গোপন জায়গায় রাখা হয়েছিলো, সেগুলির সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে আমরা ক্রান্ত উটগুলিকে বদল করি। এখন থেকে মরুভূমি আমাদের পেছনে থাকবে। আমরা একটি পাহাড়ি শিলাময় মালভূমির উপর দিয়ে আমাদের ঘোড়া ছুটাই। মালভূমিটি অসংখ্য ভকনা স্রোত পথ দ্বারা জালের মতো চিহ্নিত আর এখানে রয়েছে জুনিপার তরুরাজি, যা কোনো কোনো জায়গায় প্রায় অভেদ্য জংগল হয়ে আছে। ইতালী অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে এই পথচিহ্নহীন বনাঞ্চলটি হচ্ছে 'মুজাহিদীনে'র শিকারের জায়গা।

আরো চার রাতের সফর আমাদের নিয়ে পৌছালো ওয়াদি—আত্—তাআবান নামক এক স্থানে। খুব সঠিকভাবেই জা'গাটির নাম রাখা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, 'শ্রান্ত ক্লান্ত জনের উপত্যকা'। এখানেই উমর আল—মুখতারের সংগে আমাদের মূলাকাত করার কথা। গভীর অরণ্যে ঢাকা একটি খাদের মধ্যে নিজেদের নিরাপদে পুকিয়ে আমরা আমাদের ঘোড়াগুলিকে একটি শিলার আড়ালে সামনের দু'পায় রশির বেড়ি পরিয়ে জাবল—আখ্দারের সিংহের আগমনের অপেক্ষায় থাকি। আজকের রাতটা বড়ো ঠাণ্ডা, নক্ষত্রহীন আর মর্মর ধ্বনি তোলা নীরবতায় ভারাক্রান্ত!

সিদি উমর আসতে আরো কয়েক ঘণ্টা লাগবে; আর রাতটা যেহেতু গাঢ় নিচ্ছিদ্র অন্ধকার, 'আমাদের দুই বারা'সা বন্দু দেখলো, এই সময়ের মধ্যে, কয়েক মাইল পুবে ব্–স্ফাইয়ার ইদারাগুলি থেকে আমাদের মশকগুলি আবার ভর্তি করে না নেওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই! সত্যি, ব্–স্ফাইয়া থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে রয়েছে একটি সুরক্ষিত ইতালীয় চৌকি—

— 'কিন্তু' থলিল বলে, 'ঐ থেকী কুন্তারা অমন ঘূট্ঘুটে আঁধার রাতে তাদের দেওয়ালের বাইরে আসতে হিম্মত করবে না।'

এভাবে, যায়েদকে সংগে নিয়ে খলির দুটি খালি মশকসহ ঘোড়ায় চড়ে রওনা দেয়। শিলাময় পথের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে যাতে কোনো আওয়ান্ধ না হয়, সেন্ধন্য ওরা ছেঁড়া কাপড় পেঁচিয়ে ওদের ঘোড়ার খুর বেঁধে দেয়। ওরা দু'ন্ধন অন্ধকারে হারিয়ে গেলে, আমি আর আবদুর রহমান নিজেদের গরম করার জন্য ঘেঁষাঘেষি ক'রে নিচু শিলায় হেলান দিয়ে বসি। আগুন জ্বালানো হবে খুবই বিপজ্জনক।

ঘণ্টাখানেকের পর জুনিপার গাছগুলির মধ্যে কয়েকটি শাখা মর্মর করে উঠলো এবং পাথরের উপর একটি স্যাণ্ডেলের মোলায়েম শব্দ হলো। মূহুর্তেই সতর্ক আমার সংগী রাইফেল হাতে সোজা দাঁড়িয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে এবং অন্ধকারের দিকে তাকায় তীক্ষ দৃষ্টিতে। একটি নিচু গলার ডাক—যা শিয়ালের কান্নার চেয়ে অন্যরকম নয়—তেসে এলো জংগলের মধ্য থেকে। আর আবদুর রহমান মুখের সমুখে হাত দৃটিকে পেয়ালার মতো করে ধরে একই ধরনের ধ্বনি দিয়ে তার জবাব দেয়। আমাদের সামনে দৃটি মানুষের মূর্তি দেখা দিলো। ওরা ছিলো পায়দল এবং রাইফেলধারী। আরো কাছে আসার পর ওদের একজন বললো ঃ 'আল্লাহর পথ'—এবং তার উত্তরে আবদুর রহমান বলে ঃ 'লা হাওলা ওয়ালা কৃ'ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'— 'আল্লাহ ছাড়া কোন ক্ষমতা নেই, কোনো শক্তি নেই কারো' যা আমার কাছে এক সাংকেতিক শব্দ বলেই মনে হলো।

এই দু'জন নতুন আগন্তুকের মধ্যে দুজনেরই পরণে ছিলো দিবীয় বন্দুদের চাদর, টোটাফাঁটা 'জার্দ্'। ওদের একজন আবদুর রহমানকে চিনে বলে মনে হলো। কারণ আবদুর রহমান তার দু'হাত ধরে আন্তরিকতার সাথে তাকে সম্বর্ধনা জানায়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে দুই 'মুজাহিদীন' পরপর আমার হাত ধরে একইতাবে। ওদের একজন বলে ঃ 'ফি আমানিল্লাহ্। আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন, সিদি উমর আসছেন।'

আমরা উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সম্ভবত মিনিট দশেক পরে আবার জুনিপার ঝোঁপের মধ্যে পাতার সর্সর্ শন্দ...তারপর ছায়ার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে আরো তিনটি মানুষ তিন দিক থেকে এবং উদ্যত রাইফেল তোলে এসে পড়ে একেবারে আমাদের উপর। ওরা যখন বুঝতে পারলো, ওরা আমাদেরই মুলাকাতের ইন্তেন্ধারিতে ছিলো, সংগ্রে সংগ্রেই ওরা আবার ছড়িয়ে পড়লো ঝোঁপের ভেতর বিভিন্ন দিকে। স্পাষ্টত ওরা ওদের নেতার নিরাপত্তার উপর সতর্ক নযর রাখার জন্যই এভাবে ঝোঁপের ভেতর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আর তারপর তিনি এলেন...এলেন একটি ছোট্ট ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, যার খুর ছিলো কাপড় দিয়ে মোড়ানো। তাঁর দু'পাশে দু'জন ক'রে লোক এলো হেঁটে হেঁটে, আর তাঁর পেছনে পেছনে এলো আরো কয়েকজন। আমরা যে শিলাগুলিতে ঠেস্ দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, তিনি যখন তার পাশে এসে পৌছুলেন, তখন তাঁর লোকদের একজন তাঁকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করলো আর আমি দেখতে পেলাম, তাঁর চলতে কট্ট হচ্ছে পেরে আমি জানতে পেরেছিলাম, মাত্র দশদিন আগে একটি হঠাৎ আক্রমণে তিনি যখম হয়েছিলেন); উদীয়মান চাঁদের আলোতে আমি তাঁকে এখন স্পষ্ট দেখতে পাছিঃ একজন মাঝারি সাইজের লোক, মজবুত যাঁর হাডিডঃ খাটো, বরফের মতো সাদা দাড়ি তাঁর গভীর রেখা–চিহ্নিত মুখমণ্ডলের ফ্রেমের কাজ করছে। চোখ দু'টি তাদের কোটরের গভীরে

লুকানো; চোখের চারপাশে যে ভাঁচ্চ পড়েছে, তাতে আন্দান্ড করা যায়, ভিন্ন অবস্থায় তাঁর চোখ দুটি হয়তো সহন্ডেই হাসিতে স্কৃরিত হতো। কিন্তু এখন আর তাঁর এ চোখে কিছুই নেই, অন্ধকার যন্ত্রণা আর হিমত ছাড়া।

— 'খোশ আম্দেদ, বৎস,'—এবং তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর চোখ দুটি আমাকে আমার পা থেকে মাথা তক দেখছিলো, তীক্ষভাবে, যেনো আমাকে যাচাই করা হচ্ছে—এমন মানুষের চোখ, বিপদ যার নিত্যসাথী!

তাঁর লোকদের একজন একটি কম্বল বিছিয়ে দিলো যমিনের উপর আর সিদি উমর তাঁর শরীরের সমস্ত তার ছেড়ে সেখানেই বসে পড়লেন। আবদুর রহমান নুয়ে তাঁর হাতে চুমু খায় এবং সর্দারের ইজাযত নিয়ে মাধার উপর ঝুলে থাকা শিলার কতারের নীচে সামান্য আঞ্চন ধরাবার জন্য বসে পড়ে। সে আগুনের নিম্প্রত দীপ্তিতে সিদি উমর পড়লেন চিঠিখানা, যা আমি সাইয়িদ আহমদের কাছ থেকে সংগে করে এনেছি। চিঠিটি তিনি যত্নের সংগে পড়েন, তারপর সেটি তাঁজ করে কিছুক্ষণের জন্য রাখেন তাঁর মাথার উপর, শ্রদ্ধা ও তক্তির এমন একটা তথিব সাথে, যা বলতে গেলে, আরব দেশে কখনো দেখা যায় না, দেখা যায় উত্তর আফ্রিকায়, প্রায়ই। আর তারপর শ্বিত হাসির সংগে তিনি আমার দিকে মুখ ফিরান ঃ

- 'সাইয়িদ আহমদ, আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দারাজ করুন, তোমার সম্পর্কে অনেক তাল কথা বলেছেন। তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাও। কিন্তু আমি জানি না, সর্বশক্তিমান করুণাময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোথেকে মদদ আসতে পারে! বলতে কি, আমরা আমাদের জন্য বরাদ্দ সময়ের প্রায় শেষ কিনারে এসে পড়েছি!'
- —'কিন্তু এই পরিকল্পনা যা সাইয়িদ আহমদ উদ্ভাবন করেছেন'—আমি মাঝপথে প্রশ্ন করি—'সেটি কি একটি নতুন সূচনা হতে পারে নাং যদি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় এবং ভবিষ্যত অভিযানের জন্য কুফ্রাকে কেন্দ্র করা যায়, তা'হলে কি ইতালীয়দের প্রতিহত করা সম্ভব হবে নাং'

সিদি উমর যে খিত হাস্যের সাথে আমাকে জ্বাব দিলেন, তেমন তিক্ত ও অসহায় হাসি আমি জীবনে কখনো দেখিনিঃ 'কুফ্রা…? কুফ্রা আমরা হারিয়েছি। প্রায় পনেরো দিন আগেই তা ইতালীয়রা দখল করে নিয়েছে…।'

খবরটি আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়। অতীতের এই সব ক'টি মাস আমি আর সাইয়িদ আহমদ এই ধারণার উপরই আমাদের পরিকল্পনা তৈরি করে চলেছিলাম যে, দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য কৃফ্রাই হতে পারে নতুন ক'রে সমাবেশের কেন্দ্র। এখন, কৃফ্রা যখন হাতছাড়া হয়ে গেছে সেনুসিদের জন্য জাবল আখ্দারের নিপীড়িত মালতৃমি ছাড়া আর কিছুই নেই।—কিছুই নেই নিশ্চিতভাবে ক্রমশঃ এঁটে আনা ইতালীয় দখলের অভিশাপ ছাড়া, স্থানের পর স্থান হারানো, মন্থর এবং অনিবার্যভাবে গলা টিপে শ্বাসক্রন্ধ হয়ে মৃত্যু মৃহুর্তের জন্যও চাপ শিথিল না হয়ে!

—'কৃফরার পতন হলো কেমন করে?'

একটি ক্লান্ত ভর্থগতে সিদি উমর তাঁর লোকদের একজনকে আরে৷ কাছে আসতে ইথগত করেনঃ 'এই লোকটি আপনাকে বলবে সে কাহিনী…কুফরা থেকে যে ক'টি লোক পালিয়ে বেঁচেছে, ও তাদেরই একজন। মাত্র গতকাল এসেছে।'

কৃফ্রার লোকটি আমার সামনেই তার পাছার উপর বসে পড়ে এবং তার ছেঁড়া জোড়া তালি দেয়া 'বার্নাসটি' তার চারদিকে টেনে জড়ো করে। সে কথা বলে আন্তে আন্তে, গলার আওয়াজে আবেগের কোনো কাঁপন না তুলে , কিন্তু যে—সব বালা—মুসিবত সে দেখেছে, তার দৃঢ় মুখমন্ডলে, তা প্রতিবিশ্বিত হয়েছে বলে মনে হলো।

—'ওরা আমাদের উপর হামলা করে তিন দিক থেকে তিনটি ব্যুহ রচনা ক'রে বহু সাঁজোয়া গাড়ি আর ডারী কামান নিয়ে। ওদের উড়োজাহাজগুলি একেবারে নিচুতে নেমে আসে এবং বোমা ফেলে বাড়ি–ঘরের উপর, মসজিদের উপর এবং খেজুর বাগিচার উপর। হাতিয়ার বহন করতে পারে এমন পুরুষের সংখ্যা আমাদের মধ্যে ছিলো মাত্র কয়েক শ'। এদের বাদ দিয়ে যারা বাকী রইলো, তারা হচ্ছে স্ত্রীলোক, ছেলে-মেয়ে এবং যয়ীফের দল। আমরা লড়ি একের পর এক প্রত্যেকটি ঘর বাঁচাবার জন্য। আমাদের তুলনায় ওরা ছিলো অনেক বেশি শক্তিশালী। আখেরে কেবল আল- হাওয়ারী গ্রামটি রইলো আমাদের দখলে। ওদের সাঁজোয়া গাড়ির মুকাবিলায় আমাদের রাইফেলগুলি হয়ে পড়লো অকেজো ্রবং ওরা আমাদের পরাভূত করে ফেললো। আমরা মাত্র ক'জন বেঁচে যাই। আমি আত্মগোপন করি পাম্-বাগিচায় একটি সুযোগের প্রতীক্ষায়, যাতে আমি ইতালীয় ব্যুহের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে পড়তে পারি। আর সারারাত আমি জনলাম স্ত্রীলোকদের যন্ত্রণাকাতর চীৎকার, কারণ ওদের উপর বলাৎকার করছিলো ইতালীয় সৈন্যরা আর ইরিত্রীয় 'আশকারীরা'। পরদিন, এক বুড়ি আমার জন্য কিছু পানি আর রুটি নিয়ে এলো, আমি यिখान नुकिरप्रिष्टिनाम, रमथान। रम जामारक वनालाः य-मव लाक रवैतः जार्ड, ইতালীয় জেনারেল তাদের সবাইকে সাইয়িদ মুহামদ আল–মাহদীর কবরের কাছে জড়ো করে এবং তাদের চোখের সামনেই একখন্ড কুরআন ছিড়ে টুকরা টুকরা ক'রে মাটির উপর নিক্ষেপ ক'রে এবং তার উপর নিজের বুট রেখে চীৎকার করে ওঠেঃ 'তোদের বন্দু নবী এখন তোদের সাহায্য করুক না, যদি তার ক্ষমতা থাকে। ' এরপর সে হুকুম দেয় মর্মদ্যানের সব পাম গাছ কেটে ফেলতে, ইদারাগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিতে এবং সাইয়িদ আহমদের গ্রন্থাগারের সব কিতাব দ্বালিয়ে দিতে। পরদিন সে আদেশ করে—আমাদের কিছু মুক্ষবিজন ও 'উলামা'কে তোলা হবে একটি উড়োজাহাজে—এবং ওঁদের অনেক উপরে উড়োজাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা হলো মাটির উপর—চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য...তারপরের রাতও আমি সারা বেলা আমার লুকানোর স্থান থেকে ভনতে পাই ন্ত্রীলোকদের চীৎকার, আর সেপাইদের অট্টহাসি আর রাইফেলের শব্দ..। শেষে আমি সেই অন্ধকার রাতে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ি মরুভূমিতে। আর একটি ছোটো উট পেয়ে তারই উপর সওয়ার হয়ে উধাও হই...'

কৃষ্রার গোকটি তার ভয়ংকর কাহিনী শেষ করলে সিদি উমর তাকে সম্নেহে মোলায়েমভাবে নিজের কাছে টেনে নিয়ে পুনরাবৃত্তি করেন, 'কাজেই বৎস, দেখতে পাছে। আমরা সত্যই আমাদের বরাদ্দ সময়ের কিনারে এসে পড়েছি।' এবং যেনো আমার চোখের অব্যক্ত প্রশ্নের জবাবেই আরো বললেন ঃ 'আমরা লড়ছি, যেহেতু আমরা লড়তে বাধ্য আমাদের ধর্ম এবং আমাদের আযাদীর জন্য, যতোক্ষণ না আমরা হানাদারদের কোলে চলে পড়ছি। অন্য কোনো বিকল্প নেই আমাদের জন্য—'ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইনা ইলাইৰি নাজি উন'—'আমরা আল্লাহ্রই এবং তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।' আমরা আমাদের প্রীলোক আর বালক—বালিকাদের পাঠিয়ে দিয়েছি মিসর, যেনো, আল্লাহ যখন আমাদের মৃত্যু চান, তখন ওদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাদের আর কোনো দৃশ্চিন্তা করতে না হয়।'

চাপা গুঞ্জন ধ্বনি অন্ধকার আসমানের কোনো জায়গায় ধীরে ধীরে শ্রুতিগোচর হয়ে প্রঠ, যেনো, সজ্ঞান চিন্তা ছাড়াই সিদি উমরের লোকদের একজন অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বালু ছিটাচ্ছে আগুনের উপর। জ্যোছনা—আলোকিত মেঘের পটভূমিকায় একটা অস্পষ্ট আকার ছাড়া আপর কিছুই মনে হলো মনে হলো না উড়োজাহাজটিকে; বেশ নিচু দিয়ে, আমাদের মাখার উপর দিয়ে উড়ে গেলো পুব দিকে এবং তার ইঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

- —'কিন্তু সিদি উমর,' আমি বলি—'এখনো যখন একটি পথ খোলা রয়েছে আপনার ছন্য এবং আপনার 'মুজাহিদীনে'র জন্য—মিসরে সরে পড়াই কি বেহ্তর নর? কারণ, মিসরে সাইরেনিকা থেকে আগত বহু মুহাজিরকে জমায়েত করা এবং একটা অধিকতরো কার্যকর ফৌজ গড়ে তোলা সম্ভব হতেও পারে। এখানকার সংগ্রাম কিছুকালের জন্য স্থাণত রাখাই উচিত, যাতে করে লোকেরা তাদের শক্তি কিছুটা ফিরে পেতে পারে...আমি জানি, মিসরে ব্রিটিশ শক্তি—তাদের দু'পাশে শক্তিশালী ইতালীয় ফৌজের অবস্থান রয়েছে—এই চিন্তায় খুব সুখী হতে পারেনি। আল্লাহ্ জানেন, আপনারা যদি ওদের বোঝাতে পারেন যে, আপনারা ওদের দুশমন মনে করেন না, তা' হলে ওরা হয়তো আপনাদের প্রস্তুতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না..।'
- 'না বাপ, এ আর সম্ভব নয়, অনেক বেশি দেরী হয়ে গেছে। তুমি যা বলেছো তা সম্ভব ছিলো আজ থেকে পনেরো–ষোলো বছর আগে, সাইয়িদ আহমদ তুর্কীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে। তুর্কী অবশ্য আমাদের সাহায্য করেনি....। অনেক দেরী হয়ে গেছে; এখন আর তা সম্ভব নয়। আমাদের তাগ্যকে সহজতরো করার জন্য ব্রিটেন আর তার কড়ে আঙুলও তুলবে না; আর ইতালীয়রা তো আমাদের নির্মূল করার জন্যই বদ্ধপরিকর। তবিষ্যতে প্রতিরোধের সকল সম্ভাবনা চুরমার করে দিতে ওরা কসম থেয়েছে। আমি আর আমার অনুসারীরা যদি এখন মিসর যাই, আমরা আর কখনো ফিরে আসতে পারবো না। আর তুমিই বলো, কী করে আমরা আমাদের লোকজনকে ত্যাগ করতে পারি এবং নেতৃত্বহীন অবস্থায় রেখে চলে যেতে পারি—আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার জন্য?
  - 'সাইয়িদ ইদরীস কী বলেন? তিনিও কি আপনার মত পোষণ করেন, সিদি উমর?'
- 'সাইয়িদ ইদরীস হচ্ছেন এক মহং পিতার সুবোধ পুত্র, একজন ভা**লো মানুষ।** কিন্তু এ ধরনের একটি সংগ্রাম বরদাশত করার কলিজা আল্লাহ তাঁকে দেননি...'

সিদি উমরের কণ্ঠসরে নৈরাশ্য ছিলো না—ছিলো গভীর আগ্রহ, যখন তিনি এভাবে তাঁর দীর্ঘ আযাদী সংখ্যামের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে আমার সংগে আলাপ করছিলেনঃ তিনি জানতেন, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করছে না তাঁর জন্য। মৃত্যুভয় তাঁর নেই, মৃত্যু তিনি চাননি। কিন্তু মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও তিনি করেননি এবং আমি নিশ্চিত

\*

যে, কী ধরনের মৃত্যু যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, তা—ও যদি তিনি জানতেন, তবু তা এড়াবার চেষ্টা তিনি করতেন না। মনে হলো, তিনি তাঁর শরীর এবং মনের প্রতিটি জণুপরমাণুতে সচেতন যে, প্রত্যেক মানুষই তার পরিণাম বহন করে চলেছে নিজের সংগ্রে— সে যেখানেই যাক এবং যে কাজই করুক।

একটি মৃদু চাঞ্চল্য শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে ঝোঁপটির মধ্যে, এতো মৃদু যে স্বাভাবিক জবস্থার হয়তো তা টের পাওয়া যেতো না; কিন্তু তখনকার অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না। জপ্রত্যাশিত এলাকা থেকে যে—কোনো রকম বিপদের আশংকায় আমার কান দুটি খাড়া রেখে পাই বৃথতে পারলাম, চুপি চুপি পদচারণা আক্ষিকভাবে থেমে গেছে এবং কয়েক মিনিট পরই আবার ভক্ত হলো তার অপাই ধ্বনি। ঝোঁপটি ফাঁক হয়ে গেলো আর তার মধ্য থেকে বের হয়ে এলো যায়েদ এবং খলিল। তাদের সংগে দু'জন সান্ত্রী। তারা যে ঘোড়া ক'টি টেনে টেনে নিয়ে এসেছে, সেগুলির পিঠে চাপানো হয়েছে বোঝাই মশক। এমনভাবে মশকগুলি পানিতে ভর্তি করা হয়েছে যে, সেগুলি ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। সিদি উমরকে দেখে খলিল ছুটে আলিয়ে গেলো নেতাকে চুমু খাওয়ার জন্য, যখন আমি পরিচয় করিয়ে দিই যায়েদকে। সিদি উমর তার তীক্ষ দৃষ্টি রাখলেন যায়েদের কৃচ্ছ্ত্তাপূর্ণ মুখমন্ডল আর বাহল্য—বর্জিত শরীরের উপর, পাট অনুমোদনের সাথে। যায়েদের কাঁদের উপর তিনি হাত রেখে বললেন ঃ

— 'আমার পিতৃপুরুষদের দেশ থেকে আগত হে ভাই, তোমাকে খোশ্ আম্দেদ। তুমি কোন্ আরব গোত্রের লোকং'—এবং যায়েদ যখন বললো তার কওমের নাম শামার, উমর বিত হাসির সাথে মাথা নেড়ে বললেন ঃ 'ওহো, তুমি তা'হলে সেই হাতিম আত তাইর কওমের লোক, মানুষের মধ্যে যিনি ছিলেন সবচেয়ে মহানুভব...।

সিদি উমরের একজন লোক একটি টুকরা কাপড়ে বাঁধা কিছু খেজুর আমাদের সামনে রাখলে তিনি নিজে এ সামান্য খাবারে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা খেয়ে ওঠার পর প্রবীণ যোজা দাঁড়িয়ে গেলেন ঃ

— 'ভায়েরা, এখন এখান থেকে সরে পড়ার সময়। আমরা বু–ক্ষাইয়ার ইতালীয় চৌকির একেবারেই কাছে রমেছি। সুর্যোদয় পর্যন্ত এখানে থাকা হবে বিপজ্জনক।'

আমরা আমাদের তাঙাটোরা ক্যাম্প গুছিয়ে ফেলি এবং সণ্ডয়ার হয়ে সিদি উমরকে অনুসরণ করি। আমাদের পেছনে পেছনে চলে তাঁর বাকী লাকেরা পায়ে হেঁটে। যেই আমরা খাদ থেকে বের হয়েছি, আমি দেখতে পেলাম সিদি উমরের দলটি—যা ধারণা করেছিলাম, তার থেকে অনেক বড়োঃ এক এক ক'রে কালো ছায়ামূর্তি টিলার আড়াল থেকে, গাছের পেছন থেকে তীরের মতো হুটে এসে আমাদের সারিতে যোগ দিলো—যখন আরো কয়েকজন লোককে ভানে—বামে দূরে দূরে রাখা হয়েছে পাহারা দেয়ার জন্য। কোনো সাধারণ পর্যবেককের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব হতো না য়ে, আমাদের চারপাশে প্রায় ত্রিশজন লোক রয়েছে; কারণ ওদের প্রত্যেকেই আগাল্ছে নীরবে, রেড ইঙ্মান ওপ্রচরদের মতো।

প্রাণ-ইললামিক মুণের এই আরব যোজা ও কবি তাঁর মহানুভবতা ও বদান্যতার জন্য মশহর। তাঁর নাম এবদ এই ওপের সমার্থক হয়ে উঠেছে, যে ৩ণটির প্রতি আরবেরা দিয়ে থাকে পরম গুরুত্ব। যায়েদ শাখার গোত্রের লোক। শাখারেরা হাতিমের কওম — তাঁই থেকে উদ্ভূত বলে ওরা দাবী করে।

সূর্যোদযের আগে আমরা পৌছুই উমর আল্—মুখ্তারের নিজস্ব 'দাওঅর' বা গেরিলা বাহিনীর প্রধান তাঁবুতে। তখন দৃ'শর কিছু বেশি লোক নিয়ে গঠিত ছিলো এ বাহিনী। তাঁবু ফেলা হয়েছে এক গতীর সংকীর্ণ গিরিখাদের মধ্যে আর উপরে ঝুলে থাকা শিলাখণ্ডগেলির উপর জ্বলছে ছোটো আগুন। কয়েকজন লোক ঘুমাচ্ছে মাটির উপর। অন্যেরা, সুবহে সাদেকের ধূসরতায় যাদের মনে হচ্ছে কতকগুলি অপ্পন্ত ছায়ার মতো—তাঁবুর নানা রকম দায়িত্বে ব্যস্ত ঃ ওরা ওদের অস্ত্রশস্ত্র সাফ করছে, পানি আনছে, খাবার রান্না করছে অথবা এখানে ওখানে গাছের সংগ্রে যে অল্প ক'টি ঘোড়াকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেগুলির পরিচর্যা করছে। প্রায় সকলেরই পরণে রয়েছে ছেঁড়া জ্বোড়া—তালি দেয়া কাপড়। তখন কিংবা তার পরে, এই পুরা দলটিতে একটি সম্পূর্ণ 'জার্দ' স্বথবা বার্নাসই আমি দেখিনি। অনেকেরই গায়ে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ, যা দুশমনের সাথে ওদের সাম্প্রতিক মুকাবিলার সাক্ষ্য বহন করছে।

বিশ্বরের সংগে দুটি স্ত্রীলোককে আমি দেখতে পাই এই তাঁবুতে ঃ একজন বৃদ্ধা, অপরজন তরুণী। ওরা একটি আগুনের পাশে বসে মোটা ভোতা সূঁচ দিয়ে তন্ময় হয়ে মেরামত করছে একটি ছেড়া জীন।

— 'আমাদের এই দু'টি বোন, আমরা যেখানেই যাই, আমাদের সংগে যায়',—আমার নির্বাক বিষয়ের জবাবে সিদি উমর জানান,—'ওরা আমাদের স্ত্রীলোকদের সংগে মিসরে আশ্রয় নিতে রাযী হয়নি; ওরা হচ্ছে মা–বেটি। ওদের পরিবারের সব ক'টি পুরুষই মারা গেছে সংগ্রাম।'

দুদিন এবং এক রাত ধ'রে—যখন তাঁবু উঠিয়ে নেয়া হচ্ছিলো মালভূমির খাদ এবং জংগলের ভেতরে আরেক জায়গায়—সিদি উমর এবং আমি, 'মুজাহিদীনে'র জন্য নিয়মিত त्रमम की करत मत्रवतार कता याग्र, जात প্রত্যেকটি সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং আলাপ-আলোচনা করি। ছিটেকোঁটা রসদ তখনো আসছিলো মিসর থেকে। মনে হলো ইতালীয়দের সংগে তাঁর সন্ধি—চুক্তির সময়ে, ব্রিটেনের সংগে যে মুহুর্তে সাইয়িদ ইদ্রীস একটি বোঝাপড়ায় আসেন, তথন থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মিসরের অভ্যন্তরে সেনুসি তৎপরতাকে নতুন ক'রে কিছুটা সহনশীলতার সংগেই দেখতে ইচ্ছুক ছিলো—অবশ্য যতোক্ষণ তা সীমিত থাকে স্থানীয় গতিবিধির মধ্যে; বিশেষ ক'রে, যোদ্ধাদের যেসব ছোটো ছোটো দল ইতালীয় ব্যুহ ভেদ করে সমৃদ্রুরের উপকূলে নিকটতম মিসরীয় শহর সেলুমে আসতো তাদের গনীমত বিক্রি করার জন্য, যার বেশির ভাগই ছিলো ইতালীয় খন্চর, তাদের জন্য অতি-প্রয়োজনীয় খাদ্যের বিনিময়ে সেই দলগুলির প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, সরকারীভাবে শক্ষা রাখতো না। আসলে মুজাহিদীনে'র জন্য এ ধরনের অভিযান ছিলো চরম বিপজ্জনক এবং এ জাতীয় অভিযান প্রায়ই সম্ভব হতো না, বিশেষ ক'রে এ কারণে বে ইতালীয়রা খুব দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া তুলেছিলো মিসরের সীমান্ত বরাবর। সিদি উমন্ত্র আমার সংগে একমত হন, একমাত্র বিকল্প হতে পারে, যে পথে আমি এসেছি সেই পথটিকে একটি রসদ সরবরাহের পথ হিসাবে ব্যবহার করা এবং মিসরের মর্ন্দ্যান বাহরিয়া.

<sup>🔾</sup> কম্বলের মতো পশমী চাদর, যা মিসর এবং লিভিয়ার লোকেরা পরে।

২ মাথা ঢাকা এক ধরনের পোশাক, যা উত্তর আফ্রিকার আরবও পরে।

ফারাফ্রা ও সীবায় গোপন ডিপো স্থাপন করা। কিন্তু এই পরিকল্পনা দীর্ঘ দিন ইতালীয়দের সতর্ক নয়র এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে কি না. এ বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই সন্দিহান।

ভিমরের আশংকা যে খুবই বাস্তবভিত্তিক ছিলো, তা প্রমাণিত হলো। কয়েক মাস পর এ ধরনের সরবরাহ নিয়ে একটি কাফেলা সত্যি 'মুজাহিদীনে'র নিকট পৌছেছিলো; কিন্তু কাফেলাটি যখন জাগব্ব এবং জাল্র মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আগাচ্ছিলো তখনি তা ইতালীয়দের নযরে পড়ে যায়। এর পরপরই দু'টি মরুদ্যান থেকে সমান দ্রে, মরুদ্যান দু'টির ঠিক মাঝখানে বির তারফাবিতে ইতালীয়রা একটি মজবুত চেকপোস্ট স্থাপন করে; আর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিমান পাহারার সংগে এই চেকপোস্টটি নতুন ক'রে এ ধরনের অভিযানকে চরম বিপজ্জনক করে তোলে।]

এখন আমার ফেরার চিন্তা। আমি আমার এই পশ্চিমমুখী সফরে যে দীর্ঘ কষ্টকর পথ অনুসরণ করছি আমার সেই পথে ফিরে যেতে খুব উৎসাহ বোধ করছিলাম না। তাই সিদি উমরকে জিগ্গাস করি, এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত কোনো পথ পাওয়া যেতে পারে কি না। তিনি বলদেন, একটি পথ আছে বটে, তবে তা বিপদসংকৃল ঃ কাঁটা তার ভেদ করে সেলুমে পৌছুনো। তখন সেলুম থেকে ময়দা আনার জন্য একদল 'মুজাহিদীন' এ ধরনের একটি অভিযানে বের হতে প্রস্তৃত ছিলো; আমি চাইলে ওদের সংগে যোগ দিতে পারি। আমি তা'ই করবো বলে সিদ্ধান্ত নিই।

যায়েদ এবং আমি উমর আল্–মুখতারের কাছ থেকে শেষবারের মতো বিদায় নিই। আর কখনো তাঁর দেখা হবে না আমার সংগ্রেঃ আট মাসেরও কম সময় পরে ইতালীয়রা উমরকে বন্দী করে এবং ফাঁসি দেয়...

উচ্-নিচ্ ভ্তাগের উপর দিয়ে এবং পূর্ব জাবল আখ্দারের জুনিপার অরণ্যের মধ্য দিয়ে কেবল রাতে রাতে প্রায় এক হপ্তা চলার পর আমাদের বিশ জনের এই দলটি মিসর—সাইরেনিকার সীমান্ত সেই স্থানটিতে পৌছুলো, যেখানটায় কাঁটা তার ভেদ করে চুকে পড়বো বলে আমরা পরিকল্পনা করছিলাম। উদ্দেশ্যহীনভাবে নির্বাচন করা হয়নি এ স্থানটি। সীমান্তের বেশির ভাগ জায়গার উপর কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হলেও তখনো সে বেড়া সম্পূর্ণ পুরা হয়নি। কোনো কোনো জায়গায়, যেমন এইখানে, কেবল মাত্র কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে আট ফুট উচ্ এবং চার ফুট চওড়া অথচ এর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার তিনটি পৃথক পৃথক সারি, যা পাকা ভিতের উপর পোঁতা খুঁটির সংগে মোটা ভারী তারের অনেক প্রাচ কষে বাঁধা হয়েছে। আমরা যে জায়গাটি পছন্দ করেছি, তা থেকে সুরক্ষিত এই চৌকিটি ছিলো আধ মাইলের মতো দূরে। চৌকিটিতে সাঁজোয়া গাড়ি রয়েছে বলেও আমরা জানতাম। কিন্তু এ ছিলো দু'টি বিকল্পের মধ্যে একটি গ্রহণ—হয় এই সেষ্টর না হয় জন্য একটি সেষ্টর—যা হয়তো কম সুরক্ষিত হতে পারে, অথচ যেখানে থাকতে পারে ডবল বা তিন লাইন কাঁটা তারের বেড়া।

মিসরীয় এলাকার কয়েক মাইল ভেতরে সেনুসি তরীকার সমর্থকরা যাত্রী ও মালবাহী জানোয়ার নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করবে, এ ব্যবস্থা করা হয়েছে পূর্বাক্রেই। কাজেই আমাদের ঘোড়াগুলিকে বিপদে ফেলার কোনো প্রয়োজন হবে না। কয়েকজন 'মুজাহিদীনে'র দায়িত্বে আমরা সে ঘোড়াগুলিকে ফেরত পাঠিয়ে দিই আর যায়েদ এবং আমি সহ বাকী সকলে মাঝ রাতের কিছু আগে পায়ে হেঁটে তারের বেড়ার নিকট পৌছুই। অন্ধকারই ছিলো আমাদের আবরণ। কারণ ইতালীয়রা সমস্ত গাছপালা এবং ঝোঁপঝাড় কেটে সাফ করে ফেলেছিলো।

উত্তরে এবং দক্ষিণে কয়েক শ' গছ ব্যবধানে পাহারাদার মোতায়েন করে আমাদের ছয়জন লোক তার কাটার যন্ত্রে এবং ইতালীয় মজুরদের উপর ইতিপূর্বে হামলা চালিয়ে যেসব পূরু চামড়ার দস্তানা কজা করেছিলো সেগুলিতে সচ্জিত হয়ে হামাণ্ডঙ্গি দিয়ে আগাতে থাকে। ওরা যখন আগাছিলো, তখন আমরা আমাদের রাইফেল নিয়ে ওলের কডারিং দিছিলাম। এ এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। মৃদূতম শন্দের জন্য উৎকর্ণ আমি। ওনছি কেবল অগ্রসরমান দেহগুলির তারে চাপ খাওয়া নৃড়ির শব্দ আর কখনো কখনো নিশাচর পাখির ডাক। তারপরে এলো কাঁটা তারে প্রথম দাঁত বসানো তার–কাটা কাচির কচ্কচ্ শব্দ। মনে হলো, একটা বিক্ষোরণ ঘটলো আমার কানের ভেতরে আর তারপরই ধাতব তন্তু কর্তনের মৃদূতরো আলাদা ধ্বনি…খশ্ খশ্ খশ্…ঘ্যে ঘ্যে কেটে কেটে, কাঁটা তারের গভীর থেকে গভীরে…।

আরেকবার পাখির ডাক ধ্বনিত হলো রাতের আসমানেঃ কিন্তু এবার আর তা পাখি নয়, একটি সংকেতঃ এই সংকেত আসছে উত্তর্নিকে আমরা যে পাহারাদার রেখেছি তাদেরই একজনের কাছ থেকে--আসনু বিপদের সংকেত...এবং ঠিক একই মুহুর্ডে আমরা জনতে পাই মোটরের গুঞ্জন ধানি যা আসছে আমাদের দিকে। একটি সন্ধানী আলো তীর্যকভাবে বিচ্ছরিত হয় আকাশে। একটিমাত্র লোকের মতো আমরা নিজেদের নিক্ষেপ করি যমিনের উপর, কেবল তার কাঁটায় নিয়োজিত লোকগুলি ছাড়া; ওরা তখন মরিয়া হয়ে তাড়াহড়া ক'রে ওদের কান্ধ করে চলেছে। এখন আর ওরা চুপি চুপি কান্ধ করার কথা তাবছে না। বরং ভূতে পাওয়া মানুষের মতো কাঁচি দিয়ে কেটে চলেছে আর রাইফেলের বাটের আঘাতে আলগা করে দিচ্ছে কর্তিত কাঁটা তার। কয়েক সেকেও পর একটি রাইফেলের আওয়ান্ধ শোনা যায় ঃ আমাদের উত্তরদিকের প্রহরীর সংকেত। সাঁজোয়া গাড়ির চালক নিশ্চয়ই তাকে দেখে ফেলেছে, কারণ সন্ধানী আলোর রশ্মি সহসা ধাবিত হয় নিচ দিকে আর আমরা মেশিন গানের গুলীর অন্তভ শব্দ গুনতে পাই। ইঞ্জিনের গর্জন বাড়তে থাকে এবং তার কালো ছায়া শরীর আমাদের উপর দিয়ে চলে যায়, আর তার হেডলাইটের আলো সোজা এসে পড়ে যমিনে। আমাদের উপর এরপরে মেশিনগানের গুলীর এক বিস্ফোরণ হলো। স্পষ্টতই, কামান চালক তাক করেছিলো অনেক উপরের দিকে। আমি আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া বুলেটের শা-শা-শন-শন শব্দ ভনতে পাই। উপুড় হয়ে ভয়ে পড়ে আমরা তার জবাব দিই আমাদের রাইফেল দিয়ে।

—'সার্চ লাইট! সার্চ লাইট।' কেউ একজন চীৎকার করে ওঠে—'সার্চ লাইটটিকে তাক করে গুলী ছোঁড়ো।' এবং কয়েক মুহূর্তেই সার্চ লাইটটি নিভে গেলো।

সন্দেহ নেই যে, আমাদের অব্যর্থ শক্ষ্য রাইফেলধারীদের বুলেট লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গৈছে সার্চ লাইটটি। সাঁজার গাড়িটি থেমে যায়। কিন্তু তার মেশিনগান অন্ধের মতো তলী করে চলেছে। ঠিক সেই মূহূর্তে আমাদের সম্মুখে উথিত এক চীৎকার আমাদের জানিয়ে দিলো, কাঁটা তারের বেড়া কেটে ঢুকে পড়ার পথ তৈরি হয়ে গেছে এবং আমরা একজন

একজন ক'রে সেই সংকীর্ণ উন্তুক্ত পথটি দিয়ে গা মুচ্ডিয়ে মুচ্ডিয়ে নিজেদের নিয়ে যাই বেড়ার ওপাশে আর তাতে কাঁটা তারে লেগে আমাদের গায়ের কাপড় এবং চামড়া ছিড়েছিল্ল-ভিন্ন হয়ে যায়। এরপর ভনতে পেলাম ছুটে আসা মানুষের পায়ের শব্দ—এবং আরো দুটি 'জার্দ্' পরা মুর্তি কাঁটা তারের বেড়ার সেই ফাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের সান্ত্রীরা আমাদের সংগে মিলিত হচ্ছে আবার। বোঝা গেলো, ইতালীয়রা গাড়ির মায়া ছেড়ে আমাদের সংগে সামনাসামনি মুকাবিলা করতে অনিজ্কে...আর তারপর, আমরা এসে দাঁড়ালাম মিসরের মাটিতে, অথবা এ-ও বলা যায়ঃ আমরা দৌড়াতে থাকলাম, পাথরের আড়ালে, বালুর জুপ ও বিচ্ছিল্ল ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে গা বাঁচিয়ে—কারণ আমাদের পেছনে সীমান্তের ওপার থেকে. থেকে থেকে থেকে গেটি চালাছিলো ওরা।

যখন ভোর বেলা, তখন আমরা মিসরীয় এলাকার ভেতরে ঢুকে পড়েছি। আমরা এখন বিপদমুক্ত। আমাদের বিশঙ্কনের মত লোকের মধ্যে পাঁচ জনকে আমরা হারিয়েছি। সম্ভবত ওরা মারা গেছে; আর চারজন হয়েছে যখম, তবে খুব মারাত্মক নয়।

— 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতি রহম করেছেন।' আহত 'মুজাহিদীনে'র মধ্যে একজন বলে— 'কাঁটা তারের বেড়া পার হতে গিয়ে কখনো কখনো আমরা আমাদের অর্ধেক লোককে হারিয়ে বসি; কিন্তু আল্লাহ্ মহান, কেউই মরে না, যার মৃত্যু আল্লাহ্ চান না...পবিত্র কুরআন কি বলেনি?... যাঁরা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; কারণ তারা জিলা, জীবিত...?'

দৃ'হপ্তা পর ফিরতি পথে মার্সা মাত্রুহ এবং আলোকজ্বান্ত্রিয়া হয়ে আমরা পৌছ্লাম উদ্ধান মিসর এবং সেখানে থেকে পূর্ব ব্যবস্থা মতো নৌকায় করে ইয়ানবো হয়ে আমি আর যায়েদ আবার ফিরে এলাম মদীনায়। গোটা অভিযানটির জন্যই লাগলো দৃ' মাস...মনে হলো না, হিজায থেকে আমাদের অনুপস্থিতি আদৌ কেউ লক্ষ্য করেছে....।

আমি যখন মদীনায় সেই কদীম সেনুসি আন্তানার চৌকাঠে সিদি মুহাম্মদ আজ—
জুবাই—এর সংগে পা রাখি, তখন মৃত্যু আর হতাশার সেই সব অপ্পষ্ট প্রতিধানি আমার
চেতনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে আর জুনিপার গাছের গন্ধ, মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া
বুলেটের শব্দে আমার হৃদ্পিজের ধড়াস্ ধড়াস্। আর আশা নেই, ভরসা নেই এমন এক
অভিযানের যন্ত্রণা আবার জেগে ওঠে আমার বুকের ভেতর; তারপর ধীরে ধীরে মুছে যায়
আমার সাইরেনিকা অভিযানের স্থৃতি। বেঁচে থাকে কেবল তার বেদনা!

#### চার

আবার আমি দাঁড়াই মহান সেনুসির সামনে এবং সেই বৃদ্ধ যোদ্ধার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকাই। আবার আমি সেই হাতটিতে চুমু খাই, যা অতো দীর্ঘকাল তলোয়ার ধারণ। করেছে যে এখন আর তালোয়ার বহনের সামর্থ্য তার নেই।

— 'আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, বাবা, তুমি আরাম ক'রে বসো...এক বছরেরও বেশি হলো আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো, আর এই বছরের সাথে সাথে আমাদেরও অ্যুশা নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু তা'রীফ আল্লাহর তিনি যা ইচ্ছা করেন...।'

নিশ্চরই বছরটি ছিলো সাইয়িদ আহমদের জন্য দুঃখময়। তাঁর মুখের রেখাগুলি আরো গভীর হয়েছে আর তাঁর গলার আওয়াজ খুবই নিচু হয়ে পড়েছে যা আগে কোনোদিই তেমন ছিলো না। যয়ীফ ঈগল মুষড়ে পড়েছেন। জড়োসড়ো হয়ে বসেছেন গালিচার উপর। তাঁর সাদা বার্নাস তাঁর শরীরে আঁটসাট করে বাঁধা—য়েনো শরীরটাকে গরম করার জন্যই, আর তিনি অনস্ত শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন নির্বাক, নিশ্চুপ।

- 'আমরা যদি কেবল উমর আল—মুখতারকৈ বাঁচাতে পারতাম', তিনি ফিসফিস করে বলেন, 'আমরা যদি সময় থাকতে পালিয়ে মিসর চলে আসার জন্য তাঁকে কেবল রায়ী করাতে পারতাম...'
- —'কেউই পারতো না সিদি উমরকে বাঁচাতে', আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিই, 'তিনি নিজেই তাঁকে বাঁচতে চাননি। বিজ্ঞয়ী হতে না পারলে তাঁর মৃত্যু হোক, তা'ই তিনি চেয়েছিলেন, যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই, তখনি তা আমি বুঝেছিলাম হে সিদি আহমদ!'

সাইয়িদ আহমদ সজোরে তাঁর মাথা নাড়েন, —'হাঁা' আমিও তা জানতাম... আমিও তা... জানতাম কিছু জানতে পেরেছিলাম খুব দেরীতে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, সতেরো বছর আগে ইস্তাস্থল থেকে যে আহ্বান এসেছিলো, তাতে সাড়া দেয়া আমার ভুল হয়েছে... আর তা কি, সম্ভবত কেবল উমরেরই নয়, বরঞ্চ সকল সেনুসিরই মৃত্যুর তরু ছিলো না?'

এ প্রশ্নোর কোনো জবাব আমার কাছে নেই। কারণ, হামেশাই আমার মনে হয়েছে, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অযথা যুদ্ধে শিশু হওয়ার জন্য সাইয়িদ আহমদের সিদ্ধান্ত ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক তুল।

—'কিন্তু', সাইয়িদ আহমদ আবার বলেন, 'ইসলামের খলীফা যখন আমার কাছে মদদ চাইলেন, তখন অন্য সিদ্ধান্তই বা আমার পক্ষে কি ক'রে সম্ভব ছিলো? আমি কি ঠিক করেছিলাম, না নির্বোধের মত কাজ করেছি? কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া আর কে–ই বা বলতে পারে, মানুষ যখন তার বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়, তখন সে কি ঠিক করলো, না ভুল করলো?'

## —'সত্যিই কে তা বলতে পারে?'

মহান সেনুসির মাথা দূলতে থাকে ডানে বাঁয়ে, যন্ত্রণায়–বিমৃঢ়তায়। ঝুলে পড়া চোখের পাতার পেছনে চোখ দুটি ঢাকা আর আক্ষিক এক নিশ্চয়তার সাথে আমি বৃঝতে পারলাম, এ চোখ আশার শিখায় আর ঝলসে উঠবে না কখনো। ১

১ সাইয়িদ আহমদ মদীনায় ইন্তেকাল করেন পর বৎসর (১৯৩৩)।

## পথের শেষ

#### এক

অনেক রাতে আমরা মদীনা ত্যাগ করি 'পুব দিকে'র পথ ধ'রে, যে পথে রস্ণুল্লাহ তার বিদায় হন্ধু করতে মক্কা গিয়েছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের কয়েক মাস আগে।

রাতের বাকি সময় চলতে থাকি ঘনিয়ে আসা ভোরের মধ্য দিয়ে। আমরা আমাদের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে থাকি; ফজরের সালাতের জন্য কিছুক্ষণ থেমে আমরা দিবসে প্রবেশ করি; ধূসর এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবস। দুপুরের আগে বৃষ্টি শুরু হয় এবং দেখতে দেখতে আমরা ভিজে যাই। শেষপর্যন্ত বাঁয়ে অনেক দূরে বন্দুদের একটি ছোট্ট ছাউনি দেখতে পোলাম এবং স্থির করলাম তাদেরই একটি কালো তাঁবুতে আশ্রয় নেবো।

তাঁবৃটি ছোট্ট। হার্বের বন্দুদের তাঁবু এটি। ওরা আমাদের দেখে স্বাগত জানায় উদৈঃস্বরে, 'হে মুসাফিরেরা, আল্লাহ্ আপনাদের হায়াত দারাজ করুন। খোশ্ আমদেদ!' আমি 'শাইখে'র তাঁবুতে ছাগ–পশমের মাদুরের উপর আমার কম্বল বিছিয়ে দিই আর শাইখের জরু, এই এলাকার প্রায় সকল বন্দু আওরতের মতোই যাঁর মুখ অনাবৃত, তাঁর সোয়ামীর সুন্দর স্বাগত সম্ভাষণটির পুনরাবৃত্তি করেন। নির্ঘুম রাতের পর দ্রুত নিদ নেমে এলো আমার উপর, তাঁবুর ছাদের উপর বৃষ্টি পতনের মৃদংগ ধানির মধ্যে। কয়েক ঘন্টা পর আমি থখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, তখনো বৃষ্টির মৃদংগ বাজছে। আমাকে ঢেকে আছে রাতের অন্ধকার— ও হো. তা তো নয়— এ তো রাত নয়, কেবল তাঁবুর গাঢ় কালো চাঁদোয়া; আর এর গন্ধ ভেজা পশমের গন্ধেরই মতো। আমি আমার বাহু দৃটি প্রসারিত করি, আর আমার হাত গিয়ে লাগে আমার পেছনে মাটির উপর রাখা উটের একটি জীনের উপর। তার পুরানো কাঠের মস্ণতা স্পর্ণ করতে চমৎকার লাগে। আঙুল দিয়ে এর উপর খেলা করা কী আনন্দদায়ক, যতক্ষণ না জীনের সমুথের উচুতাগ পর্যন্ত আঙুলগুলি গিয়ে মিশেছে লোহার মতো শক্ত ধারালো উটের অন্তের সংগে— যা দিয়ে জীনটিকে সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁবুতে আমি ছাড়া আর কেউই নেই।

কিছুক্ষণ পর আমি উঠে পড়ি এবং তাঁবুর খোলা অংশটিতে পা রাখি। বৃষ্টি যেন পিটিয়ে পিটিয়ে গর্ড বৃঁড়ছে বালির ভেতর... লাখে লাখে ছোট ছোট গর্জ, যা এই মূহূর্তে দেখা দিক্ষে এবং হঠাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে নতুন গর্তের স্থান করে দেওয়ার জন্য—এবং ঘৃ'রে, আমার ডানদিকে, নীল ধৃসর গ্রানাইট শিলাখণ্ডের উপর স্প্রে ক'রে ছড়িয়ে দিচ্ছে পানি, আমি কাউকেই দেখছি না, কারণ, দিনের এই সময়টিতে নিশ্চয়ই ওরা বের হয়ে পড়েছে তাদের উটের খবরদারী করতে; নিচে অধিত্যকায়, আকাসিয়া গাছের কাছে অনেকগুলি কালো তাঁবু নিশ্বুপ হয়ে আছে বৃষ্টি—ঝরা বিকালের নীরবতায়। ওদেরই একটি থেকে একটি ধৃসর ধূমকুঙ্গী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে উপরের দিকে... সাদ্ধ্য খাবারের সংকেত। ধোঁয়াটা এতাই পাতলা এবং এতোই ক্ষীণ যে, বৃষ্টির মুকাবিলায় ঠেলে ওঠার ক্ষমতাই তার নেই... এবং তা লতিয়ে উঠছে কিনার ঘেঁষে, অসহায়ভাবে কাঁপতে কাঁপতে, প্রবল

বাতাসে রমনীর কেশপাশের মতো। রূপালী ধূসর পানির ফিতার চলমান পর্দার জন্তরালে টিলাগুলি যেনো আন্দোলিত হচ্ছে; বাতাস বুনো আকাসিয়া গাছ আর স্যাঁতস্ট্যাতে তাঁবুর পশমের গন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

ধীরে ধীরে পানি ছিটানো এবং ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি থেমে যায় এবং সান্ধ্য সূর্যের রশ্মির নিচে মেঘপুঞ্জ টুকরা হয়ে পালাতে ভক্ত করে। আমি নিচু একটি গ্রানাইটু শিলাখন্ডের দিকে আগিয়ে যাই। এ পাথরটির উপর এমন একটি গর্ত রয়েছে যা খাঞ্চার মতো বড়ো, যাতে আমোদ উৎসবের দিনে মেহমানদের পুরা ভেড়ার রোস্ট এবং ভাত পরিবেশন করা হয়। এখন একটি বিষ্টির পানিতে ভর্তি। আমি যখন আমার বাহু দু'টি এর ভেতর রাখি, পানি আমার কনুই পর্যন্ত পৌছোয়, মৃদুষ্ণ, বিশ্বয়করক্সপে আদুরে পরশ এবং আমি যখন পানির ভেতর আমার বাহ দুটি নাড়ি, মনে হলো আমার তুক যেনো পানি খাচ্ছে! একটি তাঁব থেকে বের হয়ে আসে একটি নারী, মাথার উপর একটি বড় তামার পাত্র নিয়ে— বোঝাই যাচ্ছে, বৃষ্টির ফলে বহু পাথর ও শিলাখণ্ডের গর্তে যে পানি জমেছে, তারই একটি থেকে সে তার পাএটি ভরে নেবার জন্য বের হয়েছে। ও তার বাহু দুটি কখনো প্রসারিত করছে সামনের দিকে, কখনো পাশে, কখনো উর্ধের, তার লাল প্রশন্ত জামার কিনার দু' হাতে পাখার মতো ধ'রে এবং মৃদু দুলতে দুলতে সে আগাতে থাকে। শিলার উপর থেকে যখন পানি ধীরে ধীরে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন পানি যেমন দুলতে থাকে. তেমনি দুলে দূলে চলছে রমণী। আমি মনে মনে বলিঃ এ রমণী পানির মতোই সুন্দর... আমি দূর থেকে ভনতে পাই প্রত্যাবর্তনমুখী উটের ডাকঃ আর এই যে ওরা দেখা দিছে টিলার আড়াল থেকে একটি ছড়িয়ে পড়া দলের মতো, গান্ধীর্যের সংগে শিথিল চরণ ফেলতে ফেলতে চলছে রাখালেরা— ওদের চালিয়ে নিয়ে আসে উপত্যকার ভেতরে, তীক্ষ ছোট্ট ডাক–হাঁকের সাহায্যে, তারপর তারা উচ্চারণ করে একটি বিশেষ শব্দ 'গ-র-র…গ-র-র…'. জানোয়ারগুলি যেনো হাঁটু ভেংগে বসে পড়ে; আর দেখা যায়, অনেকগুলি উট তাদের বাদামী রঙের পিঠ মাটির দিকে নমিত করছে তরংগিত ছলে। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসছে লোকেরা ওদের উটের সামনের পা দটিতে বেড়ি পরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নিজ্ঞ নিজ্ঞ তাঁবতে।

আর, এখানে এসেছে রাত তার কোমল অন্ধকার আর স্লিশ্ধ শীতলতা নিয়ে। বেশির ভাগ তাঁবুর সামনেই জ্বলছে আখন; রান্নার পাত্র আর কড়াইয়ের টুঙটাঙ শব্দ আর রমণীদের হাসির আওয়াজ মিশে যায় পুরুষদের আকম্মিক ডাক—হাঁক ও তাদের টুকরা বিচ্ছিন্ন কথার সাথে, যা বাতাসে ভর ক'রে ভেসে আসে আমার কাছে। উটের পরে ফিরে এসেছে ভেড়া—ছাগল; ওরাও কিছুকণ ডাকে এবং কখনো কখনো কৃকুর চীৎকার করে ওঠে, যেমনটি ওরা চীৎকার করে প্রতিটি রাতেই, আরবের প্রতিটি তাঁবুতে।

যায়েদকে কোথাও দেখা যাছে না। হয়তো কোনো একটি তাঁবুতে সে শ্বয়ে পড়েছে। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে আরাম-ক'রে-শোয়া উটগুলির দিকে যাই। ওরা ওদের মস্তবড় শরীর দিয়ে ওদের নিজেদের জন্যে বালুর মধ্যে খুঁড়েছে গর্ত এবং এখন আরাম ক'রে ভয়ে আছে। কোনো কোনোটি জাবর কাটছে, আর অন্যেরা ওদের লম্বা গলা প্রসারিত করে দিয়েছে যমিনের উপর। কোনো কোনোটি মাথা উঁচু করে নাকের ভেতর দিয়ে শব্দ করে, যখন আমি পাশ দিয়ে যাই এবং খেলাছলে স্থুল কুঁছে হাত দিয়ে ধরি। একটি তরুণ উট

ছানা তার মায়ের পাশে নিবিড়ভাবে গা ঘেঁষে পড়ে আছে। আমার হাতের স্পর্লে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে যায়, যখন তার মা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায় এবং বিরাট হা ক'রে মোলায়েম ভাক ছাড়ে। আমি দুই বাহ দিয়ে উট ছানাটির গলা জড়িয়ে ধরি এবং তাকে চেপে ধরে আমার মুখ ওঁজে দিই তার পিঠের গরম লোমের মধ্যেঃ আর হঠাৎ সে নীরব, নিথর দাঁড়িয়ে যায়— মনে হলো তার সব ভয় যেনো চলে গেছে। কচি জন্তু—দেহের উত্তাপ আমার মুখ এবং বুক ভেদ করে প্রবেশ করে—আমি টের পাই, আমার হাতের তালুর নীচে রক্ত উথাল—পাতাল করছে ওর ঘাড়ের শিরায় আর আমার রক্তের স্পন্দনের সংগে তা মিশে গেছে— এবং আমার মধ্যে জাগত করে এক সর্বপ্রাবী অনুভূতি— খোদ্ জীবনের সংগে নিবিড় সারিধ্যের অনুভৃতি, জীবনের মাঝে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিসর্জনের এক আকৃতির উপলব্ধি।

# দৃই

আমরা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছি আর ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের পথের যেখানে শেষ তারই নিকটতরো সান্নিধ্যে নিয়ে আসে আমাদের। এভাবে সূর্যকরোজ্বল স্তেপ—ভূমির মধ্য দিয়ে আমরা দিনের পর দিন চলতে থাকি। রাতের বেলা নক্ষত্রের নিচে আমরা ঘূম যাই এবং ভোরের স্নিশ্ব শীতলতায় আমরা জেগে উঠি— আর ধীরে ধীরে আমি আমার পথের শেষপ্রান্তের দিকে আগাতে থাকি!

কোনোদিনই এ পথ ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না আমার জন্যঃ যদিও বহু বছর তা আমি জানতাম না। এ আমাকে ডাক দিয়েছিলো মক্কা সম্বন্ধে আমার মন সচেতন হয়ে ওঠার বহু আগেই—এক প্রবল কণ্ঠমরে ঃ 'আমার রাজ্য এই পৃথিবীতে, আমার রাজ্য তাবী জগতেও ঃ আমার রাজ্য অপেক্ষায় রয়েছে মানুষের দেহ এবং আত্মা এ দুয়েরই, এবং মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, অনুভব করে, এবং করে—ভার ব্যবসা–বাণিজ্য, ভার ইবাদত বন্দেগী, তার শয়নকক্ষ, তার রাজনীতি সমস্ত কিছুর উপর এ রাজ্য সম্প্রসারিত। আমার রাজ্যের শেষ নেই, সীমা নেই।' এবং যখন কয়েক বছর পরে, আমার নিকট এসব পরিকার হয়ে উঠলো, আমি জানতে পারলাম আমার স্থান কোথায় ঃ আমি জানতে পারলাম আমার জন্মের পর থেকেই ইসলামী আতৃত্ব আমার ইন্তেজারে রয়েছে এবং আমি ইসলাম কবুল করলাম। আমার প্রথম যৌবনের সেই যে বাসনা—ধ্যান–ধারণার একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ আমার চাই, একটি আতৃ–সমাজের অবিচ্ছেদ্য জংশ হতে চাই আমি, এতোদিনে শেষপর্যন্ত তা পুরণ হলো।

খুবই আশ্চর্যের বিষয়—হয়তো ততো আশ্চর্যজনক নয়, যদি কেউ বিবেচনা করে ইসলামের শক্ষ্য কী—মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান হিসাবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতাই হচ্ছে আতৃতের...।

১৯২৭ সনের জানুয়ারির প্রথম দিনগুলিতে আমি আবার বের হয়ে পড়ি মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে! এবার আমার সংগে ছিলো এলসা আর তার কচি ছেলে, আর এবারই আমি অনুতব করলাম, এটাই হবে আমার শেষ যাত্রা।

কয়েকদিন ধরে আমরা সমুদ্র সফর করি ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে, সমুদ্র ও আকাশের এক ঝিকিমিকি বৃত্তের ভেতর দিয়ে। — কখনো আমাদের অভ্যর্থনা জ্বানায় সুদূর উপকৃত্ এবং আমাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত ছুটে চলা জাহাজের ধুঁয়া; ইউরোপ হারিয়ে গেছে আমাদের অনেক–অনেক পেছনে এবং আমি তার কথা প্রায় ভূলেই গিয়েছি।

প্রায়ই আমি আমাদের কেবিন-ডেকের আরাম-আয়েশের মধ্য থেকে বের হয়ে নিচে যাই জাহাজের সবচেয়ে কম ভাড়ার জীর্ণ স্থানটিতে, যেখানে রয়েছে লোহার তৈরি বাছ স্তরে স্তরে। জাহাজটি যাচ্ছিলো দূরপ্রাচ্যে তাই ডেক-যাত্রীদের বেশির-ভাগই ছিলো চীনা. ছোট ছোট কারিগর এবং ব্যবসায়ী, যারা বহু বছর ইউরোপে কঠিন পরিশ্রমের পর ফিরে যাছে বদেশে। তাছাড়া রয়েছে ইয়েমেনী আরবদের একটি ছোট্ট দল, যারা জাহাজে উঠেছে মার্সাই বন্দরে। দেশে ফিরছে ওরাও। পাশ্চাত্য বন্দরগুলির শব্দগন্ধ এখানো জডিয়ে রয়েছে ওদের সংগে। ওরা এখনো বাস করছে দিন শেষের অন্তরাগের মধ্যে, যখান ওদের বাদামী হাত ইংরেজ, মার্কিন ও ওল্লাজ জাহাজে কয়লা মারতো বেলচা দিয়ে; ওরা এখনো অদ্ভূত বিদেশী নগর বন্দরের কথা আলাপ করছে—নিউইয়র্ক, বুয়েনস আইরীদ্ধ, হেমবুর্গ। উচ্ছুল অজানার হঠাৎ বাসনায় তাড়িত হয়ে একদিন ওরা এডেন বন্দরে স্টোকার ও কয়লার স্থীমার ইসাবে নিজেদের ভাড়ায় বিকিয়ে দিয়েছিলো। ওরা ওদের পরিচিত জগত থেকে বের হয়ে পড়েছিলো ভেবেছিলো পৃথিবীর ধারণাতীত বিষয়কর বৈচিত্র্যের আলিংগনে ওরা বেড়ে ছাড়িয়ে যাবে নিজেদেরঃ কিন্তু জাহান্ধ কিছুক্ষণ পরেই ভিড়বে এড়েন বন্দরে আর ওদের জীবনের এই দিনগুলি হারিয়ে যাবে অতীতের মধ্যে। ওরা পশ্চিমের হ্যাটের বদলে নেবে পাগড়ী অথবা 'কৃফিয়া', বিগত দিনকে বাঁচিয়ে রাখবে কেবল স্বৃতি হিসাবে এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত প্রত্যেকটি মানুষ ফিরে যাবে ইয়েমেনে, তার গামের বাড়িতে। ওরা যেমনটি একদিন ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছিলো, ঘরে কি ঠিক সেই মানুষ হিসাবেই ফিরবে, না বদলে যাওয়া মানুষরূপে? পাশ্চাত্য জগত কি ওদের আত্মাকে কজা করে ফেলেছে—না কি কেবল ওদের ইন্দ্রিয়গুলিরই উপর হাত বুলিয়েছে?

এই লোকগুলির সমস্যা আমার মনে ঘনীভূত হয়ে বৃহত্তরো তাৎপর্যপূর্ণ একটি সমস্যার রূপ নিলো।

আমি চিন্তা ক'রে ব্ঝতে পারি, আজকের মতো অতীতে কখনো একে অপরের এতো নিবিড় সান্নিধ্যে আসেনি ইসলাম এবং পাশ্চাত্য জগত। এই নৈকট্য একটি সংগ্রাম – দৃষ্টিগোচর এবং দৃষ্টির অগোচর — দৃই – ই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাপে বহু মুসলিম নারী এবং পুরুষের আত্মা ক্রমেই কুঁকড়ে যাচ্ছে।

জীবন মানের উন্নতি হওয়া উচিত মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উন্নত করার উপায়—ওদের ইতিপূর্বেকার এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে ওরা নিজেদের চালিত হতে দিছে তিন্ন পথে। ওরা 'প্রগতি' নামক সেই পৌতলিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে যে—পূজায় পাশ্চাত্য জগত নিজেদের সমর্পণ করেছিলো, ঘটনার পশ্চাদভূমিতে কোনো এক স্থানে কেবল একটি সুরেলা টুঙটাঙ ধ্বনিতে ধর্মকে রূপান্তরিত করার পরে, আর এ কারণে, এসব মুসলিম নর—নারী ধীরে ধীরে নিজেদের ছোটো করে ফেলছে, বড়ো করছে না ঃ কারণ সকল সাংস্কৃতিক অনুকরণই সৃজনশীলতার বিরোধী ব'লে যে—কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীকে তা অনিবার্যভাবেই হেয় করে তোলে...

<sup>&</sup>lt;u>১. জাহাজের চুল্লিতে</u> কয়লা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হোক।

কথা এ নয় যে, পশ্চিমা জগতের কাছ থেকে মুসলমানদের খুব বেশি শেখার নেই. বিশেষ ক'রে কারিগরি ক্ষেত্রে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা এবং পদ্ধতি অর্জন করা প্রকৃতপকে. 'অনুকরণ' নয় ঃ আর খাস ক'রে সে জাতির পক্ষে তো নিশ্চয়ই নয়, যার ধর্মই. তাকে দেয় জ্ঞান অনুসন্ধানের নির্দেশ, যেখানেই তা পাওয়া যাক। বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের নয়, প্রাচ্যেরও নয়: কারণ সকল বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধিয়াই হচ্ছে মানুষের বৃদ্ধিগত প্রয়াসের অন্তহীন **এক শৃংখলের মধ্যে কতকগুলি আ**প্তটা মাত্র, যে যে প্রয়াস বেষ্টন করে সমগ্র মানবজাতিকে। প্রত্যেক বিজ্ঞানীই তাঁর পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা তা তাঁর নিজের জাতির হোক বা ভিন্ন জাতিরই হোক, যে বুনিয়াদ স্থাপন করে গেছেন, তারই উপর নির্মাণ করেন ইমারত। আর নির্মাণের वर्षे अकिया, मरानाधन ७ छेनुसन हनए थारक मानुस ध्यरक मानुस, यूग ध्यरक यूगालहरू. সভ্যতা থেকে সভ্যতায়— যে কারণে, কোনো বিশেষ যুগ বা সভ্যতার বৈজ্ঞানিক সাফল্যকেই কখনো সেই ফুা বা সভ্যতারই নিজম্ব কীর্তি বলে 'গণ্য' করা যায় না। সময়ের একেক পর্যায়ে অন্যান্য জাতির চাইতে অধিকতরো প্রাণবন্ত উদ্যমশীল একেকটি জাত বিজ্ঞানের সাধারণ ভাগুরে অধিকতরো অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে থাকেঃ কিন্তু শেষপর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় সকলেই অংশগ্রহণ করে এবং সংগতভাবেই। এমন একসময় ছিলো, যখন মুসলমানদের সভ্যতা ছিলো ইউরোপের সভ্যতা হতে অনেক বেশি বীর্যবান। এই সভ্যতা ইউরোপে চালান দেয় বৈপ্লবিক ধরনের বহু কারিগরি উদ্ধাবনের কল এবং তারো চেয়ে বেশি ঃ সেই 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'র নিজ্জ্ব মৌলিক নীতিগুলি, যার উপর গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতা। তা সত্তেও রসায়নশাস্ত্রকে যাবির ইবনে হাইয়ানের মৌলিক আবিষ্কার 'আরবীয়' বিজ্ঞান বানিয়ে ফেলেনি: অথবা বীজ্ঞাণিত এবং ত্রিকোণমিতিকেও 'মুসলিম' বিজ্ঞান বলা যায় না, যদিও এর একটি উদ্ভাবিত হয়েছিলো আল–খারিজমী কর্তৃক এবং অন্যটির উদ্ভাবক ছিলেন আল্–বাত্তানি, আর ওঁদের দুজনই ছিলেন মুসলমান—ঠিক যেমন আমরা 'ইংরেজ মাধ্যাকর্ষণত হু' ব'লে কোন কিছুর উল্লেখ করতে পারি না, যদিও যে লোকটি এই তত্তুটির ব্লপ দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ। এ ধরনের সকল কৃতিত্বই হচ্ছে মানবজাতির সাধারণ সম্পদ। তাই, মুসলমানরা যদি বিজ্ঞান এবং কারিণারিশাল্রে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা অরশ্যি তাদের গ্রহণ করা উচিত, তা'হলে অন্য মানুষের অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করার জন্য মানুষের মধ্যে যে বিবর্তনধর্মী বৃত্তি কাজ করে, ওরা কেবল তারই অনুসরণ করবে — তার বেশি নয়।

কিন্তু ওরা যদি পাশ্চাত্য জীবনের বহিরংগ, তার রীতিনীতি, আচার—আচরণ ও সামাজিক ধ্যান—ধারণা গ্রহণ করে— যা করার প্রয়োজন মোটেই ওদের নেই—তা'হলে ওরা কখনো লাভবান হবে না। কারণ এক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য তাদের যা দিতে পারে তা তাদের নিজের সংস্কৃতি যা দিয়েছে এবং যার প্রতি তাদের নিজ্ঞ ধর্ম—বিশ্বাসও পথ নির্দেশ করে, কোনোমতেই তা থেকে এ উৎকৃষ্টতরো হবে না। মুসলমানরা যদি তাদের মাথা ঠাতা রাখে এবং প্রণতিকে গ্রহণ করে উপায় হিসাবে, লক্ষ্য হিসাবে নয়, তা'হলে তারা যে কেবল তাদের নিজের অন্তরের স্বাধীনতাই বজায় রাখতে পারবে, তা নয়; হয়তো জীবনের মধুরতা হারিয়ে যাওয়া গোপন রহস্যাটুকুও তারা তুলে দিতে সক্ষম হবে পশ্চিমের মানুষের হাতে …।

জাহাজের ইয়েমেনীদের মধ্যে ছিলো একজন হালকা-পাতলা বেঁটে-খাটো লোক.

যার নাক ঈগলের ঠোটের মতো, আর মুখমণ্ডল এতো প্রগাঢ় যে, মনে হলো যেনো তা ছুলছে; কিন্তু তার অংগভগি খুবই শান্ত এবং পরিমিত। সে যখন ভনতে পেলো আমি একজন নও—মুসলিম, সে আমার প্রতি এক বিশেষ প্রীতি দেখাতে ভক্ত করলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দু'জন ডেকের উপরে এক সংগে বসে কাটাই যখন সে আমাকে ইয়েমেনে তার পাহাড়ী গাঁয়ের কথা বলে চলে। নাম তার মুহাম্মদ সালিহ।

এক সন্ধ্যায় আমি নিচে নেমে ডেকে তার সংগে দেখা করি। তার এক বন্ধু ছ্বুরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে লোহার বাংকের উপর। আমাকে বলা হলো, জাহাজের ডাক্তার নেমে ডেকে আসার প্রয়োজন বোধ করবে না মোটেই। লোকটি ভূগছে ম্যালেরিয়ায়। এজন্য আমি তাকে কুইনিন দিই। আমি যখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত আছি, তখন অন্য ইয়েমেনীরা কোণায় জমা হয় ক্ষুদ্রাকৃতি মুহাম্মদ সালিহ্র চারপাশে। ওরা তীর্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় এবং মুহাম্মদ সালিহ্ ফিস্ ফিস্ করে যে পরামর্শ দিছে, তা গ্রহণ করে। শেষতক ওদের মধ্যে একজন আগিয়ে আসে। লোকটির দেহ দীর্ঘ, মুখের রঙ জলপাই—বাদামী আর চোখ দৃটি তপ্ত কালো। সে আমাকে অফার করে একগাদা দলানো—মোচডানো ফরাসী নোটঃ

— 'আমরা নিজেদের মধ্যে থেকে এগুলি যোগাড় করেছি। দুঃখের বিষয়, পরিমাণে খুব বেশি নয়। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন আর এই অর্থ গ্রহণ করুন।'

আমি চমকে উঠে পিছনে সরে দাঁড়াই এবং ওদের বৃঝিয়ে বলি, ওদের দোস্তকে আমি ওযুধ দিয়েছি, টাকার জন্য নয়।

— 'না, না, আমরা তা জনি; তা সত্ত্বেও দয়া করে এ টাকা গ্রহণ করুন। কোনো কিছুর মূল্য হিসাবে এ আমরা লোধ করছি না—এ অর্থ হচ্ছে একটি সওগাত, একটি উপহার আপনার ভাইদের কাছ থেকে। আমরা আপনাকে পেয়ে খুবই সুখী আর এজন্যই আপনাকে এ টাকা দিছি। আপনি একজন মুসলমান এবং আমাদের ভাই। এমনকি, আমাদের থেকেও আপনি শ্রেষ্ঠ। কারণ আমরা জন্মেছি মুসলমান হিসাবে, আমাদের পিতারা ছিলেন মুসলমান এবং আমাদের দাদারাও; কিন্তু আপনি ইসলামকে উপলব্ধি করেছেন আপনার নিজের অন্তর দিয়ে... ভাই, এই অর্থ গ্রহণ করুন রস্পুল্লাহর খাতিরে।'

কিন্তু আমি তখনো আমার ইউরোপীয় রীতি—নীতির নিগড়ে বন্দী; নিজের সমর্থনে আমি বিলি, "এক রুগু বন্ধুর একটু খিদমতের বদলে কোনো উপহার গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।... তা ছাড়া, আমার কাছে টাকাকড়ি রয়েছে যথেষ্ট। আমার চাইতে এর প্রয়োজন তোমাদের নিশ্চয়ই বেশি। তা সত্ত্বেও, তোমরা যদি এ টাকা দান করতে ইচ্ছা করো, পোর্ট সৈয়দ গিয়ে গরীবদেরে দিয়ে দিও।"

— 'না', আবার বলে ইয়েমেনী লোকটি, আপনি এ টাকা নিন আমাদের কাছ থেকে— এবং আপনি যদি তা রাখতে না চান, আপনি নিজের হাতেই দিয়ে দিন গরীবদের।'

এবং ওরা যখন আমার উপর পীড়াপীড়ি করছে এবং আমার প্রত্যাখ্যানে বিচলিত হয়ে ওরা যখন করুণ এবং নীরব হয়ে গেলো, অকস্বাৎ আমি বৃঝতে পারলাম ঃ আমি যেখান থেকে এসেছি, মানুষ সেখানে 'আমার' এবং 'তোমার' মধ্যে প্রাচীর গড়ে তুলতে অভ্যক্ত ঃ

কিন্তু এই সমাজ এমন একটি সমাজ—এর মধ্যে নেই কোনো প্রাচীর...

— 'টাকাটা আমাকে দাও ভাইয়েরা, আমি গ্রহণ করছি— আর ধন্যবাদ তোমাদের।'

### তিন

- '—আসছে কাল, 'ইনশাআল্লাহ,' আমরা থাকবো মক্কায়। তুমি যে আগুন জ্বালছো যায়েদ, এটিই হবে সর্বশেষ; আমাদের সফর শেষ হয়ে আসছে!'
- —কিন্তু নিশ্চয়ই চাচা, আবার ধরাতে হবে আগুন এবং আপনার আর আমার সামনে সবসময়ই থাকবে আরেকটি সফর।'
- —'হতে পারে সে রকম, হে যায়েদ, আমার ভাই! কিন্তু কেমন ক'রে যেনো আমি অনুভব করছি, এদেশে আর হবে না সেই সব সফর। আমি এতো দীর্ঘদিন আরবদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি যে, এ আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে এবং আমার আশংকা, আমি যদি এখন বের হয়ে না পাড়ি, আর কখানো পারবো না বের…হতে ঃ কিন্তু যায়েদ আমাকে চলে যেতেই হবে। তোমার কি সেই প্রবাদটি মনে নেই, যদি পরিষ্কার থাকতে হয়, পানিকে চলতেই হবে, বয়ে যেতেই হবে! আমি আমার তারুণ্য থাকতে থাকতেই দেখতে চাই, আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা কিভাবে জীবন–যাপন করছে দুনিয়ার অন্যান্য অংশে—ভারতে, চীনে, জাভায়…।'
- —'কিন্তু চাচান্ধনা, যায়েদ জবাব দেয় সবিশ্বয় আতংকে—'নিশ্চয়ই আরব দেশের প্রতি আপনার প্রেম নিঃশেষ হয়ে যায়নি।'
- 'না, যায়েদ, আমি চিরদিন যেমন ভালোবেসে এসেছি, তেমনি একে ভালোবাসি; বরং বলা যায় তার চাইতে হয়তো বেশি ভালোবাসি। এতো বেশি ভালোবাসি যে, আমি ভাবতেও কট পাই, ভবিষ্যতে এর জন্য কী অপেক্ষা করছে! আমি ভনতে পেলাম, বাদশা নাকি তাঁর দেশকে 'ফিরিংগী'দের জন্য খুলে দেবার পরিকল্পনা করেছেন, যাতে করে ওদের কাছ থেকে তাঁর অর্থাগম হতে পারে! তিনি ওদের আল্হাসায় তেলের জন্য এবং হিজাযে সোনার জন্য মাটি খুঁড়ে অনুসন্ধান চালাবার অনুমতি দেবেন এবং কেবল আল্লাহ্ই জানেন, এর পরিণাম কী হবে বেদুঈনদের জন্য! এদেশ আর কখনো থাকবে না এরকম...

মরুভূমির রাতের নিশ্চুপ নীরবতার মধ্য থেকে ওঠে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলা উটের পদধ্বনি। এক একাকী উট-সওয়ার অন্ধকার থেকে আমাদের ক্যাম্প-ফায়ারের আলোতে ছুটে আসে জীনের ঝালর উড়িয়ে, 'আবায়া' তরংগায়িত করে; হঠাৎ সে তার উটটিকে থামিয়ে দেয় এবং উটটি কখন হাঁটু গেড়ে নিচু হবে, তার জন্য অপেক্ষা না ক'রেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ে জীনের উপর থেকে। সংক্ষিপ্ত 'আস্সালামু আলাইকুম'-'আপনার প্রতি শান্তি হোক'-এ কথা বলে আর কোনো শব্দ উচ্চারণ না ক'রেই সে জানোয়ারটির পিঠ থেকে জীন খুলে নামাতে ভরু করে দেয়, জীনের সঙ্গে বাঁধা থলেগুলি ছুঁড়ে মারে ক্যাম্প-ফায়ারের নিকটে আর তারপর বসে পড়ে মাটির উপর—তখনো নিশ্চুপ, মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে।

— 'আল্লাহ্ আপনাকে হায়াত দিন, হে আবু সাইয়িদ,' যায়েদ বলে। কারণ বোঝা গোলো, নবাগত লোকটিকে সে চেনে। কিন্তু লোকটি তখনো নীরব নির্বাক। সে কারণে যায়েদ তার মুখ ফিরালো আমার দিকে এবং বললো, 'এ হচ্ছে ইব্নে সউদের

'রাজাজিল'দের একজন— শয়তান!'

বিষণ্ণ আবু সাইয়িদের গায়ের রঙ তীষণ কালো; তার মোটা ঠোঁট এবং একটি সিঁথি কেটে সযত্নে দুই পাটে বিভক্ত তার কোঁকড়ানো চূল—তার আফ্রিকী পূর্বপুরুষের প্রমাণ ব্যক্ত করছে। তার গায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি চমৎকার। তার কোমর্বন্ধে গোঁজা ডেগারটি খুব সম্ভব বাদশার দেয়া উপহার, সোনার খাপে ঢাকা, আর তার সওয়ারীটি হচ্ছে একটি চমৎকার মধু–রঙ উদ্ভী—উত্তরাঞ্চলের উটের বংশজাত। তার অংগ–প্রত্যংগগুলি চিকন–চাকন, বাহুল্যবর্জিত—মাথাটি সংকীর্ণ, কাঁধ আর পাছা দুটি শক্তিমন্ত, বলবান।

—'তোমার কী হয়েছে আবু সাইয়িদ, তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে কথা বলছো না কেনং তোমার উপর দ্বিনের আসর হয়েছে নাকি!'

'ন্রা'...ফিস্ ফিস্ করে উচ্চারণ করে আবু সাইয়িদ এবং কিছুক্ষণ পর গরম কফি যখন ওর জিভের জড়তা ঘূচিয়ে দেয়, সে আমাদের বলতে শুরু করলো নূরা সম্পর্কে ৪ ন্যুদের আর্রাস্ শহরের একটি বালিকা নূরা (সে মেয়েটির পিতার নামও উল্লেখ করে; আর দেখা গোলো, আমি তাকে খুব ভালো করেই চিনি)। অন্য মেয়েদের সাথে নূরা যখন পানি তুলছিলো, তখন আবু সাইয়িদ তার প্রতি পুশিদা লক্ষ্য করে বাগিচার দেওয়ালের উপর দিয়ে, 'এবং আমি টের পেলাম, যেনো একটি জ্বলন্ত কয়লা পড়েছে আমার হুৎপিশুর ভেতর। আমি ওকে ভালোবাসি, কিন্তু ওর বাপ, ওই কুন্তা ওর মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে দেবে না আমার কাছে—ভিক্ষুক!—এবং বলে যে, নূরা নাকি আমাকে ভয় করে। আমি ওর দেনমোহর হিসাবে অনেক টাকা অফার করেছিলাম, আমার এক খণ্ড জমিও; কিন্তু স্বসময়ই সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আথেরে, ওকে শাদি দিয়ে দেয় ওর চাচাতো ভাইয়ের সাথে। আল্লাহ্র লানৎ পডুক ওর উপর; আর নূরার উপর!'

তার মজবুত, গাঢ় কালো মুখের একদিক আলোকিত হয়ে ওঠে ক্যাম্প-ফায়ারের আলোতে এবং তার মুখের উপর যে ছায়া নৃত্য করছে তা যেনো এক যন্ত্রণার জাহানামের ছায়া। বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে; অস্থিরতায় অধীর হয়ে সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মুহূর্তের জন্য সে তার হাত দুটিকে ন্যস্ত রাখে জীনের উপর, আগুনের কাছে অবার ফিরে আসে এবং হঠাৎ ছুটে বের হয়ে পড়ে শূন্য রাত্রির অন্ধকারে। আমরা জনতে পাই, সে আমাদের তাঁবু খাটানোর জায়গার চারপাশে বৃহৎ বৃত্ত করে দৌড়াচ্ছে আর চীৎকার করছে—চীৎকার করছে ঃ

— 'নূরার আগুন আমাকে দ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে! আমার বুকের ভেতর নূরার আগুন দ্বুলছে'— এবং আবার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেঃ 'নূরা, নূরা!'

আবার সে আগিয়ে আসে ক্যাম্প–ফায়ারের দিকে এবং তার চারদিকে বৃত্ত করে দৌড়াতে থাকে আর তার সাথে পত্ পত্ করে উড়তে থাকে তার 'কাফতান', যেনো চঞ্চল নৃত্যপরা আগুনের আলো এবং অন্ধকারে একটি ভৌতিক নিশাচর পাখি।

ও কি পাগল? আমার তা মনে হলো না। কিন্তু এও হতে পারে যে, ওর জন্তরের গহন অন্ধকার গহরর থেকে জ্বেগে উঠেছে আদিম পূর্বপুরুষরের স্মৃতির সংগে সম্পর্কিত মানসিক আবেগ—আফ্রিকার অরণ্যের পূর্বপুরুষাগত স্মৃতি—সেই সব মানুষের স্মৃতি, যারা বাস করতো ভূত-প্রেত এবং অতিপ্রাকৃত রহস্যের মধ্যে—তখনো সেই সময়ের খুবই ঘনিষ্ঠ নৈকটো, যখন

ঠেতন্যের দিব্য স্থানিক জানোয়ারকে পরিণত করেছিলো মানুষে; আর সেই স্থানিক এখনো এতোটা শক্তিশালী নয় যে, তা লাগামছাড়া প্রবৃত্তিগুলিকে এক সংগে বাঁধতে পারে এবং সেগুলিকে রূপান্তরিত করতে পারে একটি উচ্চতরো ভাবাবেগে...মূহুর্তের জন্য আমার মনে হলো, আমি যেনো সত্তিয় আমার সমুখে দেখতে পাঙ্ছি আবু সাইয়িদের হৃদৃপিওখানি, রক্ত আর মাদেসের একটি দলা ছুলছে বাসনার আগুনে, যেনো সত্তিয়াকার আগুনে ছুলছে, আর কেনো যেনো আমার মনে হলো এ তো খুবই স্বাভাবিক যে, এমনি ভয়ংকরভাবেই সে কাঁদবে, কাঁদবে আর দৌড়াবে বৃত্তের পর বৃত্ত তৈরি ক'রে, এক উন্মাদের মতো, যতক্ষণ না পায়ে বিড়ি দেয়া উটগুলি তাদের গা তুলছে আগুর্থকিত হয়ে তিন পায়ের উপর...।

তারপর ও ফিরে আসে আমাদের নিকট এবং দপ্ করে মাটির উপর বসে পড়ে। এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত বিক্ষোরণের দৃশ্যে যায়েদের মুখে যে বিরক্তি ফুটে উঠলো তা আমি প্পষ্ট দেখতে পাই। কারণ, একজন খাস্ আরবের শরীফ মেজাজের কাছে অমন লাগাম ছেঁড়া ভাবাবেগের চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছুই নেই। কিন্তু যায়েদের মহৎ হৃদয় অলক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নেয়। সে আবু সাইয়িদের আন্তিন ধরে সজোরে টান দেয় এবং আবু সাইয়িদ যখন মাথা তুলে যায়েদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যায়েদ তাকে নমুভাবে টেনে নিয়ে এলো নিজের নিবিড় সান্নিধ্যে ৪

—'ওহে আবু সাইয়িদ, তুমি এভাবে নিজেকে তুলে যেতে পারছো কেমন ক'রে? আবু সাইয়িদ, তুমি তো একজন যোদ্ধা... তুমি অনেক মানুষকে মেরেছো এবং প্রায়ই তুমি মানুষের হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছো! আর এখন কি না তুমি এক আওরতের আঘাতে কৃপোকাত? দুনিয়াতে নূরা ছাড়াও রয়েছে অন্য আওরত..ওহে আবু সাইয়িদ, যোদ্ধা, নির্বোধ...'

আফ্রিকীটি যখন কাৎরাচ্ছে আন্তে আন্তে এবং দু'হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিচ্ছে তখনো যায়েদ বলে চলেঃ

—'খামূশ, হে আবু সাইয়িদ... মূখ তুলে চাও ৪ তুমি আসমানের আলোকিত পথটি দেখতে পাচ্ছো?'

আবু সাইয়িদ সবিশ্বয়ে আকাশের দিকে তাকায় আর আমি নিজের অজ্ঞাতেই শয়থকিয়ভাবে যায়েদের তর্জনী অনুসরণ করি আর আমার চোখ ফিরাই পাপুর অসমান পথটির দিকে—যা আকাশের মধ্য দিয়ে চলে গেছে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত। আপনারা এটিকে বলবেন ছায়াপথ; কিন্তু বন্দুরা তাদের মরুসুলভ প্রজ্ঞার মাধ্যমে জানে, এ আর কিছু নয়——এ হচ্ছে সেই মেষের পথ যা ইব্রাইমের নিকট পাঠানো হয়েছিলো, যখন তিনি আল্লাহ্র প্রতি তাঁর আনুগাত্যবশে এবং তাঁর অন্তরের নৈরাশ্যে ছুরি তুলে ধরেছিলেন তাঁর প্রথম—জ্ঞাত পুত্রকে কুরবানী করার জন্য। সেই মেষের পথটিই আকাশে দৃশ্যমান রয়ে গেছে চিরকালের জন্য—রহমত ও করুণার প্রতীক—এক মানব হদয়ের যন্ত্রণা উপশমের জন্য নিকৃতি প্রেরণ করা হয়েছিলো, তারই শৃতি হিসাবে, আর এ কারণেই, তা তাদের জন্যও একটি সাম্বুনা যারা আসবে পরে, তবিষ্যতেঃ তাদের জন্য, যারা মরুভূমিতে একাকী অথবা দিশাহারা, আর তাদের জন্য যারা পথ চলে নিজ জীবনের মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে কেঁদে কেঁদে নিঃসংগ পরিত্যাক্ত অবস্থায় টলতে টলতে, হোঁচট খেতে খেতে!

আর, যায়েদ আকাশের দিকে তার হাত তুলে কথা বলতে থাকে গা**ন্ডীর্যের সং**গে কোনো রকম অহংকার না করেই, যেমনটি কেবল একজন আরব–ই পারে ঃ

— 'এটি হচ্ছে সেই মেষের পথ যা আল্লাহ্ পাঠিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহীমের নিকট, যখন তিনি কুরবানী করতে যাচ্ছিলেন তাঁর প্রথম সন্তানকে। এভাবেই আল্লাহ্ দয়া প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বান্দাকে...তুমি কি মনে করো আল্লাহ্ তোমাকে ভূলে যাচ্ছেন ?' যায়েদের মর্মস্পশী কথায় আবু সাইয়িদের কালো মুখখানা শিশু—সূলত বিষয়ে নমনীয় হয়ে ওঠে এবং তাতে ফুটে ওঠে অধিকতরো স্থৈর্যের অভিব্যক্তি এবং—ছাত্র যেমন উস্তাদকে অনুসরণ করে তেমনি মনোযোগের সাথে সে তাকায় আকাশের দিকে আর চেষ্টা করে সেখানে, তার নৈরাশ্যের একটি ফয়সালা খুঁছে পাওয়ার জন্য...।

#### চার

ইবরাহীম এবং তাঁর বেহেশতী মেষ ঃ এ জাতীয় চিত্রকল্প অতিসহজেই আসে এদেশের মানুষের মনে। সেই প্রাচীন গোষ্ঠীপতির স্থৃতি আমাদের মধ্যে এতো ষ্পষ্ট ও জীবন্ত যে, তা পাশ্চাত্যের খৃষ্টানের মধ্যে এই শৃতি যতোটা জীবন্ত, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। খৃষ্টানেরা আর যা–ই হোক, তাদের ধর্মীয় চিত্রকল্পের জন্য প্রথমেই নির্ভর করে তৌরাতের উপর; এমনকি, ইহুদীদের চাইতেও এ স্থৃতি অনেক অনেক বেশি উচ্ছুল ও জীবন্ত আরবদের কাছে, যদিও তৌরাত হচ্ছে ইহুদীর দৃষ্টিতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্র প্রথম ও শেষ কথা। হযরত ইবুরাহীমের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হয় আরবে, ঠিক যেমনটি হয় গোটা মুসলিম বিশ্বে, কেবল মুসলিম ছেলেদের ঘন ঘন তাঁর নামে (তাঁর আরবী রূপ ইবরাহীম'রূপে) নামকরণে নয়, বরং ক্রমাগত ঘুরে আলে আল-কুরআনে এবং মুসলমানদের দৈনিক সালাতে; উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহুর একত্ব সম্পর্কে প্রথম সচেতন প্রচারক হিসাবে গোষ্ঠীপতির ভূমিকার ব্বরণেও ঃ যার মধ্যে মেলে প্রতি বছর মক্কায় হজ্জ করার উপর ইসলাম কেনো অমন বিপুল গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তার ব্যাখ্যা। যে মঞ্চার সঙ্গে আদিকাল থেকেই নিবিড়ভাবে সম্পুক্ত রয়েছে হযরত ইব্রাহীমের কাহিনী। পাশ্চাত্যের বহু লোক যেমন তুল করে মনে করে থাকে-হ্যরত মুহামদ (সা) কর্তৃক ইহুদী ধর্মের কিসসা-কাহিনীর উপাদান 'ধার' করার চেষ্টাই যেনো ইবরাহীমকে নিয়ে আসে মুসলিম চিন্তার কক্ষপথে, কারণ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামের অভ্যুদয়ের অনেক আগেই ব্যক্তি হিসাবে হ্যরত ইব্রাহীমের কথা সুপরিজ্ঞাত ছিলো আরবদের কাছে। আল-কুরআনে এই গোষ্ঠীপতি সম্পর্কে প্রত্যেকটি উল্লেখ এমন শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, মুহামদ সো)-এর আমলের বহু-বহু যুগ আগেও যে ডিনি আরব মনের সম্মুখে জীবন্ত ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাঁর নাম এবং **তাঁর** জীবনের রূপরেখা সবসময় উল্লিখিত হয় কোনো ভূমিকা বা ব্যাখ্যা ছাড়াই, যা এমন এক ব্যাপার, যার সাথে আল্–কুরআনের একেবারে প্রথমদিকের শ্রোতারাও নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। বস্তুত ইসলাম-পূর্বকালেও অরবদের নসবনামায় ইবরাহীমের একটি বিশিষ্ট স্থান দেখা যায় হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে 'উত্তর অঞ্চলে'র আরব-গোষ্ঠীর জনক হিসাবে, যে গোষ্ঠাটি আজ গোটা আরব-জাতির অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা **নিয়ে গঠিত**।

আর এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো মুহামদের নিজের গোত্র কুরাইশ।

তৌরাতে ইসমাঈল এবং তাঁর মায়ের কাহিনীর শুরুই কেবল উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এ কাহিনীর পরবর্তী পরিণতির সাথে হিব্রু জাতির ভাগ্যের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই, আর হিব্রু জাতির ভাগ্যই হচ্ছে তৌরাতের মূল উদ্দিষ্ট। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব ঐতিহ্যে অনেক বেশি বক্তব্য রয়েছে এ বিষয়ে।

এই ঐতিহ্য অনুসারে, আজ যেখানে মকা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হাজেরা এবং ইসমাঈলকে রেখে চলে গিয়েছিলেন ইব্রাহীম। এ কাহিনী যেভাবে চলে আসছে তা কোনো দিক দিয়েই অসম্ভব নয়, যদি আমরা মনে করি যে, উট—সাওয়ার কোনো যাযাবরের কাছে তিরিশ কিংবা তার বেশি দিনের সফর মোটেও অস্বাভাবিক ছিলো না, এবং অস্বাভাবিক নয়। যা—ই হোক, আরব ঐতিহ্য বলে, ইবরাহীম হাজেরা এবং তাঁদের শিতকে নিয়ে এসেছিলেন এই উপত্যকাতেই—আরবের সূর্যের নীচে নগ্ন এবং উষার শিলা—গঠিত পাহাড়ের মধ্যকার এই গিরিখাতের মধ্যে, যার উপর দিয়ে বয়ে যায় লেলিহান আগুনের শিখার মতো মরুবায়ু, যে স্থান এড়িয়ে চলে শিকারী পাখিরাও! এমনকি, আজো যখন ঘরবাড়ি, রান্তা এবং বছ ভাষী ও বছ জাতির মানুষে মকা উপত্যকার পূর্ণ, তখনো চারপাশে যে নীরব নিওর পার্বত্য ঢাল রয়েছে, তার মধ্য থেকে মরুভূমির নির্জনতা চীৎকার করতে থাকে, আর কা'বার সম্মুখে হজ্ব্যাত্রী যে বিপুল সংখ্যক নর—নারী সিজ্লায় লুটিয়ে পড়ে তাদের উপর শূন্যে তেসে বেড়ায় সুদীর্ঘ অতীতকালের বহু হাজার বছরের অশরিরী উপস্থিতি যাতে নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রাণলেশহীন নীরবতা খুলে আছে শূন্য উপত্যকার উপর।

সেই মিসরীয় রমনী দিতীয় স্ত্রী বিবি হাজেরা নৈরাশ্য ও হতাশার পক্ষে এ ছিলো একটি উপযুক্ত পরিবেশ, যিনি তাঁর স্বামীর ঔরসে জন্ম দিয়েছিলেন এক পুত্র—সন্তানের, আর এ কারণে তাঁর স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর অতোটা বিদ্বেষের কারণ হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁকে এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে দিতে হয়েছিলো নির্বাসন। গোষ্ঠীপতি হযরত ইব্রাহীম মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছিলেন যখন তাঁর অনমনীয় স্ত্রীর মন পাবার জন্য তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র এতো প্রিয়পাত্র যে, তিনি এ নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতেন, আল্লাহ্র রহমতের কোনো সীমা নেই। তৌরাতের সৃজন বিষয়ক খণ্ডে আমরা জানতে পাই, আল্লাহ্ তাঁকে সান্ধানা দিয়েছিলেন এচাবে ঃ এই শিশু এবং তোমার এই স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে তোমার যেনো কষ্ট না হয়...তাঁর পুত্র থেকে আমি উথান ঘটাবো এক জাতির, কারণ সে তোমার সন্তান। এবং এভাবে, হযরত ইবরাহীম সেই রোক্রদ্যমানা রমণী এবং তাঁর পুত্রকে এই উপত্যকায় রেখে চলে গেলেন; ওদের দিয়ে গেলেন একটি মশক এবং খেজুর—ভর্তি একটি চামডা, আর তিনি নিজে চলে গেলেন উত্তরদিকে মাদাঈন হয়ে কেনান দেশে।

সেই উপত্যতায় ছিলো একটিমাত্র বুনো 'সর্হা' গাছ। তারই ছায়ায় শিন্তটিকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন হাজেরা। তাঁকে ঘিরে সাঁতরে চলা ঢেউ–থেলানো গরম বালু এবং শিলা–গঠিত টিলার ঢালের উপর চোখ ঝলসানো আলো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কী চমৎকার ছিলো সে গাছের ছায়া...কিছু এই নীরবতা—এক ভয়ঙ্কর নীরবতা, যার মধ্যে শোনা যায় না কোনো জীবিত প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত! দিন যখন বিদায় নিচ্ছে, ধীরে ধীরে হাজেরা ভাবলেন, যদি কেবল কোনো প্রাণীও আসতো এখানে—একটি পাখি, একটি জন্তু,

হাা...এমন কি, শিকারী পশু ঃ ওহো, কী আনন্দেরই না হতো! কিন্তু কিছুই এলো না রাভ ছাড়া, রাত এলো মরু-রাত্রির স্বস্তি নিয়ে, যেনো অন্ধকার ও আকাশের এক ছাদ—শীতপতা ছড়িয়ে, যা তার নৈরাশ্যের তিব্ভতাকে দেয় হালকা করে। নতুন সাহস সঞ্চারিত হয় হাজেরার বুকের ভেতর। তিনি তাঁর শিস্তপুত্রকে কয়েকটি খেজুর খাওয়ান এবং দু'জনই পানি খান মশক থেকে।

রাত শেষ হয় এবং আরেকটি দিন এবং পরে আরেকটি রাত। কিন্তু তিসরা রোজ যখন এলো তার আগুনে নিশ্বাস নিয়ে তখন আর মশকে পানি নেই এক ফোঁটাও এবং সমস্ত শক্তিকে ছাপিয়ে উঠলো হতাশা এবং আশা হয়ে দাঁড়ালো একটা ভাঙা পাত্রের মতো। আর শিন্তটি যখন বৃথাই কাঁদতে লাগলো পানির জন্য, ক্রমেই দুর্বলতরো হয়ে আসা কণ্ঠে হাজেরা চীৎকার করে উঠলেন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। শিশুর কষ্টে উদ্দান্ত হয়ে দৃ'হাত উর্দ্বে তুলে দৌড়াতে লাগলেন উপত্যকার ভেতর দিয়ে এদিক ওদিক, আর তাঁর এই হতাশার শ্বরণেই মক্কায় এখন যাঁরা হল্প করতে আসেন, সাতবার দৌড়ান এ দৃ'টি পাহাড়ের মধ্যে—একদিন হাজেরা যেমন আর্ত চীৎকার করেছিলেন তেমনি চীৎকার করতে করতে, 'হে দয়াময়, হে করুণাময়, কে আমাদের প্রতি দয়া করবে, যদি না দয়া করো তুমি ?'

এবং তখনই এলো জবাবঃ আর দেখো, একটি পানির ফোয়ারা উৎসারিত হয়েছে আর বইতে শুরু করেছে বালির উপর দিয়ে! হাজেরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন এবং শিশুর মুখ চেপে ধরলেন সেই মহামূল্য তরল পদার্থটিতে, যাতে করে সে পান করতে পারে এবং তিনিও তাঁর সাথে পান করলেন, শ্বাস—প্রশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে 'জুমি জুমি' বলতে বলতে—এমন একটি শব্দ যার কোনো অর্থ নেই, কেবল, জমি ফুঁড়ে উৎসারিত পানির শব্দের অনুকরণে যেনো বলতে চাইছেন—'উৎসারিত হও, উৎসারিত হও।' পাছে না পানি ফুরিয়ে যায় এবং যমিনের নীচে হারিয়ে যায়, এজন্য হাজেরা সে উৎসের চারপাশে বালি জমিয়ে জমিয়ে একটি ছোট্ট দেয়াল তৈরি করেন, যার ফলে পানির প্রবাহ থেমে গোলো এবং হয়ে উঠলো কুয়া। তথন থেকেই তা পরিচিত হয়ে আসছে জমজম কুপ নামে এবং আজা টিকে আছে।

ওঁরা দু'জন এখন তৃষ্ণার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং খেজুরে চললো আরো বেশ কিছুদিন। কয়েকদিন পর একদল বন্দু, যারা তাদের পরিবার-পরিজন আর পশুপালনসহ দক্ষিণ আরবে তাদের স্বদেশ ত্যাগ করে এসেছে এবং খুঁজছে নতুন চারণ ক্ষেত্র, ঘটনাক্রমে যাছিলো এই উপত্যকার প্রবেশ-পথ হয়ে। ওরা যখন দেখলো, ঝাকে ঝাকে পাখি চক্রাকারে ঘুরছে এর উপর ওরা সিদ্ধান্তে এলো, এখানে নিশ্চয়ই পানি আছে। ওদেরই কোনো কোনো লোক উট হাঁকিয়ে ছুটলো উপত্যকার ভেতরে, দেখবার জন্য ওখানে কী আছে এবং দেখতে পেলো এক শিশু নিয়ে একাকী এক রমণী বসে আছে কানায় কানায় পানিতে ভর্তি এক কুমার কিনারে। লোকগুলি ছিলো স্বভাবের দিক দিয়ে শান্ত। তাই ওরা অনুমতি চায় হাজেরার কাছে তাঁর উপত্যকায় বসতি স্থাপনের জন্য। হাজেরা তা মনযুর করেন একটি শর্তে ঃ জমজম কুয়াটি ইসলাঈল এবং তাঁর বংশধরদের সম্পদ হয়ে থাকবে চিরকাল।

আর ইব্রাহীমের বেলায়—ইতিবৃত্ত বলে—কিছুকাল পরে তিনি ফিরে আসেন সে উপত্যকায় এবং আল্লাহ্র ওয়াদা মতো তিনি এসে জীবিত পান হাজেরা এবং **তাঁর পুত্রক।** তখন থেকে তিনি প্রায়ই আসতে থাকেন ওঁদের নিকট এবং তাঁর চোখের সামনেই ইসমাদিশ

হয়ে উঠলেন যৌবনে উপনীত এক পুরুষ এবং বিয়ে করেন দক্ষিণ আরবীয় কণ্ডমের এক বালিকাকে। কয়েক বছর পর গোষ্ঠীপতি ইবরাহীম স্বপ্লে নির্দেশ পান তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে জমজম কুমার কাছে একটি 'ইবাদতগাহ্' নির্মাণের। এরপর তিনি তাঁর পুত্রের সাহায্য নিয়ে নির্মাণ করেন মন্ধায় যে 'ইবাদত গৃহটি' আজা বিদ্যমান এবং কা'বা নামে পরিচিত, তারই প্রথম মডেল বা নমুনাটি। এক আল্লাহ্র 'ইবাদতের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম গৃহ বলে যা গণ্য হবে ভবিষ্যতে, সেই ঘর তৈরির জন্য ভরা যখন পাথর কাটছেন, তখন ইব্রাহীম তাঁর মুখ আকাশের দিকে তোলেন এবং আবেগ—বিহবল কণ্ঠে বলে উঠেনঃ 'লাখায়েক! আল্লাহ্মা লাখায়েক।' "তোমার জন্য আমি প্রস্তুত হে আল্লাহ্ তোমার জন্য আমি তৈরি।" আর এজন্যই মুসলমানরা মন্ধায় এক আল্লাহ্র জন্য স্থাপিত প্রথম ইবাদতগৃহে হজ্ব করতে গিয়ে যখন পবিত্র নগাঁরীর নিকটবর্তী হয়, তখন ওরা তোলে একই ধ্বনি, 'লাখায়েক আল্লাহ্মা লাখায়েক।'

### পাঁচ

## —'লাকায়েক আল্লাহুদা লাকায়েক'...

**জামি মকা**ম জামার পাঁচবার হচ্ছে কতোবার ভনেছি এই ধ্বনি। মনে হলো এখনো জামি তা ভনতে পাঁছি যখন ভয়ে আছি আগুনের পাশে, যায়েদ এবং আবু সাইয়িদের কাছে।

আমি আমার চোখ বুঁজি এবং চাঁদ ও সিতারা অন্তর্হিত হয় আমার সমুখ থেকে। আমি আমার মুখের উপর রাখি আমার বাহু এবং আগুনের আলোও এখন আর ভেদ করতে পারে না আমার চোখের পাতা। মরুভূমির সকল শব্দ ও ধ্বনি তলিয়ে গেলো। আমি আর কিছুই ভদতে পাই না আমার মনে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি এবং কানে রক্তের অস্টুট গুঞ্জন ও স্পন্দন **ছাড়া। রক্ত অকুট** ধ্বনি তুলছে, ধুক্ ধুক্ করছে, আছড়ে পড়ছে জাহাজের খোলে আছড়ে-পড়া সমূদ্রের ঢেউয়ের মতো, আর ইঞ্জিনের ধড়ফড়ানির মতো। আমি ভনতে পাই ইজিনের ধড়ফড়ানি, অনুভব করি আমার নিচে জাহাজের তক্তার কাঁপুনি এবং নাকে পাই জাহাজের বুঁমা ও তেলের গন্ধ এবং তনি সেই ধ্বনি 'লাব্বায়েক আল্লাহুমা লাব্বয়েক' যেমন তা ধানিত হমেছিলো শত শত কণ্ঠে, সেই জাহাজে যা আমাকে বহন ক'রে এনেছিলো **ছ'বছর আগে আমার পয়লা হন্ধু–যাত্রায়, মিসর থেকে আরবে একটি সাগরের উপর, যার নাম লোহিত সাগর** এবং কেউই জানে না, কেনো এ নাম হয়েছে এ সাগরের। কারণ আমরা আহাতে ক'রে চলছিলাম সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে, যার ডান পাশে পড়ে আফ্রিকার কমেকটি পাহাড় আর বাঁদিকে রয়েছে সিনাই উপত্যকার গিরিশ্রেণী, দু-ই নগ্ন, অনাবৃত, **শিলা–পঠিত পাহাড়,** যাতে নেই কোনো গাছপালা। জাহাজের **অ**গ্রগতির সাথে সাথে যা আণিমে চলেছে দূর হতে আরো দূরে, এবং দৃষ্টির প্রায় বাইরে, এমন আর এক কুয়াশা– ধুসর দূরত্বে ণিমে আমরা পৌছুই যেখান থেকে ভূভাগ কেবল অনুভব করা যায়, ইন্দ্রিয় দিমে দেখা যাম না। সুমেজ খালের বুকে এই সমস্ত পথটি জুড়ে আমরা যে পানি দেখতে পাই, তা লাল নয়, ধূসর এবং তারপর শেষ বিকালে আমরা যখন ঢুকে পড়ি খোলামেলা ধসন্ত লোহিত সাগরে, দেখা গেলো, আদর করা বাতাসের মৃদু পরশের নীচে **ভূমধ্যসাগরের মতোই লোহি**ত সাগরও নীল।

জাহাজে কেবল হন্ধ-যাত্রীরাই রয়েছে এবং তারা সংখ্যায় এতো বেশি যে, এতোগুলি লোককে বহন করার ক্ষমতা জাহাজের নেই বললেই চলে। সংক্ষিপ্ত 'হছু' মৌসুমের মুনাফার জন্য পাগল লোভী জাহাজ-কোম্পানীই যাত্রীদের আরাম-আয়েশের দিকে লক্ষ্য না রেখে. আক্ষরিক অর্থেই জাহাজটিকে বোঝাই করছে কানায় কানায়। ডেকের উপর কেবিনগুলিতে. প্যাসেজে, প্রত্যেক সিড়িতে, প্রথম ও দিতীয় শ্রেণীর ডাইনিং রুমগুলিতে, যাত্রী বহনের জন্যই জাহাজের যে খোলগুলি খালি করে মই লাগানো হয়েছে, সেগুলিতে ঃ প্রত্যেকটি খালি জায়গা ও কোণে মানুষকে একত্র গাদাগাদি করে ঠাসা হয়েছে খুবই যন্ত্রণাদায়কভাবে। ওদের প্রায় সকলেই মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার হন্ধ্বযাত্রী। পরম নম্রতার সাথে, কেবলমাত্র এই সফরের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ওরা কোনো প্রতিবাদ ও অভিযোগ না ক'রে সহ্য করে যাচ্ছে এহেন অনাবশ্যক কষ্ট। কিভাবে ওরা—নারী, পুরুষ, শিশু—গাদাগাদি ঠাসাঠাসি একেকটা দল হিসাবে ডেকের পাটাতনের উপর পত্তর মতো ভয়ে আছে এবং অতি কষ্টের সাথে তাদের গেরস্থালীর বাসনপঞ ঘষামাজা ক'রে পরিষ্কার করছে: রাঁধছে কোরণ, কোম্পানী কোনো খাবার সরবরাহ করছে না) কেমন ক'রে সবসময় ঠেলাঠেলি ক'রে ওরা পানির জন্য এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে টিনের মগ বা ক্যানভাস মোড়া পানির পাত্র নিয়ে, প্রতি মূহর্তেই একটি ফ্রণা মানুষের এই চাপাচাপির মধ্যে: কেমন করে ওরা দিনে পাঁচবার জমায়েত হয় পানির কলের চারপাশে—কেননা অতোগুলি মানুমের জন্য অতি অল্প কটি ট্যাপই রয়েছে সালাতের আগে ওযু করার জন্য। কেমন ক'রে ওরা যাতনা ভোগ করছে জাহাজের গভীর খোলের দম বন্ধ করা বাতাসে, ডেকের দুই তলা নীচের খোলগুলিতে যেখানে অন্য সময়ে, কেবল গাঁট এবং জিনিসপত্রের কেসই ভ্রমণ করে—যে কেউ তা দেখলে সে–ই উপলব্ধি করবে ঈমানের জোর, বিশ্বাসের শক্তি, যে শক্তিতে এরা—হজুযাত্রীরা শক্তিমান; কারণ মক্কার চিন্তায় ওরা এমনি মশগুল, এমনি নিমগু যে, ওদের এই কষ্ট ওরা আসলে অনুতব করছে বলেই মনে হয় না। ওদের মুখে কেবল 'হজ্বে'রই কথা এবং যে আবেগ নিয়ে ওরা ওদের আসন্র ভবিষ্যতের দিকে তাকাছে তাতে দীও-উচ্ছুল হয়ে উঠছে ওদের মন। মেয়েলোকেরা প্রায়ই কোরাসে গাইছে পবিত্র নগরীর গান আর বারবার ঘুরে–ফিরে উঠছে একটি **ध्वि—'नाष्ट्रा**युक जाल्लास्या नाष्ट्रायुक ।'

দ্বিতীয় দিনের প্রায় দুপুরের দিকে জাহাজের সিটি বেজে ওঠেঃ এ তারই সংকেত যে আমরা রাবিগের অক্ষাংশে পৌছে গেছি। রাবিগ জেদ্দার উত্তরের একটি ছাট্ট বন্দর, যেখানে প্রাচীন এক ঐতিহ্য মুতাবিক, উত্তর অঞ্চল থেকে আগত পুরুষ হন্ধুযাত্রীদের খুলে কেলতে হয় তাদের দৈনন্দিন পেশাক—আশাক এবং পরতে হয় ইহরাম তথা হন্ধুযাত্রীদের পোশাক। এ পোশাকের মধ্যে আছে সেলাই না করা দুই টুকরা সাদা পশমী অথবা সূতী কাপড়, যার এক খণ্ড পোঁচানো হয় কোমরে এবং পৌছে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত এবং অন্য খণ্ডটি আল্গাভাবে ঝুলানো হয় একটি কাঁধের উপর আর মাথা থাকে খোলা, অনাবৃত। এই যে পোশাক, যার মূলে রয়েছে রসূলের অতীতের একটি আদেশ, এর যুক্তি এই যে, 'হন্ধুের' সময় আল্লাহ্র ঘর যিয়ারতের জন্য পৃথিবীর সব জায়গা থেকে যে মুমিনেরা এসে ডীড় করে, তারা একে অপরের অপরিচিত, এ অনুভূতি যেনো তাদের মধ্যে না থাকে— জ্বাত ও জাতির মধ্যে অথবা ধনী—গরীব কিংবা উচ্—নিচ্র মধ্যে কোনো ব্যবধান যেনো না থাকে, যেনা ওরা সকলেই জানতে পারে—ওরা ভাই ভাই, আল্লাহ্ এবং মানুষের কাছে সমান।

আর দেখতে না দেখতে আমাদের জাহাজ থেকে কোথায় গায়েব হয়ে গেলো পুরুষদের সকল রং–বেরংয়ের বর্ণাঢ্য পোশাক! এখন আর আপনি দেখতে পাবেন না তিউনিসের লাল 'তারবুস', মরক্কোবাসীদের জমকালো দামী 'বার্নাস' অথবা মিসরীয় 'লোহিনের' রুচি–বিবর্জিত গল্পাবিয়া' ঃ এখন আপনার চারপাশে সর্বত্র রয়েছে কেবল এই তুচ্ছ সাদা কাপড়, যাতে কোনো ফুলের কাজ বা নক্শাই নেই, চাপানো হয়েছে হজ্বুযাত্রীদের গায়ের উপর, যারা এখন নড়াচড়া করছে মহন্তর মর্যাদার সংগে হজ্বের উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তনের স্পষ্টতই প্রভাবিত হ'য়ে। 'ইহরাম' যেহেতু রমণীদের শরীরের অনেকখানি ব্যক্ত করে দেবে এজন্য মহিলা হজ্বুযাত্রীরা ওদের স্বাভাবিক পোশাক—আশাকই পরেন। কিন্তু আমাদের জাহাজে যেমন দেখতে পেলাম—ওদের পোশাক হয়, কেবলি কালো না হয় কেবলি সাদা—মিসরীয় রমণীদের গায়ে কালো গাউন আর উত্তর আফ্রিকার স্ত্রীলোকদের পরণে সাদা—ওদের এই পোশাক বিন্দুমাত্র রঙের পরশণ্ড বুলায় না সাম্যিক চিত্রের মধ্যে।

তৃতীয় দিনের ভোরবেলা জাহান্ধ নোঙর ফেলে আরবের উপকূলকে সামনে রেখে। আমরা প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে আছি রেলিংয়ে এবং তাকাচ্ছি স্থলভাগের দিকে, যা ভোরের কুয়াশার মধ্য থেকে শুষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

সকল দিকেই দেখতে পাছি অন্যান্য হছ্ব্বাত্রী জাহাজের ছায়া—শরীর এবং সেই সব জাহাজ ও স্থলতাগের মধ্যে পানিতে বিবর্ণ হলুদ ও পান্না সবৃজের রেখা ঃ পানির নিচে প্রবল প্রাচীর, লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলের সমূখে যে দীর্ঘ প্রতিকূল প্রাচীরমালা রয়েছে তারই অংশ। ওগুলি ছাড়িয়ে পুবদিকে দেখা যাজে পাহাড়ের মতোই একটা—কিছু নিচু এবং আলো আধারীতে ঢাকা; কিন্তু ওর পিছনদিকে আক্যাং যখন সূর্য উঠলো এ আর পাহাড় রইলো না; হয়ে উঠলো সমূদ্র—তীরের একটি শহর, যা সমূদ্রের কিনার থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে উপরদিকে, শহরের মধ্যভাগ পর্যন্ত ক্রেমেই উচু হতে আরো উচু হয়ে ওঠা ঘরবাড়ি নিয়ে—একটি ছোট্ট নাজুক ইমারত যেন—যা গোলাপী এবং হল্দে—ধূসর প্রবাল পাধর দিয়ে তৈরি ঃ জিন্দা বন্দর। ক্রমে ক্রমে আমরা ম্পষ্ট দেখতে পাছি, কোণ—তোলা ঝালর—দেয়া থিড়কি—জানালা এবং বেলকনির আড়াল, বছ—বছরের আর্দ্র আবহাওয়া যাকে দিয়েছে একই রকম এক ধূসর সবুজ রঙ। মধ্যস্থলে একটি মীনার উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে, সাদা এবং উর্ধেব তোলা একটি আঙুলের মতোই, ঋজু, সরল।

আবার ধ্বনি উঠলো 'লাধ্বায়েক আল্লাহ্মা লাধ্বায়েক—আত্মসমর্পণ এবং উদ্দীপনার এক হর্ষোৎমৃদ্ধ ধ্বনি, যা জাহাজের সাদা পোশাক পরা উত্তেজিত হজ্ব—যাত্রীদের মধ্য থেকে উঠে পানির উপর দিয়ে ধাবিত হয় তাদের পরম আশা ও স্বপ্লের দেশের দিকে!

ওদের আশা এবং আমরাও ঃ কারণ আমার কাছে আরব উপক্লের এই দৃশ্য আমার বছ বছরের অনুসন্ধানের চূড়ান্ত পরিণতি। আমি আমার স্ত্রী এপ্সার দিকে তাকাই যে ছিলো আমার এ হন্ধু যাত্রাম আমার সহযাত্রী এবং তার চোখেও পাঠ করি একই অনুভূতি...

আর তারপর, আমরা দেখতে পাই এক ঝাঁক ভদ্র ডানা তীরবেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে মূল ছুলভাগ থেকেঃ আরবের উপকূলীয় কিশ্তী লাতিন পাল উচিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সমূদ্রের বুক ছুঁয়ে আসছে নৌকাগুলি, মোলায়েম ছন্দে নিঃশন্দে, যেনো দুই অদৃশ্য প্রবাদ প্রাচীরের মধ্যকার ফাঁক দিয়ে ঘুরে ঘুরে একে বেঁকে, আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য

তৈরি আরবের পাঠানো প্রথম দৃতেরা। নৌকাগুলি ধীরে ধীরে ক্রমেই কাছে ঘেঁষে আসে এবং শেষপর্যন্ত সব ক'টিই ভিড় করে এক সংগে, জাহাজের পাশে মান্তুল হেলিয়ে দুলিয়ে আর ওদের পালগুলি গুটানো হতে লাগলো একটির পর 'একটি ক'রে, অতিশয় ব্যস্ততার সংগে সুইশ্ সুইশ্ শব্দ ক'রে আর পালে পং পং আওয়াজ তুলে'—যেনো এক ঝাঁক বিশাল সারস পাখি নেমে পড়েছে থাবারের সন্ধানে। এবং মুহূর্তকাল আগের নীরবতা থেকে ওদের মধ্যে জাগলো এক কর্কশ আওয়াজ আর চিৎকার ঃ এ হচ্ছে নৌকার মাঝিদের চিৎকার যারা এখন লাফিয়ে এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় উঠতে ভক্ষ করেছে এবং হামলা চালিয়েছে জাহাজের সিড়ির উপর হজ্ব্ব্যাত্রীদের গাট্টি বোচ্কা, বাক্স—পেটেরা ধরবার জন্য। আর পবিত্র ভূমির দৃশ্যে হজ্ব্ব্যাত্রীরা উন্তেজনায় এতোই অভিভূত যে, ওরা নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা না ক'রে ওদের উপর যা ঘটেছে তা—ই ওরা মেনে নিচ্ছে!

নৌকান্তলি ভারী এবং প্রশন্ত, ওদের খোলের পারিপাট্যবিহীন এবড়ো—থেবড়ো গড়ন, ওদের উঁচু মান্তুল আর পালের সৌন্দর্য ও ছিমছাম রূপের সাথে বিশ্বয়করভাবে বেমানান। নিশ্চয়ই এ ধরনের একটি নৌকায় চড়েই, হয়তো বা এ জাতেরই একটি আরো কিছু বড়ো এক নৌযানে চড়ে সেই দুঃসাহসী সমুদ্রজয়ী সিন্দাবাদ বের হয়ে পড়েছিলো, যে—এড্ভেন্চারের জন্য কেউ তাকে অনুরোধ করেনি এমনি সব এড্ভেন্চারের উদ্দেশ্যে এবং নেমে পড়েছিলো এক দ্বীপে যা ছিলো আসলে...ওহো কী ভয়ংকর এক তিমি মাছের পিঠ...আর এ ধরনের জাহাজে করেই সিন্দাবাদের অনেক অনেক আগে ফিনিশীয়রা এই লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে পাল তুলে রওয়ানা দিতো দক্ষিণদিকে আর আরব সাগার পাড়ি দিয়ে চলতো তাদের সফর...গরম মসলা, আগর, ধুপধুনা এবং 'ওফিরে'র রত্নভাগারের সন্ধানে...।

আর এখন আমরা, সেই সব দৃঃসাহসী বীর সমূদ্র-যাত্রীদের ক্ষীণ বামন উত্তরাধিকারীরা, নৌকায় ক'রে চলেছি প্রবাল সাগরের মধ্য দিয়ে, পানির নীচে নিমজ্জিত প্রবাল প্রাচীর এড়িরে, প্রশন্ত বক্র রেখায়ঃ হজ্বুযাত্রী সব, গায়ে সাদা কাপড়, কেস, বাক্স, ট্রাংক আর বাজিলের ফাঁকে ফাঁকে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি বোবা এক দংগল মানুষ...প্রত্যাশায় বুক আমাদের কাঁপছে, আমরা শিহরিত হচ্ছি!

প্রত্যাশায় ভরপুর ছিলাম আমিও। কিন্তু নৌকার গলুই-এ আমার হাতে আমার স্ত্রীর হাত নিয়ে যখন বসে আছি, কী ক'রে আমার পক্ষে আগাম প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতো যে, 'হছ্বু' যাত্রার এ সহজ সামান্য একটি প্রয়াস আমাদের জীবনকে বদলে দেবে এতো গভীরভাবে, অমন সম্পূর্ণভাবে? আবার, আমি ভাবতে বাধ্য হই সিন্দাবাদের কথা। সে যখন তার দেশের উপকৃল ছেড়ে পিয়ে পড়েছিলো সমৃদ্রে, আমার মতোই তারও কোনো ধারণাই ছিলো না ভবিষ্যৎ কী বহন করে আনতে যাচ্ছে তার জন্য; পরে যেসব বিচিত্র এ্যাডভেন্চার তার জীবনে ঘটেছিলো সে তা আগাম দেখেনি, দেখার ইচ্ছাও তার ছিলো না; সে চেয়েছিলো কেবল সওদাগরি করতে আর টাকা কামাই করতে। আমি হছ্বু করা ছাড়া আর কিছুই চুাইনি; কিন্তু তার এবং আমার জীবনে যেসব ব্যাপার ঘটবার ছিলো, প্রকৃতই যখন সেগুলি ঘটে গেলো, তখন আর আমাদের দু'জনের কারো পক্ষেই পুরানো চোখ দিয়ে তাকানো সম্ভব হলো না আমাদের গৃথিবীর দিকে।

একথা ঠিক. বসরার সে নাবিককে যে জীন, যাদুগ্রস্ত স্ত্রীলোক বা বিশাল রক্ পাথির

Carlo Carlo

ということのなるとのはのはないとうことをからないないというで

মুকাবিলা করতে হয়েছিলো, তেমন উদ্ভট কল্পনাপ্রসৃত কিছুই আমার জীবনে ঘটেনি ঃ কিতৃ তা সত্ত্বেও আমার সে প্রথম হজ্ব আমার জীবনের গভীরে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, ঐ নাবিকের সকল সমুদ্র যাত্রা মিলেও ওর জীবনে সে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এল্সার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে সমুখে এবং তা কতো আসন্ন, আমাদের দু'জনের কেউ তো তার কোনো পূর্ব আলামত পাইনি। তার আর আমার নিজের বেলায়, আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমিই পশ্চিমা জগত ছেড়ে এসেছি মুসলমানদের মধ্যে থাকার জন্য; কিন্তু আমি জানতাম না যে, আমি আমার গোটা অতীতটাকেই পেছনে ফেলে যাচ্ছি। কোনো রকম হুশিয়ারী না জানিয়েই আমার পুরানো পৃথিবী ফুরিয়ে আসছিলো আমার জন্যঃ পাশ্চাত্য ধ্যান–ধারণা ও জনুভূতি, প্রয়াস–প্রচেটা ও মানসিক চিত্রকল্পের সেই পৃথিবী! আমার পেছনে একটি দরোজা বন্ধ হয়ে আসছিলো আন্তে আন্তে, এতো নীরবে, এতো চুপিচুপি যে, আমি এ বিষয়ে সচেতন পর্যন্ত ছিলাম নাঃ কিন্তু দিন সম্পূর্ণ বদলে যাবে আর তার সংগ্যে সকল কামনা–বাসনার লক্ষ্যও—এ–ই ছিলো নিয়তি!

তখন পর্যন্ত, আমার প্রাচ্যের বহু দেশ দেখা হয়ে গেছে। ইউরোপের যে–কোনো দেশ থেকে ইরান এবং মিসরকে অনেক বেশি ভালো করে আমি জানি। বহুদিন হলো কাবুল আর অপরিচিত নয় আমার কাছে; দামেশ্ক ও ইস্ফাহানের বাজারগুলি আমার জানা–শোনা। তাই আমি, 'কতো তুচ্ছ আর মামূলি এসব' এ কথা মনে ক'রে পারিনি যখন আমি জিন্দার একটি বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটছি এই প্রথমবার, আর প্রত্যক্ষ করছি প্রাচ্যের অন্যত্র যা অনেক বেশি পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায়, তারই একটা জগাথিচুড়ি এবং নিরবয়ব পুনরাবৃত্তি!

বাজারটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে কাঠের তক্তা এবং ছালার চট দিয়ে, প্রচণ্ড রোদকে আড়াল করার জন্য; তারি ছেদা এবং ফাটা দিয়ে বশে আনা সূর্যরশ্মি আলো দিচ্ছে আর ছায়াম্বকারকে মণ্ডিত করছে একটা সোনালী আভায়। এখানে ওখানে খোলা জায়গায় রয়েছে রান্না করার চুলা, যার সামনে নিগ্রো বালকেরা গোশ্তের ছোটো ছোটো টুকরা সেঁকছে গনগনে কয়লার উপরে, শিকে বিদ্ধ ক'রে। আর রয়েছে কফির দোকান, বার্নিশ করা পিতলের বাসন এবং পাম্পাতার তৈরি আসন সমেতঃ চোখে পড়ছে ইউরোপীয় এবং প্রাচ্য রাবিশে ভর্তি দোকানপাট! সূর্বত্রই গুমোট, অসহ্য গরম, মাছের গন্ধ আর প্রবাল চূর্ণ। সব জামগাম মানুষের ভিড়, সাদা পোশাক পরা অসংখ্য হজুযাত্রী আর জিন্দার বর্ণাঢ্য সংসারধর্মী নাগরিকেরা, যাদের চেহারায় পোশাকে এবং চাল-চলনে মিলন ঘটেছে মুসলিম জাহানের সকল দেশেরঃ হয়তো পিতা একজন হিন্দুস্থানী যখন তার নানা—তিনি নিজে হয়তো মালয় ও আরবের মিশ্রণ-বিয়ে করেছেন এক নারীকে যিনি তাঁর পিতার দিক থেকে উজবেকের বংশধর আর মায়ের দিক থেকে সম্ভবত সোমালী খালানেরঃ এ হচ্ছে জীবন্ত সাক্ষ্য বহ **শতাব্দীর হত্ত্ব**যাত্রা ও ইসলামী পরিবেশের, যাতে রঙের ভেদ বা জাতে জাতে বৈষম্যের কোনো অবকাশই নেই। স্থানীয় এবং হজুযাত্রীদের দ্বারা আনীত রক্তের মিশ্রণ ছাড়াও সে সময়ে (১৯২৭) হিচ্ছাযে জিদ্দাই ছিলো একমাত্র স্থান, যেখানে অমুসলমানদের বাস করতে পেওয়া হতো। মাঝে মাঝে দেখা যায় ইউরোপীয় ভাষায় দেখা দোকানের সাইনবোর্ড. আর সাদা ট্রপিক্যাল পোশাক, রোদ-ঠেকানো হেলমেট বা হ্যাট মাথায় লোকজন, ক্ষমস্যালেটগুলির উপরে পত্ পত্ করছে বিদেশী পতাকা!

এ সবই যেনো এখনো স্থলভাগের সাথে ততোটুকু সম্পর্কিত নয় যতোটুকু সমুদ্রের সাথেঃ বন্দরের শব্দ ও গন্ধের সংগে, ক্ষীণ–বংকিম প্রবালরেখা ছাড়িয়ে নোঙর ফেলা জাহাজের আর শামপা ত্রিকোণ পালওয়ালা জেলে নৌকার সংগে এমন একটা জগত যা ভূমধ্যসাগর থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। যদিও কিছুটা আলাদা মনে হচ্ছে এরি মধ্যে, বাড়িগুলি, মৃদুমন্দ বাতাসের উন্মুক্ত, যার সমুখভাগ জমকালো সুগঠিত, কাজ–করা কাঠ দিয়ে তৈরি জানালার ফ্রেম আর বেলকনিগুলি অতি পাতলা ও চিকন কাঠের শলার ক্রীন দিয়ে ঢাকা— যে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে খোলা জায়গার সবকিছু অবাধে দেখতে পারে ঘরের লোকেরা, অথচ পথচারী দেখতে পায় না ভেতরে কী রয়েছে। এ সব কাঠের কাজ গোলাপী প্রবাল পাথরের দেয়ালের উর ধূসর সবুজ ফিতার মতো বসানো, নাজুক এবং অতি সামঞ্জস্যময়। এ আর ভূমধ্যসাগর নয় এবং সম্পূর্ণরূপে আরবও নয়; এ হচ্ছে লোহিত সাগরের উপকূলীয় জগত, যার উভয় তীরে দেখা যায় এ ধরনের স্থাপত্য রীতি।

অবশ্যি, এরি মধ্যে আরব তার নিজস্বতা ঘোষণা করলো ইস্পাতের মতো আকাশে, নগ্ন শিলা গঠিত পাহাড়ে এবং পুবদিকের বালিয়াড়িগুলিতে এবং মহত্তের সেই নিশ্বাসে ও সেই নগ্ন বিরলতায়, যা হামেশাই অমন বিষয়করভাবে পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে আরবের ভূ–দৃশ্যে।

পরদিন বিকালে আমাদের কাফেলা তার যাত্রা শুরু করে মক্কার পথে, এঁকে বেঁকে—হন্ধুযাত্রী বেদুঈন, হাওদা পিঠে অথবা হাওদা ছাড়া উট, সওয়ারী উট, জমকালো রঙিন কাপড় দিয়ে পিঠ ঢেকে দেয়া গাধা, এ সবের ভিড়ের মধ্য দিয়ে শহরের পুব প্রবেশ পথের দিকে। প্রায়ই মোটর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে—সৌদি আরবের একেবারে প্রথমদিকের মোটরগাড়ি—বোঝাই-বোঝাই হছ্বযাত্রী নিয়ে, হর্ন বাদ্ধাতে বাজাতে। মনে হলো, উটগুলি বুঝতে পারছে এই নতুন দানবগুলি ওদের দুশমন। কারণ যখনি কোনো মোটরগাড়ি ওদের কাছে আসে ওরা সংকৃচিত হয়ে পড়ে, প্রাণপণে বাড়ির প্রাচীরের দিকে ছুটে যায়, ওদের লম্বা গলা এদিক-ওদিক নাডতে নাডতে—হতভম্ব, অসহায় প্রাণী। ভীতিপ্রদভাবে, এক নতুন সময়ের উন্মেষ হচ্ছে এই দীর্ঘদেহী ধৈর্যশীল জানোয়ারগুলির জন্য এবং তয় আর চরম অবলুগুর আলামতে ওদের ভয়ার্ত করে তুলছে। কিছুক্ষণ পরেই আমরা নগরীর সাদা প্রাচীর পেছনে ফেলে যাই এবং হঠাৎ আমরা নিজেদের দেখতে পাই একটি মরুভূমিতে-একটি প্রশন্ত প্রান্তরে, ধূসর-বাদামী, নির্জন-এখানে ওখানে কাটাবন ও ন্তেপ ঘাসের গুচ্ছ, আর সেই প্রান্তর ভেদ করে নীচু বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পাহাড় উঠেছে ু সমৃদ্দুরে দ্বীপপুঞ্জের মতো, যার পুবদিকে প্রাচীর হেন দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা উঁচু শিলা–গঠিত সব পাহাড়, নীল ধূসর, দেখতে এবড়ো-থেবড়ো, প্রাণের চিহ্ন-বর্জিত। সেই ভয়াবহ প্রান্তরের সর্বত্র আনাগোনা করছে কাফেলা, অনেকগুলিই দীর্ঘ মিছিল ক'রে—শত শত, হাজার হাজার উট, জানোয়ারের পেছনে জানোয়ার, একই সারিতে, হাওদা, হজুযাত্রী একং গাট্টি-বোচকাতে বোঝাই-কখনো হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের জাড়ালে জাবার ফের ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ক্রমশ সকল পথ গিয়ে মিলিত হয় একটিমাত্র ধূলি–ধূসর পথে, একই ধরনের কাফেলার দীর্ঘ শত শত বছরের পদচিহ্ন দারা তৈরি যে পথ।

মক্রভূমির সেই নীরবতা, উটের পায়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ, মাঝে মাঝে বেদুইন উট

চালকদের ডাক-হাঁক এবং এখানে ওখানে, কোনো হজ্ব্বাত্রীর নিচু গলার গানে যে নীরবতা তাঙে না বরং আরো গাঢ় হয়ে ওঠে, আমি হঠাৎ তারই বিরাট এক লোমহর্ষক অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ি—সে সর্বপ্লাবী সেই অনুভূতি আমাকে এতোই বিহল করে দিলো যে, বলা যেতে পারে এ যেনো এক দিব্যাদৃষ্টি ঃ আমি নিজেকে দেখতে পেলাম এক অদৃশ্য অতল গহ্বরের উপর ঝুলন্ড এক সেতৃর উপরঃ যে সেতৃ এতোই দীর্ঘ যে, আমি যে প্রান্ত থেকে এসেছি এরি মধ্যে তা হারিয়ে গেছে সুদ্র অস্পষ্ট দ্রত্বে, অথচ তার অন্য প্রান্তের আভাসও আমার চোখে ভেসে ওঠেনি এখনো। আমি দাঁড়িয়ে আছি মাঝখানে ঃ আর আমার হদপিও আতংকে কুকড়ে গেলো যখন আমি এভাবে নিজেকে দেখতে পেলাম একটি সেতৃর দুই প্রান্তের মাঝখানে— ইতিমধ্যেই এক প্রান্ত থেকে অনেক—অনেক দ্রে এবং এখনো অন্য প্রান্তের খুব কাছে নই—আর দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমার মনে হলো, আমাকে এভাবে সবসময়ই থাকতে হবে দুই প্রান্তের মাঝখানে, হামেশাই গর্জনশীল অতল গহররের উপর…

—যখন আমার সামনের উটের উপর সওয়ার এক মিসরীয় রমণী হঠাৎ তোলে হন্ধুযাত্রীদের সেই সুপ্রাচীন ধ্বনি 'লাধ্বায়েক, আল্লাহ্মা লাধ্বায়েক—আর ভেঙে খান খান হয়ে যায় আমার স্বপু!

সবদিক থেকে আমি ভনতে পাছি মানুষেরা কথা বলছে, গুন গুন করছে নানান ভাষায়; কখনো কথনো কয়েকজন হজ্ব্বাত্রী এক সংগে, কোরাসে ধ্বনি তুলছে 'লাব্বায়েক, আল্লাহুশা লাব্বায়েক'—অথবা একজন মিসরীয় 'কিষাণ' রমণী গান গাইছে রস্পুল্লাহ্র সম্মানে, যার পর অপর একজন রমণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে একটি 'গাত্রাফা', আরব রমণীদের সেই হর্ষোৎফুল্ল ধ্বনি, যা রমণীরা তুলে থাকে সকল উৎসবের সময়ে—যেমন বিয়ে—শাদি, শিশুর জন্ম, খৎনা আর সকল প্রকার ধর্মীয় মিছিলে এবং হজ্বের মিছিলে তো বটেই। আগেকার দিনের বীরের দেশ আরবে, যখন সর্দারের কন্যারা সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাদের কবিলার পুরুষদের সাথে যুদ্ধে যেতো, ওদের অধিকতর বীরোচিত কার্যে অনুপ্রাণিত ও উন্তেজ্বিত করার জন্য কোরণ এই সব রমণীদের কোনো একজনকে নিহত হতে দেয়া এবং তারো চাইতে খারাপ, দুশমন কর্তৃক বন্দিনী হতে দেয়া চরম অসম্মানের কাজ বলে গণ্য হতো) তখন এই 'গাত্রাফা' প্রায়ই শোনা যেতো যুদ্ধের ময়দানে।

প্রায় সকল হজ্বুযাত্রীই হাওদায় করে চলছে—একেকটি উটের পিঠে দুটি করে হাওদা, আর এই হাওদাগুলির দুলনি ধীরে ধীরে আরোহীকে করে তোলে মানসিক দিক দিয়ে ক্লান্ত, এলোমেলো আর স্নায়ুগুলিকে দেয় নিদারুণ যন্ত্রণা, এমনি অবিশ্রান্ত সে আন্দোলন আর দুলনি। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ঝিমাতে থাকে আরোহী, হঠাৎ ঝাঁকুনি থেয়ে জেগে ওঠে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে ঘুম থেকে। যে–সব উট চালক কাফেলার সংগে সংগে চলেছে পায়ে হেঁটে, কিছুক্ষণ পর পর ওরা ওদের উটগুলিকে হাঁক ছেড়ে ডাকে। ওদের কেউ কেউ উটের দীর্ঘায়িত পদক্ষেপের ছলে মাঝে মাঝে গান ধরে।

সকালের দিকে আমরা বাহ্রা পৌছুই। ওখানে কাফেলা থামলো দিনের জন্য, কারণ গরম এতো বেশি যে, কেবল রাতের বেলায়ই সফর সম্ভব।

এ থামটি— জাসলে যা অগোছালো পর্ণকৃটির, কফির দোকান, পাম্পাতার কয়েকটি কুঁড়ে ঘর এবং একটি ছোট্ট মসজিদ নিয়ে তৈরি দুটি সারি ছাড়া কিছুই নয়—জিদ্দা এবং মক্কার ঠিক মাঝখানে এমন একটি জায়গায় অবস্থিত, যেখানে কাফেলা এসে দিনের জন্য থামে, বছকাল ধ'রে। আমরা উপকূল পেছনে ফেলে আসার পর সারা পথে যে—দৃশ্য দেখতে দেখতে এসেছি এখানকার ভূ—দৃশ্যও তা'ইঃ এক মরুভূমি, এখানে ওখানে রয়েছে আলাদা আলাদা সব পাহাড়, আর পুবদিকে রয়েছে আরো উঁচু নীচু পর্বতমালা, যা উকূলের নিচু অঞ্চলগুলিকে পৃথক করে দিয়েছে মধ্য আরবের মালভূমি থেকে। কিন্তু এখন আমাদের চারপাশের এ গোটা মরুভূমিকে মনে হচ্ছে সেনাবাহিনীর এক বিশাল ছাউনি, অসংখ্য তাঁবু, উট, হাওদা, গাট্টি—বোচকা, আর বহু ভাষার মিলন—আরবী, হিন্দুস্তানী, মালয়ী, ফারসী, সোমালী, তুকী, পশ্তু, আমহারা এবং আল্লাহ্ই জানেন আরো কতো ভাষা! আসলে এ হচ্ছে জাতিপুঞ্জের সত্যিকার জমায়েত, এক সমাবেশ। কিন্তু প্রত্যেকেই যেহেতু পরেছে সবাইকে এক—রূপ করে দেয়া 'ইহুরাম' সেজন্য কোন্ লোক কোন্ বংশ বা কোন্ জাতির তা প্রায় নযরে পড়ছে না বললেই চলে এবং সকল জাতি মিলে দেখাছে যেনো একটিমাত্র জাতি!

সারারাত চলার পর হজ্বাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে খুব কম লোকই জানে—বিশ্রামের সময়টিকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। ওদের প্রায় সকলের কাছেই সফর খুব সম্ভব একটি অতি অস্বাতাবিক উদ্যম, আর ওদের অনেকের কাছেই এ হচ্ছে ওদের জীবনের প্রথম সফর—যা অমনি এক নতুন সফর, অমনি এক মহান লক্ষ্যের অতিমুখে। স্বতাবতই চঞ্চল হবার কারণ রয়েছে ওদের ওদের ছোটাছুটি করতে হবে এদিক—ওদিক—কোনোকিছু করবার জন্য ওদের হাতগুলিকে হাতড়াতে হবে, যদি তা ওদের থলে, বস্তা এবং গাট্টি—বোচকা খোলা ও বাঁধার চাইতে বেশি কিছু না—ও হয়, তবুঃ অন্যথায় পৃথিবীর সাথে ওদের সম্পর্ক হয়ে পড়বে ছিন্ন, ওরা নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসবে অপার্থিব সুখে, যেমন হারিয়ে যায় মানুষ সমুদূরে… …

আমার মনে হলো, আমার তাঁবুর ঠিক পরের তাঁবুটিতে যে পরিবারটি রয়েছে ওদের বেলায় তা—ই ঘটেছে; বোঝা যাচ্ছে ওরা বাংলাদেশের কোনো এক গ্রাম থেকে আগত হছ্বুযাত্রী। ওরা কৃচিৎ কথা বলছে ঃ ওরা বসে আছে মাটিতে পায়ের উপর পা রেখে, ওদের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ পুবে, মকার দিকে—মক্রভূমির অভ্যন্তরে যা ঝিকমিক—করা উত্তাপে তেতে আছে। ওদের মুখে অমন একটি সুদৃল প্রশান্তি রয়েছে যে, আমার মনে হলো, ওরা যেন ইতিমধ্যেই আল্লাহ্র ঘরের সমুখে অবস্থান করছে এবং প্রায় তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই রয়েছে! লোকগুলির সৌন্মর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে, হালকা পাতলা, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো বাবড়ি চূল, আর কৃচকুচে তেলতেলে মসুণ কালো দাড়ি।

ওদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে একটি কম্বলের উপরঃ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে দুটি তরুশী—ওদের লাল নীল রঙের প্রশন্ত সালোয়ার, রূপার কাজ করা জামা জার পিঠের উপর ঝুলে–পড়া গাঢ় কালো কেশদামের মধ্যে ওদের মনে হচ্ছে যেনো বহু রঙের ছোট্ট দুটি পাঝি। ওদের মধ্যে যেটি বয়সে ছোট সে তার নাকের একটি ছেদায় পরেছে একটি সোনার রিঙ।

বিকালে পীড়িত লোকটি মারা গেলো। প্রাচ্যের দেশগুলিতে মেয়েরা প্রায়ই যেরূপ মাতম করে, এ মেয়েগুলি তেমন কিছু করলো নাঃ কারণ এ লোকটি হজ্বের পথে মারা গেছে, পাক যমীনে, আর এজন্য সে ধন্য। লোকগুলি লাশটিকে গোসল করায় এবং মৃত লোকটি তার পোশাক হিসাবে যে কাপড় পরেছিলো তা–ই দিয়ে ওরা তার কাফন দেয়। তারপর ওদের মধ্যে একজন দাঁড়ায় তাঁবুর সমূখে, হাত দুটি পেয়ালার মতো করে মুখের কাছে আনে এবং উক্তৈপ্পরে আয়ান দেয়ঃ 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর'—আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, লা—ইলাহা—ইলাল্লাহ্ মূহাম্মদুর রস্পুল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রস্প!……মৃতের জন্য দোয়া! তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন।' সকল দিক থেকে 'ইহ্রাম' বাঁধা লোকেরা ছুটতে ছুটতে এসে জমায়েত হয় এবং 'ইমামে'র পিছে সারির পর সারি বেঁধে দাঁড়ায়, একটি বৃহৎ ফৌজের সিপাইদের মতো। জানাযায় সালাত শেষ হওয়ার পর ওরা একটি কবর খোঁড়ে, একটি বৃদ্ধ লোক কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে আর তারপর, ওরা ধূলি নিক্ষেপ করে মৃত হজ্বুযাত্রীর উপর, যে কাঁৎ হয়ে গুয়ে আছে, তার মুখ মক্কার দিকে ক'রে…।

দ্বিতীয় দিনের সকালে সূর্যোদয়ের আগে ধূলি-প্রান্তর সংকীর্ণ হয়ে আসে, পাহাড়গুলি পরস্পরের আরো কাছ ঘেঁষে এসে মিলিত হয়; আমরা একটি গিরিখাদ পার হয়ে যাই এবং ভোরের ফিকে আলোতে মক্কার প্রথম ইমারতগুলি আমাদের চোখের সামনে তেসে ওঠে—তারপর সূর্য যখন আসমানে উঠছে, আমরা প্রবেশ করি পবিত্র নগরীর রাস্তায়।

এখনকার ঘর-বাড়িগুলি জিদ্দার ঘরবাড়ির মতোই; একই ধরনের কাজ-করা পোচ্-বিশিষ্ট জানালা আর ঢাকা বেলকনি; কিন্তু এগুলি তৈরি করতে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে তা জিদ্দার হালকা রম্ভের প্রবাল পাথরের চেয়ে বেশি ভারি, বেশি পুরু মনে হলো। এখনো খুব সকাল; কিন্তু এরি মধ্যে গাঢ় সর্বব্যাপী উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠতে ভব্নু করেছে। অনেকগুলি বাড়ির সামনেই পাতা রয়েছে বেঞ্চি যার উপর শ্রান্ত, ক্লান্ত লোকেরা ঘূমিয়ে আছে। যে-সব কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমারেদ হেলে-দূলে-চলা কাফেলা নগরীর কেন্দ্রের দিকে আণিয়ে চলেছে সেগুলি সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতরো হয়ে আসছে। 'হজ্ব' উৎসবের আর মাত্র ক'দিন বাকী। এজন্য রাস্তায় ভিড় অতি প্রচঙ। অগণিত হজু যাত্রীর গায়ে সাদা 'ইহরাম' এবং অন্যরা অনেকে সাময়িকভাবে ইহুরাম বদল করে পরেছে তাদের নিত্যদিনের কাপড়— মুসলিম জাহানের সকল দেশের পোশাক; ভিস্তিরা নুয়ে পড়েছে ভারি মশকের ভারে অথবা বাঁকের নীচে, যা থেকে বালতির মতো দু'দিক থেকে ঝুলছে পানিভর্তি পেট্রোলের টিন, গাধা-চালক এবং সওয়ারী গর্দভেরা চলছে ওদের গলার ঘটি বাজাতে বাজাতে, পিঠ ওদের উচ্ছল রঙিন কাপড়ে ঢাকা; আর এই যে মহামিলন—যেনো একে পূর্ণতা দানের জন্য বিপরীত দিক থেকে আসছে উটেরা, পিঠে শূন্য হাওদা চাপানো, আসছে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে। সংকীর্ণ রাস্তাগুলিতে এমন হৈ হুল্লা শোরগোল চলছে যে, আপনার মনে হতে পারে 'হত্তু' এমন কোনো জিনিস নয় যা বহু-বহু শতাব্দী ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রত্যেক বছর, বরং এ যেনো হঠাৎ একটি চমক, একটি বিষয়, যার জন্য প্রস্তুত ছিলো না মানুষ! শেষপর্যন্ত वामारमत कारम्मा जात कारम्मा तरेला ना. रहा माँजाला এक विगुश्यन करेना—छरे. হাওলা, গাট্টি-বোচকা, হন্ধুযাত্রী, উট-চালক আর হট্টগোলের!

আমি জিন্দা থেকে হাসান আবিদ নামক এক মশহর 'মৃতাব্দিফ' বা মালুমের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। এখন এক বিশৃংখলার মধ্যে তাকে কিংবা তার ঘর খুঁজে বের করার সন্তাবনা খুবই কম মনে হলো। কিন্তু হঠাৎ কোনো এক ব্যক্তি চীৎকার করে উঠলো, 'হাসান আবিদ,—হাসান আবিদের হজুযাত্রিগণ! আপনারা কোথায়?' এবং বোতলের ভেতর

থেকে বের হয়ে আসা জিনের মতো এক তব্রুণ আচমকা দেখা দেয় আমাদের সামনে আর খুব নীচু করে মাথা ঝুঁকিয়ে তার পিছু পিছু চলার জন্য আমাদের অনুরোধ করে। হাসান আবিদই তাকে পাঠিয়েছে পথ দেখিয়ে ওর বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য।

যে তরুণটি আগে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসেছিলো, 'মৃতাব্বিফে'র বাড়িতে' পর্যাপ্ত নাশতার পর আমি তারই সংগে পবিত্র মসজিদে যাই। মানুষ ভর্তি লোকজনে গিজগিজ—করা রাস্তার ভেতর দিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে চলি কসাইদের দোকান ছাড়িয়ে—সারি সারি, চামড়া—ছাড়ানো ভেড়া ঝুলানো রয়েছে দোকানগুলির সামনে; আমরা পেছনে ফেলে যাই তরকারী বিক্রেতাদের যারা ওদের পণ্যসমূহ মাটির উপর বিছানো খড়ের মাদুরে ছড়িয়ে রেখেছে। আমরা আগিয়ে যাই ঝাঁক ঝাঁক মাছি, তরকারী, শাক—সজির গন্ধ, ধূলিবালির ভেতর দিয়ে ঘামতে ঘামতে। তারপর আমরা অতিক্রম করি একটি সংকীর্ণ উপরদিকে ঢাকা বাজার, যেখানে কেবল বল্প ব্যবসায়ীদেরই দোকান রয়েছে, রঙের এক মহোৎসব। পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য স্থানের বাজারের মতোই এখানকার দোকানগুলি হচ্ছে কেবল কতকগুলি তাক, মাটি থেকে এক গজ উচু, যেখানে দোকানী বসেছে পায়ের উপর পা রেখে, সকল উপকরণ ও রঙের কাপড়ের থান স্থাপিকৃত তার চারপালে, আর মাথার উপর ঝুলছে সারি সারি সকল রকম পোশাকের কাপড়, মুসলিম জাহানের সকল জাতির জন্য!

এবং এছাড়ও রয়েছে সকল জাতের সকল পোশাকের সকল সূরতের মানুষ, কারো মাথায় পাগড়ী, কারো মাথা খালি, কেউ কেউ নীরবে হাঁটছে মাথা নীচু করে, হয়তো বা হাতে একটি তসবিদানা নিয়ে। আর অন্যেরা তুরিৎ পদে দৌড়াচ্ছে ভিড়ের মধ্য দিয়ে: সোমালীদের নমনীয় বাদামী দেহ ওদের ঢিলেঢালা রোমক পোশাকের ভাঁজের ফাঁকে ফাঁকে চিকমিক করছে তামার মতো; আর আরবের মধ্যভাগের উঁচু অঞ্চলের লোকেরা, হালকা পাতলা শরীর, চিকন-চাকন মুখ, চাল-চলনে গর্বিত; বোখারার ভারি অংগ-প্রত্যংগ ও দৃঢ় মজবৃত গড়নের উজবুকেরা, যারা মঞ্চায় এই গরমেও পরে আছে তুলাভরা 'কাগুনি' আর ইাটু–উঁচা চামড়ার বুট; 'সারং-পরা জাভার মেয়েরা যাদের মুখ অনাবৃত এবং চোখের আকৃতি বাদামের মতো; মরকোর লোকেরা চলাফেরা করছে, ধীর পদক্ষেপে, সাদা, 'বার্নাসে' মর্যাদামণ্ডিত ওরা; মক্কার লোকদের পরণে সাদা সৃতী পোশাক আর তালু ঢাকা হাস্যকর রকমের ছোট্ট গোল টুপী মাথায়; মিসরীয় 'ফেলাহীন'দের মুখে উত্তেজনা; কালো চোখওয়ালা সাদা পোশাক পরা ভারতীয়রা উকি মারছে তাদের বিপুল তুষারশুত্র পাগড়ির নীচ থেকে, আর ভারতীয় রমণীরা, ওদের সাদা 'বোরখা'য় এমনি অভেদ্যভাবে আচ্ছাদিত যে, ওদের দেখাচ্ছে চলম্ভ তাঁবুর মতো; তিমবুক্তু অথবা দাহ্মীর বিরাটকায় নিমোরা রয়েছে এখানে, গায়ে ওদের নীল ঢিলে ঢালা পোশাক আর মাধায় তালু ঢাকা লাল টুপি; আর ক্ষ্দ্র পরিপাটি দেহের অধিকারী চীনা মহিলারা, বিচিত্র রঙিন প্রজাপতির মতো, লঘু পদে হাঁটছে মাপা পদক্ষেপে, যা দেখাচ্ছে হরিণীর পায়ের খুরের মতো। সকল দিকেই এক চীৎকার ও ডিড়ের শোরগোলজাত উত্তেজনা. যার ফলে আমার মনে হলো, আমি রয়েছি আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের একেবারে মাঝখানে, যে ঢেউয়ের কেবল কিছু খুঁটিনাটিই আমি ধারণা করতে পারি, তার সংহত একটা চিত্র কখনো নয়। সবকিছু ভেসে চলেছে অগণিত ভাষায় অঞ্জনের এবং উষ্ণ অংগভর্থণ ও উত্তেজনার

মধ্যে। আর এভাবেই এক সময় নিজেদের আমরা দেখতে পেলাম—পবিত্র মসজ্জিদ, 'হারামে'র একটি প্রবেশ-পথের সমুখে।

এটি তিনটি খিলানের এক প্রবেশপথ, পাথর-বিছানো সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে, প্রবেশ পথের মুখ পর্যন্তঃ মুখে বসে আছে এক অর্ধ—উলগা ভারতীয় ভিক্কুক, তার জিরজিরে কংকালসার হাত দুটি আমাদের দিকে বাড়িয়ে। আর তখুনি আমি প্রথম দেখতে পেলাম—পবিত্র গৃহের ভেতরের বর্গক্ষেত্রের মতো দেখতে স্থানটি, যা রয়েছে রাস্তার সমতল থেকে অনেক নীচে, প্রবেশপথের মুখ থেকে অনেক বেশি নিচ্তে, আর এজন্য আমার চোথের সামনে তা উদ্ভাসিত হলো একটি গামলার মতোঃ এক বৃহৎ চতুর্ভুজ, যা বহু স্তম্ভের উপর স্থাপিত অর্ধবৃত্তাকার অনেকগুলি খিলান দ্বারা বেষ্টিত এবং তার মধ্যখানে রয়েছে বর্গাকৃতি সমান ছ'টি পার্শ্ববিশিষ্ট চল্লিশ ফুট উচু এক ইমারত, কালো চাদরে ঢাকা আর চাদরটিকে বেষ্টন করে রয়েছে একটি চওড়া ডোরা যার উপর কুরআনের আয়াতগুলি লেখা হযেছে জরির হরফে; যা পিলাফের উপরের অংশকে পেঁচিয়ে বেষ্টন করেছে গিলাফটিকেঃ কা'বাঘর…।

তাহলে এ-ই হচ্ছে কা'বা, বহু বহু শতক ধরে কতো লাখো কোটি মানুষের আকংখার লক্ষ্যস্থল! এই লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য ফুগ ফুগ ধরে অগণিত হজুযাত্রী কী বিপুল ত্যাগই না বীকার করেছে! অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে পথেই, অনেকেই এ লক্ষ্যে পৌছেছে বিপুল কট ও ক্ষতি স্বীকারের পর; তবু ওদের সকলের কাছেই এই ছোট্ট বর্গাকৃতি ইমারতটি ছিলো ওদের আকাংখার শীর্ষবিন্দু আর এখানে পৌছুতে পারার অর্থই ছিলো সার্থকতা, পূর্ণতা। এখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রায় নিখুঁত কিউব (যা এর আরবী নামের ধাতুগত অর্থ—অর্থাৎ কা'বা) একটি কালো চাদরে সম্পূর্ণ ঢাকা, মসজিদের বিশাল চতুর্ভুজের ঠিক মাঝখানে একটি প্রশান্ত দ্বীপ যেনোঃ পৃথিবীর আর যে–কোনো স্থানের যে–কোনো স্থাপত্য–কর্মের চাইতেই অনেক বেশি শান্ত, স্নিশ্ধ। মনে অনেকটা এ কথাই উদয় হতে চায় যে, কা'বাঘর যিনি প্রথম নির্মাণ করেছিলেন-কারণ ইবরাহীমের মূল ইমারতটি কয়েকবারই পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে একই আকারে—তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহ্র সামনে মানুষের বিনয় ও ক্ষুদ্রতার একটি রূপক– কাহিনী তৈরি করতে। কা'বাগুহের নির্মাতা জানতেন স্থাপত্য-কর্মের ছন্দের কোনো সৌন্দর্যই, রেখার কোনো পূর্ণতাই—তা যতো মহৎ এবং বলিষ্ঠই হোক, আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার প্রতি সুবিচার কথনো করতে পারে না, আর এজন্য তিনি নিজেকে সীমিত রেখেছিলেন কল্পনায় আনা যেতে পারে এমন একটি সরলতম তিন আয়তনের নক্শার মধ্যে—বর্ণাকৃতি সমান ছয় পার্শ্বের পাধরে তৈরি একটি ইমারত।

আমি পৃথিবীর বহু মুসলিম মসজিদ দেখেছি যে-সব মসজিদের ভেতরে মহান শিল্পীদের হাত সৃষ্টি করেছে অনুপ্রাণিত শিল্প-নিদর্শন। আমি মসজিদ দেখেছি উত্তর আফ্রিকাতে, ঝলমলে ইবাদতগাহ, মর্মর পাথর আর সাদা অ্যালাবাস্টারে তৈরি, আমি দেখেছি জেরুযালেমে মসজিদুল আক্সা, যা প্রচণ্ডভাবে নিখুত এক গম্বুজ, এক নাজুক কাঠামোর উপর স্থাপিত, কোনো রকম হন্দু না বাধিয়ে হালকা এবং ভারির একএ মিলানোর ব্লু; আর ইতাছুলের আজিমুশ্মান প্রাসাদতলি—যেমন সুলায়মানিয়া, ইয়েনী-ওয়ালিদে, বায়াজিদ মসজিদ আর এশিয়া মাইনরে ক্রুসার মসজিদ এবং ইরানের সাফাবিদ আমলের মসজিদসমূহ—পাথর, বহু রঙের ম্যাজোলিকা টালী, মোজাইক, রূপার এস্বোজ করা

দরোজার উপর বৃহৎ স্টেলাসিটে খিলান, খেত পাথর এবং ফিরোজা নীল গ্যালারীসহ চিকন মীনার, মর্মর ঢাকা চতুর্ভুজ, যার মধ্যে রয়েছে ফোয়ারা, বয়োবৃদ্ধ কদলী বৃক্ষ—এ সকলের এক রাজকীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশ; আর সমরখন্দে তাইমুর লঙের মসজিদগুলির মহৎ ধ্বংসাবশেষ—ওসবের অবক্ষয়ের মধ্যেও চমৎকার!

এ সমন্তই দেখেছি আমি—কিন্তু এই মুহুর্তে আমি কা'বার সমুখে যতো প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছি—নির্মাতার হাত এসে পৌছেছে নিবিড়ভাবে, একেবারে তাঁর র্ধমীয় চেতনার এতা কাছে—তেমনটি জীবনে আর কখনো অনুভব করিনি। একটি কিউবের চরম সরলতায় রেখা–কর্মের সকল সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জনের মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে এই ভাব ঃ 'মানুষ নিজ হাতে যে সৌন্দর্যই সৃষ্টি করতে সক্ষম হোক না কেন, তাকে আল্লাহ্র জন্য উপযুক্ত মনে করা হবে একেবারেই অর্থহীন আত্মশ্রাঘা; এক কারণে, আল্লাহ্র মহিমা প্রকাশ করার জন্য সরলতম যে ধারণা মানুষের পক্ষে সম্ভব তাই মহন্তম।' মিসরের পিরামিডগুলির গাণিতিক সরলতার মূলেও ক্রিয়া করে থাকবে একই ধরনের অনুভৃতি, যদিও সেখানে কিছুটা মানুষের আত্মশ্রাঘাও তার এক অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিলো, তার ইমারতগুলিকে যে বিপুল আকারে সে নির্মাণ করেছিলো, তার মধ্যে। কিন্তু এখানে কা'বায় এর আকার পর্যন্ত ঘোষণা করছে মানুষের আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের। এই ছোট্ট ইমারতিটির দৃপ্ত বিনয়ের কোনো তুলনা সেই পৃথিবীতে।

কা'বায় প্রবেশের পথ মাত্র একটিই রয়েছে, রৌপ্যমঞ্জিত একটি দরোজা উত্তর-পুবদিকে, জমি থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচুতে। যার ফলে, এখানে পৌছুনো যায় কেবল অমন একটি কাঠের সিঁড়ির সাহায্যে যা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, যা ঐ দরোজার সামনে স্থাপন করা হয় বছরের অল্প ক'টি দিনের জন্য ভেতরটি, যা সাধারণত বন্ধই থাকে (আমি পরবর্তীকালে কয়েকবার তা দেখেছি) খুবই সাদাসিধা: মেঝেটি মর্মর পাথরে তৈরি, অল্প কটি গালিচা বিছানো থাকে মেঝেয় এবং ব্রোজ্ঞ আর রূপার বাতি ঝুলে একটি ছাদ থেকে, যাকে ধরে রেখেছে তারি কাঠের কতকগুলি কড়িকাঠ। বস্তুত কা'বার ভেতর তাগের খাস কোনো নিজস্ব মর্তবা নেই, কারণ কা'বার পবিত্রতা গোটা ইমারতটির সংগে জড়িত—যা হচ্ছে 'কিবলা' অর্থাৎ সালাতের দিক, সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য। আল্লাহ্র একড্বের এই প্রতীকের দিকেই মুখ ফেরায় দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান, দিনে পাঁচবার ক'রে।

ইমারতটির পুব কোণে প্রোথিক এবং অনাবৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে একটি ঘোর কালো পাথর, যাকে ঘিরে রয়েছে একটি চওড়া রূপার ফ্রেম। এই কালো পাথরটি, যা পুরুষের পর পুরুষ ধরে হজ্ব—যাত্রীদের চুমোয় চুমোয়, গর্ত হয়ে গেছে, অমুসলিমদের কাছে অনেক ভূল বোঝাবুঝির কারণ হয়ে আছে। ওদের বিশ্বাস, এ হচ্ছে একটি ভৌতিক প্রতীক যা মুহাম্মদ স্বীকার করে নিয়েছেন মক্কার কাফিরদের প্রতি একটি কনসেশন হিসাবে। আসল সত্য থেকে এর চেয়ে দ্রের আর কিছুই হতে পারে না। ঠিক যেমন কা'বা একটি তাজিমের বিষয়, পূজার বিষয় নয়, তেমনি হচ্ছে এ কালো পাথরটিও। এটিকে সম্মান করা হয় হযরত ইবরাহীম যে প্রথম ইমারতটি তৈরি করেছিলেন তারই একমাত্র অবশিষ্ট পাথর হিসাবে, আর যেহেত্ বিদায় হজ্বের সময় রস্লুল্লাহ্র ওষ্ঠদ্বয় এ পাথরকে স্পর্শ করেছিলো কেবল সে কারণেই তখন থেকে একইভাবে সকল হজ্বযাত্রী

একে চুমু খেয়ে এসেছেন। মহানবী ভালো করেই জানতেন যে, পরবতীকালের মুমিনেরা সবসময় অনুসরণ করবে তাঁর দৃষ্টান্ত। যখন তিনি এ পাথরটিকে চুমু খাচ্ছিলেন, তিনি জানতেন, অনাগতকালের সকল হজ্বযাত্রীর ঠোঁট এখানে এসে চিরকালই সাক্ষাত পাবে তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধরের স্মৃতির! তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধরের স্মৃতির—একটা প্রতীকী আলিংগনের আকারে যা তিনি রেখে গেছেন তাঁর সমস্ত উমতের জন্য কালোন্তীর্ণ এবং মৃত্যুঞ্জয়ী আলিংগন—যখনি তারা কৃষ্ণ পাথরটির উপর স্পর্শ করবে তাঁর পবিত্র ঠোঁট দুটি। আর হজ্বযাত্রীরা—যখন ওরা কালো পাথারটিকে চুমু খায়, তখন অনুতব করে ওরা রস্লুল্লাহ্কে আলিংগন করছে এবং আলিংগন করছে অন্য সকল মুসলমানকে যারা এখানে এসেছে তাদের আগে এবং যারা আসবে তাদের পরে!

কোনো মুসলিমই এ কথা অস্বীকার করবে না যে, রস্লুল্লাহ্র বহু বহু আগেও অপ্তিতৃ ছিলো কা'বার। আসলে এর গুরুত্ব খাস করে এই বাস্তব সত্যের মধ্যেই নিহিত। রস্লুল্লাহ্ দাবী করেননি যে, তিনি একটি নতুন ধর্মের স্থপমিতা। পক্ষান্তরে কুরআনের দাবী অনুসারে আল্লাহ্র কাছে 'আত্মসমর্পণ' অর্ধাৎ 'ইসলাম', মানব চেতনার উন্মোধের শুরু থেকেই 'মানুষের স্বাতাবিক প্রবণতা' হিসাবে রয়েছে। হযরত ইবরাহীম, মৃসা, ঈসা এবং আল্লাহ্র আর সকল নবী এ–ই শিথিয়েছেন; এর মধ্যে কুরআন হচ্ছে ঐশী প্রত্যাদেশের সর্বশেষ। মুসলমানেরা এ কথাও অস্বীকার করেন না যে, এই পবিত্র গৃহটি ভরা ছিলো মূর্তি এবং ভৌতিক প্রতীকে, মুহামদ সেগুলি ভেঙে ফেলার আগে, ঠিক যেমন মৃসা সিনাইতে সোনার বাছুর ভেঙে চুরমার করেছিলেন ঃ কারণ কা'বাঘরে এ মূর্তিগুলি স্থাপন করার অনেক অনেক আগেও প্রকৃত আল্লাহ্র ইবাদত হতো এখানে, আর তাই মুহামদ যা করলেন, তা ইবরাহীয়ের মসজ্বিদকে তাঁর মূল উদ্দেশ্যে পুনঞ্গতিষ্ঠার বেশি কিছু ছিলো না।

এবং এইখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি হযরত ইব্রাহীমের ইবাদত গৃহের সামনে আর কোনো চিন্তা ছাড়াই তাকাই (কারণ চিন্তা এবং ধ্যান এসেছিলো অনেক পরে) সেই বিশ্বয়কর ইমারতের দিকে এবং আমার ভেতরের কোনো লুক্কায়িত প্রসন্ন বীজ্ব থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এক গর্বিত উল্লাস, একটা গানের মতো।

মসৃণ মর্মরখণ্ড, যার উপর নৃত্য করছে সূর্যরশ্মির প্রতিবিম্ব, তাই দিয়ে, কা'বার চারদিকে একটি প্রশন্ত বৃত্তের আকারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মাটি এবং এই মর্মরখণ্ডগুলির উপরে বহু মানুষ, নারী এবং পুরুষ পদচারণা করছে, কালো চাদরে ঢাকা আল্লাহ্র ঘর, ঘুরে ঘুরে। ওদের মধ্যে কেউ কোদছে, কেউ কেউ আল্লাহ্কে চীৎকার করে ডাকছে মুনাজাতে, আর বহু জনেরই মুখে কথা নেই, চোখে পানি নেই, কেবল ওরা হেঁটে চলেছে মাথা নুচু ক'রে...।

কা'বাখরের চারদিকে সাতবার পায়ে হেঁটে তওয়াফ করা 'হজ্বে'র অংশঃ ইসলামের এই কেন্দ্রীম পবিত্র স্থানটির প্রতি কেবল সন্মান দেখানোর জন্যই নয়, বরং ইসলামী জীবন—
ব্যবস্থার বুনিমাদী দাবিটি কী, প্রত্যেককে তা শ্বরণ করিয়ে দেওয়াই এর লক্ষ্য। কা'বা হচ্ছে
আল্লাহ্র একত্বের প্রতীক, আর কা'বাকে ঘিরে শরীরী প্রদক্ষিণ মানবিক ক্রিয়াকলাপের
প্রতীক্ষর্কপ এক অভিব্যক্তি, যার অর্থ এই যে, যা 'অন্তজ্জীবন' পদটিতে নিহিত আমাদের চিন্তা

এবং অনুভূতিই কেবল নয়, বরং আল্লাহ্কে আমাদের সক্রিয় বহিজীবন, আমাদের ক্রিয়াকলাপ এবং বাস্তব উদ্যোগ—প্রয়াসেরও কেন্দ্র করতে হবে অবশ্যই।

আর আমিও ধীরে ধীরে আগিয়ে যাই সামনের দিকে এবং কা'বার চারদিকে বৃত্তাকার প্রবাহের অংশ হয়ে পড়ি, মাঝে মাঝে আমি আমার নিকটে একটি পুরুষ বা স্ত্রীলোক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি; আমার চোখের সামনে আল্গা আল্গা দ্রুত চলমান বহু চিত্র ভেসে ওঠে এবং মিলিয়ে যায়। সাদা 'ইহ্রাম' পরা এক বিশালদেহী নিগ্রোকে দেখতে পেলাম, ভার মজবুত কালো কজিতে চেনের মতো জড়িয়ে রাখা হয়েছে একটি কাঠের তস্বীহ্। এক যয়ীফ মাল্য়ী পা টিপে কিছুক্ষণ হাঁটলো আমার পাশাপাশি, তার বাহু দুটি যেন অসহায়, দিশাহারা অবস্থায় ঝুলে আছে তার বাটিক সারং ঘেঁষে। ঘন উদ্ধত ভুকুর নীচে ধূসর চোখ। কার চোখ এগুলি? এবং এই মূহুর্তে তা হারিয়ে গেলো ভিড়ের মধ্যে। এই কালো পাথরের সামনে বহু মানুষের মধ্যে রয়েছে এক ভারতীয় তরুণীঃ বোঝাই যাচ্ছে, সে অসুস্থ; ওর সংকীর্ণ নাজুক মুখের উপর ফুটে আছে বিষয়কর রকমে প্রকাশ্য এক আরজু, যা দর্শকের কাছে দৃষ্টি—গ্রহ্য, স্বচ্ছ পরিষ্কার পুকুরের তলদেশে মাছ এবং শৈবালের পরানের মতো। সে তার ফ্যাকাশে হাত দৃটির তালু উল্টিয়ে উচিয়ে রেখেছে কা'বার দিকে আর তার আঙুলগুলি কাঁপছে যেন এক নির্বাক প্রার্থনার সংগ্রে তাল রেখে…।

আমি হেঁটে চলেছি; মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে এবং আমার হৃদয়ে ক্ষুদ্র এবং তিজ্ঞ যা কিছু ছিলো সবই আমার হৃদয়কে ত্যাগ করতে শুরু করে। আমি হয়ে উঠি বৃত্তাকার স্রোতের অংশ—ওহা, আমরা যা করে চলেছি, এ–ই কি তা হলে তার অর্থ ঃ সচেতন হওয়া, উপলব্ধি করা যে, আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি একটা কক্ষপথে একটা গতির, এটা আন্দোলনের অংশ। এ–ই কি সম্ভবত সকল বেদিশা সকল বিভ্রান্তির শেষং এবং মুহূর্তগুলি মিলিয়ে গোলা, সময় দাঁড়োলো চূপ করে স্থির হয়ে— আর এই হচ্ছে কেন্দ্র, বিশ্বজ্ঞগতের!

নয় দিন পর এলসা মারা গেলো।

ও মারা যায় হঠাৎ এক হপ্তার কম অসুখে ভূগে। প্রথম মনে হয়েছিলো গরম এবং অনভ্যন্ত খাবারের কারণে সামান্য অসুস্থতার বেশি কিছু নয়। পরে দেখা গোলো, এ হচ্ছে গ্রীষ্মাণ্ডলের এক অজ্ঞাত ব্যাধি যার মুকাবিলায় একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে মঞ্চার হাসপাতালের সিরীয় ডাক্তারেরা। আমাকে ঘিরে নামলো অন্ধ তমসা আর চরম নৈরাশ্য।

ওকে কবর দেওয়া হলো মঞ্চার ধূলিময় গোরস্তানে। ওর কবরের উপর স্থাপন করা হলো একটি পাথর। এই শিলাখণ্ডে কোনো লিপি খোদাই করতে আমার মন মানলো না; কারণ আমার মনে হলো, শিলালিপির চিন্তা করা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করারই শামিল আর এই মুহুর্তে আমি আমার কোনো ভবিষ্যৎ আর ধারণাও করতে পারছি না।

এলসার কচি ছেলে আহ্মদ এক বছরেরও বেশি রয়ে গেলো আমার সাথে, আরবের অভ্যন্তরে। সে ছিলো আমার সংগী—এক সাহসী, দশ বছর বয়সের সহচর। কিন্তু কিছুদিন পর তাকেও আমার বিদায় জানাতে হলো। কারণ তার মা—এর পরিবার শেষ পর্যন্ত আমাকে রাজী করাতে সক্ষম হলো—আহমদকে অবিশ্যি ইন্ধূলে পাঠাতে হবে ইউরোপে। এরপর এলসার আম কিছুই রইলো না তার সৃতি এবং মকার গোরস্তানে একটি শিলা ও এক ঘোর অন্ধকার ছাড়া, যা অপসৃত হয়েছিলো অনেক পরে, আরবের চিরন্তন আলিংগনে আমার নিজেকে সঁপে দেবার পর।

রাত অনেক গড়িয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এখনো বসে আছি নিম্প্রত ক্যাম্প্রায়ারের চারপাশে। আবু সাঙ্গদ, ততোক্ষণে তার কামনার প্রচণ্ড ঝড় কাটিয়ে উঠেছে; তার চোখ দুটি এখন করুণ, কিছুটা ক্লান্ত। নূরা সম্পর্কে সে আমদের সাথে এভাবে কথা বলতে লাগলো, মানুষ যেভাবে কথা বলে থাকে তার কোনো প্রয়ন্ত্রন সম্বন্ধে, যে মারা গেছে অনেক আগে।

— 'আপনি তো জানেন ও সুন্দরী ছিলো না, কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

আমাদের মাথার উপর পূর্ণ চাঁদ—একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো তার পূর্ণতা। বিশ্বয়কর বিষয় নয় যে, ইসলাম—পূর্ব যুগের আরবেরা চাঁদকে মনে করতো 'আল্লাহ্র এক কন্যা' বলে?—দীর্ঘকেশী দেবী 'আল—লাত', যে তার রহস্যময় প্রজননের ক্ষমতা সঞ্চারিত করতো ধরণীতে—এবং এভাবে মানুষ ও জীবের মধ্যে সে প্রাণের জন্ম দিতো। তার সন্মানে প্রাচীন মক্কার এবং তায়েফের যুবক—যুবতীরা পূর্ণিমার রাতগুলি উদ্যাপন করতো খোলা আসমানের নীচে, উচ্চ্বংল মাতলামিতে, প্রেম—লীলা আর কাব্য প্রতিযোগিতায়। মাটির কলস আর চামড়ার বোতল থেকে প্রবাহিত হতো রক্তলাল সূরা, আর যেহেতু তা ছিলো অতিশয় লাল, অতিশয় উত্তেজক সেজন্য কবিরা মদনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উন্মার্গ কবিতায় এর উপমা দিতো রমণীর খুনের সঙ্গে। এই গর্বিত আবেগান্ধ তব্রুণেরা তাদের হৃদয়ের উদ্ধাস তেলে দিতোআল্—লাতের কোলে, 'যার লাবণ্য চাঁদের কিরণের মত্যো, যখন চাঁদ পূর্ণ হয় যোলকলায়, আর যার মহন্ত হচ্ছে এক ঝাঁক কালো সারস পাখির আকাশে ডানা মেলে ওড়ার মতো'—প্রাচীন—কালের তাব্রুণ্যময়ী শক্তিমতী এই দেবী, যে তার ডানা বিস্তার করেছিলো দক্ষিণ আরব থেকে উত্তরদিকে এবং সুদূর হেল্লাস পর্যন্ত গৌছছিল এপোলোর মাতা লেটোর আকৃতিতে।

আল্–লাতের এই পরিব্যাপ্ত ধোঁয়াটে প্রকৃতিপূজা এবং তার সাথে আরো এক দংগল দেবদেবীর পূজা থেকে, আল–কুলআনের এক আল্লাহ্র সমুচ্চ ধারণায় পৌছুনো ছিলো আরবদের জন্য এক দীর্ঘ দরাজ্ব পথের সফর। সে যা–ই হোক, মানুষ সবসময় তার আত্মার পথে দূর যাত্রা করতে ভালোবেসেছে—এখানে এই আরবেও, বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাইতে তা মোটেও কম নয়ঃ দীর্ঘ সফরকে সে অতো গভীরভাগে ভালোবেসেছে যে, তার গোটা ইতিহাসকেই বর্ণনা করা যেতে পারে তার ধর্ম অনুসন্ধানের ইতিহাস ব'লে।

আরবদের কাছে এ অনুসন্ধান সবসময়ই পরমের অনুসন্ধান। এমনকি, ওদের একেবারে আদিকালেও যখন ওদের চারপাশের পৃথিবীকে অগণিত দেবতা ও দেও–দানব দিয়ে একেবারে পূর্ণ করে ফেলেছিলো, তখনো ওরা সবসময় সচেতন চিলো সেই পরম এক সম্পর্কে, যিনি তাঁর পরম সত্য ও মাহাত্ম্যে অবস্থান করেন সকল দেবদেবীর উপরে, এক অদৃশ্য, অবোধর্গর্ম, সর্বময় শক্তি, মানুষের কন্ধনা–সাধ্য সবকিছুর বহু উর্দ্ধে, সকল কার্যের উপর শাশ্বত হেতু। ওদের কাছে দেবী 'আল্–লাত' এবং তার ঐশী ভগ্নিষয়, 'মানাত' ও 'উজ্জা' 'আল্লাহ্র কন্যা'র বেশি কিছু ছিলো না, যারা অজ্ঞেয় এক এবং দৃশ্যমান জগতের মধ্যে স্থাপন করে যোগসূত্র। মানুষের শৈশবকে যে–সব ধারণাতীত শক্তি ঘিরে ছিলো তারি প্রতীকঃ কিন্তু আরবীয় চিন্তার পশ্চাদ্ভূমির গভীরে সবসময়ই বিদ্যমান ছিলো 'এক'–এর জ্ঞান, প্রতি মৃহূর্তে সচেতন সজ্ঞান বিশ্বাসে জ্বলে উঠতে উন্মুখ। এর অন্যথা কি করেই বা মক্কার্ পথ–২৫

হাত পারতো? ওরা এমন এক জাতি যা এক কঠোর আকাশ ও কঠিন যমীনের মাঝখানে নীরবতা ও নির্জনতায় বিকাশ লাভ করেছে। এই কঠোর সাদাসিধা অন্তহীন স্থানের মধ্যে ওদের জীবন ছিলো সতি্য কষ্টকর। তাই, ওদের পক্ষে এমন একটি শক্তির আকাংখা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব ছিলো না, যা সকল সন্তা ও সৃষ্টিকে বেষ্টন করে থাকবে অভ্যন্ত সুবিচার ও কক্ষণায়, কঠোরতা ও প্রজ্ঞায়ঃ আল্লাহ্...মহান আল্লাহ্। তিনি অবস্থান করেন অনন্তকালব্যাপী এবং দীপ্তি ছড়িয়ে আলোকিত করেন অনন্তকে; কিন্তু তুমি যেহেতু তাঁর কর্মের গণ্ডির মধ্যেই রয়েছো সে কারণে তিনি 'তোমার নিক্টতরো— তোমার গর্দানের ধমনী থেকেও.....'

ক্যাম্পাফায়ার নিভে গেছে। যায়েদ এবং আবু সাইয়িদ ঘুমাছে আর কাছেই আমাদের তিনটি উদ্ভী শুয়ে আছে চাঁদের আলায় শুদ্র বালুর উপর, আর জাবর কাটছে মৃদু কড়মড় শব্দ ক'রে, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। চমৎকার প্রাণী...কখনো কখনো ওদের একটি অবস্থান বদলায় এবং তার শৃগাবং কুবের সমতল দিকে যমীনের উর ঘষে, আর মাঝে মাঝে মাঝে নাকের ভেতর দিয়ে শব্দ করে, যেন দীর্ঘশাস ফেলছে। চমৎকার প্রাণী। ওদের কোনো নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি নেই, ওরা ঘোড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কারণ ঘোড়া সবসময়ই তাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে চমৎকার, সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। হাা, মানুষ যত জন্তুকে ব্যবহার করে, সে সবের মধ্যে এই প্রাণীগুলি আলাদা—ঠিক যেমন, মক্রন্তুমির যে—ন্তেপ অঞ্চলের জীব ওরা সেই অঞ্চল অন্য সকল ভূ—দৃশ্য থেকে সভান্ত, ভিন্নঃ সুনির্দিষ্ট কোনো অভিব্যক্তিহীন এই জীবগুলি দোল খায় বৈপরীত্যের মধ্যে, বিষণ্ণ এবং তা সত্ত্বেও অপরিসীম নয়, বিনীত।

আমার ঘুম আসছে না, আর এজন্য আমি তাঁবু থেকে হাঁটতে হাঁটতে আগিয়ে যাই এবং নিকটবতী একটি টিলায় গিয়ে উঠি। পশ্চিম দিগন্তের উপর একেবারে নীচুতে আকাশে ঝুলে আছে চাঁদ এবং আলাকিত করছে নীচু শিলাগঠিত পাহাড়গুলিকে, যা জেগে উঠছে ভূতের মতো, মৃত প্রান্তরের মধ্য থেকে। এখান থেকে ভক্ত করে হেজাজের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চ্মগুলি বে'য়ে চলেছে পশ্চিমদিকে, খবু আন্তে আন্তে ঢালু হতে হতেঃ এক সারি উপত্যকা, যাকেছেদ করেছে বহু আঁকাবাঁকা ভকিয়ে যাওয়া স্রোতরেখা, যাতে কোনো প্রাণের চিহ্নই নেই, যেখানে গাঁ নেই, ঘরবাড়ি নেই, কোনো গাছপালা নেই—চাঁদের আলোর নগ্নতায় অনঢ় এসব উপত্যকা। এবং তবু, এই বিজন প্রাণহীন ভূমি থেকেই, এই বালুময় উপত্যকা আর নগ্নপাহাড়গুলির মাঝখান থেকেই ফোয়ারার মতো উৎসারিত হলো মানব ইতিহাসে জীবনকে পর্মতম স্বীকৃতি দেয়া ধর্ম...

উষ্ণ এবং নিথর এ রাত। আধো আলো এবং দূরত্বের কারণে পাহাড়গুলি যেনো নাড়ছে, আন্দোলিত হচ্ছে। চাঁদের আলোর নিচে এক স্লান, নীল, নিস্প্রভ দ্যোতি স্পন্দিত হচ্ছে। আর এই অনুজ্জ্বল নীলের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে এক দুশ্ববং শুদ্র জ্যোতির আভাস ভৌতিক স্থৃতির মতো পৃথিবীর সকল রঙের; কিন্তু এ অপার্থিব নীল সব রঙকেই দেয় নিস্পুভ করে, গলে গিয়ে দিগন্তে রূপান্তরিত না হয়েই আর এ যেন অনুধিগম্য, অক্তেয় বস্তুর প্রতি এক প্রবল আহ্বান!

এখান থেকে খুব দূরে নয়; আমার চোখের কাছে লুকানো আরাফাত প্রান্তর রয়েছে এই প্রাণহীন বিজ্ঞন উপত্যকা ও পাহাড়গুলির মাঝখানে—মকায় যে–সকল হজ্জ্যাত্রী আসে, সকলেই বছরে যে প্রান্তরে একদিন জামায়েত হয় রোজ হাশরের স্বারক হিসাবে, যেদিন প্রত্যেক মানুষকে তার স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করতে হবে, দাঁড়িয়েছি, খালি মাথায়, হজ্জ্বাত্রীর সাদা পোশাকে, অগণিত সাদা পোশাক–পরা হজ্জ্বাত্রীর মধ্যে, যারা এসেছে তিনটি মহাদেশ থেকে। আমাদের সকলের মুখ 'জাবল আর রহ্মা'র দিকে—'রহমতের পাহাড়' যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কিন্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝখান থেকে ঃ দাঁড়িয়ে এবং লক্ষো ক'রে কেটে গেছে দুপুর, কেটে গেছে বিকাল, সেই অনিবার্য দিবসের কথা ভাবতে ভাবতে 'যখন ভোমাদের প্রকাশ করা হবে দৃষ্টির সমূখে আর ভোমাদের গোপন কিছুই থাকবে না শুকায়িত…।'

এবং আমি যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াই আর নীচের দিকে তাকাই, আমার সমুখের ভূ—দৃশ্যের জ্যোছনাধোয়া নীল, অদৃশ্য আরাফাত প্রান্তরের দিকে, যা মুহূর্তকাল আগেও ছিলো সম্পূর্ণ নিজীব হঠাং তা জীবন্ত হয়ে ওঠে—এর মধ্য দিয়ে মানব—জীবনের যে প্রোত বয়ে গেছে তাদের সকলের জীবন প্রবাহ সমেত এবং ভরে ওঠে সব কোটি কোটি সেইসব নর—নারীর রহস্যময় কণ্ঠসরে যারা সব মঞ্চা এবং মদীনার মধ্যে পদচারণা করেছে, উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছে, তেরো শো বরেরও বেশি হছ্জ উৎসবে, তেরো শো বছরেরও অধিককাল ধরে। ওদের কণ্ঠসর আর ওদের পদচলা, তার সাথে ওদের পভাগুলির গলার স্বর আর পদক্ষেপ নতুন করে জিন্দা হয়ে ওঠে এবং ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; আমি দেখতে পাছি, ওরা হেঁটে চলেছে, চলেছে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, আর জমায়েত হছেে তেরো শো বছরের সাদা পোশাক পরা কোটি কোটি হছ্জ্যাত্রী; আমি তনতে পাই ওদের চলে যাওয়ার দিনগুলির শব্দ ও ধ্বনি, বিশ্বাস তথা ঈমানের সেই ডানা, যা ওদেরকে আগ্রে নিয়ে এসে জমা করেছে এই শিলাপাহাড় আর বালুময় দেশে এবং আপাত—নিজীবতা আবার ঝাণ্টাছে জীবনের উষ্ণতায়, বহু শতকের পরিধির উপর, আর সে প্রবল পাখা ঝাণ্টা আমাকে টেনে নিয়ে আসে এর কক্ষপথের মধ্যে এবং আমার চলে যাওয়া দিনগুলিকে এসে হাজির করে বর্তমানের ভেতরে এবং আবার আমি উট হাঁকিয়ে চলেছি প্রান্তরের উপর দিয়ে—।

—উট হাঁকিয়ে, ধাবমান উটের পায়ের আঘাতে বছ্রধনি তুলে, প্রান্তরের উপর দিয়ে, 'ইহরাম'-পরা হাজার হাজার বেদুঈনের সংগে আমি ফিরে এসেছি আরাফাত থেকে মকায়—সেই গর্জনশীল, পৃথিবী কাঁপানো, অগণিত ধাবমান উদ্ধ্রী ও মানুষের অনিবার্য তরংগের একটি ক্ষুদ্র কণা; মানুষগুলির হাতে উচ্ দন্ডে ঝুলানো নিজ্ঞ নিজ্ঞ গোত্রের ঝাঙা, যা বাতাসে বাড়ি মারছে মাদলের মতো, আর তাদের গোত্রীয় যুদ্ধের চীৎকার ছিন্ন করে দিচ্ছে বাতাসকেঃ 'ইয়া রাওগা, ইয়া রাওগা'—যে-ধ্বনি তোলে আতাইবা উপজ্ঞাতির লোকেরা আহ্বান ক'রে তাদের পূর্বপুরুষকে, যার জ্বাবে হারব গোত্র হাড়ে 'ইয় আউফ্, ইয়া আউফ্', এবং এর প্রায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে প্রতিধ্বনি ওঠে সারির একেবারে ডানদিকের বিনার থেকে 'শামার, ইয়া শামার'।

আমরা উট হাঁকিয়ে ছুটে চলেছি, উড়ে চলেছি প্রান্তরের উপর দিয়ে এবং আমার মনে হলো, আমরা উড়ছি বাতাসে তর করে, এমন একটি আনন্দের মধ্যে আমরা নিজেদের হারিয়েছি যার শেষ সেই, যার সীমা নেই....এবং বায়ু আমার কানে আনন্দের এক উন্মাদ

উল্লাস ঘোষণা করে তারস্বরে ঃ 'তুমি আর বেগানা পর রইবে না কখনো—কখখনো না, কখখনো না!'

আমার ডানদিকে রয়েছে আমার ভায়েরা এবং আমার বাঁদিকে রয়েছে ভায়েরা, ওরা সকলেই আমার অজানা; কিন্তু কেউই আমার পর নয়, বেগালা নয়ঃ আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে ছুটে চলার এই প্রচও উল্লাসে আমরা একটি মাত্র দল, একই লক্ষ্যের সন্ধানে! প্রশন্ত এই পৃথিবী আমাদের সমুখে, আর আমাদের হৃদয়ে মিটমিট করে জ্বলছে সেই শিখার একটি স্ফুলিগু যা জ্বলেছিল মহানবীর সাহাবাদের অন্তরে। আমার ডান দিকের ভায়েরা এবং বাঁদিকের ভায়েরা—ওরা জানে যে, ওদের কাছ থেকে যা আশা করা হয়েছিলো তা থেকে ওরা পড়ে গেছে পেছনে এবং বহু শতকের পরিক্রমায় ওদের হৃদয় হয়ে উঠেছে ছোট্ট, সংকীর্ণঃ এবং তবু সাফল্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করা হয়নি ওদের নিকট থেকে, আমাদের কাছ থেকে…!

সমুদ্রের মতো উদ্বেপিত ভিড়ের মধ্য থেকে কোনো একজন তার গোত্রীয় চিৎকার ছেড়ে ঈমানের ধ্বনি তোলেঃ আমরা তারই তাই, যে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহ্র নিকট, এবং অপর একজন তার সাথে যোগ দেয়—'আল্লাহু আকবর,—আল্লাহু মহান।'

আর উপজাতিগুলির প্রত্যেকটি দল এই একই ধানি তোলে। এই মুহূর্তে ওরা আর গোত্রীয় অহমিকায় মাতাল নথ্দি বেদুঈন নয়ঃ ওরা এমন মানুষ যারা জানে আল্লাহ্র রহস্য সত্যি—সত্যি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য...আমাদের জন্য...হাজার হাজার ধাবমান উদ্ভের পদধ্বনি আর শত শত ঝাণ্ডার পত্পত্ আওয়াজের মধ্যে ওদের চীৎকার ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় সাফল্যের তুমুল গর্জনেঃ আল্লাহু আকবর।

এ গর্জন প্রবল বিশাল তরংগের আকারে প্রবাহিত হয় উটের পিঠে ধাবমান হাজার হাজার মানুষের উপর দিয়ে, বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি কিনার পর্যন্ত ঃ 'আল্লাছ আকবর!' এই লোকগুলি ওদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ জীবন ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে বৃহৎ, আর ওদের ঈমান এখন ওদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে, একত্বে, কোনো জরিপ করা হয়নি এমন সব দিগন্তের দিকে...আকাংখা এখন আর ছোট্ট এবং গোপন থাকবে না; এর জাগরণ হয়েছে,— চোখ ধাধিয়ে দেয়া সাফল্যের সূর্যোদয়! মানুষ তার এই সাফল্যের দীর্ঘ পদক্ষেপে আগিয়ে চলে, আল্লাহ্র দেয়া সকল গৌরব ও দীঙির সংগে; তার পদক্ষেপই তার উল্লাস, তার জ্ঞানই মুক্তি, আর তার পৃথিবী এমন একটি মঞ্চল যার নেই কোনো সীমা...।

উদ্ধীন্তলির দেহের গন্ধ, তাদের নিঃখাস এবং হেমাধ্বনি, তাদের অগণিত পায়ের আঘাতে ওঠা বন্ধের আওয়ান্ধ, মানুষের চীৎকার, জীনের পেরেক থেকে ঝুলানো রাইফেলের টুং টাং, ধূলিবালি আর ঘাম, আর আমার চারপাশে বেপরোয়া উত্তেজিত সব চোখ মুখ; এবং আকস্মাৎ আমার ভেতরে এক আনন্দময়, সুখকর প্রশান্তি।

আমি আমার জীনের উপর ঘুরে বসি এবং আমার পেছনে দেখতে পাই হাজার হাজার সাদা কাপড়–পরা উট সওয়ারদের, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে ভেঙে পড়া জটলা পাকানো ভিড় এবং ওদের ছাড়িয়ে সেই সেতুটি, যার উপর দিয়ে আমি এসেছিঃ এর শেষপ্রান্ত রয়েছে ঠিক আমার পেছনে আর এর ভক্ক ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছে দূর ব্যবধানের কুয়াশায়।







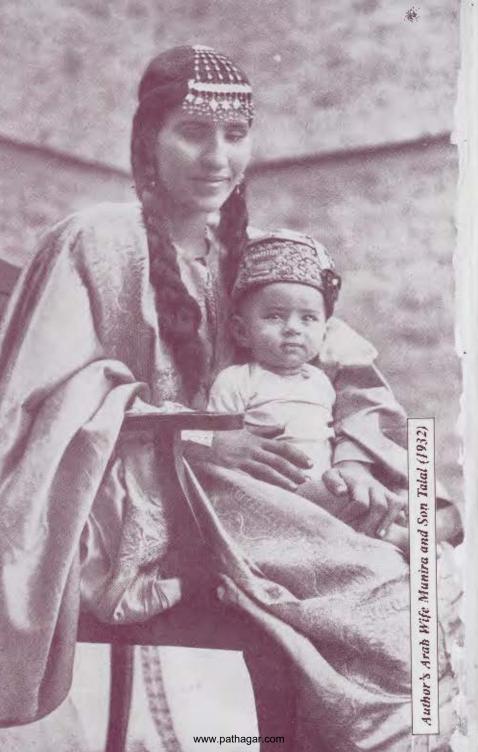







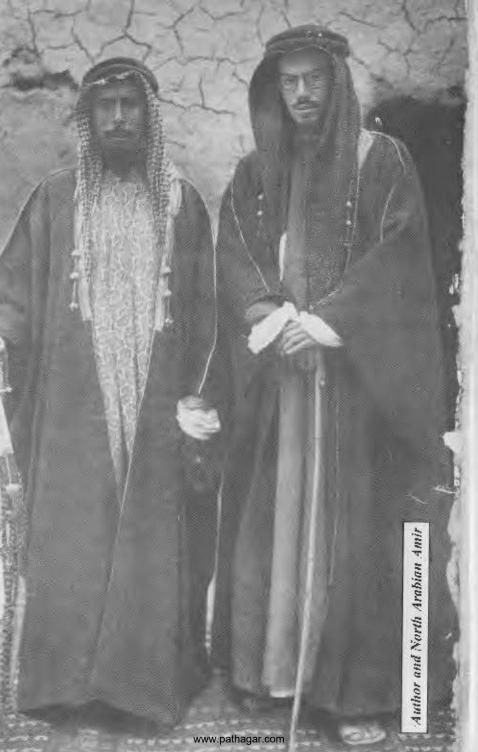



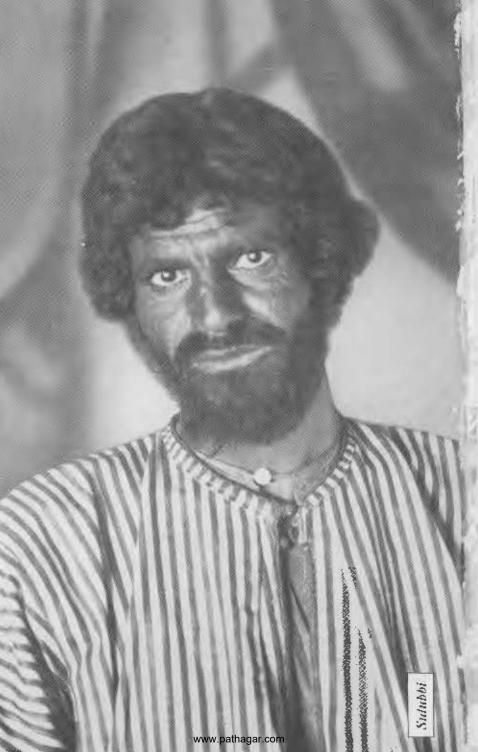



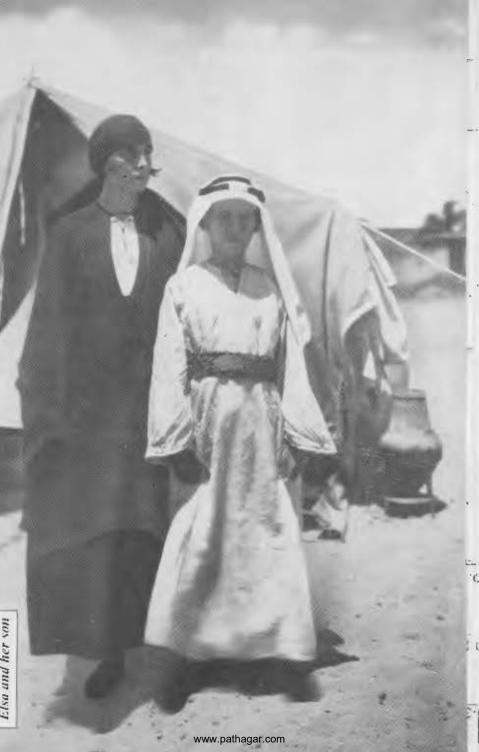

